



## एत्उाजा द्यालय

দুই পর্ব একত্রে

প্রবেধকুমার সাভাল

[ এীজওয়াহরলাল নেহরুর মুখবন্ধ সম্বলিত ]



মিত্ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

#### [ এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৫৪ খুষ্টাব্দ ]

#### Devatatma Himalaya

A travelogue on the Himalayas by Probodhkumar Sanyal
Published by
Mitra & Ghosh Pub. Pvt. Ltd
10 Shyama Charan Dey Street
Cal-73
Price Rs

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬২ প্রথম পেপার-ব্যাক সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০ মূদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০

#### প্রকাশক:

এস. এন. রায় মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্দ প্রাঃ লিঃ ১০ খ্যামাচরণ দে খ্রীট, কলি-ূ৭৩

মূক্রক: ফোটো প্রসেদ ১১দি, নবীন দরকার খ্রীট কলিকাতা-৪





### FUREWURD

September 18, 1955 New Delhi

This book is in Bengali, and I am very sorry to say that I do not read Bengali. I have always regretted my ignorance of this great language of India. I have, therefore, not been able to read this book, but I have seen summaries of it which have interested me greatly.

I like mountains wherever they might be. But the Himalayas have exercised a peculiar fascination on me. Almost everything connected with them attracts me. They are not only physically present in India, dominating the vast Indian plain, but, for every Indian, they convey a deeper message. They have been entwined in the life of our race from the dawn of history and have not only affected our politics but have been an intimate part of the art and literature, mythology and religion of our people. I suppose nowhere else in the world have any mountains or mountain ranges played such an important part in the development of a race as the Himalayas have done in India for thousands of years past.

So, I welcome writings about these great and ancient friends and protectors of ours. More particularly, I welcome the approach of anyone who feels intimate and friendly with them and not that of a mere geographer. There is beauty there and poetry and both fierceness and calm of spirit. It is only those who can put themselves in tune with these varying moods that can appreciate the Himalayas. The author of this book, Shri Probodh Kumar Sanyal, has evidently been very much in tune with these great friends and companions of ours. I envy him his many journeys.

Others, who read this book, may be helped by it to gain some insight into this charm and realise somewhat the fascination they have exercised through the ages for innumerable generations of the people of our country.

Jawaharlal Nohin

#### মুখবন্ধ

#### জওয়াহরলাল নেহর,

এ বইথানি বাপালায় লেখা; এবং অতি দ্বংথের সপোই বলি বাপালা আমি জানি না। ভারতের এই গরীয়সী ভাষায় আমি অজ্ঞ—এজন্য চিরদিন আমার পরিভাপ আছে। মূল বইথানি আমি পড়তে পারিনি; তবে ভাষাশতরে তার অনেকগ্লিল সংক্ষিণত অংশ আমি পড়েছি, সেগ্লিল বিশেষ ভাবে আমাকে আকৃষ্ট করেছে।

পাহাড়-পর্বভ যেখানেই থাকুক, আমার প্রিয়। কিন্তু হিমালয় আমার মনের উপর এক অন্ত্ত মোহাবেশ বিদ্ভার করেছে; ভার সপো ষা কিছ্ সংশিলই তাই আমার মনকে টানে। হিমালয় যে শ্বদ্ ভারতের বিদ্ভারণ সমতল ভ্ভাগের শীর্ষে নগাধিরাজ রূপেই বিরাজ্যান তাই নয়, প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে তার একটি গভীর বাণীও মন্দ্রিত। ইতিহাসের উষাকাল থেকে হিমালয় আমাদের জাতির জীবনের সপো গ্রাপত; এবং শ্বদ্ যে আমাদের রাষ্ট্রনীতিকেই হিমালয় প্রভাবিত ক'রে এসেছে তাই নর, আমাদের শিল্প-কলা, আমাদের সাহিত্য, আমাদের প্রাণ এবং ধর্মের সংগ্রও এই পর্বতমালা ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে আছে। স্ক্র্য় অতীতকাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশে হিমালয় যে-অংশ গ্রহণ করেছে, আমার মনে হয় প্রিবীর ঝারা কোথাও অপর কোনো পাহাড়-পর্বত বা গ্রিরশ্রেণী তা করতে সক্ষম হয়নি।

এই কারণে আমাদের এই স্প্রোচীন ও স্মহান বন্ধ ও প্রতিপালক সন্ধন্ধে সকল রচনাকেই আমি সমাদর করি; এবং বিশেষ করে ন্যাগত জানাই তাঁকে যিনি শ্ধ্ ভৌগোলিকের দ্ভিতৈ হিমালয়কে দেখেননি, যিনি বন্ধ্ বলে তাকে হ্দরে গ্রহণ করেছেন। একদিকে তা'র আছে সোন্দর্য ও কারা; অন্যাদকে যেমন ভর-ভীষণভা তেমনি ভাবের প্রশানত গাল্ভীর্য। হিমালয়ের এই বিভিশ্ন মেজাজ-মির্জির সপ্পে যাঁরা আপন আপন সন্ব মেলাতে পারেন, তাঁরাই হিমালয়ের রসগ্রহণে সমর্থ হন্। এ গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীপ্রবাধকুমার সান্যাল আমাদের এই মহান বন্ধ্ ও স্থার স্বরে নিজ অন্তরের স্বর নিবিড্-ভাবে মিলিয়েছেন—একথা তাঁর লেখা থেকে স্পণ্ট বোঝা ষার। হিমালয়-অগলে তাঁর বহুবার প্রতিনের কথা ভেবে আমি ইর্যান্বিড বোধ করি।

অন্যান্য থাঁরা এ বইখানি পাঠ করবেন, এ বইরের দৌলতে হিমালরের আকর্ষণী শক্তির রহস্য তাঁদের অন্তর্দাণ্ডির সম্মুখে কিয়ৎপরিমাণে উন্দাণ্ডিত হবে; এবং য্গয্গান্তকাল ধরে অগণ্য বংশপরম্পরায় হিমালয়ের গিরিশ্পামালা আমাদের দেশবাসীর মনে বে মোহিনী মায়া বিদ্তার ক'রে এসেছে, তারও কতকাংশ তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন।\*

## দেবতামা হিমালয়

#### [ প্রথম খণ্ড ]

## – স্চীপ্র →

| রহন্নপূরা গাড়োয়াল                    | •  |
|----------------------------------------|----|
| পশ্চিম সীমান্তের হিমালয়               | :  |
| মায়াপ্রী হরিম্বার                     | 4  |
| গ্ৰহাতীথ অমরনাথ                        | ε  |
| পাল্লাবের হিমালয়                      | đ  |
| নেপাল ও প্লুপতিনাথ                     | 6  |
| দ্রোগভূমি দেরাদ্বন                     | 9  |
| দেওদার পর্বত মুসোরী                    | b  |
| হিমাচল শিমলা ও কিল্লরক্ষেত             | *  |
| কালি*পঙ                                | 20 |
| [ দ্বিতীয় খণ্ড ]                      |    |
| — স্তীপত্র—                            |    |
| কাশ্মীর ও পীরপাঞ্জাল                   | >  |
| क्रम्य, कराना <b>य</b> ्थी कालीस्त्र   | ২  |
| কাংড়া বৈজনাথ ধবলা <mark>ধার</mark>    | 0  |
| হিমাচলরাজা মণ্ডি                       | 8  |
| কুল, লাহ,ল বিপাশা                      | Ġ  |
| ইন্দ্রপ্রস্থ নৈনীতাল ও গাগর গিরিশ্রেণী | ৬  |
| নিষিশ তিবত                             | ٩  |
| রাণীক্ষেত র্পকুণ্ড কোসানী [কুমায়নে]   | A  |
| অন্ধকার ভূটান                          | ۵  |
| ক্মাচল আলমোড়া                         | 20 |
| চম্পাবতী হিমাচল                        | 22 |
| ডা <b>লহাউস</b> ী [চা <del>দ</del> ্য] | ১২ |
| কা <b>লদণ্ড কোট</b> শ্বার              | 20 |
| হুষিকেশ নীলধারা                        | 28 |

বর্তামান দ্বিতীয় থন্ডে দেবতাম্মা হিমালয়' গ্রন্থবানি সমাণ্ড হোলো। ক্রেতা ও পাঠকগণের স্ববিধার জন্য এই গ্রন্থ দুই থণ্ডে ভাগ করা হয়েছে।

এই বইখানিকে সূত্রী ক'রে তোলার জনা ধারা অন্যান্য সহায়তার সঙ্গে আলোকচিত্র ইত্যাদি পাঠিয়ে আমাদিগকে উৎসাহিত করেছেন তাঁদের মধ্যে দান্ধিলিংবাসী স্প্রাসন্ধ আলোক-চিত্রকর শ্রীযুক্ত মণি সেন, শ্রীযুক্ত উ্মাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনগরের মিঃ এম-কে-ধার, কৌসানীর দ্বামী আনন্দ্, দিল্লীর ডাঃ মাণ্ড বসু প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ভারত গভর্মেণ্টের স্থাপত্য বিভাগ, ন,তত্ত্ব বিভাগ, তথা ও প্রচার এবং যানবাহন বিভাগ—এবাও তাঁদের করেকটি বিশেষ মূলা-বান ছবি দিয়ে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। ভারতীয় 'পর্বটন-তথ্যসরবরাহ দশ্তর' তাঁদের কয়েকটি ছবি প্রমন্ত্রের অনুমতি দান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দুখানি দুজ্পাপা ছবি পাঠিয়ে 'আনন্দবাজার' 'শ্টেটসাম্যান' পরিকা আমাদের সাহায়া করেছেন। ্রাদের প্রত্যেকের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এ'রা ভিন্ন আরও কয়েক-জনের ছবি এই গ্রম্খে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাঁরা সকলেই আমাদের ধনাবাদের পার।

প্রীযার অমল হোম মহাশয় রবীন্দ্রনাথের হস্তালিপিটি দিয়ে এ গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছেন। তাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সমগ্র বইখানি দুই খণ্ডে 'দেশ' পঠিকার ছাপা হবার সমর পাঠক মহলে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। উপরস্কু, ভারতের প্রধান মন্ত্রী প্রশেষ পণ্ডিত জওরাহরলাল নেহর, মহাশর এই বইখানির প্রথম খণ্ডে একটি মুখবন্ধ রচনা করে দিরে এর বৈশিষ্টা নির্দেশ করে দেন্। আমরা সানন্দে জানাই, দেশের শিক্ষিত সাধারণ এ গ্রন্থের ধ্থাযোগ্য মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, ন্বিতীর খণ্ড গ্রন্থথানিও পাঠকসমাজের নিকট সমান সমাদর লাভ করবে। অস্কুরেরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ। প্রোপরো তোর্য়নিধীবগাহ্যস্থিতঃ প্রিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

—কালিদাস



বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

















বছর দুই আগে কাশ্মীর থেকে ফিরছিল্ম। পরলোকগত স্রেশচন্দ্র মজ্মদার মহাশয় তথন দিল্লীতে। তিনি তাঁর অফিসে ব'সে আমাকে তিরস্কার করেন, হিমালয়-ভ্রমণকথা আমি আজও কেন লিথছিনে; ভ্রমণকাহিনী না লিখলে আমার নিস্তার নেই। কিন্তু তারও অনেক আগে থেকে 'দেশ' সম্পাদক বন্ধ্বের সাগরময় ঘোষ 'দেবতাত্মা হিমালয়ের' জন্য আমার নিকট বারস্বার স্মারকলিপি পাঠান্, এবং আমার প্রয়োজনের মতো অনেকগ্লি ফটোও পাঠিয়ে দেন। এমনি ক'রে তাল-বাহানায় তিন বছর কাটে। গত বছর 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রথম খন্ড 'দেশ'-এ ছাপা হয়। দৃঃখ রইলো এই, বাংগলার লেখক ও সাংবাদিক গোষ্ঠীর পরম অকৃত্রিম বন্ধ্ব স্বেশবাব্র হাতে এ বই তুলে দিতে পারল্ম না। সেই লোকান্তরিত শ্রুলান্ধ্যায়ীর উদ্দেশে আমার সকর্গ শ্রুণা নিবেদন করি।

এই গ্রন্থের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিমানারপ্রেমিক শ্রীষান্ত জওয়াহরলাল নেহর, মহাশয় একটি মুখবন্ধ রচনা করে দিয়েছেন। তাঁর নিকট আমার আন্তরিক কুতজ্ঞতা রইলো। প্রধানম**ল্মীত গ্রহণের প**র ভারতের কোনও ভাষার কোনও গ্রন্থ সন্বন্ধে অদ্যাবধি তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেননি: এজন্য মাসকয়েক আগে এই গ্রন্থের একটি মুখবন্ধ লিখে দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিল্ম। আমি তখন দিল্লীতে। কিছ,কাল পরে তিনি জানান হিমালয় তাঁকে বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে এসেছে চিরদিন। আমি যে হিমালয় নিয়ে গ্রন্থ রচনায় বসেছি এজন্য তিনি অতিশয় আনন্দিত। এমন গ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারলে তিনি খুবই খুশী হতেন, কিন্তু বাঙগলা না জানার জন্যই অসুবিধা।—আজুগুর 'দেবতান্ত্রা হিমালয়' ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে তাঁর কাছে পার্রজ্ঞী ইয়। এই সংবাদটি পশ্চিমবঙেগর মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচনদ্র ক্ল্রী মহাশয়ের কানে ওঠে। তিনি সোৎসাহে গ্রীয**়ন্ত নেহর্**র সহিক্ত**র্পিরালাপ করেন** এবং সম্প্রতি কর্মস্ত্রে দিল্লীতে থাকাকালীন প্রক্রের্মন্তীর বাসভবনে গিয়েও এ বিষয়ে কথাবাতা বলেন। আমার ফ্লিক্সিয় ভ্রমণ সম্বন্ধে ডাঃ রায়ের এই সন্দোহ ঔৎস্কা ও উদ্দীপ্র্যুঞ্জামাকে মৃশ্ধ করেছিল। বাণ্গলার এই পরের্যসিংহের প্রতি আমার সপ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বিত্রশ বছর আগে আমার মা গিয়েছিলেন হরিন্বারে তীর্থদর্শনে। আমি সঙ্গে ছিলুম। সেই আমার প্রথম হিমালয় দৃর্শন। সেটি ১৯২৩ খ্য্টাব্দের অক্টোবর মাস। সাধারণত যে-জগতে এবং যে-সমাজে আমার চলাফেরা ছিল, হিমালয় তা'র থেকে সম্পূর্ণ পূথক। স্কুতরাং সেদিনকার সেই তর্ব বয়সের একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে সমগ্র হিমালয় আমার চোখে এক বিচিত্র অভিনব আবিষ্কার মনে হয়েছিল। নৃত্তনের আকস্মিক আবিভাবে চমক লেগেছিল আমার জীবনে। ফলে, যিনি আমাকে প্রথম হিমালয় চিনিয়েছিলেন সেই জননীর অজ্ঞাতসারেও আমাকে বারকয়েক হিমালয়ের কয়েকটি অণ্ডলে যেতে হয়েছিল। কারণ তিনি জেনেছিলেন এ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। অতঃপর ভারতীয় সৈন্যবিভাগে চাকরি নিয়ে প্রায় দেড় বংসরকাল আমি হিমালয়ে বাস করেছিলম। সেটি পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণীর কো-মারী নামক অঞ্চল,—অধ্না পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত। এই অঞ্চলটি হোলো কাম্মীরের দক্ষিণ পশ্চিমে। এখানে বসবাসকালীন আমি সীমান্তের নানা পার্বতা অণ্ডলে ঘোরাফেরা করি। আমার পিছন দিকে তখন সমগ্র ভারতব্বে 'সাইমন কমিশন' বয়কট করার ব্যাপার নিয়ে তুমলে রাজনীতিক ঝড় ঝাণ্টা চলেছে। সেটি ১৯২৮ খুন্টাব্দের শেষ প্রান্ত। পণ্ডিত মোতিলাল নেহর, কন্ত্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। সেইকালে হিন্দ্রাজ পর্বতমালার দক্ষিণপূর্ব <mark>উপত্যকা অর্থাৎ</mark> খাইবার গিরিসম্কটের শেষপ্রান্ত লান্ডিকোটালে দাঁড়িয়ে ইংলাভের দুই রাজনীতিবিদ্ সার জন সাইমন ও মিঃ এটলীকে মুখেমেরিখ দেখেছিলুম। তাঁরা তখন ডুরাণ্ড লাইনের পরিমাপ করছিলেন। অতঃপর ১৯৩২ খুন্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমি কেদার-বদরী তীর্থবারা করি এবং চারশো মাইলের কিছা বেশী আমাকে পায়ে হে°টে পরিক্রমা শেষ করতে হয়,— সেই পরিক্রমা হাষিকেশ থেকে আরম্ভ, এবং আলমোড়া জেলার রানীক্ষেত নামক পার্বত্য শহরে তা'র শেষ। মোট আটতিশ দিনে এই যাত্রা সম্পূর্ণ হয়। এই কাহিনীটি নিয়েই লেখা হয়েছিল 'মহাপ্রস্থানের পথে'। কিন্তু এইখানে আমার থামবার জো ছিল না। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ অবধি ব্রক্তিরার অবিশ্রান্তভাবে আমি হিমালয়ের নানাস্থানে পরিপ্রমণ করি এরুং এই সময় থেকেই অদ্যাবধি নানা অবস্থায় আমার একাধিক বন্ধ, ও জার্মবীর সংগ ও সহযোগিতা লাভ ক'রে আসছি। তাঁদের অনেকেই স্ক্রামে এবং ছম্ম-নামে 'দেবতাত্মা হিমালয়ে' এসেছেন এবং এই গ্রন্থের বিতীয় খণ্ডে আরও অনেকেই আসবেন।

হিমালয় ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে আমি প্রিটি বিল ধ'রে একাধিকবার ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ ক'রে বেড়াই, সে-পথ আজও শেষ হয়নি। এ প্রসঙ্গে সে-সব আলোচনা বেমানান। কিন্তু হিমালয় তা'র আপন দ্বকীয়তা ও দ্বভাবের বৈচিত্রে আমার কাছে পরম বিস্ময়-জনক বিষয়-বস্তু। দাক্ষিণাত্যের পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট, পশ্চিম ভারতের আরাবল্লী, মধ্যভারতের বিন্ধ্যাগিরিশ্রেণী, এবং রেবা-শিপ্রা-বেরবতী-নর্মাদা-তপতী ও হায়দরাবাদ অগুলের বহু পার্বত্যলোকে ঘোরাফেরা ক'রে দেখেছি, কিন্তু হিমালয়ের ন্যায় অপার এবং অনন্ত বিস্ময় আর কেউ বহন করে না। এই গিরিশ্তুগমালার তলায় তলায় বিচরণ করতে গিয়ে হুদয়বান পর্যটকের নিজ্প্র প্রকৃতি আচরণ চিন্তাধারা ধ্যানধারণা,—সমস্তই সাময়িক কালের জন্য পরিবর্তিত হয়, এটি বা'র বা'র অনুভব করেছি। যে-আত্মগত ভার্বিট পর্যটককে পেয়ে বসে, সমতল জগতে সেটি দুর্লভ। আমার বিশ্বাস, ভাবনার এত বড আশ্রয় হিমালয় ছাড়া আর কোথাও নেই।

পাচিশ বছর আগে হিমালয় নিয়ে আজকের মতো এত আলাপ আলোচনা এবং গবেষণা ছিল না। সেদিন অবধি বাংগলা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রধানত ধারা হিমালয়কে সংপরিচিত করেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গত জলধর সেন, সভ্যচরণ শাস্ত্রী এবং শিল্পাচার্য শ্রীয়ত্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যারের নাম বিশেষ শ্রন্ধার সব্পে স্মরণীয়। এ রা ছাডাও অনেকে আছেন, যাঁরা এ'দেরই মতো হিমালয়ের এক একটি বিশেষ অঞ্চলে তীর্থখান্তা করে এসে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এ ভিন্ন যে সকল ইউরোপীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে হিমালয়ের অগণ্য শিখর-বিজয়ের অভিযান করেছেন তাঁদের অনেকের রচনা জনসাধারণের কৌত্হলকে নাড়া দিয়েছে। কিন্ত ব্যাপকভাবে হিমালয়কে নিয়ে আলোচনা উঠেছে সম্প্রতি.—কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও কয়েকখানি হিমা**লয়-সম্পর্কিত সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে।** এ ছাডাও আরেকটি কারণ আছে। এতকাল ধ'রে হিমালয়ের সমগ্র চেহারটো ছিল দ্মতর, দ্যরতিক্রম্য এবং নিরুংসাহকর। ইদানীং পেট্রল-চালিত খান-বাহনাদির সহায়তায় হিমালয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তর অনেকটা স্কুসাধ্য হয়েছে। আজ সমাদ্রসমতা থেকে নয় হাজাব ফটে উচ্চ অবধি মোটরগাডি চলাচল করতে পারে। আনাগোনা কতকটা সহজ হয়েছে ব'লেই শিক্ষিত সাধারণের ওদিকে চ্যেথও পডেছে।

হিমালয় নামটি নতুন; এর আদি পোরাণিক নাম হোলো মহাত্রিমবলত।
ভূতত্ত্ববিদরা বলেন, মাত্র ছয় কোটি বছর আগে সমন্ত্রগড়ের নীচেকার
প্রাকৃতিক আলোড়নের ফলে হিমালয় ক্রমশ মাথা তুলে জিড়ায়। ফলে,
গণ্গা উপত্যকার সংগা উত্তরপূর্ব পাঞ্জাব এবং কাল্ট্রের উপত্যকার স্থিটি
হয়, এবং গণ্গা মহীতলে অবভীর্ণা হন্। অক্রিও হিমালয়ের দ্ইতৃতীয়াংশই নাকি ভূগর্ভে। এই মহাহিয়্রের্রিতর শাথাপ্রশাথার আরম্ভ
রহন্দেশ থেকে চীন-তিব্বত সীমানা এবং সেখান থেকে আসাম বাজ্গলা
নেপাল হয়ে কুমায়ন পাঞ্জাব কাশ্মীর হিন্দুকুশ ও আফগানিস্তান হয়ে

মধ্যপ্রাচ্যের প্রান্তে চ'লে গেছে। সমগ্র হিমালরের দৈর্ঘ্য কমবেশী পাঁচ হাজার মাইল, এবং প্রস্থে কোথাও পাঁচশো মাইল, অথবা কোনো কোনো স্থলে তারও বেশী। প্রিবীর অপর কোনও পর্বভিশ্রেণীর সংগ্র হিমালরের তুলনা চলে না। কোনও ব্যক্তির পক্ষে এক জীবনে সমগ্র মহাদেশপ্রসারিত এই গিরিপ্রেণীর অগোগোড়া পরিভ্রমণ করা সম্ভব নয়।

করেকটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছাড়াও হিমালয়ে শত সহস্র দেবমন্দির বিদ্যমন। এদের অধিকাংশই প্রাচীন মহিমার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। আধ্বনিক কালের কোনও ধনপতি হিমালয়ের কোনও গহনলাকে গিয়ে দেবস্থানের প্রতিষ্ঠা করেছেন, এ দৃশ্য চোথে পড়ে না। তবে ধর্মশালা এবং মান্দিরসংস্কারাদি কোথাও কোথাও দেখেছি বটে। সে বাই হোক, হিমালয়ের হিন্দ্বতীর্থই আমরা জেনে এসেছি, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনদের তীর্থমন্দিরও যে অগণ্য, একথাটিও মনে রাখা দরকার। ভানী নিবেদিতা এককালে এ নিয়ে সামান্য কিছ্ব আলোচনাও ক'রে গেছেন। খ্টানদের কাঁতি কিছ্বনেই, তবে প্রায় প্রত্যেক পার্বত্যশহরে একটি অথবা একাধিক গিজা বর্তমান। মসজিদের সংখ্যা প্রব্ হিমালয়ে একেবারেই নগণ্য, তবে পশ্চিম হিমালয়ের দিকে কোথাও কোথাও চোথে পড়েছে। মন্দিরের পথ যত দ্সতর, ততই তার আকর্ষণ; মসজিদের পথ যত স্মাধ্য, ততই তার জনপ্রিয়তা। হিমালয়ের কোনো দ্বর্গম অঞ্চলে একটিও মসজিদ নেই।

হিমালয় 'পর্যটক ব'লেই যে আমি সঠিক তীর্থযাত্রী—একথা সত্য নয়। তীর্থযাত্রাটা গোণ, হিমালয় পর্যটন হোলো মুখা। লক্ষ্যটা আনন্দের, উপলক্ষ্যটা তীর্থের। হিমালয়ের রং মেথেছি আমি সর্ব দেহে মনে, রস পেয়েছি সর্বত্র। ইংরেজী ভাষায় এই পরিভ্রমণের সত্যকার সংজ্ঞা হোলো এইস্থোটক্। কেবলমাত্র তীর্থযাত্রা করাই যদি মূল উদ্দেশ্য হোতো, তাহ'লে র্যেদিন বদরীনাথের মান্দরে ঢুকে বিক্ষুম্তি দর্শন করলম্ম, সেইদিনই আমার গাড়োয়াল দেখা শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তা হয়ন। সমগ্র কুমায়্নে আমাকে আট দশবার ভ্রমণ করতে হয়েছে। হিমালয়ের সকল তীর্থদেবতা দর্শন মোটাম্টি দশ বছরেই শেষ হয়, কিন্তু জিলেশ বছরেও আমার কাছে হিমালয় শেষ হয়ন। আমি ভক্তিভাসমান্ত্রীই যে, মন্দিরে ঢুকে ঠাকুর দেখামান্ত্র ভাবাংলতে চক্ষে অসাড় হয়ে বার্টনা। কিন্তু দর্গম পাহাড়ে কোথাও অধ্যাজসাধনার কেন্দ্র দেখলে ক্ষ্যী আনন্দ পাই। ওর মধ্যে মান্বেরই মহিমাকে দেখতে পাই—মেন্সির দাঃসাধ্য পথে গিয়ে দেবস্থান বানিয়েছে। ঠাকুর-দেবতার ক্রিছে আমার কোনো বন্তু কাম্য নেই।

মোট কথা, আমার দূণ্টি ছিল হিমালয়ের সামগ্রিক চেহারাটার দিকে। এর আনুপূর্বিক বিশালতাকে আমার মনের মধ্যে ধারণ করবো,—এই

ছিল লক্ষ্য। হিমালয়ের যে-অংশটাকে বলা হয় 'মহাভারতীয়'—যেটা হিন্দভোরতীয়া সংস্কৃতির প্রধান ধরেক ও বাহক—সেটার নাম হোলো শিবলিঙ্গ পর্বতমালা। ইংরেজিতে একে বলা হয়, শিউয়ালিক রেনজে। এর দৈর্ঘ্য ছয়শো মাইলের কম নয়, কিল্ড এর বাইরে হিমালয় অনেক ব্যাপক। দুই হাজার বছর আগে ভারতের মানচিত্তের যে সঙ্কেত পাওয়া যায়, তা'তে তা'র পশ্চিম সীমানা নিদি'ট হয় সোলেমান গিরিশ্রেণী, এবং উত্তর পশ্চিমে হিন্দুরাজ পর্বতমালার সীমানা অবধি। রাজনীতিক কারণে যুগে যুগে মানচিত্র পরিবর্তিত হয়, এ আমরা জানি। কিন্তু আমার যতদরে জানা আছে, মাত্র একশো বছর আগেও পামীর উপত্যকার একটা অংশ ভারতের অন্তর্গত ছিল। অর্থাৎ হিন্দুকুশ এবং কারাকোরাম ওরফে ক্লম্পরিশ্রেণী ভারতের উত্তর প্রাকার হিসাবে নির্দিণ্ট ছিল। এই দুই পর্বতমালার অপর প্রান্তে পামীর মাল্ডমি পড়ে ব'লেই সম্ভবত পামীরকে আমরা হারিয়েছি। অবশ্য একথাটা মনে রাখা দরকার, হিমালয়ের বহু, অঞ্চল আজও অনধ্যুমিত,—তাদেরকে 'no man's land' বললে ভুল হবে না। কিন্তু কালক্তম যদি কেউ আগে-ভাগে গিয়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তার কারে বসে, তবে পরবর্তীকালে তাকে হটিয়ে দেওয়াও অস্কবিধান্তনক। দু একটি উদাহরণ এখানে দিই। বদরীনাথের মন্দির থেকে কিছা দূরে অবস্থিত মানা গ্রামের অধিবাসীরা তিব্বত গভর্গমেন্টের দরবারে আজও রাজস্ব দেয় কেন, আমার বৃণিধর অগর্ম্য। লাডাক প্রদেশকে পশ্চিম তিব্বত বলা হয় কেন, এ এক সমস্যা। কাশ্মীরস্থিত নাংগা এবং দেবসাই পর্ব ডশ্রেণীর ওপারে গিলগিট অঞ্চলে সিন্দ্রনদের তীরে হিন্দ্র-তীর্থ রামঘাট বিদ্যমান, কিন্তু এই গিলগিট অন্তলে কান্মীর-ভারতের সীযানা আজও অনেকথানি জানিদিন্ট। এ ছাড়া কৈলাস পর্বত্যালার সম্বন্ধেও কিছু কথা থেকে যায়। পুরাকাল থেকে কৈলাস ও মানস-সরোবর, রাবণ হুদ, গরেলা মান্ধাত। ইত্যাদি হিন্দ,তীর্থাগ,লির সংগ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি আত্মিক যোগাযোগ ছিল, সেই আত্মীয়তা অদ্যাবধি বর্তমান ৷ ভারতের প্ররাণে কাবো উপকথায় এমন কি ইতিষ্কানের কোনো কোনো ক্ষেত্রেও এর উল্লেখ দেখতে পাই। কিছুকানু জাগেও কৈলাস ও মানসসরোবরের তীর্থখাত্রীরা তাক্লাকোট ক্রিকেন ভারত সরকারের সাহায্যে আপ্নেয়ান্দ্র সংগ্রহ করতেন, চীন্সঞ্জর্বং তিব্বতের আধিপত্যের কথা তথন উঠতো না। কেবল তাই্ট্রের, কেদার-বর্দার-গণ্গোত্রী-যম্নোত্রীর মতই কৈলাস ও মানসসরোক্ত্রিসমস্ত দেবদেবী এবং প্জা-অর্চনার অনুষ্ঠানাদির পরিচয় এ্খন্<sup>®</sup> সমগ্রভাবেই ভারতীয়। অনেকের ধারণা, কৈলাস পর্বতমালার সর্মান্তরাল—যার ভিতর দিয়ে লাডাক থেকে তাসিগঙ ও গারটক হয়ে প্রাচীন ক্যারাভান্ পথ সোজা

দৃক্ষিণে নেমে চলে গিয়েছে মানসসরোবরের দিকে,—সেইটিই হোলো ভারতের আদি সীমানা। দেখা যাচ্ছে অশ্বৈতবাদী ভারতবর্ষের স্বাভাবিক উদাসীনোর ফলে যুগযুগানত কলে ধ'রে ভারতভূমি বারম্বার দ্বিধাবিভন্ত হয়ে চলেছে, এবং এক এক যুগা এক এক ট্রকরো ভূভাগ কেটে নিয়ে যাছে বাইরের লোকে। স্বতরাং আজ যদি কেউ বলে ভারতের উত্তর ভূভাগ হিন্দ্রকুশ, কারাকোরাম এবং কৈলাস পর্বতমালার দ্বারা প্রাকার-বেন্দিত, আমি ভাকে অবিশ্বাস করতে সাহস করবো না। প্রাকালের আর্মরা বদি ভারতের ঐক্যসাধনার আচমনীমল্রে সাতিট নদ-নদীর সংগ্রের

কিন্তু ভৌগোলিক আলোচনা আমার এই উপক্রমণিকার মূল উন্দেশ্য নয়। হিমালয়কে নিয়ে আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলা চলেছে:-সে সম্বন্ধেও কোনো বন্ধবা প্রকাশ করা আমার লক্ষা নয়। এই গ্রন্থে সমগ্র হিমালয়কে তা'র স্বভাব ও সৌন্দর্যসহ হদেয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা হরেছে। আমি যতদরে জানি, ভারতের কোনো ভাষায় হিমালয়ের সমগ্র ভৌগোলিক রূপ নিয়ে কোনও লেখক আজও এ ধরণের প্রচেষ্টায় হাত দেননি। নগাধিরাজ হিমালয়ের গিরিশুস্মালা দেবভূমি ভারতের শিররে অতন্দ্র প্রহরায় নিয়ন্ত রয়েছে কল্পে কল্পান্তে। কতবার চেরে থেকেছি, দূর দূরান্তরে প্রসারিত তা'র শাখা-প্রশাখা একদিকে মধ্য এশিয়া ও তিব্বতের হিমবায়্র সর্বনাশা ঝাপটার থেকে ভারতকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করছে, অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম সাগরের মৌশুমী বায়ুর পথ উত্তর দিকে অবরোধ করে সমগ্র ভারতকে শস্যশ্যামলতায় সে প্রাণময় করে রেখেছে। এই কারণে দেবতামা হিমালর ভারতের নিত্য রক্ষক ও প্রতিপালক। বেদে উপনিষদে পর্রাণে মহাকাব্যে এবং ইতিহাসের পর্বে পর্বে তিনি ভারতের প্রজা পেয়ে এসেছেন। বিশাল-বিস্কৃত গিরিরাজের শাখা-প্রশাখাগুলি সংখ্যাতীত নামে প্রকাশ। সহস্র সহস্র গিরি-নদী নিবারিণী এদের স্তরে-স্তরে প্রবাহিত। চিরত্বারমণ্ডিত শতসহস্ত মাইল বিস্তৃত এর অগম্য অঞ্চল। হাজার হাজার বর্গমাইল ব্যাপ্তিঞ্রর ভীষণ গহন অরণ্যানী। এনের সংখ্য মিলে রয়েছে হিংস্র ব্যুছ্টিভর্ল্বক, হস্তী, হায়না, হরিণ, গণ্ডার, সম্ভর, বাইসন, চমরী, ৠত্তীদি বহর জানোয়ার, এবং শতসহস্রবিধ সরীস্পের অবাধ ক্রিরণক্ষেত হোলো হিমালারের মর্মে মর্মে। ইতিহাসের চোথের আড়াব্রেকিত ধর্ম সংগ্রাম ঘটে গেছে হিমানয়ে, কত রাজভিখারী কে'দে বেড়িয়ে এর নির্জন গিরিনদীর তীরে তীরে, কত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী পদ্মাইটো চোথ বুজে ব'সে অবশেষে পাথর হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, একটির পর একটি সভ্যতার আবিভাব ও তিরেভাব, বীরবিক্তম নরসিংহদলের অনাবিষ্কৃত একটির পর একটি কাহিনী,—হিমালরের পাথরে পাথরে চিহ্নিত ৷ এই মহাপুণ্ডে গিরিমালার স্তরে স্তরে পরিভ্রমণ ক'রে গেছেন আর্যস্ক্ষিগণ। ভারপর একে একে গৌতম বৃন্ধ, মহাবীর, রামানন্দ, সমাট অশোক, আচার্য শৎকর, শ্রীজ্ঞান দীপঞ্কর, মহাকবি কালিদাস, গ্রের, নানক, কবীর,—এবং একালেও দেখেছি রাজা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র, জওয়াহরলাল প্রভৃতি মনীষীরা কোনো না কোনো সময়ে হিমালয়ে নিজ নিজ অস্থায়ী বাসা বে'ধেছিলেন। অনেকের কাছেই হয়ত অবিদিত, চির-ত্যারমৌলী হিশ্লেশ্ভেগর সম্মূখবতী কৌসানী পাহাড়ের চ্ডায় বসে গান্ধীজি তাঁ'র অনাসন্তিযোগ গ্রন্থের কয়েকটি অনুচেছদ রচনা করেছিলেন। অনেকে হয়ত ভূলতে বসেছে, মুক্তেশ্বরের তীর্থপথে রামগড় পাহাড়ের চ্ডোয় ব'সে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল অর্বাধ কাব্যরচনা করেছিলেন। সুভাষ-চন্দ্র তাঁর স্বভাব-বৈরাগ্য হেতু কিশোর বয়সে সন্ন্যাস নেবার কণ্পনায় হিমালয়ে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া যে সত্যকাহিনী আজও খুন্টান জগতে স্প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সোট হোলো স্বয়ং যীশ্বগৃষ্ট তাঁর তর্ণ বয়সে অহিংসাবাদী গৌতম বৃদ্ধের মল্রসিন্ধ হয়ে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং গোতম ব্রেখের জন্মভূমি নেপাল এবং হিমালয়ের কয়েকটি অণ্ডল শ্রমণ ক'রে পনেরায় মধাপ্রাচ্যের দিকে চ'লে যান্। পশ্ভিতগণের কাছে এর তথ্যসমাণাদি আজও বর্তমান।

সমগ্র হিমালয়ের নানা অগলে বহু সহস্র প্রাচীন দেবদেউল, মন্দির ও বোন্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হিন্দুকুশে, হিন্দুরাজ পর্বতমালায়, পীরপাঞ্জালের পশ্চিম অংশে,—যে সমস্ত অগলে আজ পাকিস্তান ও পাঠান মূলকের অন্তর্গত,—সেথানকার পাহাড়ে পাহাড়ে শত শত দেব-মন্দির, মঠ ও গুম্ফা এখনও বিদামান। তারা স্প্রাচীন অতীতকাল থেকে অদ্যাবিধ নানা ইতিহাসের সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। এই আদিঅন্তহীন গিরিশ্গেদলের আশেপাশ্রে যুগ-যুগান্তকাল থেকে লক্ষ্ম লক্ষ্ম সংসার-বিরাগী সাধ্য, সম্র্যাসী, জীবনবৈরাগী, বাউল, তপ্যবী, জ্ঞানাস্প্রস্কা, তীর্থবাসী, সত্যসন্ধানী প্রভৃতি নানাগ্রেণীর মানুষ আপন আপ্রতির জঠরে বেমন বাসা বেধে থাকে ছোট ছোট পাখী। এই হিম্মুলিয়ের শৃংগবিজয় অভিযানে কতবার এসেছে প্থিবীর কত শত অভিযানকারী; কতদিনের কত মৃত্যুবরণের পর গৌলীশ্রণবিজয়ে আজ জ্বারা সাফলালাভ করেছে। এই হিমালয়ের অনাবিশ্বত ঔষধিবনে মৃত্যুক্রীবনী আবিশ্বার করা এই শতাব্দীতে সম্ভব —বহু বিজ্ঞানী একথা মনে করেন। বীরের দুঃসাধ্য অধ্যবসারে, সম্র্যাসীর একাগ্র তপশ্চর্যায়, তীর্থযাত্রীদলের প্র্জা-বন্দনায়,

কবি শিলপী দার্শনিকের সৌন্দর্য-কল্পনায়—দেবতাত্মা হিমালয় মান্বের চিরবিক্ষয়।

সমতল জগতে ছুটি কোথাও নেই,—আমাদের চোথ মন চিন্তা কল্পনা—এরা নিতাই বিদ্রানত: প্রতি মৃহতে মন ছোটে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে: দুর্গিট আরুণ্ট হচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে একটির থেকে অন্যটিতে। কিন্ত হিমালয়ের আশ্চর্য জগতে আমাদের মনের ছুটি বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত,—সেই কারণে বাহিরের থেকে দুটি ফিরে আসে আপন অল্তরে: स्मरे मृण्डि जानस्मत भवम जाम्वास मध्या । भनायनी **मर**नावृखित कथा এখানে বলা হচ্ছে না, কিন্তু আধুনিক কালের জটিল, ঝঞ্চাবিক্ষ্মের এবং ক্রান্তিকর জীবনযাত্রার থেকে ধারা **মাঝে-মাঝে অদ্ন্যে হ**য়ে যেতে চার, হিমালর তাদের পক্ষে একটি পরম আশ্রয়। একথা স্বীকার করবো বৈকি. হিমালয়ের অরণাজটলা তা'র মাটি পাথর ত্বার নির্মার সমস্ত মিলিয়ে আমার চেতনার জড়ম্বকে অনেকবার মূর্নিন্ত দিয়েছে,—উংসূক উন্মূখ মনকে চণ্ডল ক'রে তুলেছে বারম্বাব। হিমালয়ের ডাক দৃঃখ দের অনেক সময়ে, কিন্তু দ্বঃখের মধ্যে প্রাণ-পার্বণের উদ্বোধনও ঘটায়। মনে মনে আনন্দ-উংসবের যে সাডা প'ড়ে যায়.—বাইরের লোকের কাছে সেটি হয়ে থাকে দুর্বোধ্য। ধর্নাকে ধারণ করে কেবলমার সেই বান্তি, যে নিত্য উৎকর্ণ। সবাই সে-ডাক শোনে না।

'দেবতাত্থা হিমালয়ে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে তাঁদের কথা সমরণ করি, এই সন্দীর্ঘকালের মধ্যে ধাঁরা মধ্যে-মাঝে আমার সংগী হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এখন জীবিত নেই, এবং অনেকের খোঁজখবরও জানিনে। আমি যে একজন লেখক ও গ্রন্থকার,—এ পরিচয়ও অনেকের নিকট গোপন করা ছিল। আজ সেই সব নামহারা বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী নরনারীকে মনে পড়ছে,—খাঁদের সগেগ একটে কেটেছে অনেকদিন এবং খাঁদের সেবা ক'রে আমি আনন্দ পেতৃম। কোনওকালে হিমালয় নিয়ে তাঁদেরই জনৈক সহচর গ্রন্থরচনা করবে,— এ অনেকের ধারণা বহিভূতি ছিল। আমার সেইসব অজ্ঞাত অখ্যাত অপরিচের সংগী ও সভিগনী—জীবিত ও মৃত—খাঁরা এক-এককালে আমাব পথের পরমান্ধীয় হয়ে উঠেছিলেন,—এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্তালে তাঁদের সকলের উদ্দেশে আমার আন্তরিক প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও শ্লন্ধার্ঘ নিবেদন করি।

গ্রম্পকার

গান্ধী-জন্মতিপি অক্টোবর ২, ১৯৫৫

# দূৰ্বভাষণ <sup>[বিতীয় খণ্ড]</sup>

'দেবতাত্মা হিমালয়' দ্বিত্রীয় খণ্ড প্রকাশকালে প্রথমেই জানাই, আমার হিমালয় ভ্রমণকথা আপ্মতত এই খণ্ডেই সমাণ্ড হোলো। কিন্তু এই বিষয়টি এমন বিশাল এবং বিস্তৃত যে, এই গ্রন্থ রচনাকালে এর প্রারুভ ও পরিশেষ কম্পনা ক'রে অনেক সময় যেন কতকটা উদ্ভানত বোধ কর্রোছ। স্দুদীর্ঘকাল ধরে ভারেরীর পূষ্ঠার এবং কতকগুলি ছিন্নভিন্ন কাগজের টুকুবোয় ভ্রমণকথাগ**ুলি টুকে রেখেছিলুম। কিন্তু কোনওকালে সেগ**ুলি একত ক'রে গ্রন্থরচনায় হাত দেবো, একথা মনে থাকলে আরও খ'ড়িয়ে নানকেথা সয়ত্নে লিখে রাখড়ম। ফলে এই হোলো, অনেক মান্ত্র হারিয়ে গেছে, অনেক কাহিনী বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেছে এবং অনেক তথ্যও আর এক্ত করা গেল না। অপ্রকাশিত থেকে গেল প্রচুর, এবং যা অসমাণ্ড থেকে গেল তার পরিমাণও কম নয় ৷ শুধু তাই নয় তাদের সংগ্যে রইলো আমার গু.টিবিচুর্গত, খর্বতা, ক্ষান্তা ও কুপ্রতা। বস্তত, হিমালয়ের সঙ্গে আমার মান্সিক ঘনিষ্ঠতা যেন নিতান্তই ব্যক্তিগত: পরস্পরের এই আত্মীয়তা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বোঝানো কঠিন বলৈও মনে হর্মোছল। সেই কারণে এই দ্রমণকথাগর্মাল দঃই খণ্ডে শেষ করার পর কেমন একটি প্রিয়বি<mark>চ্ছেদবেদনা অন্তব করছি। যে ছিল</mark> একান্তই আপন, সে যেন হয়ে গেল সর্বসাধারণের। যার সংগ্রে আমার থুদয়ের নিভৃত মধ্যুর সম্পর্ক, সে যেন এসে দাঁড়ালো প্রকাশ্য ম<del>ঞ্চের</del> উপরে নাচের আসরে। পাজরের কোণে একট্র ব্যথা লাগে বৈকি। যদি কেউ তার সুখ্যাতি করে ত করুক, আমার চোখ বাম্পাচ্ছন্ন হবে। ওর সংগ্রে আমার অনেক সাখদাঃখের ইতিহাস জড়ানো।

হিন্দ্রকুশের উপত্যকা থেকে পার্বত্য আসাম অর্বাধ হিমালস্ক্রের্ বিস্তৃত ভৌগোলিক উত্তর-প্রাচীর আমরা মানচিত্রে দেখি তার প্রতিকৈটি ভূভাগ আমার ভ্রমণের মধ্যে এলেও এদের সম্বন্ধে ক্ষ্মিলার্চনাকালে ু প্রত্যেকের প্রতি প্রথমন্পর্থথ স্থাবিচার করা সম্ভর্ক 🖼 নি। ধর্ণানে অনেক ক্ষেত্রে আমার অক্ষমতা রয়ে গ<del>ের্ক্ত</del> এই অক্ষমতাকে অপসারিত করার জন্য ভবিষ্যৎ কালের সর্বসাধক স্ট্রেরন্রজকের পথ চেয়ে রইল্মা তব্ প্রথম খণ্ডের প্রবিভাষকে∑ৠ বলেছি, এখানেও তা'র প্রনর্বান্ত ক'রে বলি, মান্যবের এক-জন্মে সমর্গ্র হিমালর আন্মপূর্বিকভাবে শ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। এ কাজ আয়ুত্কালের একশ' বছরেও কুলোয় না।

মোটামর্টি সাতাশটি পর্বে হিমালয়কে ভাগ করে এই ভ্রমণবৃত্তাশ্ত শেষ করেছি, কিন্তু চন্দ্রিশটির বেশী দ্ই খণ্ডে আর দেওয়া গেল না। যথাসময়ে এর একটা ব্যবস্থা করার চেন্টা রইলো।

এই গ্রন্থের দুই খণ্ডেই ইতিহাস ভূগোলা রাজনীতিক তথ্য, সামাজিক সংস্থা, লোকাচার প্রবাদ উপকথা রুপক পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একট্-আধট্ আলোচনা করা হয়েছে। হাতের কাছে যা পাওয়া গিয়েছিল তাই নিয়েই কাজ চলে গেছে। কিন্তু একথা মনে ছিল, এই গ্রন্থ কোনও বিশেষ বিষয়ের গবেষণাক্ষেত্র নর। চলমান মনের উপরে যারা ছায়া ফেলেছে তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রামাণ্য নিরে কেউ কেউ প্রণন তুলেছেন, তাঁদের সংগ্যে আমার বিরোধ নেই। নতুন নতুন গবেষণার ফলে ইতিহাস বার বার ব্যাখ্যা বদলার, এটি দেখতে পাওয়া গেছে। আমার এ গ্রন্থ ইতিহাস ভূগোল দর্শন প্রোণ—এদের কোনটাই নয়। শুধ্ব একটি কথা বলি, ঐতিহাসিক রাজনীতিক বা সামাজিক তথ্য পরিবেষণ-ব্যাপারে আমার নিজের ভাষ্য যোগ করেছি অপ্পই, কেননা তা'রা নিজেদের পরিচর নিজেরাই বহন করেছে। আমার হাতে তা'রা একটি বিশেষ প্রকাশভংগী পেরেছে মাত্র।

ইতিহাসের তারিখ ও তথ্য, ভূতত্ব, এবং হিমালয়ের প্রাকৃতিক ভূগোলের তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে কয়েকজন ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের রচনা থেকে মধ্যে মার্ঝে অল্পস্বল্প সাহায্য পেয়েছি, তাদের নামও গ্রল্থে উল্লেখ করা আছে। সেই নব জাবিত ও মৃত বিশেষজ্ঞগণের উল্পেশ্ আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আমার অন্যানা বন্ধব্য এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 'পূর্ব'ভাষণে' এর আগে ব'লে এসেছি।

--গ্রম্থকার

প্রায় দেড় হাজার বছর হ'তে চললো।

সিংহাসন থেকে নেমে এসে সম্রাট হর্ষবর্ধন অভিবাদন করলেন পরিব্রাজক হ্বয়েন সাংকে,—মহাত্মন্, বিদায় নেবার আগে এই অখণ্ড সমগ্র মহা-ভারত আপনার আশবিদি কামনা করে।

প্রণত বিনয়ে প্রেষ্থগ্রেষ্ঠ হ্রেন সাং জবাব দিলেন, এই যোগাসীন ধ্যান-নিমীলিত প্রাচীন ভারতের আশাবিদ আমিও সণেগ নিয়ে যেতে চাই, রাজন্। ভূ-স্বর্গময় এই ভারত। হিমালয়ের ওই রহমুপ্রায় দাঁড়িয়ে বারস্বার আমি সেই ভূ-স্বর্গলোক দর্শন করেছি।

ভারতের প্রাচীন আর্যসভ্যতার আদি মন্দ্র লাভ করেছিল এই ব্রহ্মপ্রো। হাজার হাজার বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই রহমপুরার পথ দিয়ে গেছে মুনি শ্বষি যোগী সন্ন্যাসী পরিব্রাজক আর পর্যটক। হিমালয়ের এই দ্সতর ও দ্রারোহ পর্বতের প্রান্তে কোনো এক নিঝ'রিণী-ভীরস্থিত তপোবনে ব'সে মহামুনি বেদব্যাস রচনা করেছিলেন শিবপুরেণে তথা কেদারখণ্ড। অন্যান্য প্রোণেও এই ব্রহ্মপ্রোকে বলা হয়েছে ভূম্বর্গ। মহাকবি কালিদাস এই ব্রহ্ম-প্রোকে বলেছিলেন দ্বপ্নপ্রী। সমগ্র মহাভারতের বিরাট কাহিনী এই রহমুপরুরায় ব'সে **লে**খা হয়েছিল। মৌর্য সাম্রাজ্য, তারপর অশোক, তারপর সম্দুগ্রুপ্তের রাজম্বকাল—ইতিহাসের সেই গৌরব-র্ফাহমার কালে ব্রহ্মপুরা ছিল ঋষিগণের তপস্যালোক, আনন্দ ও শান্তির লীলাক্ষেত্র। এই ব্রহমুপ্রের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে গোম,খী নিঃস্রাবিত জননী জাহাবী, গেছে দেবলোক প্রবাহিনী অলকানন্দা, গেছে ব্রহ্মলোকবিধোতা মন্দাকিনী। এখানকার সূর্য-करताष्क्रान जूषांत-कितीर्धे रिमानस्यत श्रथम म्जत रहना उर्गालाक--भृश्वितीत থেকে অনেক দ্রে; তা'র নীচে ষেখানে শিবলিকা পর্বতমালার দ্রতিক্রম্য স্তর, সেটি দেবলোক, দেবগণের বিচরণ-ক্ষেত্র। ভাগীরথী ষেখানে ইপ্রিলাহতা উমিম্খরা হয়ে খবিকুলের আশ্রমসীমান্তে বয়ে চলেছেন—সেই স্তরটিকে চিরদিন খবিরা ব'লে এসেছেন তপোলোক। তা'র নীচে যেখানে সিগতিক হিমালয়ের পাদম্ল, যে-স্তর হলো অরণ্যময়—যেখানে ্রাজনী প্রসারিত -তার নাম হোলো মর্ত্যলোক, সেখানে নর-বানর, পশ্বপক্ষ্ট্রীটপতখ্গর অব্যারিত লীলাভূমি। সেই ভূভাগে নেমে গণ্গা উপতাকার নুক্ষে ইয়ৈছে গণ্গাবতরণ; গণ্গা সেখানে জ্বীবলোকে অবতরণ করেছেন। তিনি ক্রেছিন আর্যাবর্ত প্রতিপালনে। চিভূবনতারিণী তর**ল**তর**ে**গ !

আমার প্রথম তার্ণ্য তার চোথ মেলেছিল ব্রহাপ্রার ওই শিবলিংগ পর্বত-

মালার নীচে গণগাবতরণের প্রান্তে। বিরশ বছর আগে সেদিন প্রথম হিমালারের পাদম্ল লপ্শ করি। কিন্তু সেই হাজার-হাজার বছর আগেকার রহমুপ্রা এখন আর নেই, আছে তার স্থালবতী একটি নাম—গাড়োয়াল। মাত চারণাে বছর আগে রাজা অজয়পাল সমগ্র রহমুপ্রার বাহালটি দ্বর্গ একত ক'রে এর নামকরণ করেছিলেন গড়বাল। অর্থাৎ দ্বর্গপ্রধান। সেদিন চোখ মেলেছিল্ম, কিন্তু কিছ্ম দেখিনি। আবিষ্কার করেছিল্ম নতুনকে, বিচিত্রকে, ভারতের প্রেষ্ঠ মহিমাকে,—তাই দ্বিট ছিল নিমেষ-নিহত, একাগ্র। শ্বেদ্ব দেখে এসেছিল্ম তা'র নীল ধারা,—এক রহস্য থেকে ভিল্ল রহস্যলোকের ভিতর দিয়ে কোন্ পর্বতমালার তলা দিয়ে কোথার যেন হারিয়ে গেছে। সেদিন আমার মন বাংময় ছিল না, তাই আম্বাদ আর উপলব্ধির পথ দিয়ে ক্ষ্মাতুর প্রাণ কেবল আপন থাদা সংগ্রহ ক'রে ফিরেছিল। তব্ তা'র মধ্যেও উপলব্ধি অপেক্ষা আবিষ্কারের চেন্টা ছিল প্রধান।

তারপর কতবার গেছি এই ব্রহমুপ্রের প্রান্তসীমায়, ওই গাড়োয়ালের পাহাড়তলীর নীচে নীচে, নীলধারার তীরে তীরে, ওর বনে-বনান্তরে, গির্যার-গ্রহালোকে, ওর মনোরম বসন্তশোভার ভিতর দিয়ে, ওর উন্মাদিনী নির্ঝারণীর প্রসতরসঙ্কল তটে তটে। কত মধ্যাহের একান্ত ভাবনা, কত প্রভাতের নিঃসংগ নির্জনতা—আমাকে সন্ধ্যে নিয়ে স্বাক্ষর রেখে গেছে ওর ওই সংকীর্ণ র্গারসঙ্কটে, এখানে, ওখানে, মন্দিরে, তপোবনে, উপত্যকায়, আর গভীর গহ<sup>ু</sup>রে। আজ তাদের ইতিহাস আর মনে নেই। কিন্তু ওখানে আমি বার বার দেখতে চের্মেছ যা দ্রাষ্ট্রগোচর হয় না. ভাবতে চেরেছি যা ভাবনাতীত, জানতে চের্মেছ যা জ্ঞানের সীমানার মধ্যে নেই। বিজন ভীষণ গিরিগহররের নীচে শিলাতলে গিয়ে নিঃসংগ বসেছি, দেখেছি কতবার বসন্তশেভা কলম্বনা দিশাহারা স্রোতস্বিনীর এপাশে ওপাশে, তারপরে সহসা কোথাও কেথোও তৃণগ্লেম শৈবালে আকীর্ণ অন্ধকার গ্রহাগভেরি দিকে চেয়ে ছমছমিয়ে এসেছে সর্বশরীর, আবার ফিরে এসেছি ভয়ে ভয়ে। হয়ত ওদের মধ্যে ছিল ভয়াল ময়াল, কিংবা কোনো অনাবিষ্কৃত অতিকায় জন্তু, কিংবা কোনো অটল অচল যোগতন্দ্রাচ্ছন্ন মহাঋষি,— জ্ঞটাজটিল ধ্যানমৌন মহার্ম্পবির। হায় হায় ক'রে উঠেছে প্রাণ, হায় হায় করেছে সমগ্র জীবন। কিন্তু তারপর আবার গিয়েছি নিজের পথ দিয়ে। এনে হয়েছে আমার পিছ্ নিয়েছে সেই হাজার হাজার বছর আগেকার অশ্বন্ধী ছায়াম,তির দল। তা'রা শ্নতে চেরেছে আমার মধ্যে তাদের পায়ের अन्म, তা'রা দেখতে চেয়েছে আমার মধ্যে তাদের প্রকাশ, জানাতে চেয়েছে ক্ষ্মির মধ্যে দিয়ে তাদের আশীর্বাদ। অবশেষে ছায়াম,তিরা বিলীন হয়েছে স্টিয়ন আমার এই কায়া-ম,তিরিই মধ্যে।

গাড়োয়ালের সংগ্র তিব্বতের ধোগাবোগ সাঁমান্য নয়। যোশীমঠ থেকে তা'র আভাস পাওয়া যায়, হন্মান চটি ছাড়ালে তা'র পরিচয় মেলে। মেয়ে-প্রে,ষের ১১২।র। ও পরিচ্ছদ দেখতে দেখতে যায় বদলে। গৃহপালিত পশুদের আকারেরও শাগবর্তন ঘটে। যেমন নেপালে, যেমন পূর্ব কাশ্মীরে, যেমন সমগ্র সিকিম ও **ড়**টানে, তেমনি উত্তর-পূর্ব গাড়োয়াল যেখানে মিলেছে তিব্বতের পাহাড়ে, ণেখানে তার ছোঁওয়া-ছ্র্যিয় কিছ্র বেশী। সেখানে আচার-আচরণ, সামাজিক প্রখাদি, আচ্ছাদন-পরিচ্ছদেই যে কেবল তিব্বতকে এড়ানো যায়নি তা নয়,— ি পাতের প্রবল প্রভাব পড়েছে হিমালয়ের বহু মন্দিরে ও স্থাপতো। যোশীমঠ নলো, উখীমঠ বলো, কেদার ও বর্দারনাথের মন্দির বলো,—তিব্বতের গ্রুষ্ণা ও মবিদরের যে সমস্ত স্থাপত্যশিলেপর সঙ্গে আমাদের কিছ, পরিচয় আছে, তাদেরই প্রভাব পড়েছে এই সব মন্দিরে। কাম্মীরের লাডাকে এই কথা, কুলা উপত্যকার উওর প্রান্তে এই চেহারা, উত্তর আলমোড়াতেও এরই প্রনরাবৃত্তি। তুকী স্তান ও পামীরের মালভূমি থেকে যাদের আসতে দেখেছি, যে সকল হ্নজাতির লোককে একদা দেখেছি ঝিলম্ নদী ও সিন্ধনদের তীর ধ'রে এসে সীমানেত পোছেছে—তারাও এই শান্ত-শৈব-বোদ্ধের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে আজও এড়াতে পারেনি। তিম্বতী অথবা কোনো বড় গ্রুম্ফায় দ্বকে দেখো, সেখানে শক্তির্পিণী মহাকালী রয়েছেন হয়ত ভিন্ন নামে, এবং হিমালয়ের নানা মন্দিরে প্রবেশ ক'রে দেখো, বৌন্ধ-প্রভাবের কী **চমংকার পরিণতি** ! ভারতের সংগ্রে পশ্চিম তিব্বত একাকার।

এই গাড়োয়ালের সমগ্র উত্তর সীমানা তিব্বত ও কাশ্মীর থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে শতদ্র নদী। মানস সরোবর থেকে নেমে কৈশাস পর্বতের পাদম্ল বেয়ে অনধ্যুষিত গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে শতদ্র নদী চলে গেছে তিব্বত পেরিয়ে গাড়োয়ালের উত্তর দিয়ে উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে। যেমন কাশ্মীরের নীলগণগা। এদের ম্লধারাকে কি কেউ অনুসরণ করেছে? শত সহস্র গিরিনদী নির্বারিণী, শত সহস্র শাখা-প্রশাখায় কোন্ পথ দিয়ে কোথায় এদেরকে নিয়ে চলেছে কেউ কি জানে? এদের এপারে ওপারে এমন অনেক অনাবিত্বত গিরিসঙ্কটসঙ্কুল ভূভাগ রয়েছে যেখানে আজও কোনো মানুষের পায়ের দাগ পর্চেন। জন্তু সেখানে জন্মার না; কীটপতংগ সরীস্প কোথাও খঙ্গে পাওয়া যায় না। সেই নিন্প্রাণ তৃণভার্লভাহীন অসাড় পার্বভালোকের জিল্পানতা বিভীষিকার মতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি কতদিন!

কিন্তু গাড়োয়ালে এর কিছ্ন ব্যতিক্রম। শ্রুকটি পর্বত ছাড়েয়ে অন্য পর্বত অতিক্রম করো, এক চ্ড়া থেকে অন্য চ্ড়ায়—র্ক্কতা ক্রেইকাথাও। তুষারের সমান্তরাল বাদ দাও,—শুখ্ চেয়ে থাকো সমগ্র বহাপার্যাধীদকে। যতদ্র দৃষ্টি চলে কেবল ঘননীলের আভা, চারিদিকে সব্জের স্থারের । যত চাও নদী, যত চাও জলধারা, যত তাকাও এখানে ওখানে,—শুস্তিতবকাবনমা! প্রথিবীর সব ফ্ল এখানে ফোটে স্তবকে স্তবকে। যেখানে যাও, যেদিকে চাও,—তপোবন! ওই যেখানে বাঁকা আলো পড়েছে গৃহার পাশ দিয়ে লভাবিতানের ছায়ার তলায়

ঝরনার ঠিক ধারেই,—ওখানে উদ্বেলিত হচ্ছে কর্ণ কবিতার ব্যঞ্জনা! ওই ছায়াছের নিভ্ত নিকুঞ্জে বাকি জীবন কাটানো যায় বৈকি! তুমি তৃষ্ণার্ত হয়ে চলেছ, পথের কোন একটি বাঁক ঘ্রেই তোমার কানে পেণছবে জলধারার মৃদ্র কলতান! রঙ্গীন পাখায় প্রজাপতিরা ছেয়ে ফেলেছে উপত্যকা, রঙ্রজ্গীন আপেল আর আনার বিরাট পাহাঁড়ের গারদেশকে রঙ্গলাবিত করেছে—তৃমি দেখে নাও প্রথবীর অন্টম বিশ্ময়। পাখিদের দিকে দেখো,—যাদের দেখোনি তৃমি কোনোদিন, যাদের বর্ণস্থামা তোমার কলপনাকে নিয়ে য়াবে নন্দনকাননে,—চোখ ভ'রে তাদের দেখে নাও। চেয়ে থাকো স্নীলনয়না নদীর দিকে,—অনন্ত উদার গাসনলোকের প্রতিছায়া পড়েছে যার জলরাশিতে। সে রোমাঞ্চ-কৌতৃক তোমার পক্ষে অবিশ্যরণীয়। উত্তর্গপ পর্বতের চ্ড়ায় ওঠো,—চ্ড়া থেকে চ্ড়ায়,— চিরতুষারমিন্ডত বিশ্লে পর্বত আর নয়নাভিরাম নন্দাদেবীর দোভা তোমাকে মন্দ্রমান্থ ক'রে রাখবে। চেয়ে থাকো পিন্দার হিমবাহের দিকে, চেয়ে দেখো নন্দকোট। ওখান থেকে নেমে এসেছে পিন্দার গণ্গা, যেমন এসেছে রামগণ্গা গাড়োয়াল থেকে আলমোড়ায়। তোমার দ্বিট অপলক চোখ।

গাড়োয়ালের প্রকৃত রূপ হোলো গাঙেগয়। উত্তর ব্রহমুপ্রায় গোমুখী থেকে গণ্গার উৎপত্তি জানি। কিন্তু জানা গেল কি কোথা থেকে এলো অলকানন্দা আর সরস্বতী? জেনেছি কি ধবলীগৎগার জন্মস্থল? সহজে কিছু জানা যায় না! কিন্তু অসংখ্য নামে অগণা জলস্ত্রোত পরিণামে গিয়ে মিলেছে গণ্গায়, —বে-গণ্গাকে আমরা জেনেছি হরিন্বারে চণ্ডীপাহারের পাদম্লে। মনে প'ড়ে গেল চণ্ডীর পাহাড়ভলীকে—শিবলিংগ পর্বতমালার পাদম্ল। দেরাদুন উপত্যকার সীমানা। হিংস্র শ্বাপদসংকুল ঘন অন্ধকার অরণ্যলোক চ'লে গেছে যতদ্রে দ্র্গিট যায়। উপরের চ্ডায় রয়েছে চণ্ডী অস্ক্রন্যশিনী। নদীর এপারে শিবপ্রজায় ব্যুস্ত হরিদ্বার, ওপারে চলেছে শক্তিপ্রজা! কনখলে যাবার পথে মায়াবতীর পাশ দিয়ে গণ্গার মূলধারার তীরে তীরে পথ। আশ্চর্য, এই নদীর উপরে দাঁড়ালে উত্তর দিগন্তে সোজা দেখা যায় তুষারমোলী বদরিনাথের পর্বত-চ্ডা়ে—আকাশপথে হয়ত পঞ্চশ মাইলের বেশী নয়। এই গণ্গার দুই তীর ভূমি থেকে তুলেছি কত বিচিত্রবর্ণের নাড়ি,—নিটোল মস্ণ মোলায়েমুস্থাথেরের ট্ক্রো। হরিদ্রাভ, রণ্ডিম, নীল, সব্জ, লোহিতনীলাভ, কৃষ্, স্মারো কত রং নাড়ি তুলেছি অনেক, হিমালয়ের নানা অণ্ডলে। নাড়ি তুলেছি রং-পো আর রায়ভাক আর তিস্তার তীরে—যেখান দিয়ে পথ চেরিরের গেছে সিকিমে ভূটানে আর নাথ্-লা গিরিসংকটে, ন্রিড় তুলেছি রহুপ্তিরে আর বাগমতীতে, গোমতী আর কৌশল্যার তীরে, ন্রিড় তুলেছি প্রেমির আর সরয্তে, ন্রিড় তুলেছি বিতস্তায় বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায়্ অজানা অনামা নদীর উৎস অনাবিস্কৃত রয়ে গেল চিরকালের জন্য, শুধু ভাদের থেকে ন্রিড় কুড়িয়ে বেড়াল ম।

নদা পার হয়ে গেছে চন্ডা পাহাড়ের পথ। কতকটা চড়াই। এপার থেকে দেখতে এনেক চড়াই,—এপারে গিয়ে কিছ্মদ্র উঠলে অভটা আর মনে হয় না। পালাড়ের প্রে-দাক্ষণে নদা,—আর সব দিক ঘন অরণ্যে নিবিড়। চড়াই পথে বালাত কালার মান্দর,—যভদ্র মনে পড়ে, ওঁর নাম দাক্ষণকালা। মান্দরের পালাত কালার মান্দর,—যভদ্র মনে পড়ে, ওঁর নাম দাক্ষণকালা। মান্দরের পালাত মান্দরের গালাের বহ্ম শত মান্দরেই প্রাচান। মান্দরের প্রেলাও মান্দরের। শৈব হরিন্দরের কেড়ে নেয় সব উপচার, কালা আর চন্ডার জন্য থাকে সামানা। এখানে বিধি হোলাের বিলদান। পাকদন্ডা পথ বেয়ে উঠতে থাকলে অবশেষে পাওয়া যায় চন্ডার মান্দর। লােহার রেলিং ঘেরা প্রদক্ষিণকরা বালােদা। ভিতরে চন্ডার ম্তি। উনি আনন্দ পান অস্করের হিংসায়, দংষ্টায়, নাঝরে, রক্তিপিপাসায়। সমগ্র স্তিও ওঁর সংহারের লালাক্ষেত্র। দ্বুক্ততের বিনাশ, নাকলাাণের ধরংস—এই ওঁর মন্ত্র। উনি ভৈরবাী—ভারতাের বৈরী। ভয় হোলাে মন্মাজের অপম্ত্রা, তাই উলি ভয়নািদনা। উনি ভয়ভাষণাা, তাই অভয়মন্ত্র ধান করেন।

পথ ভূলে নেমেছি পশ্চিম দিকে। কিন্তু সেই পথে পাওয়া গেল তাদের, যারা গ্রাবাসী সাধ্য ওরা চিরকাল থাকে এই হিমালয়ে—সংসার থেকে দ্রে থেখানে জনসমাগম নেই, প্রত্যহের জীবনসমস্যায় ওরা আলোড়িত নয়। ওরা কি খায়, কে ওদেরকে থাওয়ায়, সব খবর রাখিনে। ওরা জানে সূর্যের উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়নের কাল, ওরা জানে চান্দ্রমাসের নির্ভূল হিসাব। গ্রহ নক্ষ্র শ্রক্রপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ গণনা ক'রে ওরা জানতে পারে, কবে কোথায় ওদেরকে যেতে হবে। ওরা ব্রুবতে পারে কবে প্রয়াগ-চিবেণীর সংগমে কিংবা পঞ্চবটীতে পূর্ণ-কুন্তের মেলা, ব্বতে পারে ঝুলন পূর্ণিমায় কবে তুষারতীর্থ অমরনাথের পূর্ণাঙ্গ দর্শনে। শিবরাহিতে পশ্বপতিনাথ, অক্ষয়তৃতীয়ায় বদরিনারায়ণ, কবে অর্ধোদয় যোগ, কবে স্যাগ্রহণ! ওরা পথে-পথে থায় আর ঘুমোয়, পথে পথে ওদের জীবন মৃত্যুর খেলা,—ওরা উলংগ দরিদ্র সর্বত্যাগী স্নেহমোহমুক্ত অন্বৈতবাদীর দল,—িকন্তু ওরা বে'ধে রেখেছে আসম,দ্রহিমাচল ভারতের ঐক্যসংহতিকে। ওরা দ'রে রেখেছে সন্ন্যাসী যোগী ভারতের আবহমানকালের ধর্মসং**স্কৃতিকে।** ওরা এই ভঙ্গমাখা ন**্**নদেহে যথন ব্রহাপ্রের পাহাড়ে-পর্বতে শীতাতপৃঞ্জিকার-বির্ভিত হয়ে ঘ্রে বেড়ায়, তখন ব্রতে পারিলে ওরা কোন্ অপ্রের, কোন্
কাতির, কোন্ সমাজের, কোন্ ধরনের। ব্রতে পারিলে ওরা কোন্ অপ্রের কি অনার্য,
মণেগাল কি দ্রাবিড়, মারাঠা কি তিব্বতী। ওদের কোনো জভে নেই, ওরা সম্যাসী।
ওদেব কোনো ধর্ম নেই,—ওরা হোলো বিশ্বদার্শনিক্তি গ্রহাম্বে ওদেরকে
কখনো দেখেছি আর্ঘনিমন্জিত, তুষার প্রান্তরে কখনে দৈখেছি ওরা আপন মনে
বসেছে জপে, কখনো দেখেছি এই বহাপ্রেক্তি পাহাড়তলীর কোনো প্রাচীন
অশ্বব্বের তলায় নিক্কাম বত নিয়ে আপন মনে পড়ে আছে মাসের পর মাস, কখনো বা কোথাও তাকিয়ে রয়েছে আপন মনে অপলক চক্ষে। কাছে গিয়েছি.

বসেছি, গাঁজা টিপে ছিলিম সাজিয়ে পাশে রেখেছি, ভাঙ বেটে গ্লী পাকিয়ে দিয়েছি, আটা মেথে র্টি সে'কে বসেছি,—িকন্তু দিনের পর দিন গেছে, কোনটাই স্পর্ণ করেনি।—পা ছইনি ভয়ে, পাছে লাথি মারে; গা ছইনি, পাছে কমেড়ায়, অনামনস্ক হইনি, পাছে হঠাৎ আক্রমণ করে। তারপর একদিন গিয়ে দেখি, সব ফেলে সে কোথায় নির্দেশ হয়ে গেছে! কিন্তু এই বহাৣপর্য়, এই গাড়োয়াল,—এ অণ্ডল ছাড়া অন্য কোথাও ওরা স্থির থাকতে চায় না। এখানে ওরা সংখ্যায় বেশী, এখানকার পাহাড়-পর্বতেই ওদের অবিশ্রান্ত আনাগোনা। পাঠান মেগেল ইংরেজ,—কারো আমলে কেউ ওদের ঘাটায়িন, ওদের তপোভংগ করতে সাহস করেনি। অমন যে গোঁড়া ম্সলমান সম্রাট ঔরণ্যজেব, তিনিও গ্রু রামরায়কে এই বহাৣপরার উত্তরে মোহন গিরিসঙ্কটে একটি সয়্যাস আশ্রম নির্দেশ করে দিয়েছিলেন।

সাধ্দের আশ্রম-সীমানা ছেড়ে নামল্ম নদীর বাল্ভ্মে। কিন্তু অপরাহে সেই অরণ্য সীমানেত বাল্পথের ওপর ব্যাদ্রের পদচিক্ত দেখে গা ছমছম ক'রে উঠলো। জনমানবের চিক্ত কোথাও নেই। বাঘের পায়ের দাগগর্নাল অতি স্পন্ট হয়ে চ'লে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, সম্ভবত একট্ম আগেই গেছে। সম্ভরাং বিদ্রান্ত দ্রতপদে অরণ্যের বাঁক পেরিয়ে নদীর দিকে অগ্রসর হয়ে গেল্ম।

রাজা অজয়পালের মৃত্যুর পর থেকে ব্রহমুপ্রা তা'র স্বাডন্ট্য গৌরবে ভারতের শ্রন্থা আকর্ষণ করতে থাকে। গাডোয়ালীরা প্রধানত হোলো 'ছহুগী' ব্রাহমুণ,—ওরা স্বপ্যক ভিন্ন অপরের হাতে খাদ্য গ্রহণ করে না। যেমন কাশ্মীরের দেহাতী সরল ম্সলমান সম্প্রদায়। তা'রা ভর পায় পাছে কাম্মীরী পণ্ডিতের রামা কিছু, থেলে তাদের জাত যায়। কিন্তু কৌতুকের কথা এই, কাশ্মীরের রাহ্মণ, পাঞ্জাবের হিন্দ্র ও শিখ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা কাম্মীরী মুসলমানকে পাচক ও পরিচারক রাখে। যে কোনো হিন্দু ও পাঞ্জাবী হোটেলে মাসলমান পাচক ও ভূত্য—এতে কারো কোনো আপত্তি ওঠে না। যে কোনো উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের ঘরে কাশ্মীরী পণ্ডিতরা কাজ করে,—কোনো আপত্তি ওঠে না। সে যাই হোক, ক্ষার-রাহাুণ ব'লেই গাড়োয়ালীরা রহাুপা্রার নাম বদলে একদা ক্ষাত্রপর্বা নমেকরণ করে। বিচ্ছিন্ন ও বহুর্যান্ডভ ব্রহরপর্বাচ্জিসংহত রান্দের র্পান্তরিত করে রাজা অন্যপালই ন্তন নাম প্রবর্তন কর্মে গড়বাল। রাজা অজয়পালের গোল্ঠী এই চন্দ্রংশীয় রাজারাই তথন ক্রেমিণিল অর্থাৎ আধ্বনিক কুমায়নের প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি। পর সন্সমন্ধ গাড়োয়ালের চেহারা দেখে হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্য পরি ধারে গড়বালের প্রতি ঈর্ষান্বিত হোলো। ক্রমে ভূল্বর্গ গড়বালকে ক্রেমিণত করার জন্য তিব্বতী লামারা তংপর হতে লাগলো। ভারতে তথন ক্রেমিণিল সাম্রাজ্য চারিদিকে আপন আধিপত্য বিশ্তার করেছে। কিল্তু এই পার্বতা রাজ্যের দিকে পাঠান অথবা মোগলেরা কেউই হাত বাড়াতে সাহস করেনি। তখন হিমালয়ের সংগ্যে বৃহত্তর

ভারতের রাজনীতিক যোগাযোগ ছিল কম; সেদিন আজকের মতো আন্তর্জাতিক নিরাপতার কথা ওঠেনি। স্কুতরাং ব্রয়োদশ শতাব্দীর বাবর শাহ থেকে উনিশ শতাব্দীর বাহাদ্বর শাহ পর্যান্ত হিমালয়কে নিয়ে বিশেষ কেউই মাথা ঘামাননি। কেবল তাঁরা পার্যাতা রাজাদের সজো মোটামন্টি সম্ভাব রেখেই চলেছিলেন।

ইতিহাস বলতে আমি বিসনি। কারণ এতে আছে অনেক ফাঁকি, অনেক কারাছিপ এবং বহুরকমের পক্ষপাতিত্ব। বলা বাহুলা, ইংরেজের লেখা ইতিহাসেই সবচেয়ে বেশী হের ফের, কেননা এগুলোর মধ্য থেকে স্ক্ষ্মতম মিখ্যার অদুশা আন বোনা। স্থলে কথাটা সহজে বলে না ইংরেজ। উনিশ শতাব্দীর প্রথমে গ্র্থারা যখন গড়বাল আক্রমণ করে, এবং রাজা প্রদান্দ শাহকে দেরাদ্বনে এসে হত্যা করে—তখন ইংরেজ গিরেছিল গড়বালকে সাহায্য করতে। গ্র্থারা পরাজিত হলো, কিন্তু ইংরেজ পেরে গেল পূর্ব গাড়োয়াল। টেহরী গাড়োয়াল রইলো পশ্চিমে টেহরী রাজধানীকে কেন্দ্র করে। মেহলচৌরী হলো সেই টেহরী ও বৃটিশ গাড়োয়ালের প্রাচীন-সীমানা। লর্ড লান্সডাউনের নামে একটি ক্ষ্ম পার্বত্য শহর তৈরী হোলো হিমালরে—সেখানে বসানো হোলো গাড়োয়াল রেজিমেন্ট্। লান্সডাউনের কথা পরে বলবো।

এই *রহ*্মপরের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে গেছে চারটি প্রধান তীর্থপথ। কেদারনাথ, বদরিনাথ এবং উত্তরকাশী হয়ে যম্বেনাত্তরী ও গণ্গোত্তরীর পথ। নদীমাতৃক হোলো ভারত। নদী তা'র জননী। তিনি জলদান করেন ভারতকে। জল মানেই জীবন। সমগ্র অখণ্ড ভারতের জীবন-সূত্র এসৈছে হিমালয়ের থেকে। আচার্য শণ্কর তাই একদা এসেছিলেন এই উত্তরধামে, এই বহরপ্রোয়। প্রহালোক থেকে যে নদী প্রথম দেব<mark>লোকে আত্</mark>মপ্রকাশ করেছে, সেই সন্ধিস্থলে আচার্য প্রতিষ্ঠা করেছেন দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতীক্ দেবাদিদেবের মন্দির, পাশে বসিয়েছেন পার্বতীকে। নদী হোলো পার্বতী, মহাদেবের জটা হোলো চূড়া । ওই জ্লধারার প্রবাহে নেমে এসেছে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ভারতের দর্শন ও যোগ, ভারতের প্রসন্ন শান্তি ও ত্যাগধর্ম। যাঁরা চিরদিন ভারতের এই সংস্কৃতি, দর্শন, ষোগ ও ত্যাগধর্মকে ধারণ করেছেন, বহন করেছেন, প্রচার করেছেন,—তাঁরা মন্দ্র নিয়েছেন ওই ব্রহম্মপর্রা থেকে। ত্যুঁর্ক্ত্রিএকদা বৃক্ষবল্কল ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করেছিলেন গৈরিক বাস। সেই ুর্গৈটিরক বর্ণের পরিছেদ আজও রয়েছে অম্পান। ঋষিকুলে যাও, গ্রেকুলে মাও, যাও কনখনে আর লালতারাবাগে, যাও হ্যিকেশে কিংবা দেবপ্রয়াগে, ক্রিক্টো কাছে অনাবিষ্কৃত! দেখবে নিজের আধানিক শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার বিচ্নু সায়নীতি—যা কিছু নিয়ে তুমি একটা নিজস্ব মনোবৃত্তি গ'ড়ে তুলেছ, ক্রিখানে এসে তা'র ব্যাখ্যা যাচ্ছে বদলে। যদি তুমি সত্য ভারতবাসী হও, যদি এদেশের সংস্কৃতির কণামাত্রের সপ্পে তোমার আপন মানবতার ভিলমার সনান্তিকরণ থাকে, তবে ডুমি কেবল বদ্লাবে শ্বং, নয়,—তোমার ইচ্ছা অভিরুচি সংস্কার অভ্যাস আদর্শ, এমনকি তোমার প্রকৃতিগত পরিবর্তনেও অবশ্যশ্ভাবী। হিমালয়ের হাওয়ায় তুমি হারিয়ে গেছ।

পথ অনেক দ্র, অনেক দ্রারেহ। তা হোক, হ্ষিকেশ থেকে চলো, ধীরে ধীরে চলো, চলো নদী পেরিয়ে, পাহাড় ডিজিয়ে, উপত্যকা ছাড়িয়ে,—চলো দ্রে থেকে দ্রে পিছন দিকে একবার তাকাও। চেয়ে দেখো পিছনে, কখন ফেলে এসেছ তোমার স্বকীয়তা, তোমার স্নেহমোহবন্ধন, তোমার প্রত্যহ জীবনের কত শত তুচ্ছ ভগনাংশ। তুমি ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত—পথের অচ্ছেদ্য টান তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। কথা ব'লো না একটিও, জানতে চেয়ো না কিছ্ম,—ধীরে ধারে ওই হিমালয় তোমার চোখের সামনে নিজেকে প্রতিভাত করবে। প্রলম্বয়োধজলে এই বিশ্বস্থিট হোলো একটি মহাপদ্মপ্রত্প। সেই পদ্ম বিকশিত হয়েছে সত্যনারায়ণ স্থেরি কিরণসম্পাতের দিকে। হিমালয় তেমনি তা'র সমগ্র আর্যাবর্ত জোড়া বিশাল পদ্মকোরককে একেকটি দল মেলে শতদলে বিকশিত করবে তোমার বিসময়বিম্বর্ণ দ্ভিসথে

দূর থেকে দূরে যাও . নরেন্দ্রনগর থেকে টেহরী, কিংবা দেবপ্রয়াগ থেকে। যদি 'দেরী স্বেশ্বরী ভগবতী' ভাগীরথীকে চাও, তবে দেবপ্রয়াগ থেকে ধরো। টেহরী ছাড়াও, তারপর ডুন্ডাগাঁও আর উত্তরকাশীর পথে চলো। যমানেত্তরী যাও তবে সোজা উত্তরে; গণেগাত্তরী যদি যাও—তবে ওই পূর্বপথ। পূর্ব থেকে উত্তর। ভাগীরথী তোমার সঙেগ সঙেগ রয়েছেন তুমি যতদুরে যাবে,—যেখানে যাবে। হিমবাহ আছে আরো উত্তরে, আছে বিজন ভীষণ তুষার প্রান্তর—আছে দেবাদিদেবের হিমজটা—যার ভিতর দিয়ে জাহাবীর ধারা গোম,খীর দিকে হারিয়ে গেছে। অবশেষে তুমি বিশ্রাম নাও গংগাত্তরীতে গণ্গামন্দিরে। চেয়ে থাকো গণ্গার আদি আর অন্তে গোমুখী থেকে গণ্গা-সাগর, প্রায় দ্ব' হাজার মাইল, দেখবে প্রথিবীর কোথাও কোনো জাতির কোনো সংস্কৃতি একটিমাত্র নদীকে এমূন ক'রে জাতির প্রত্যেকটি মাৎগলিক অনুষ্ঠানে এমন শ্রন্থা ও অনুরাগের সণ্গে গ্রহণ করেনি। 'কন্যাকুমারীতে যাও, যাও মাদ্বরায় আর রামেশ্বরমে, যাও আব্ব পাহাড়ে আর দ্বারকায়, যাওুজ্জিগুলাথে কিংবা পঞ্চবটীতে,—সেখানে তোমার শেষ প্রণালাভ ঘটবে গণ্গাজুলীসানে। এই গাণেগয় সভ্যতা বিশাল ও বিচিত্র ভারতকে সর্বকালজয়্ত্রী বিশ্বনে বে'ধে রেখেছে।

দেবপ্রয়াগ থেকে র্দ্রপ্রয়াগ—অলকানন্দা থেকে ফুর্দাকিনী। চারিদিকে কেবল 'গিরিশ্ভগমালার মহৎ মোনে ধ্যাননিম'না প্রেশ্বী'। নীচে নীচে তা'র বনস্পতির পথ, স্মাম বনানী অনন্ত ল্তাঞ্জিনে ছাওয়া। র্দ্রপ্রয়াগ থেকে গ্রেকাশী, তারপর গোরীকুণ্ড হয়ে তুষাররাজ্য কেদারনাথ। ফিরবার পথে উথীমঠ চামোলী হয়ে যোশীমঠ, যোশীমঠ থেকে নেমে বিষ্কুগঙ্গা পেরিয়ে

সোজা বদরিনাথ। সোজা, তব্ অত সোজা নয়। ধ্লাবল্ণিঠত দেহ, ছিল্ল ভিল্ল মলিন পরিচ্ছদ,—আড়ণ্ট আর অবসল্ল, শুমমালিন্য ঢাকা পাণ্ড্র দেহ! কিন্তু ওটাই হোলো প্রস্কার। ওই চিন্নদরিদ্র হতমান অলবস্থাহীন গাড়োয়ালীদের সংগ্য নিজেকে মেলানো; ওই সর্বহারা মানহারা জনতার মধ্যে আত্মপরিচয়হীন হয়ে থাকা,—তবেই ব্রহ্মপুরার সত্য পরিচয় পাওয়া যায়।

ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুক্তার দুই বিরটে কাহিনী এই ব্রহাপুরায় এসে মিলেছে। সমগ্র ভারতে ছড়ানো রানায়ণ আর মহাভারত। হিমালয়ে এসে মিলেছে সেই দ্বই ধারা। লংকায় রাবণকে বধ করা হোলো সত্য, কিন্তু এই হত্যার প্রায়ন্চিত্ত কি নেই? ভগ্নহ্দয়ে মৃত্যু হয়েছে দশরথের, কিন্তু পিতৃপ্রুষের তপণি যে বাকি। রাজা রামচনদ্র পিতলোকের উদেশে পিণ্ডদান করলেন দেবপ্রয়াগে। লছমনঝুলার কাছে ব'সে চার ভাই মিলে মহাদেবের নিকট প্জা নিবেদন করলেন। এপারে তাই বিশ্বেশ্বর, ওপারে নীলকণ্ঠ। চারটি ভাইকে কেন্দ্র ক'রে চারটি স্মৃতি ফলক –তার ওপরে প্রতিষ্ঠিত হলো চারটি মন্দির। তবে রামচন্দ্রের মন্দিরটি স্থাপিত দেবপ্রয়াগে। সম্ভবত ভারতের আর কোনো অঞ্চলে এমন শত সহস্র পার্বত্য ও স্থাচীন মন্দির আর কোথাও নেই,—যেমন আছে, এই গাড়োয়ালে। অজস্র জলধারা, অফ্রন্ত অরণ্যলোক, অট্ট স্বাস্থান্ত্রী, অুর্সুংখ্য উপত্যকা,—তা'র সংখ্যে ধবল তৃষারের দৃশ্য, নীলাভনয়না গিরিনদী, বনরাজির শ্যামবসন্ত শোভা, গিরিশ্ৎগতলে উপলখণ্ডময় নদীসণ্গমের উদার বিস্তার, এবং তারই তীরে তীরে মেঘখণ্ড দলের নিশ্চিন্ত বিশ্রাম,—আব উপরে অনুত্রত গগনে মহামোন শান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে ওঞ্কার ধর্নিত হচ্ছে সমগ্র বহাুপার্রার শত সহস্র মন্দিরপ্রাৎগণ থেকে!

পরিব্রাজক হ্য়েন সাংয়ের আমলে ব্রহ্মপ্রার সীমানা কতদ্র অর্বাধ প্রসারিত ছিল, সে থোঁজ এখন আর কেউ নেয় না। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাছে, তখনও পোরাণিক ব্রহ্মপ্রা ঐতিহাসিক গাড়েয়ালে এসে পেছিয়নি। অথচ সমগ্র পন্চিম তিব্বত ভারতেরই একটা অংশ, এটি ঐতিহাসিক সত্য। প্রসাচরণে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক রীতি ও অভ্যাসে—উভয়ের মধ্যে প্রিম্কর্লাস পর্বতমালা ও তার শিখরচ্ড়া এবং তার সংগ্রে মানার মধ্যে ছিল্কেলাস পর্বতমালা ও তার শিখরচ্ড়া এবং তার সংগ্রামানার মধ্যে ছিল্কেলাস পর্বতমালা ও তার শিখরচ্ড়া এবং তার সংগ্রামানস সরোবর প্রসাবিশ হ্রদ। গংগাকে মর্ত্যে আনার জন্য ভগারিথ শিবের তপস্যা করতে মিস্ক্রেছিলেন কৈলাসে—এই পোরাণিক গল্পের ভিতরে যে সকল আধ্যনিক ভুক্তাবিদ্ ভুল বার করতে চান, তারাও কি প্রান্ত নন? তারা বলেন, গ্রাম্কের্যালের আধ্যনিক সীমানাস্থিত গ্রামান্থ খখন গংগা প্রথম দৃশ্যমান হয়, সেইটিই হলো গংগার প্রথম জন্ম! এটা ভুল। গংগার উৎপত্তি নির্ভুলভাবে যেখান থেকে হচ্ছে, অর্থাৎ বিগলিত

তুষারস্তর যেখানে প্রথম তারলো পরিণত হচ্ছে,—সেই নিশ্চিত ভূভাগটি যে কৈলাস গিরিশ্রেণীর মধ্যে নর, এর নিঃসংশয় প্রমাণ কারো হাতে নেই। কেদারনাথ ও বদরিনাথের চ্ড়োর পিছনে তিনটি বিরাট গিরিশিথর দ'ভায়মান। শ্বেতবর্ণ, শিবলিণ্য এবং সুমের। এই পর্ব তচ্ডাদলের কেন্দ্রে গোম্বখ থেকে নিঃস্লাবিত গণ্গার শোভা প্রথিবীর যে কোনো দেশের বিজ্ঞানীদের কাছেও পরম বিস্ময়কর। কিন্তু এই সকল শিখরদেশের উপর দিয়ে যে হিমবাহ স্তরে স্তরে শত শত মাইলব্যাপী প্রসারিত রয়েছে, তার সেই জটিল তলপথের সন্ধান করা মান্যধের পক্ষে সম্ভব নয়। ভূতত্ত্বিদরা এখানেই নিরুত হয়ে বলেছেন যে, গণগার উৎপত্তি গাড়োয়াল সামানার মধ্যেই। বাল্মীকি বলেছেন, বেগবতী ভাগীরপীর পরতর প্রবাহ লক্ষ্য করে কৈলাসপতির টনক নড়ে। যদি অব্যধ ম্ভির পথে এই উম্মাদিনী দিশাহারাকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে কুলনাশিনীর হাতে সর্বনাশ ঘটে যাবে। আকাশের দেবতারা ভয়ে কম্পুমান, স্থিত বৃথি রসাতলে যায়! কিন্তু সভাই ইন্দ্রের ঐরাবত য়খন ভেসে গেল, তখন দেবাদিদেব কৈলাসপতি আর স্থির থাকতে পারলেন না। গণ্গাকে সংহত করে তিনি তাঁর জটিল জটারাশির মধ্যে উদ্দামিনীকে ধারণ করলেন। সেই জটারাশির মধ্যে গণ্গা হারালেন তার<sup>ঁ</sup> পথ। গোমাঝের উত্তরভাগে তৃষারচ্ডাগন্লির পার্বত্য জটিলতাকে মহাদেবের জটাজটিলতা মনে করলে ভূল হবে না। তুষার নদী ও হিম্বাহস্তরের ফাঁকে ফাঁকে ঘনকৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরচ্ড়ারা মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে। যেমন স্দ্র দক্ষিণে মৈনাক পর্বতখ্রেণী সাগরলহরীর ভিতর থেকে <mark>যাথা তুলেছে সেতৃবল্ধের সম্দ্রপ্রণালীতে, ঠিক এখানেও তেমনি,—তুষারশ্বস্ত</mark> হিমসাগরের অন্তহীন দিগদিগন্তের ভিতর থেকে কালো কালো পাথরের চ্ড়া দাঁড়ি<del>য়ে উঠেছে।</del> এখানকার তুষার-তলপথের সঞ্জে কৈলাস পর্বতমালার যোগাযোগ অদৃশ্য কিন্তু অম্পণ্ট নয়। ভূতত্ত্ববিদের হিসাব থেকেই ধরে নেওয়া যায়. কোনো এককালের প্রলয়ে অর্থাৎ হিমালয়ের অন্তর্তলের ভয়াবহ কাঁপনে উপরস্থ পার্ব তালোকে প্রাকৃতিক বিপর্যায় ঘটে! সেই বিপর্যায়ে পাহাড় হয় স্থানচ্যত, বিদীর্ণ হয় পার্বতাপ্রকৃতি, নদীনালা তাদের আপন পুঞ্ স্বৃতিট করে এবং বন্দিনী ভাগীরথী গণেগাত্তরী হিমবাহের বিচিত্ত জড়িক্জি অতিক্রম করে গোম খ থেকে ছটে নেমে আপেন নীচের দিকে। স্ত্রা এখন গণগার প্রথম প্রকাশ গাড়োয়ালে। কিন্তু এই গাড়োয়ালের উত্তর্গুশীমানা থেকে যেমন উত্তরকাশীর পথ ধরে নেমে এসেছেন ভগবতী গণ্যাতিতমনি একই অণ্ডল থেকে অলকানন্দা চলে গিয়েছেন বদরিকাশ্রমের দিকে জারপর বোশীমঠের নীচে ধবলীগণ্গার সভেগ মিলেছেন। গণ্যোত্তরীর ক্ষিক্ত গণ্গার সণ্ডেগ যে নদীর প্রথম যোগ হয়েছে, তার নাম কেদারগণ্গা,—এ নদীর উৎপত্তি কেদারনাথ পর্বতের सर्पा ।

দেবতাত্বা হিমালয়ের সমসত কাহিনী ও পরিচয়ের সংশা ভাগীরথীর ইতিহাস আগাগোড়া বিজড়িত। যে হেতু গংগার ম্লধারা হিমালয়ের হিমবাহের সংগা যুক্ত, এবং এর জলধারার চিরস্থায়ী সরবরাহ নিশ্চিত,—সেই কারণে ভাগীরথীর তীরভূমিতে গড়ে উঠেছিল ভারতের প্রথম সভ্যতা। ভারত-সংস্কৃতির প্রথম মল্ম হলো গংগার মল্ম। প্রথম মন্দির উঠেছিল গংগার কলে, প্রথম জনপদ স্টিট হয়েছিল গংগার তটে। সহস্রধারা চারিদিক থেকে নেমে এসে গংগায় মিলে যেমন তাকে ঐশ্বর্যশালী করেছে, তেমনি গংগাকে কেন্দ্র করে ভারত সভ্যতা ও ঐতিহার সহস্রধারা চলে গিয়েছে নানা দিকে। সগর রাজবংশের ষাট হাজার সন্তানের ভস্মীভূত দেহ গংগারে প্রশাসপর্শে জীবনলাভ করেছিল, একথা সেদিনের মতো আজকেও সতা। কেননা, প্রকৃতির কোনো যাদ্মল্যবলে যদি আজ গংগার ধারা ব্রহ্মপূর্রের কোথাও হঠাং শ্কিয়ে যায়, তবে ভারতের দশ কোটিরও বেশী নরনারীর জীবন বিপল্ল হবে। গংগাকে কেন্দ্র করেই উত্তর ভারতের যত প্রাকৃতিক সন্পদ, গংগাই হলো উত্তর ভারতবাসীর জীবনের মূলমন্ত্র। গংগা মানে মতগোমিনী—যিনি গতিশীলা। গতি মানেই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু।

জনৈক বিদেশী পর্য টকের কয়েকটি কথা এই স্তে মনে পড়ছে। তিনি গণ্গা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'প্রিথবীতে নদীর সংখ্যা কম নয। দ্ব' হাজার থেকে চার হাজার মাইল লম্বা নদী কয়েকটি আছে বৈকি। আমেরিকায় মিসিসিপি. রাশিয়ায় লেনা, চীনে ইয়াং-সি-কিয়াং, দক্ষিণ আমেরিকায় আমেজন, মিশবে নাইল,—এরা কোটি কোটি মান্বের জন্য ফসল ফলায়, জীবন দান করে, মানুষের ঐহিক উন্নতির পথে এসব নদী প্রধান সহায়! কিন্তু গণ্গার উদ্দেশে আসম,দ্র-হিমাচল ভারতের কোটি কোটি নরনারী তাদেব প্রতিদিনকার জীবনে যে শ্রন্থার্ঘ নিবেদন করে থাকে, তার তুলনা প্রথিবীতে কোথাও নেই। দ্তবদত্তি, প্জা, প্রীতি, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, ভক্তি ও অন্বরাগ,—মান্বের হ্দর্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রতি সময়ে একটি নদীর প্রতি নির্বেদিত হচ্ছে, এই বিচিত্র দৃশ্য বিষ্ময়বিম্বশ্ধ দৃষ্ণিতে যিনি না দেখেছেন, তিনি বিশাল ভারতের মহাজনতাকে কোনদিন চিনতে পারবেন না!" গণ্গাকে বলা হয় প্রিক্তিপাবনী এবং সর্বপাপুরাশিনী! পর্যটক মশায় এর ব্যাখ্যা করে বল্লেছেই যে, "এ অবং সব স্থেন্নালন। সব ৮ক মলার এর ব্যাখ্যা করে ব্যোজ্জে বে, ত্র কথাগ্রলির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য লিহিত। গণগার জলে এমন্ত্রের থাতব পদার্থ মিশ্রিত যে, এর জলধারা কখনও দোষদৃষ্ট হয় না, অথব্যা এর জল দীর্ঘকাল কোনো পাতে জমা রাখলে কোনো কটি জন্মে না প্রিণ্ঠায় অবগাহন স্নান করলে শরীরে চর্মরোগ আসে না এবং ব্যাধিবিশ্বার্থী এই হয়,—মন প্রফ্রাল্লিত হয়ে ওঠে। শৃধ্ব তাই নয়, অবগাহনের প্রিস্কর্মিক নিজেকে পবিত্র বলে মনে হতে থাকে। গণগায় কোনো মালিন্য দাঁড়ায় না এবং মড়ক ও মহামারীর বিপল্জনক বীজাণুকে অতি অল্প সময়ে এর জল নন্ট করে দেয়। যোগে,

পার্বণে, গ্রহণে, প্রণাতিথিতে, অমাবস্যা ও প্রণিমায় লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ নরনারী প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটি নদীতে অবগাহন স্নানের মধ্যে করযোড়ে দাঁড়িয়ে প্রভাতস্থাকে বন্দনা করছে,—এ কান্ধটিও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কেননা দেহের প্রতি লোমক্পের স্বারা একদিকে তারা গ্রহণ করছে ধাতবপদার্থ মিশ্রিত প্রবহমান জল, অন্য দিকে দুই চোখের একাগ্র দুটির স্বারা স্থের রঞ্জনরাম্ম। ভারতের সমস্ত শাস্ত্রান্শাসন ও ধর্মান্ত্রান পর্যালোচনা করলে বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা স্পন্টতই চোখে পড়ে!"

গণ্গার পথই হলো ব্রহ্মপ্রেরর পথ। হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো রহাপ্রা। ভারতের অধ্যাত্ম সংস্কৃতির মাকুটমণি হলো রহাুপ্রা,—কোনো সন্দেহ নেই। সমগ্র হিমালয়ে আছে অনেক পর্বতচ্ডা, অনেক তুষারকিরীট, কিন্তু ব্রহাপুরার গিরি**শ্৽গমা**লার মতো প্জা<sup>ন</sup>পায় না কেউ। অমন যে গোরীশৃংগ আর গোরীশংকর, অমন যে ধবলগিরি আর কাণ্টনজংঘা, অমুরাবতীর তীরে অমন যে ভৈরবঘাটের নয়নবিমোহন চূড়ো, অমন,যে ধবলাধার আঁর নাংগা। আর হরম্খে, ওরা ওদের সমস্ত অমর্তামহিমা সত্ত্বে কেমন যেন অনাদর্বে পড়ে র**ই**লো এখানে ওখানে। কৃষ্ণগিরির দিকে তাকালে না কেউ, পীর পাঞ্জাল সরে রইলো উপেক্ষিত হয়ে, কোথায় রইলো কোলাহাই আর শৈষনাগের হিমবাহ তাদের অদ্রভেদী গোরব নিয়ে,—কিন্তু সবাই চললো গণ্গার ধারে ধারে। রহাুপারার শিরা উপশিরায় গণ্গা, শাখা-প্রশাখায় গণ্গা। প্রতি মানা্ষের কপ্ঠে, প্রতি জপের মদ্রে গণ্গা। ভব্তির পিছনে আছে কৃতজ্ঞতাবোধ, অনুরাগের পিছনে আছে আনন্দ। গণ্যার জলে জীবনধারণ করি, এই গণ্যা প্রজা, মেঘের বৃষ্টি থেকে খাদালাভ করি, তাই আকাশ স্কের, হিমাল্য গিরিশ্রেণী দেশের প্রকৃতিকে সমূন্ধ করে, তাই হিমালয় আরাধা। উপকাব পাই বলেই ভব্তি করি, সঞ্জীবনী রস<sup>্</sup>পাই বলেই ভালোবাসি। আপাতদ্যন্তিতে যেটি অহেতুক, পি**ছনে** হয়ত তার বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত। গণ্গার মতো প্রাণদায়িনী নদী আছে বলেই রহমুপ্রে। দ্বর্সম্বমামণ্ডিত। নচেৎ গণ্গাহীন গাড়োয়াল মান্যকে কোনোদিন আকর্ষণ করতো না।

রহাপরের মতো হিমালয়ের আর কোনো অণ্ডল মান্ধের এত ক্ষুদ্ধ নয়, তাই তীর্থবাতীদের কলকণেঠ রহাপ্রা নিত্য ম্থরিত। ক্রোরীশৃণে মান্ধের নৈহিক বিক্রমকে আহ্বান করে, কিন্তু সেখানে তীপুর্বারীর আকর্ষণ নেই। নেপালে আছেন ভদুকালী আর গ্রেণ্ডান্বরী মান্দ্র্ভ্রুণিকছ্ব নয়। আছেন পান্ধতিনাথ, কিন্তু তিনি রহাপ্রার তুলনায় ক্ষাধ্রনক। কান্মীরে, আছে গ্রেতীর্থ অমরনাথ, কিন্তু এই তীর্থন্থানেক্সিব্রিস কমবেশী দেড়শো বছর মার। পাঞ্জাব হিমালয়ের কাংড়ায় আছেন বভ্রেন্বরী, আর কিছ্নের গিয়ে জনালাম্খীতে কালিধর পাহাড়ের উপরে দেবী জনালাম্খী অন্বিক্য এবং

উন্মন্ত ভৈরবের মন্দির, কিংবা ধবলাধার গিরিশ্রেণীর মধ্যে বাণগণগার উপরে বৈজনাথের বিশাল মন্দির,—এরা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু আকর্ষণ কম। নদীর বহুমুখী ধারা এদের আশেপাশে নেই, স্থানীয় অঞ্চল ছেড়ে তাই বাইরের দিকে এদের যোগাযোগ সামানাই ৷ হিমালয়ের গিরিজটলা পেরিয়ে বহু, দুর্গম অঞ্চলে আছে অগণ্য দেবস্থান, কিন্তু মানুষের কল্যাণকল্পনাকে তারা এমন একানত নিবিড়ভাবে অনুপ্রাণিত করে না -যেমন করে গংগাবিধোত ব্রহাপুরে। সেই কারণে আচার্য শুক্রের অধ্যাত্ম প্রতিভা তার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করে এখানে। দেড় হাজার বছর হতে চললো তিনি গিয়েছিলেন উত্তর-ধামে অর্থাং ব্রহ্মপ্ররায়, কিন্তু তাঁর যাবার বহু আগে,—তার তারিখও নেই, নিরীপও নেই—এই গণ্গাপথ ধরে গিয়েছে ভারতের জনতা যুগযুগান্তকাল ধরে। শ্বে প্রস্তরমন্দির তীর্থ নয়, কারণ সে হলো মানুষের তৈরি। নিজের হাতে মান্ত্র মন্দির বানায়, নিজের হাতে ছেনি দিয়ে কেটে মান্ত্র মনের মতন বিগ্রহ তৈরি করে,—আবার তারই নীচে ঠোকে নিজের মাথা। মিন্দিবটা তীর্থ নয়, এমন কি দেবদর্শনও নয়। কেননা সংখ্যাতীত দেবমন্দির ত' হাতের কাছেই রয়েছে! কলকাতা অঞ্চলে অন্তত পাঁচ শো দেবমন্দির দাঁড়িয়ে, কিন্তু কে রাখছে তাদের হিসেব? কাশীতে যাও,—সেখানে তো পথেঘাটে; অসতর্ক পা বাড়ালে শিবের গায়ে হোঁচট খেতে হয়! যেখানে খুশি, যে কোনো প্রদেশে! করাচীতে যাও, যাও গোয়াতে, পণ্ডিচেরীতে, গ্রীলৎকায়, চট্টগ্রামে,—কোথায় নেই দেবমন্দির? তব্ ভারতের লোকে যুগে যুগে, বলে এসেছে বহাঃপ্রার তুলনা নেই ভূ-ভারতে! মন্দির নয়, পথই হোলো তীর্থ, এবং সেটি হোলো গঙগাবতরণের পথ। পথ ফ্রোলেই তীর্থযাত্তা সম্পূর্ণ, অর্থাৎ প্রব্যাত্তা। র্মান্দর নয়, দেবতা নয়, তীর্থ পরিক্রমা। গঙ্গাপথে যাবো, দেখবো তার উৎপত্তি ব্রহ্মলোকের গিরিসঙ্কটে এবং গঙ্গাকে অন্মরণ করে যাবো যতদ্র তার গতি,—এরই নাম তীর্থ পরিক্রমা। এই আনন্দলাভের নাম দেওয়া হয়েছে ভগবংভন্তি, এই গণ্গাপথকে বলা হয়েছে তীর্থযাত্রা! কিন্তু পথের সঙ্কেত কই? হ্দয়ান্রাগকে প্রকাশ করবো কোন্ কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে? তীথাযারার প্রতীক কই? তখন বানানো হলো মন্দির! বিষয় হলেন সৃষ্টিকর্ত্সাত্রাং তাঁকে রাখো শীর্ষ স্থানে,—তাঁর সংগ্র গণ্সাকে জড়িয়ে নাম রাখে ত্রিষ্ট্রগণ্গা। একই ধারা, কিন্তু উত্তরাপথে তাঁর নাম হয়েছে অলকানন্দ্র স্বর্গ লোকের সমস্ত হাস্যোচ্ছলতা এনেছেন তিনি, এসেছেন উদ্দাম অক্টেন্সি। পলকে পলকে নীলনয়নার অপর্প নংনশোভা ঢাকা পড়ছে আল্বাছিত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশিতে।
হঠাৎ আবার কোথাও তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন—শুরু কঠ বৈদ্বর্থমণির বিচ্ছারিত
জ্যোতির্ময়তা নিয়ে,—এপাশে ওপাশে উপক্রিআর তপোবন, শত বরনের
গোলাপ আর মলিকার স্কান্ধে আবেশ লেগেছে তাঁর নয়নের নীলাভায়। কিন্তু সে ক্ষণকাল—তারপর আবার গিরিস•কটের পঞ্জরাস্থি ভেদ করে তিনি চলেছেন

মর্ত্য অমরাবতীর আশে-পাশে--ধেথানকার চন্দ্রহসিত মায়াকাননে নেমে আসে অলকাপরে র অপ্সরীরা যৌবন-উৎসবে।

দেবতামা হিমালায়ের রহস্যলাকে এই অলকাপ্রীর দর্শনিপিপাসায় ছোটে মর্তারাসাং তীর্থযাতীয়া। দ্বতর চড়াই পথে ব্ক ফেটে মরেছে কত মান্ব, নিঃশ্বাসের বায়্ খাজে না পেয়ে মরেছে, অল্রভেদী গিরিচ্ডার সংকীর্ণ সংকটে পদস্থলন ঘটে মরেছে কত লোক, তুষার-কটিকায় আহত-প্রতিহত হয়ে মরেছে, ব্যাধি-পথশ্রম-উপবাস সইতে না পেরেও মরেছে কত শত,—ইতিহাসে তার হিসাব নেই কোথাও। বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি, বিষধর ভীষণ সর্প ক্ষমা করেনি, তুষার্দংশনে ক্ষত-বিক্ষত দেহের অবসান,—তব্ কোনোকালের মান্বকে স্থির থাকতে দেয়নি ওই ব্রহ্মপ্রার গণ্যাপথ। গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে যেমন চলেছে উন্মাদিনী গণ্যার দ্বনত জলধারা, তেমনি চলেছে তার পাশে-পাশে দ্বর্বার গতিতে তীর্থযানী দলের অজেয় প্রাণধারা। স্থ দ্বংথ স্নেহ মোহ বেদনা দয়া প্রীতি,—ওরাও চলেছে ওদের সংগে সংগে। চারিদিকে অননত মহামৌন গিরিস্ংগশ্রেণী,—নীচের দিকে তীর্থযানী দলের কলম্থরতায় যেন তার নীরবতা আরও গভীর। কথনও ঝড়ে, বর্ষায়, ঠান্ডায়, ঝঞ্চায়, মহাস্থের অণিনম্রাবী প্রথরতায় তারা উদ্ভানত; আবার কথনো বা ঋতুরাজের নবঘনশ্যাম বসনত সমারোহের মাঝখানে তারা দিগ্রানত।

ওদের ওই আনন্দ-বেদনার তর্রুগাদোলায় আমিও নিজেকে বার বার মিলিয়ে দিয়েছি। কালা-হাসির গঙ্গা-যমনায় ভূব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়! ওদের মধ্যে আমি। ওদের আনন্দে, ওদের বেদনায় আমি। ওরা দ্ই পায়ের যন্ত্রণায় কাঁদতে বসলে আমার চোখে জল আসে; নিঃশ্বাস টানতে না পারলে আমার নিজের দম আটকে যায়। ওরা শত সহস্র, ওরা প্রতি বছরের প্রতি ঋতুর,—কিন্তু ওরা যতকাল ধরে এসেছে এই পথে, আমার ধারাবাহিক হৃদয় এসেছে ওদের সঙ্গো সঙ্গো এসেছে আমার প্রাণ যুগ থেকে যুগে, কল্প থেকে কল্পান্তে। ওরা স্বাই আমারই অভিবান্তি, আমারই ইচ্ছা, আমারই একাগ্রতা। আমি এক, কিন্তু আমি বহু ওদের মধ্যে। আমি ওদের সঙ্গো অভিল, অচ্ছেদ্য। ওদের স্বাইকে মিলিয়ে আমারই জীবনের ব্যুপ্তিয়া।

পিছনে গগনচুম্বী মহাহিমবন্তের অসংখ্য শিখরচ্ডা, প্রাণ্ডিরার কেউ ক্লাম নিয়েছে কনককান্ত, মাণরস্কাভ, শোণিতশিখর, কেউ ক্লামান পেয়েছে ফ্লাটিকপর্বত। ওদের নাম শ্নে এক আবিষ্কার থেকে ক্লিম্বিলার যেতে চেয়েছি কতবার। দুই চোখে দুই বাসনার প্রদীপ ক্লিবেল জানতে গিয়েছি কোথার সেই প্রাচীন হৈমবতের হারানো গিরিচ্ছা একদা যাদের নাম ছিল কদম্ব-কুরুট, গোতম আর বাসর, শ্যামাণ্য স্পার্থ শোভিতা! তা'রা আজও আছে, কিন্তু ভিন্ন নামে। ওদের অন্ধকার গ্রেতলে আজও হয়ত সেই সেকালের বন্যশিকড়বিচ্ছারিত দার্ভি-শিখা জনলে,—যার হিরণ্য আভায় প্রাচীন

হিমালয়ের সিংহশিকারী কিরাতের দল আর যক্ষ-রাক্ষসরা ল্কায়িত রাখতো তাদের চীরবাসা অর্ধনগনা রমগীগণকে! তুষারাচ্ছল্ল কৈলাস আর মন্দারের প্রত্যুত্তদেশে সেই অনবতণ্ডার জলরাশি,—পরবতী যুগে যার নাম হয়েছে মানস-সরোবর,—তুষারের পটভূমিতে যার হৃদয়ের উপর আজও ফোটে শ্বেত ও রম্ভক্ষল! ওই গন্ধমাদন আর চিত্রক্টের আশেপাশে—ওই যে-অঞ্চলকে সেকালে বলা হোতো কিল্লরখণ্ড,—আজও কি সেখানে কলহাস্যমুখরিতা নিরাভরণা মোহিনীদের কণ্ঠশ্বরে গ্রহাবাসী পশ্রোজ সিংহ উচ্চকিত হয়? সর্বনাশিনী উর্বশীরা কি আজও স্ব্যের্নুশ্খরের আশেপাশে বিশ্বামিত্রের তপোবন খ্রেজ বেড়ায়?

কিন্তু ব্রহ্মপুরার পথে চলে আজ তীর্থযান্তীরা। পিপাসার্ত, ক্লান্ত-কাতর, দ্বংনাবিষ্টচক্ষ্,,—উংকণ্ঠ কোত্হলে উদ্গ্রীব। পিপীলিকাগ্রেণীর মতো তা'রা চলে,—ফেন চিরকাল ধ'রে চলেছে। মুখ ফিরিয়ে নাও, আর ফিরে তাকাও,—তা'রা চলেছে, কিন্তু যেন চলছে না; গতিশীল, কিন্তু গতিবেগ যেন নেই। তা'রা কখনও ভাগারথী তীরে, কখনও অলকানন্দায়, কখনও মন্দাকিনী নন্দাকিনী আর বিষ্ণাপগায়, কখনও পিন্দারে আর নায়ারে, কখনও মলেগগায় আর নীলধারায়। বিরাটের পটভূমিকায় চলতে চলতে কতবার শুনেছি ওদের জীবনের ছোট ছোট ইতিহাস। সামনে ওদের নন্দাদেবী আর দ্রোণগিরির বিশাল চূড়া; রিশ্ল আর নীলকণ্ঠ, বন্দরপণ্ড ও শ্রীকান্ড—অননত গিরিশ্পা-মালা ওদের চারিদিকে, কিন্তু পিছন থেকে মাঝে মাঝে ওদের মোহবন্ধনের স্ত্রে টান পড়েছে। কেউ হারানো সংখের স্মৃতি এসেছে খ্রতে, কেউ এসেছে জীবনের জনালা জনুড়োতে। দিবতীয়বার বিবাহ করেছে স্বামী, সনুতরাং প্রথম স্ফ্রী চলেছে তীর্থে। সন্তানের অভাবে সম্পত্তি যায় রসাতলে, মুস্ত জমিদার চলেছে সন্তান কামনায়। সংসারের কোনো আথড়ায় ঠাই হয়নি, গোঁসাইজী চলেছে বৈষ্ণবীকে, সঙ্গে নিয়ে। একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের মৃত্যু ঘটেছে, অশ্রনিক্তা জননী চলেছে তার সমস্ত বেদনাকে সমগ্র হিমালয়ে প্রসারিত ক'রে দিতে। বিশ্বাসঘাতিনী নারীর মোহ ত্যাগ ক'রে প্রেমিক চলেছে দরে থেকে দ্রান্তরে। সংশয়াচ্ছন্ন দার্শনিক **চলেছে আত্মশ**্বিশর কামনায়। ুর্টুবরাগী চলেছে আত্মতাড়নায়। ওদের সঙ্গে চলেছে ভ্রাম্যমান, ব্যবসায়ী, মঞ্জির, আত্মর, বায়ন্গ্রহতা স্বীলোক, নিষ্ঠাবতী গৃহিণী, নায়ক আর নায়িক্ত পাঞ্জাবী 🖬র দক্ষিণী, গ্রেজরাটী আর মারাঠী, সাধ্ব আর সম্র্যাসী। ্রুক্টি ফেলে এসেছে ঘরকল্লা, কেউ ভেণ্গে এসেছে অবরোধ, কেউ ছেড়ে এমেক্টি আরামের শয্যা, কেউ বা ছি'ডে এসেছে মোহবন্ধন।

ঐতিহাসিক যুগ ঠিক কবে থেকে ধরা উত্তি আমি বলতে পারিনে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখছি, ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে বহ্ম-প্রাকে বে'ধে ফেলা হয়েছে। একথা আমরা ভুলতে বসেছি যে, আধ্নিক

পাঞ্জাবের একটি অংশ, সমগ্র গাড়োয়াল সাহারানপুরের একটি অংশ, দ্রোণাচার্য-ভূমি (আধ্নিক দেরাদ্বন), কুর্মাণ্ডল (আধ্নিক কুমায়্বন), সমগ্র পশ্চিম তিব্বত এবং পশ্চিম নেপাল এই সন্মিলিত ভূভাগ নিয়ে ছিল রহমপ্রা। ইতিহাসের কোনো ভারিখ নেই, খুর্তি আর স্মৃতির অতীত, কেউ জানে না কবে বিশাল ভারতের রাষ্ট্র সংহতি এবং ঐক্যের সাধনা এই বহরপ্রায় প্রথম শ্রে হয়। কেউ জানে না কবে এই এহাপ্রার প্রান্তে বসে মহাকবি ব্যাস সমগ্র বেদশান্তকে চার অংশে ভাগ করেছিলেন । তারপর ঐতিহাসিক যুগে এসে দেখি, দক্ষিণ ভারত এসে প্রাধান্য নিয়েছে বহরপর্বার উত্তরাপথে। আজ সমগ্র গাড়োয়ালে অধিকাংশ প্রসিম্ধ পার্বত্য মন্দিরে দেখি, প্রজারী, মহনত ও রাওল—প্রায় **সকলেই প**ুরুষপরম্পরায় দাক্ষিণাত্যের **রাহ্মণ।** এর কারণ প্রজতে গেলে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চলে যেতে হয়। সে যুগ হোলো বেশ্বি ভারতের সংখ্যা সনাতনীদের অধ্যাত্ম সংঘর্ষের যুগ। বেশ্বি যুগের জয়যাত্রা ঘটেছিল সমগ্র হিমাচলের স্তরে স্তরে। তারা তাদের চিহ্য রেখে গেছে মন্দিরে স্থাপত্যে ভাস্কর্যে। তারা জয় করতে করতে চলে গেছে হিমালয়ের পরপারে সমগ্র তিব্বতে, চীনদেশে, মঙেগালিয়ায় এবং জাপানে। আজও হিমালয়ের বহু অগুলে—যেমন কাশ্মীরে, লাডাকে, কাংড়া-কুলাকে, প্রে পাঞ্চাবে, উত্তর গাড়োয়ালে ও কুমায়্নে, সমগ্র নেপালে, সিকিম, ভূটান ও উত্তর আসামের কোনো কোনো অঞ্চলে—কী দেখি? কী দেখি নাগা পর্বতে, ল্মাই পাহাড়ে, মণিপ্র অণ্ডলে এবং বহাদেশে? এই হিমালয়কে কেন্দ্র করে প্রাচ্য বিজয়ী বৌশ্ধধর্মের জয়যাত্রা। দেখতে পাই হিমালয় এবং তিব্বত অতিকানত মঙ্গোলীয় স্থাপত্যের সংখ্যাতীত কীর্তিকলাপ। যে-মন্দির এবং স্থাপত্য দেখি আমরা যোশীমঠে, বদরিকাশ্রমে, ত্রিযুগীনারায়ণে এবং আরো বহু, স্থানে -তাদের সংগে ভারতীয় স্থাপন্তেরে মিল অতি কম। যা দেখা আমাদের অভ্যাস তা আমরা দেখিনে। লাভাকের সংগ্য সিকিমের মিল দেখি, যোশীমঠের সংগ্রে মিল দেখি তিব্বতের বৌষ্ধগম্ফার, মানস সরোবরের পথের খেচরনাথের সন্ধ্যে মিল দেখি উখীমঠের। এই বৌদ্ধ এবং মণ্ডেগালীয় বৌষ্ধ প্থাপতারেথা চলেছে শত শত মাইল। এই রেখা পশ্চিম তিব্বত ছেক্ট্রেপ্ল গেছে আরো উত্তরে কৃষ্ণগিরি অর্থাৎ কারাকোরাম ছাড়িয়ে পামীর গিলুগিট হিন্দকেশ আফগানিস্তান ও পারস্য দেশ অর্বাধ। দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, অ্রুই, তুর্ক, ইরাণী, এদের উপর দিয়ে একে একে চলেছে বোদের জয়য়য়য়্র বিশ্ব একদা এই ব্রহাপ্রেয় সমস্ত প্রকার ধর্মমতের পরীক্ষা চলে। ক্রের শান্ত জৈন বৌদ্ধ বৈশ্ব সমস্ত। গ্রের নানক, কবীর, মহাবীর, ক্রের্মন্জ, শব্দর, দীপৎকর, তুকারাম, কেউ বাদ বায়নি। ব্রহাপ্রেয় হোলেক্রিই আদিম কল্টিপাথর, যেখানে ব্রেম ধ্রেম ধ্রম ধ্র ধর্ম ও বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষা হয়ে এসেছে। রামায়ণের সংস্কৃতি এসে এই ব্রহ্মপুরাকে অধিকার করতে চেমেছে নামপুর, রামওয়াড়া,

রামগণগা, হন্মানচটির রাম মন্দির, অগদতা মুনি, রামনগর, লছমনঝুলা, ভরত ও শত্রুয়া মন্দ্রে তার প্রমাণ। তারপর এসেছে মহাভারত। হরিশ্বারের ভীমগোড়া থেকে তা'র আরুভ। দ্রোণভূমি তা'র পাশে। এগিয়ে গেলে ব্যাস্গ্রুষ ও গণগা। মন্দাকিনীর ধারে ভীম সেন ও বলরাম এবং উখীমঠ। বিষ্কুপ্রয়াগের পরে পাশ্চুকেশ্বর। পিন্দার ও অলকানন্দায় কর্ণপ্রয়াগ। তারপর বদরিনাথ ছেড়ে দ্বর্গারেহণী পথ। এছাড়া কেদারখন্ড ও শিবপ্রয়াণের আগাগোড়া আধিপতা। বৌশ্বযুগে এসে প্রধান্য লাভ করেছে রহমপ্রয়র একটি অতি দুস্তর পার্বত্য অঞ্চল। কেদারনাথে বাবার পথে বাঁ দিকে গ্রুত্বাশী এবং ডানাদিকে মন্দাকিনীর পারে উখীমঠ। এদেরই কেন্দ্র করে নালাচটি ও বেথুয়া চটির চারিদিকে এককালে বৌশ্ব বিহার, বৌশ্বস্ত্রপ এবং ব্যোধসত্ত্রের মূর্তি নির্মিত হয়। এখানকার প্রাস্থিধ জয়সতন্তের সংগো বৌশ্বস্ত্রের ম্র্তি নির্মিত হয়। এখানকার প্রসিশ্ব জয়সতন্তের সংগো বৌশ্বস্ত্রের বানিরাথ ছিল বৌল্ধপ্রধান।

কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিদ্যা সামান্য। আমি কেবল দেখে বেড়িয়েছি, কিন্তু বিচার করিনি। বর্ণনা করেছি বার বার, কিন্তু বিশেলষণ করিনি। একালে ব্রহ্মপুরার সীমানা সঞ্চীর্ণ হয়েছে: তা'র নাম বদলে রাথা হয়েছে গাড়োয়াল। কিল্তু ৩ব তা'র প্রাচীন প্রকৃতি আজও হারায়নি। এই রহ্ম-পুরোয় এলে, এর তীর্থপথে অভিযান করলে, এর দুর্গম পার্বতা চড়াই আর উৎরাইতে পা বাড়ালে -কেউ আর কারো অপরিচিত থাকৈ না। একজন যেন আরেকজনের কতকালের বন্ধ। একই শিক্ষা, একই সংস্কৃতি, একই ভাবনা নিয়ে সবাই চলে। হাজার হাজার নবনারী—যারা তীর্থ যাত্রী, সবাইকে মিলিয়ে একই পরিবার। পরেষের আড়ষ্টতা নেই, মেয়েদের পর্দা নেই, যৌবনের লম্জাজড়তা নেই। একই আহার, একই প্থানে চালার তলায় রাত্রিবাস, একই পথে সকলের মিলন। হাসি তামাসা ও আনন্দের একই বিষয়, একই দুঃখ, বেদনা, যাত্রণা ও কায়ক্রেশে প্রত্যেক পরস্পর অপরিচিত যাত্রীর সমবেদনা জ্ঞাপন। পদে পদে পথে পথে দেখেছি হৃদরের সত্তর দিরে মেলানো পাঞ্জাব আর বাঙলা, বিহারী আর মারাঠী, তামিলী আর আসামী, সিন্ধী আরু শুদুজৌ। কী আশ্চর্য ঐক্য সমগ্র ভারতের! মন্ত্র, বিদ্যা, প্রজা, প্রণাম, শ্রীদ্ধ-তপর্ণ, আচার ও ব্যবহার,—আশ্চর্য সমন্বয়। যার সংগে কোনো প্রকৃতিয় নেই, তা'র কাছে সাহায্য পাচ্ছি প্রমান্ত্রীয়ের মতো। ষার সংগে কখুরু কিথা বলতে ভরসা হতো না রেলগাড়ির কামরায়, এখানে তাদের মধ্যে গৃহস্তিপিড়া গলাগলি। হোক
সম্পূর্ণ অপরিচিত, কি মেয়ে কি প্রেষ,—একজন অরলীলাক্তমে আরেকজনের
হাত ধরে এগোয়, কন্দের সময় জলপান করায়, ক্লিমিয় সাহাষ্য করে, শয়নেব জনা
শয়্যা বিছিয়ে দেয়। কেউ কারেয়কে চেনে না, এক মিনিটেরও পরিচয় নেই, একজনের ভাষা অন্য জন জানে না, কিন্তু পরমান্চর্য নদীমেখলী পার্বতা-

১৭

দেবতাল্মা—২

শোভার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে গেল দুই অপরিচিত মেয়ে আর প্রুষ, পথশ্রমের মধ্যেও হাসি ফ্টলো দ্বজনের মুখে, সাঙ্কেতিক ভাষায় কুশলবার্তা বিনিময় হলো। তারপর ওই বিশাল পটভূমির নীচে দাঁড়িয়ে দ্বজনের ক্ষণকালের বন্ধ্ব চিরকালের নিবিড় স্পর্শ রেখে চ'লে গেল।

কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীরের কৃষ্ণগিরি, ন্বারকা থেকে ব্রহ্মদেশ, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে অথন্ড ভারতের যে ক্ষ্রুদ্র মহাদেশ, তা'রা গিয়ে পে'ছিয় ওই গণ্গাপথে, ওই ব্রহমপ্ররা গাড়োয়ালে। সকল মত সকল পথ মিলেছে ওখানকার ওই মন্দিরে আর তপোবনে, ওই গণ্গা ভাগীরথী অলকানন্দা মন্দাকিনীর ক্লে ক্লে। দেবতাত্মা হিমালয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সর্বাপেক্ষা প্রজ্য এবং বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বন্যশোভাময় ভূভাগ হলো এই অবিভক্ত গাড়োয়াল। বহ-কালের প্রচারকার্যের দ্বারা কাশ্মীরকে ভূদ্বর্গ বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। কিন্তু দুই চোখ মেলে যারা কাম্মীর এবং গাড়োয়ালকে বিচার করেছে, তা'রা জানে, গাড়োয়ালে অসংখ্য ভূস্বগের ছড়াছড়ি। বহি-ভারতীয় পর্যটকরা কাশ্মীরে গিয়ে স্ইজারন্যান্ড অথবা আলপাইন আবহাওয়াকে খ'জে পায় তাই তা'রা কাশ্মীরের স্খ্যাতিতে শতম্ব। কিন্তু কাম্মীরী হিমালয়ে দেবতাত্মার স্বাদ কম। কৌতুকে, আনন্দ-পরিদ্রমূদে, সুযোগ স্কৃবিধায়, বিলাসে ও ব্যসনে-কাশ্মীর আধ্বনিক দ্রাম্যানদের কাছে অতীব আরামদায়ক সন্দেহ নেই; কিন্তু গাঙেগয় ব্রহমপুরার প্রকৃতি ভিন্ন। এখানে আজও আধ্বনিক কালের বিজ্ঞান-সভ্যতা আত্মশ্লাঘা প্রচার করে না। এ যেন অনাদ্যদতকালের আধুনিক, লক্ষ লক্ষ বছরেরও বেশী আধুনিক, এক খণ্ড অন্ত্রালকে যেন এ আপন সর্বাধ্যে ধ'রে রেখেছে। এখানে এলে চোখে পড়বে ভারতের মৌলিক প্রতিভা, ভারতের আদি সংস্কৃতি, ভারতের সর্বকাল-জয়ী সংহতি ম**ন্ত**। এখানে স্থুখ নেই, আছে আনন্দ। আরাম নেই, আছে অনুক্ত মধ্যুর অবকাশ। পর্যাপত পরিমাণ আহার নেই, আছে বিদ্বরের খুদ। কাশ্মীর হলো কোটপ্যাণ্ট, রহমুপুরা হলো গের্যা। গেরুয়া নিম্নে কাশ্মীরে গেলে সেথানকার লোকে একট, অবাক হয়; কোটপ্যাণ্ট প'রে সাহেব সেজে ব্রহাপ্রেয় এলে নিজেকে বেমানান মনে হ'তে থাকে। ওখানে ভ্যেক্ত্রিএখানে ত্যাগ। ওখানে ধনাঢ্যতার প্রাধ্বান্য, এখানে নিঃম্বতার গৌরব্। 🛇 সর্বত্যাগী সাধ্রা যাতে সর্বনীতিদ্রক্ত ভিখারীতে পরিণত না হয়, মের্ক্সির্গ এই রহমু-প্রাতেই প্রেষ্টেষ্ঠ 'কালী ক্বলী বাবার' আবিভাবে ফ্টেডিল। তিনি এখানে দেখেছিলেন জীব মাত্রই শিব, নর মাত্রই নারায়ণ। গোমুখি গৈণোগুরী উত্তরকাশী আরপ্রণা বৃদ্ধ কেদার ভৈরবনাথ কিংবা অসি-বর্ণু ভাষারথী সংগমে, সর্বত ওই একই কথা। কেদারনাথে, বদরিনাথে, তুণ্গনাথে বিশ্ব গীনাথে কিংবা কমলেশ্বরে, গোপ্শবরে, পাশ্চুকেশ্বরে—একই পাথরের মন্দির সর্বত। কিন্তু প্রতি মন্দিরের বেদীমূলে নিত্য প্রণাম নিবেদন করছে মূগে যুগে ভারতের মহাজনতা!

আসামের পূর্বপ্রান্তে গিয়ে দেবভাষা হিমালয়ের জটা স্তরে স্তরে যেমন খুলে ঝুলে পড়েছে দক্ষিণে যেমন সে-অণ্ডলে তার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা পাট-কাই, ল্মাই, নাগা, গারো, থাসিয়া, জর্মান্তয়া—ইত্যাদি নামে পরিচিত, তেমনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ভারতেও হিমালয়ের জটিল জটারাশি নেমে এসেছে হিন্দুকুশের দক্ষিণ ভূভাগে। ভারা নানা পর্বত্যালার নানান শ্রেণীতে এবং বিভিন্ন নামে আমাদের কাছে পরিচিত। যেমন চিত্রলের শস্যশ্যামল এবং মংশোভা-সম্পন্ন স্কুন্দর উপত্যকার কাছে কোহিস্তান ও কাফ্রিস্তান, পঞ্চাশর ও সফেদকো,— তারপর পাঘমান, টোচিখেল, মীরনশা,—এবং তারপর পর্বতের নানা শাখা চলে গিয়েছে স্বলেমান পর্বতমালার দিকে। এরা স্বপ্রাচীন কাল থেকেই হিন্দ্বকুশ এবং হিন্দ্রাজ পর্বতমালার শাখা-প্রশাখা রূপেই পরিচিত। ভারত সীমান্তে এবা চিরকালই প্রায় অচিহি,তি রয়ে গেছে এবং সীমানারেখা নিয়ে ভারতবর্ষও হাজার হাজার বছরের মধ্যে কখনও মাথা ঘামার্যান। একথা বেল,চিস্তানে, গিলগিটে, পামীরে, সমগ্র কাশ্মীরে এবং আসামের দিকে চীন ও রহােুর সীমানাতেও সত্য। যা চলে এসেছে এতকাল, তাই চলছে। আজও তিব্বত-ভারত সীমানা, গিলগিট সীমানা, ভূটান-তিব্বত সীমানা,--এরা খুন স্পন্ট নয়। <sup>\*</sup>এরা রাজীয় কারণে কোনোদিন সমস্যাসঞ্চুল ছিল না বলেই ভাবতবর্ষ এতকাল উদাসীন ছিল। একথা বহু জায়গায় প্রমাণসিন্ধ হয়ে আছে যে, সমগ্র হিম লয় তা'র শাখাপ্রশাখা নিয়ে অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যেই অর্বাস্থত। কিন্তু বিদ্রাট বেধে রয়েছে সংখ্যাতীত উপত্যকা এবং অধিত্যকার সমষ্টি নিয়ে। ধর্মবিশ্বাস থেকে বাষ্ট্রসীমার উৎপত্তি তাবা নিতানত ভল বলে না। ষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদ এবং ক্রিয়াপ্রক্রিয়া থেকে সামাজিক বাঁতি-নীতি ও আচার-বিচার বদলাতে থাকে। যেমন বৌন্ধ তিব্বত ও নৈব ভারতের মধ্যে পার্থক্য; যেমন তুর্ক-ইরানীর সঙ্গে আর্যজ্যাতির প্রভেদ। এই প্রভেদ থেরেই ধীরে র্ধারে গ'ড়ে উঠেছে রাষ্ট্রসীমা। কেউ এসে জায়গা পেয়েছিল হিম্ক্রিয়ের উপ-ত্যকায়, কেউ দখল করেছিল অধিত্যকাভূমি। এইভাবেই পরস্ক্রীর্আপন আপন অধিকারের সীমানা প্রসারিত করে এসেছে, এবং এই সীম্ক্র্স্টিইইবকেই অভিহিত্ত রাজুসীমানা স্থির হয়ে এসেছে এতাদন। পশ্চিম ্রিস্টেরে একটা সংশের উপর ভারতের অধিকার কবে থেকে ঘট্টল, এটুক্রিইম,গের গবেষণার বিষয় বৈকি।

গান্ধার থেকে যদি কান্দাহার হয়ে থাকে, এবং প<sub>ন্</sub>স্তু ভাষার প্রথম পাঠ যদি এসে থাকে সংস্কৃত ভাষা থেকে তবে ভারতের সাংস্কৃতিক সীমানা আফগানি- শতান অবধি প্রসারিত সন্দেহ কি! আর হিমালয়কে কেন্দ্র করেই ত' ভারত সভ্যতার বিশ্তার! হিমালয় থেকে নেমে এসেছে নদী, আর সেই নদীর ধারার সঞ্জো আর্য-সংস্কৃতি। এক প্রান্ত বেষ্টন ক'রে আছে সিন্ধ্নদ, অন্যপ্রান্ত বহাপত্র নদ। ওদেরই আশে পাশে নেমে এসেছে প্রি-পশ্চিম হিমালয়ের শাখা প্রশাখা।

পেশাওয়ার রওনা হবার সময় এই মানচিত্রটা ছিল আমার মনে। আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল, পশ্চিম হিমালয়ের প্রান্ত দেখে আসা। জানি লক্ষ্যটা অম্পন্ট, এবং অনিশ্চিতও বটে। কিন্তু উদ্দীপনাটা ত' অনিশ্চিত নয়। হিমালয়ের জ্ঞটা-জটিলতা তার অন্তহীন পর্বতমালার ভিতর দিয়ে কডদরে অবধি প্রসারিত, এটা জানা মন্দ কি! হিন্দু,কুশের নান্য স্তর, চিত্রলের স্বণন-রাজ্য, কারাকোরাম গিরিশ,শ্গদলের মধ্যে অসংখ্য নির্দেশ মন্দির ও গৃংফা, অর্গাণত ইতিহাসের 'অর্থ'ল েণ্ড অবশেষ' -এরা যদি নিরুত্তর আকর্ষণ করতে থাকে. তবে কেনই বা উদ্দীপনা খ'লে পাব না। তা ছাড়া হিমালয় সম্বন্ধে আমার আন্তরিক অধাবসায়টা হলো সহজাত। শৈশবে রূপকথার রাজপুত্রের গল্প যথন শ্বন্তুম, তার মধ্যে হিমালয়ের নামটা শ্বনতে পেতৃম না। ওটা আমার মনে থাকতো উহ্য একটা প্রশেনর আকারে। গল্পটার প্রধান বস্তব্য, রাজপত্রে ঘোড়ার চ'ড়ে চলেছে, কটিবন্থে তার তরবারী। কত প্রান্তর, কত অরণা, কত নদ ও নদী,--এমন কি সাত সমৃদু এবং তেরোটি নদী পার হরে সাতশো রাক্ষসীর দেশ-রাজপার সমস্তই অতিক্রম করে। বয়োবান্থির সংগো ব্ৰুব্ৰুম, রূপকথায় সবই আছে, নেই কেবল হিমালয়! না থাকার কারণ আছে বৈকি। বাঙালীর পরিকল্পনা এক বস্তু, কায়িক শক্তি ভিন্নপ্রকার।

রাত আন্দান্ধ নটার সময় রাওয়ালিপিন্ড ছাউনী স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লো পেশাওয়ারের দিকে। সেদিন কনকনে শীতের রাত। অজানা দেশ, অজানা পার্বতা-পথ উত্তর অণ্ডলে প্রসারিত। সে যাই হোক, গাড়ি ছাড়লো বটে, কিন্তু যেন চলতেই চায় না। ক্লান্ত চাকায় এরই মধ্যে তার ঘ্রম জড়িয়ে এসেছে। বাইরে কিছ্র দেখা যায় না, কৃষ্ণকায়া রাত্রি যেন অন্ধের মতো চোখ ব্রেজ রয়েছে। গাড়ির নীচে চাকার ঘন-ঘর্ঘণ কান পেতে শ্নলে দ্র্ভাবনার সঙ্কের আনে। বিশালকায় তুর্ক-ইরানী জাতির আফ্রিদীরা যখন লাল টসটসে আপ্রেল চিবোয়, তখন তাদের দ্বই চোয়ালের ঝঁকঝকে দাঁতের পাটির ঘর্ষণে ক্রিমান আওয়াজ বেরোতে থাকে। কাছে দাঁড়িয়ে দেখলে আমার মত লাক্রিক বাঙালীর ভয় করে। সেই রাত্রে গাড়ির মধ্যে যে দ্ব-চারজন সহযার্ভ স্থামার সঙ্গে চলেছে, তা'রা যে আমার এই ভারতবর্ষেরই মানুষ, তা জ্বানি বিকি। কিন্তু তব্ও তারা অজানা। আমার ধ্যানধারণা চিন্তা ক্রিমান—আমার কোনটার সঙ্গেই তাদের মেলাতে পারিনে। ওদের গায়ের গন্থে আর ওদের নিশ্বাসে যেন পাই এ অঞ্চলের প্রাচীন ইভিহাস। শক. হ্ন, তুকী-তাতার, এমন কি গ্রীকবিজরের

কথাও মনে পড়ে, মনে পড়ে নাদির শা, চেণ্গিস থা কিন্বা গঞ্জনীর মাম্দকে।
দেহ যেমন বিরাট, তেমনি আশ্চর্য টানা চোখ, সেই চোখে অনেক সময়েই স্মান্টিনা। ছাঁটা দাড়িতে প্রায়ই মেহেদির রং করা, ছাঁটা গোঁফ ধারালো ছ্রিরর ফলার মতো। বাহ্ব যেমন দীর্ঘ তেমনি কঠিন এবং তার অগ্রভাগের আগ্যূলণ্যুলো দেখলে ভয় করে। সত্যি কথা বলতে কি, ভয় চলে আমার সংগ্র সংগ্র তিনুন জায়গার নামে আমি ভয় পাই। কিন্তু ভয়ের থেকেই আমার সমস্ত উদ্দীপনার জন্ম। সেই তন্দ্রাস্তিমিতগতি ট্রেনের মধ্যে ব'সে আমার সর্বশরীরে শীতের যে কাঁপন থর থর কর্রাছল, সেটার সমস্তটা ঠান্ডার থেকে নয়, ভয়ের থেকেও। দ্বপাশের ঘন অন্ধকারের মতোই আমার যাত্রা-পথটা অনিশিচত আশ্বন্ধায় ভরা। গাড়ির ভিতরের আলোটা দ্বর্ভাগাবশত নিম্প্রভ বলেই সমস্তটা যেন সংশয়াছের। তার ওপর দেওয়ালে পড়েছে এই দানবীয় দেহন্যুলির ছায়া। ওদের প্রত্যেকের পাশে এক একটি গড়গড়া। তামাকু সেবনের আয়োজন ওদের সংগ্র সেকের। কিন্তু তার বড় বড় চিমটাগ্র্নিল লোহার শিকলে বাঁধা থাকে এবং তাদের ধারালো ছ্রেলো ফলাগ্র্নির দিকে তাকালে মাঝে গলা শ্রেকিয়ে ওঠে।

তব্ আমাকে যেতে হবে, এই হলো আমার নিয়তির নির্দেশ। কাফ্রিস্তানের সংগ কোহিস্তান কোথায় কোন্ পাহাড়ে মিলেছে, এ আমার দেখা চাই বৈকি। আমার ছোটবেলাকার সেই ভূগোলে পড়া কারাকোরাম পুর্বতশ্রেণী গিলগিটের উত্তর দিয়ে এসে কোথায় মিলেছে হিন্দুকুশ পর্বতমালার সংগে সেই দৃশ্য না দেখলে আমার চলবে কেন? ওদেরই ভিতর দিয়ে এসেছে সিন্ধুন্দ। কৈলাস পর্বতমালার থেকে যাত্রা করেছে সিন্ধু, তারপর গিরিগ্রহাতলের ভিতরে হারিয়ে গিয়ে আবার ছুটেছে লাডাকের আশেপাশে, তারপর গিয়েছে উত্ত্রুণ্য নাংগা পর্বতের তলা দিয়ে গিলগিটে—যেখান থেকে উত্তরে চোখে পড়ে রুশ রাজ্য, আর দক্ষিণে কাশ্মীর—সেখান থেকে এসেছে হাজারা জেলায়—তারপরে এই আমি যে পথ দিয়ে চলেছি অন্ধকার থেকে অন্ধকারে।

তক্ষশীলায় নামবার কথা ছিল। ওখান থেকে হার্ভেলিয়ান এবং আবোট্টাবাদ
যাবার স্মৃতিধা আছে। একথা মনে আছে, তক্ষশীলায় যাদ্মারের দৃদ্ধিত্ব নিয়ে
যিনি আছেন, তিনি বাঙালী। মোট দুই ফর বাঙালী আছেন তক্ষশীলায়।
কিন্তু আগে থেকে খবর পাঠানো হর্মান বলেই নামা হল না। তিক্ষশীলা থেকে
ট্রেন আবার চললো আটক-এর উন্দেশে। আটক-এর স্ক্রান্তে পড়বে ক্যান্তেলপ্রে। ক্যান্তেলপ্র থেকে পশ্চিমে যাওয়া যায় ক্রেক্টে এবং দক্ষিণে সোজা
সিন্ধ্নদের তীরে তীরে সমগ্র পাঞ্জাব সীমান্ত প্রেরিটয় ম্লতান বাহ্মালপ্র
রাজ্য ছাড়িয়ে সিন্ধ্দেশে। কিন্তু আমার ক্রেকার ছিল হিমালয়ের শাখাপ্রশাখাকে জানা। এ দৃশা চোথে দেখে আসা দরকার যে, হিন্দ্কেশ আব
কারাকোরাম মিলিয়ে প্রে আফগানিন্তান পর্যন্ত যে বিরাট ভূভাগ—হাজার

বছর আগে জয়পাল রাজবংশ ছিল তার অধিপতি। আমার খ্রৈজ বেড়ানো দরকার কোহিস্তান আর হিন্দ্রকৃশ জ্বড়ে হিমালয়ের গ্রা-গহররের আশেপাশে, কাব্ল আর কুনার নদীর তীরে তীরে সেকালের রাজবংশের অগণিত নরক্জাল বাল্য কাঁকর-পাথরের তলায় আজও চাপা প'ড়ে রয়েছে। কোঁত্হল আমাকে নিয়ে গেছে একপথ থেকে অন্যপথে চির্দিন!

স্বতরাং অনিশ্চিত, এবং অনিশ্চিত বলেই আশঙ্কা। ক্যান্বেলপরে অর্বাধ গাড়ি থামবে, তারপর গভীর রাত্রে কোথাও এ গাড়ি থামবার হ্রুম নেই। নিতান্ত দরকার যদি থাকে এবং বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত হয়, তবেই রাগ্রের দিকে এ লাইনে দ্বীলোকের ভ্রমণ সম্ভব। তাও বলা আছে, সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে অক্ষম : লোভ এবং নন্টামির কথা এখানে আসে না, এটাও এক ধরনের প্রয়োজনের কথা। পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব আফগানিস্তান অর্বাধ প্রেষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম। যাদের ঘরে স্থালৈকের সংখ্যা কিছু বেশী, তারাই নাকি সমাজে অভিজাত ব'লে পরিচিত। ওরা অমিতশব্জিশালী ইংরেজের জগংজোড়া সামরিক আয়োজনের কাছে কোনদিন বশাতা স্বীকার করলো না, কিন্তু একটি দরিদ্র ও গৃহকর্ম-নিপর্ণা হরিণ-নয়নার মধ্বে শাসনের কাছে ওরা চিবকাল ক্রীতদাস হয়ে রইল। ওরা যখন লুট করে, তখন সকলের আগে আনে মেয়ে। স্বভাবে ওরা লক্ষ্মীছাড়া ব'লেই কারো স্থের ঘর ওদের চোথে কিছাতেই সয় না। তাই ওরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের আক্রমণ ক'রে সকলের আগে তাদের ঘরকলা। জনালিয়ে দেয় এবং মেয়েছেলেকে লন্ট ক'রে এনে তার পায়ের তলায প'ড়ে ভালোবাসার জন্য মাথা কুটতে থাকে স্বাওয়ার্লাপি ডি থেমে মারী পাহাড়ের পথে যাবার সময় দেখেছিল্ম একটি কটাক্ষহানা যুবতীকে তুষ্ট করার জন্য অন্তত একশত প্রেষের চোখে মুখে কী উৎক ঠা। মোটর ভ্রাইভার ভাড়া নেয়নি, পথের দোকানদার বিনামলো খাবার জ্বগিয়েছে, ভিথারী আনদে গান শ্বনিয়েছে, কুলিরা তার মোট বয়ে দিয়েছে, কিছব্ব সেবা তার করতে পারলে সবাই যেন পরম কুতার্থ।

মধ্যরারে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠলো। আবছায়া মালন আলো, হিমুক্ত্রাশার বাইরের সমস্তটাই অস্পন্ট। কিন্তু সেই অস্পন্টতার মধ্যেই জ্রেয়াম,তিরা চোথে পড়ে। বালা আর পাথরের উষর পাহাড়ের শ্রেণী ক্রিনপদের চিহা কোথায় নেই! পাহাড়ে পাহাড়ে কোন ফলন নেই, কোথার কিই সেনহের ছায়া। জল, মাটি, আশা, আশ্বাস—কোথাও কিছা চোখে পড়ে সা। কাঁটা লতা আর বনখেজনুরের ঝোপ-ঝাড়ে ঘারে ঘারে ক্লান্ত চোখ ক্রিটার নিজের কাছেই ফিরে আসে।

ক্যান্বেলপরে থেকে গাড়ি ছেড়ে গেল আঁটক-এর দিকে। এটা গোরা ছাউনী,--কিন্তু অন্ধকারে বিশেষ কিছা দেখা গেল না। কান সজাগ থাকলেই

শোনা যায় অস্ত্রশন্তের ঝনঝনা, গ্রুলী-বার্নের বাস্থ্র টানাটানি। অথবা তামাকের গড়গড়ার সঞ্চো লোহার শিকলে বাঁধা চিম্টার আওয়াজ। এমন একটা গন্ধ দর্বত ছড়িয়ে রয়েছে, যেটা হিন্দুস্থানবাসীদের কাছে অপরিচিত; যে গন্ধটা ওদের তামাকে, স্বভাবে, বন্যতায়, হিংস্রতায় এবং পার্বত্য রক্ষেতায় মিলে-মিশে রয়েছে। আমরা আটকের দিকে এগিয়ে এসেছি, এর পরেই সিন্ধ্নদের প্ল। কিন্তু রাওয়ালিপিণ্ডির ওয়েস্ট-রীজের কাছে থাকাকালে শ্নুনে এসেছি, এ অণ্ডলের সীমানাটা কেবল যে অনিয়ন্তিত তাই নয়, আঁচহিত্রতও বটে। কোহিস্তানের পর্বত্যালার নীচে দিয়ে সশস্ত্র আফ্রিদীরা কাবুল নদী পেরিয়ে আটক প্রলের আশে-পাশে নাকি লু-ঠন করতে আসে। ইতিহাস বলে, ঠিক এই-খানে পেশছে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দার একদা ভারত আক্রমণ করেছিলেন। আফ্রিদীরা লাট করে ট্রেন, শস্যক্ষেত্র, অন্তশস্ত্র, ধনরত্ব এবং পরিশেষে স্তীলোক— যদি হাতের কাছে পায়। গৃহাগহৰুরে ওরা থাকে ল্যকিয়ে, থাকে কাঁটা-ঝোপের আনেপাশে—সেখান থেকে রাইফেল ছোঁড়ে এবং কে না জানে, লক্ষ্য তাদের অব্যর্থ। একশো বছর ধ'রে ওরা হয়রান করে এসেছে ইংরেজকে-কামান, বিমান, বোমা-বন্দ্বককে ওরা থোড়াই কেয়ার করেছে। ওদের কাছে মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি—এসব ভূচ্ছ। নিতাঅশান্তি আর আক্রমণ ওদের গা সওয়া। প্রকৃতির কাঠিন্য ওরা এনেছে হিমালয়ের পাথরের থেঁকে, স্বভাবের রুক্ষতা পেয়েছে ঊষর ধ্সের কণ্কর-প্রান্তরের উত্তর্রাধকারসূত্র থেকে । ওরা মার থেয়ে হয় মরেছে, নয়ত পালিয়েছে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেনি। ওরা গ্রলী করেষ্টে সহোদরকে, সন্তানকে, পিতাকে, কিন্তু স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ ছার্ডোন, উচ্ছুঙ্থলতার মধ্বর আস্বাদ ছেডে ভদ্র-সভ্যতার আশেপাশে মুন্টিভিক্ষার জন্য হাত পেতে বেড়ায়নি। ওরা চিরকাল ধবে শুনে এসেছে ওরা বর্বর, ওরা নির্দায়, ওরা সভ্য-সমাজের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়, ওদের কোন সমাজ নেই, কোন সংস্কৃতি নেই। এই অপ্যশের কালিমা ওরা এতকাল ধ'রে বহন করে এসেছে, কিন্তু তব্ব ইংরেজের কাছে ওরা আর্ছাবক্রয় করেনি। ভয় থেকে অগ্রন্ধার জন্ম –কে না জানে। একজন ইংরেজ টমি একজন দীর্ঘকায় আফ্রিদীর পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপে। এত ক্ষ্মু, এত সামান্য তার কাছে। ইংরেজ ওদেরকে ভুক্করতো বলেই অশ্রন্থেয় প্রচারকার্য করে বেড়াত। ু আফগানীদের সঙ্গে, জ্ঞার বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এবং সীমানত পাহারা দেবার ক্টেনীতিক কারলে ইংরেজ ওদের মাঝখানে টেনে দিল ভুরান্ড লাইন। কিন্তু তাতে রাজ্যুতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক কোন বিচ্ছেদই ঘটুতে পারলো না। লাজিকোটালের সরাইখানায় যদি আজও একজন আফগানী এসে দাঁড়ায়, তবে ক্ষেত্র্সাপন মান্যকেই খ্রেজ পার, পরদেশী সে নয়। যেমন আজ কলকাত্রস্থান্য র্যাডক্রিফ লাইন পেরিয়ে ঢাকার গিয়ে দাঁড়ালে নিজের মান্যকেই চিনতে পারে। স্বজনবিচ্ছেদ সাধনের এই কুকীর্তি ইংরেজের পক্ষে নতুন নয়। আয়া**র্ল্যান্ডে,** প্যালেন্টাইনে, সুয়েজে,

বোর্নিরোতে, কোরিয়ায় এবং আঁরো বহু জায়গায়—যেখানে ইংরেজ সামাজ্যের ওপর সূর্য কখনো অস্ত যেত না।

গা ছমছম করতে লাগল, যথন চেয়ে দেখলুম ক্যান্বেলপ্রের পর থেকে আমার কামরায় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। সিন্ধুনদের প্ল পেরিয়ে গাড়ি চললো পশ্চিমের দিকে। পিছন থেকে ক্ষয়-ক্ষত ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় পাহাড়ে পাহাড়ে একপ্রকার মালিন্য ফুটে উঠেছে, যেটাকে স্বন্দ-নিমীলিত ভাব বললে ভুল হবে, ওটা যেন একপ্রকার মৃত্যুর পান্ডুরতা। হিমালয়ের আর কোথাও এমন নিজীব অসাড়তা আমার চোখে পড়েনি। পার্বত্যপ্রকৃতির এমন একটা কুটিল বিদ্বেষ এবং হিংস্র প্রকৃটি অন্য কোথাও সহসা দেখাও যায় না। আমার ক্রান্তি ছিল অজস্র, যত ঘুম যেখানে আছে, আমাকে ঘিরে ধরছিল। কিন্তু ঘুম এলেই দুর্ভাবনা আসে সংগা। নিদ্রা মানেই ত' পরনির্ভরতা, যাকে বলে আন্থাবিলোপ। নিজের উপরে দখল রাখার জন্যই জেগে থাকা চাই। স্ক্তরাং চোখ দুটো আমাকে বড় বড় ক'রে সমস্ত হিমান্ডর রাতটা জেগে থাকতে হলো। জানলার বাইরে একগ্রে চ্যেখে তাকিয়ে বাইরে ওই হিমাণ্যা রাহির মৃত্যুমলিন যে চেহারাটা নিন্প্রাণ পার্বত্য প্রান্তরের উপর দিয়ে দেখে যেতে পারলুম,—কে জানে, আর কোন্দিন হয়ত এই অবাস্ত্ব দুশ্যুটা আমার চোখে পড়বে না।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর আন্দাজ সময়ে নওশেরা পেরিয়ে গাড়ি চললো। সেই তেমনি অস্ত্রশন্তের ঝন্ঝনা তেমনি ভীতি উৎপাদন করে। হয়ত শীর্ণ দুর্বোধ্য কারো কণ্ঠস্বরের ভণনাংশ, স্বল্পান্ধকারে কোন অতিকায় ছায়াম্তির আনাগোনা, জুতোর নীচেকার লোহার নালের চকিত ঘর্ষণ, তারপর সব চূপ। দুরের থেকে গার্ডের বাঁশী এবং তারপরে আবার বীভংস এঞ্জিনের আওয়াজ দিয়ে ট্রেনের প্রবল একটা ঝাঁকনি। গাড়ি ধীরে ধারে চলে।

ভাবতে ভালো লাগছে, মহাভারতের গান্ধার রাজ্য অতিক্রম ক'রে চলেছি। চন্দ্রবংশীয়দের সেই রাজত্বকাল, -যখন তাদের রাজধানীর নাম ছিল প্রের্থপ্র, অর্থাৎ আধ্নিক পেশাওয়ার। তার পরে এখানে এসে দাঁড়ায় বোদ্ধসভাতা; অসংখ্য বোদ্ধশাস্ত্রকারের প্রেয় জন্মভূমি। প্রের্থপ্র ছিল ভারত সভ্যতার লীলানিকেতন।

পেশাওয়ার গোরা ছাউনীতে গাড়ি যখন এসে পেশিছল, তখন জ্রের হয়েছে।
উষার প্রথম পাশ্চুরেখাটা আমার চোখে পড়েনি। চোখ ব্রেক্সমার ক্ষ্মার
মন, ছ্বটে চ'লে গিয়েছিল দেড় হাজার মাইল দ্রে—মেগ্রেন আমার শোবার
মরের জানলা দিয়ে দেখা যায় চৌধুরীদের বাড়ির ক্রিজাড়া নারকেল গাছ,
তার নীচে শিউলীর ঝাড়। প্রভাতের প্রথম স্ক্রেনা ওদেরই ভিতর দিয়ে
বিচ্ছ্রিত হয়। আশ্চর্য, পথে নামলে ঘর ক্রিস্কাকে টানে; ঘরে গিয়ে ঢ্কলে
পথের আনন্দ আমাকে শ্বির থাকতে দেয় না।

ঠান্ডাটা জড়িয়ে ধরেছে। ব্রঝতে পারি ওভারকোটের নীচে একটা পর্ল-

ওভার থাকলে এখানে কাজ দিত। পা দুখোনা শাঁতে আড়চ্ট হয়ে জমে গেছে, কিছ্মুঞ্চণ চলাফেরা না করলে শরীরে উত্তাপ আসবে না। অনেক চেন্টার সকলের আগে এক বাটি চা সংগ্রহ করা গেল। গোরা-ছাউনী স্টেশন কিছ**ু** ভদ্র, সিটি স্টেশন যেমন নোংরা, তেমনি ময়লা মানুষের ভিড়। এথানে পর্নালস সাহেব আছেন তিনি বাঙালী, তাঁর ছেলের সংগে রাওয়ালপিণ্ডিতে কাটিয়েছি কিছুদিন। তাছাড়া আছেন একজন সুপ্রসিম্ধ বাঙালী **ডান্তা**র—তিনি বিশেষ অতিথিসেবাপরায়ণ। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত চার্কুন্দ্র ঘোষ। তাঁর প্রভাব, প্রতাপ এবং প্রতিষ্ঠা এই অণ্ডলে সর্বজনবিদিত। সৈন্যবিভাগে এবং সামরিক হিসাব বিভাগে কিছা কিছা বাঙালী অনেককাল অবধি ছিলেন এবং তাঁদের ঘিরেই গোরা-ছাউনীর আশেপাশে 'বাব্মহাল্লা' গ'ড়ে ওঠে। বাব্ মানেই বাঙালী, আর বাঙালীর সমাজের পাশেই থাকে একটি করে কালীবাডি। লাহোর রাওয়ালপিণ্ডি পেশাওয়ার অমৃতসর—কালীবাড়ি কোথায় নেই? পরে জানতে পারি এই কালীবাড়ীগ্রলির প্রধান প্রতিষ্ঠাতা হলেন চন্দ্রিশ পরগণা নিবাসী ন্বর্গত দিগন্দ্রর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সেসব প্রতিষ্ঠানগর্মান হয়ত আজও দাঁডিয়ে আছে, কিন্তু তাতে কালী আর বাঙালী দুটোর একটাও আছে কিনা জানিনে। বাঙালী হিন্দুর নামে একটি রাস্তা ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে,—শশীভূষণ চ্যাটাজি স্ট্রীট। আরো ছিল নানাবিধ প্রতিষ্ঠান,—স্কুল, পাঠশালা, নাট্যসমিতি, প্রস্তুতি সদন ৷ শিবের মন্দির, কোথাও জলাশর, কোথাও বা দাতব্য ঔষধালয়। আজও কি তারা আছে? কে জানে! পশ্চিম পাঞ্জাবে বাঙালী হিন্দার নানা কেন্দ্র ছিল, ছিল নানা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা,—আজ কি তাদের কোন চিহ্য কোথাও খ্রুজে পাওয়া যাবে?

ছাউনী আর সিটি—দৃই শেটশনে আকাশপাতাল তফাং। একটি বিলেতী, অপরিটি দেশী। একটি পাশচাতা, অন্যটি প্রাচ্য। পাহাড়ী জাত একট্ এড়াটে, অপরিচ্ছন্ন—কে না জানে! আর পাহাড় মানেই শীতপ্রধান ম্লুক। ময়লা ছে'ড়া জামা, ময়লা হাত-পা, ময়লা ম্থ আর মাথা,—সমগ্র হিমালয় দেখো, এর ব্যাতিক্রম নেই। আসামের পাহাড়ে যে চেহারা, গাড়োয়ালের পার্বত্যপথেও তাই। কুমায়ুনের মান্বের শরীরে যে মালিনা, কাশ্মীরের লাডাকের পথেও সেই একই অপরিচ্ছন্নতা। দেহ বলিন্ট, শক্তি অমেয়, পরিশ্রম করে জন্তুর মজে কিন্তু চিরন্থায়ী দারিদ্রোর ছাপ সর্বাহেগ। সমতলাভূমিতে নেমে আসতে প্রীহাড়ীদের ভয় করে, ঘন বায়্ত্রতরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে গিয়ে তাদের ক্রিটিকে ময়ার ভয়। মনুসৌরীতে আমার এক পাচক ছিল, নাম গোরাজ্বি সিং। চমংকার রাল্লা করত। তাকে বলল্ম, কলকাতায় তুমি চলো, ক্রিম ভাবনা থাকবে না। গোবর্ধনের বাড়ি হলো দেবপ্রয়াগের দিকে, মুসৌরী ক্রেকে পাহাড়ী পথে গেলে চারদিন পেশিছতে লাগে। গোবর্ধন আমার ক্রেক্টাব শন্নে জবাব দিল, হাজার টাকা বেতন পেলেও সে গমি মুলুকে যাবে না। পেশাওয়ারে দাঁড়িয়ে প্রশন করো, তোরা যাবি বাঙলাদেশে? ওরা একবাকো জবাব দেবে—না! গ্রীত্মকালে

স্থেরি উত্তাপে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমানত, স্লোমান পর্বতের প্রেপ্তানত, সমগ্র সিন্ধ্ এবং বেল্ফিলতানের বাল্ফ আর পাথরের দিকচিক্ত্বীন মর্প্রান্তর জবলে প্রেড় যার,—কিন্তু সন্ধ্যার পরে ঠান্ডা, -এমন ঠান্ডা যে, কাঁপ্ফিন ধরতে থাকে। এই ঠান্ডা আর লঘ্ফ বায়্দতর ওদেরকে সঞ্জীবিত করে রাখে। ওরা কন্ট পায়, কিন্তু হাঁপায় না। শীতের রাতের ঠান্ডায় গাছের পাথি, মাঠের জন্তু এবং ঘরের মান্ধ জামে মরে যায়, কিন্তু তব্য তা'বা 'গমি মূল্ফে' আসবে না।

সকালের রোদ উঠলো। স্টেশনের বাইরে এসে বহুদুরে পর্যান্ত ভাঙাচোরা পেশাওয়ার শহর চোখে পড়ে। হঠাৎ বদলে গেছে সব। পশ্চিম পাঞ্জাবের সংগ্রে সীমান্তের কোন মিল নেই। সমস্ত হিন্দুস্থান একদিকে, ওরা একদিকে। ওরা সিন্ধুনদের ওপারকে বলে হিন্দুস্তান। হাজার হাজার বছর ধ'রেই একথা ব'লে আসছে, আজ নতুন নয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরাও ওদের কাছে ভিন্দেশী, নাড়ির যোগ কোথাও কিছু নেই। পাকিস্তানের মুসলমানরা ওদের কাছে হিন্দু-তানী। তারা দূরমন, তারা ওদের এলাকায় অন্ধিকার প্রবেশ করে। পেশাওয়ারে নামবামাত্র এসব কথা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। ওদের চোখে মুখে সন্দেহ, কেমন যেন ব্যংগ-কৌতুকের ভাব, কেমন যেন অসহযোগী মনোবৃত্তি। কাফিখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ওদের দ্রুভাগীতে উপেক্ষা এবং বৈরীভাব ফটেতে থাকে, খাবারের দোকান কোথায় জানতে চাইলে কেউ ব'লে দেয় না। টঙ্গাওয়ালাকে দাঁড়াতে বললে সে কথা না শ্বনে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেয়। প্রতিদকে কিছু প্রান করলে সে বিরন্তিবোধ করে। আমরা হিন্দ্বস্তানী, আমরা হল্ম ওদের দ্বমন। স্টেশনের বাইরে এসে একজন হিন্দ্বস্তানী ম্বলমানকে এদিককার তথ্য জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, স্টেশন থেকে এই যে সড়ক গিয়ে মিশেছে খাজ,ড়ীর মাঠেব পথে, তার এপাশে ওপাশে যাবেন না, --ওটা সরকাবী এলাকার বাইরে। অর্থাৎ কলকাতার চৌরণগী হলো অধিকৃত এলাকা, কিন্তু গড়ের মাঠের দিকে এক পা বাড়ালেই আমার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা! রেলপথ আর মোটরপথ আমার—মাঠের পথ অন্যের। তিনি বললেন, ওরা অসভা আফ্রিদী, ওদের বিশ্বাস কববেন না।

কথাটা শ্নে ঈষং গা ছমছমিয়ে উঠলো বৈকি। প্রতি পদক্ষেপ সংশ্রের ভরে উঠলো। জীবন এখানে অনিশ্চিত। উটের ক্যারাভান্ আসছে, ছোরা-টোপের বাইরে ও ভিতরে একেকজনের হাতে রাইফেল। কুলির ক্রতে রাইফেল, হোটেলওয়ালার হাতে, মেষপালকের হাতেও। পথের ঈশুরে ঘোড়া আর উট চ'রে বেড়াচ্ছে, ঘন লোমযুক্ত দুশ্বা আব মোরগ,—পত্থে প্রথি যাযাবরী ঘরকল্লা পেতেছে তুর্ক-ইরানীর দল। কোন কোন মেয়ের ষ্ট্রপিঙ্গে কালো আল্খাল্লা, মুখখানা ছাড়া দেহের আর কোন বাঁক নজ্জে পড়ে না। ওদের মাঝখানে স্মাটানা কাব্লিরা এসে অনায়াসে মিশে গেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে রাইফেল অথবা দ্ব'নলা বন্দ্কে। ওরা ম্রগী ধরে এবং নখের আঁচড় দিয়ে

ম্বরগী ছাড়ায়; বাছুর কাটে 'চাকু' দিয়ে। দাঁত দিয়ে ছাড়ায় ওপরের ছাল, তারপর দেই কাঁচা মাংস নিজের ঝুলিতে রুটির সঙ্গে বে'ধে নিয়ে উটের পিঠে চডে বসে। চললো এক দেশ থেকে আরেক দেশে। চললো মধ্য-এশিয়ার তাক্লা-মাকানের পথ ধ'রে তুর্কিস্তানের দিকে কারাকোরামের পাহাড়তলী পেরিয়ে, নয়ত বা চললো জালালাবাদের পথ ধরে হেলমন্দ নদী পেরিয়ে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে একেবারে সেই মাঝিয়ারি শরিফ। পাহাড়তলীর পাথরের নর্ভিভরা দ্র্গম বাল্পেথ পেলে ওরা খ্রণী—কেননা অমন রাস্তায় দুশো-চারশো মাইল পথ চডাই-উংরাইতে হে'টে যাওয়া ওদের কাছে দিনান্-দৈনিক অভ্যাদের সামিল। শুধু মরুভূমিতে ওরা একটু বিব্রত। সেই কারণে যানবাহন হিসাবে উট হলো ওদেব কাছে মূল্যবান। উট তাই সম্পদ। উটের সংখ্যা যার বেশী, সে হলো বড় কারবারী। হাজার দেড় হাজার মাইল চললো উটের ক্যারাভান – সার গে'থে চললো অসংখ্য উট. তাদের পিঠে রয়েছে শত শত মণ জন্তুর লোম, তামাক, লোহজাত সামগ্রী, হিং, জন্তুর চামড়া, শ্বেনো মাংস, দামী দামী পাখি, তুলা ও পাটজাত সামগ্রী এবং আরও অনেক রক্ম। নদীর ধার যদি পায়, তবে চামডায় বে'ধে পানীর জল নিয়ে যায় উটের পিঠে চড়িয়ে, সেই জল বিক্রী করে নির্জালা অঞ্চলে। এই জীবনযাপন করছে ওরা পাহাড়ে-পাহাড়ে আর বাল্কভূমে য্গয্গান্ত অনাদি-অন্তহান কাল। অর্নুচ নেই, ওঠবার চেষ্টা নেই, উল্লতির আয়োজন নেই। কাঁটা খেজুরের ঝোপ-জঙ্গল পথে-পথে ওরা পায়, তারই আশেপাশে রাচিবাস, তারই আনাচে-কানাচে দিন্যারা। এর বাইরে ওবা জীবনকে দেখেনি।

শেশাওয়ার থেকে বেলপথ চলে গেছে খাইবার গিরিসংকটের গহনলাকে। মাত পার্যান্ত্রশ মাইল আঁকাবাঁকা রেলপথ। ঠিক মনে নেই, সম্ভবত ষাট্ সন্তর্বিট টানেল্ পড়ে সেই পথে। কোনটা ছোট, কোনটা বড। এদের জরীপেব ভার ছিল বাঙালীর ওপর; বাঙালী ইঞ্জিনীয়রের পরিচালনায় স্টুর্গগপথগালি কাটা হয়। প্রায় সমস্ভটাই বাঙালীর হাতের তৈরী। যখন ঘ্মিয়েছিল আর্যাবর্ত আর দাক্ষিণাতা, তখন বাঙালী যায় এগিয়ে বৃহত্তর হিন্দৃস্তানের দিকে, যায় আফগানে, ইরানে, রহের এবং চীনদেশে। বাঙালী বিদাধর ভট্চার্যি গিয়েছিল রাজপ্রতানার প্রাতে, বাঙালী ক্রীজন্তি গোম্বামী গিয়েছিল বৃন্দাবনে, বাঙালী রামমোহন আর শরং দাস জিল্পিটা বাঙালী দীপংকরকেও আজ ভুললে চলবে না। লান্ডিকোটালে ক্রিমে দেখি, হ্বগলীর মিঃ ঘোষ আছেন খাইবার গিরিপথের টানেলগর্যালর প্রক্রিশিন্ত, এবং আফ্রিদী প্রাত্তানার বিদ্যান্তর বাঙালী ক্রিমে কাম্বার। রাওয়াল-গিন্ডি থেকে ব্য-পথ অন্তহীন পর্বতমালা ক্রিমির কাম্মীরের দিকে চলেছে, ভারই একান্ডে ঘোড়াগাল্লির পাহাড়ে দেখেছি সেদিনকার মিঃ চ্যাটার্জিকে পত্তিবিভাগের কাজ নিয়ে রয়েছেন। ওপারে কাম্মীর, এপারে ভারত—

মাঝখানে অরণালোকে বিজনবাহিনী বিতদতার খরতর প্রবাহ; তারই তীরভূমে দেওদারের বনে 'কটেজ-গার্ল'-এর ছিল ডালপালাছাওয়া ছোট্র কাঠের ঘর। সে ঘরেও একদা এক বাঙালীকে দেখে বিশ্ময়বোধ করেছিল্ম বৈকি। পাঠান আর মোগল আমল থেকে বাঙালী বেরিয়েছিল দিশ্বিজয়ে, কিন্তু ইংরেজ আমলের মধ্যকালে বাঙালী আরামের চার্কার পেয়ে ঘর থেকে আর বেরোয়ান; ইংরেজ ছাড়া কিছ্ম শেথেনি,—সেইজন্য জীবনটা হয়েছে বন্ধজলা। অথচ স্ম্বিধা পেলে বাঙালী যে এগোয় না, এ কথাও সত্যি নয়। এই সেদিনও দেখে এল্ম সিকিমে, মানে গ্যাংটক শহরে—বাঙালী পানের দোকান দিয়ে বসেছে। পোন্টাপিসে বাঙালী, পি-ডব্ল্-ডি'তে বাঙালী। আর কিছ্মদ্র এগিয়ে নাথ্-লা-পাস পেরিয়ে তিন্বতের ধারে য়াট্ংয়ে এই সেদিনও বাঙালীরা সাময়িক তাঁব্ বে'ধে বসেছিল। বাঙালী করেলি স্বরেশ বিশ্বাসের কথা কে না জানে!

বাঙালী যে মৃত্যুকে ভয পায় না, ইংরেজ আমলের শেষদিকে এই খবরটা পেয়ে গেছে সীমান্তের খান্-রা, ওই আজকে যাদের নাম পাখতুন—প্রুত্থ যাদের ভাষা। ওদের চোখে সন্দেহ আর কৌতুকের সপ্যে তাই কিছু সন্দ্রম, যেন ঈষং বন্ধ্ভাব। ওরা সব চেয়ে জুন্ধ পশ্চিম পঞ্জোবের মৃসলমান আর শিখদের ওপর। তাদের হাতেই ওদের যত হয়রানি। তাদের সপ্যেই ওদের লড়াই আর প্রতিন্র্বিদ্ধতা। ইংরেজ টমী ওদের কাছে শিশ্ব। ক্যান্প থেকে ছোঁ মেরে টমীকে তুলে নিয়ে ওরা পালিয়েছে, এমন ঘটনা আক্ছার। একটি চপেটাঘাতে ইংরেজ টমী প্রাণ হারিয়েছে এমন ঘটনা একাধিক। তাই দেখা যায় ইংরেজ টমীরা নিরীহ গাঙ্গোয়ালী পল্টনকে সামনে থেকে গ্লী ক'রে মেরেছে, কিন্তু আফ্রিদীর মাঝখনে গিয়ে কখনও বেয়নেট্ চার্জ করেনি। টমীর হাতে রাইফেল যথন কাঁপে, তখন পাঠান স্নিপারের বাইফেলের অব্যর্থ লক্ষ্য টমীর কপাল ভেদ ক'রে চ'লে যায়।

থাইবার গিরিপথের প্রারশ্ভে প্রথম দ্বর্গ হল জমর্দ। চারিদিকে খাজ্বভারীর বিশাল প্রান্তর, তার প্রান্তে সম্পত দিংবলয় আচ্ছয় করে রয়েছে শফেদকো, স্বরাটাক্, পাঘমান, পশুশির, হিন্দ্বকুশ প্রভৃতি পর্বত্মালা। অনেকগ্র্লি চ্ড়া তাদের দ্বংধফেন তুষারে আব্ত। এই অন্তহীন প্রান্তরের মাঝখারে জমর্দ দ্বর্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে উন্ধত হিংপ্রতার মতো়। পিকেট রয়েছে জাশেপাশে। 'শর্ম' রয়েছে চারিদিক যিরে। কিন্তু দ্বর্গ হিসাবে জমর্দ্ধের কোনো বাহার নেই,—নীরেট কঠিন কাঁকর পাথেরের জমাট স্ত্পের মজেছি পাটনা শহরের মাঝখানে যে ঐতিহাসিক গন্ববজাকৃতি চাউলের ভান্তরিটাকে ইংরেজিতে বলা হয়, 'মন্মেন্ট অফ ফলি'—জমর্দ দ্বর্গের আকার্ট্ডিরির অনেকটা ঐ রকম, অনেকটা যেন নিউ দিল্লীর মানমন্দিরের চেহারক্তিসমুল্ডিরিক যিরে শ্ব্রু চোরান্তর্ত দিয়ে গ্র্লী চালাবার জন্য অসংখ্য ছিদেশখ। শর্মু মনে করি বলেই ত' এত হিংসার আয়েজন। একের হিংসাবোধ আর বিন্বেষব্রন্থি অপরের পশ্বন

প্রকৃতিকে খ্রিয়ে জাগায়। কিন্তু যদি কারোকে শার্ মনে না করি? যদি কারমনোবাক্যে অহিংসাবাদী হই, তাহলেও কি আমার চারিদিকে এই হিংসার আয়োজন চলবে? ঠিক এই মনোভাব নিয়ে পাখতুন সমাজে উঠে দাঁড়ালো এক সর্বচিত্তজয়ী বীর। বীরত্বের শ্রেণ্ঠ আত্মপ্রসাদ কী? একজন ছাড়া আর কোনো পাখতুন এ প্রশেনর জবাব দিতে পারল না! মন্যাত্বের শ্রেণ্ঠ পরিচয় কী? এই প্রশন মাথা তুলে দাঁড়ালো ওই বাল্পাথর আর অংগারপ্রধান পাহাড়ে পর্বতে; প্রশন ঘ্রের বেড়াল ক্রমে, মিরনসাহে, ওয়াজিরিদ্তানে, ডেরাইসমাইলখনে, দাউদথেলে, কোহাটে, কোয়েটায় এবং ওই পর্বতের গ্রেষ গ্রেষ, আফিদী পাঠানদের পাড়ায় পাড়ায়। সোদন ওদের মধ্যে সেই একজন মহাপ্রেষ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, মন্যাত্বের প্রেণ্ঠ পরিচয় হোলো অহিংসা আর প্রেম! তাঁর নাম খান আবদ্বল গফ্র খান। তাঁর আবিভাবে সমগ্র পাথতুনিদ্তান নতুন রসে ভারে উঠল।

সামনের মাঠের আয়তন নাকি প্রায় তিনশো বর্গমাইল। যতদ্র দৃষ্টি চলে কেবল পার্বত্য বেষ্টনী। এথানে লড়াই চলে এসেছে চিরকাল। আলেকজান্দরে থেকে আরশ্ভ,—তারপর শক হ্ন তাতার; জয়পাল আনন্দপাল থেকে মহম্মদ ঘোরী, গজনীর মামৃদ থেকে বাবর মোগল। এই মাঠের পাথরের শতরে শতরে ঐতিহাসিক কম্কাল আজো থেকে গেছে; ওই হিমালয় চিরকাল ধরে তার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে। এই মাঠের প্রান্ত ঘেষে চলেছে পায়ে চলা পথ, আর পাশে পাশে রেলপথ। একসময় দ্টো পথই মিলিয়ে গেছে দ্রে গ্লিয়ে খাইবারের পাহাড়ের জটিলতায়। র্ক্ষ অনুর্বর ধ্সের পর্বত, না আছে ছায়া, না মায়া। আশ্রয় আতিথ্য আনন্দ – কিছু নেই কোথাও। শৃধ্ব ক্যারাভানের উটের গলা থেকে ডিং-ডং ডিং ডং ঘণ্টার আওয়াজ দ্র থেকে দ্রে যায় মিলিয়ে, সমস্ত চেতনাটার উপরে হাজার হাজার বছরের কেমন একটা ক্লান্ত তন্দ্য নেমে আসে—হাওয়ার মধ্যে যেন বিগত ইতিহাসের হাহাকার শোনা যায়।

আলীমসজিদ এলাকায় এসে পড়লুম। মসজিদ হয়ত আছে কোথাও পাহাড়তলীতে, তবে এখানে দেখা ষাচ্ছে একটি মন্ত কলেজ, নাম ইসলামিয়া কলেজ।
অসভা জাতিকে স্মৃত্য ক'রে তোলার একটা আয়োজন আছে এখানে। প্রভাগনার
জন্য বেতনাদি লাগে না, এমন কি ইংরেজ মিশনারীরা যেমন বিন্দ্রেলা ছাপা
বই বিলিয়ে বেড়ায়, আর্মেরিকান মিশনারীরা যেমন কাগজমোড়া আদা এবং খামে
ক'রে টাকার নোট উপহার দিয়ে বেড়ায়—এখানেও প্রায় ভিট্নি— পাঠানদেরকে
আকর্ষণ ক'রে আনার জন্য নানাবিধ উপঢোকনাদি বিশুরণ করা হয়ে থাকে।
কিন্তু এত ক'রেও সেই ন্কুল-কলেজে ছাত্ত জোটে ক্র্মিটি যেমন আরোহী জোটে
কম খাইবার রেলপথে। আফ্রিদী পাঠানরা যিত্যিকিট না ক'রে ট্রেনে আনাগোনা
করে, তবে এই হ্কুম বহাল আছে যে, ভাড়া আদায়ের জন্য ওদেরকে যেন
পীড়াপীড়ি না করা হয়। ফলে, রেলপথে ওদের অবাধ ন্যাধীনতা। আপেলের

আর আর্ণানেরর পর্টলী নিয়ে উঠলো গাড়িতে,—চিবোতে চিবোতে চললো, একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোনো দল বা নামলো মাঝপথে। রাস্তা পেরিয়ে কোনো পাহাড়ের স্কুজ্গপথে চুকে একে একে অদূশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের গায়ে গর্ত দেখা যাবে একটার পর একটা। আরেকট্ব গলা উচ্চু করলে চোখে পড়বে পাহাড়ের প্রাচীরের পাশে ওদের ছোট ছোট ঘর,—জানলা নেই, দরজা নেই, নীরেট দেওয়াল, কিছত্ব সব্বজের দাগ, কিছত্ব বা ঘাসলতা, কিন্তু তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা গদ্বজ্ব,—ওখান থেকে ওরা তাক করে দুশমনের দিকে বন্দ্রক উণ্চয়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য। ওদের প্রত্যেকটি ঘর হলো দুর্গ, প্রত্যেকটি লোক হলো যোষ্ধা, এবং প্রত্যেকটি পাহাড হলো আত্মরক্ষার প্রাচীর। চেয়ে দেখো, চারিদিক জনহীন, সেই শব্দহীন নিজনিতায় মনে সংশয়াত ক দেখা দেবে, ধ্দু রোদ্রে পার্বত্য-প্রান্তরের অধ্গার-ধ্সরতায় ক্লান্ত দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরবে। কিন্তু একটি সাংকৈতিক আওয়াজ করো, অর্মান উল্কাগতিতে ছুটে বেরোবে পাহাড়ের গহরুরের ভিডর থেকে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে দর্ধর্ষ হিংস্ল রণোন্মত্ত অসমসাহাসক ওয়াজিরি-আফ্রিদী পাঠানের দল। দূরের থেকে কামান দাগো, বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করো, বিধনুস্ত করো তাদের গুই সংখ্যাতীত মাটির কেল্লা,--দেখবে শতকরা পাঁচজনও তাদের ধরংস হর্মান, তারা অদৃশ্য হয়েছিল পাহাড়ের তলায় স্কুঙ্গলোকে শুগালের মতো। একথা কে না জানে, **७**ता वार्ण **(अटल मान्**य र्रोत करत निरंश भानाय। अकरनत रहारथ ध**्र**ाना पिरंश কোতোয়ালী থেকে, ক্যাম্প থেকে এবং পেরিমিটারের বেড়ার ভিতরে চুকে গোটা একটা আসত সৈন্যকে কাঁধে তুলে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে -এমন ঘটনা বহু আছে। রয়েল বেণ্গল টাইগার যেমন একটি শিশ্বকে তুলে নিয়ে পালায়, তেমনি ওরা পালাতো ইংরেজ টমীকে নিয়ে জটিল পার্ব তা স্কুডেগর অন্তর্গলে।

পাহাড়ের পথ স্কৃদীর্ঘ চক্রাকারে ঘ্রের গেল। সেই বাঁকে পাওয়া গেল শাগাই দ্র্গা। রিক্তাবর্ণ পাথরের তৈরী বিশাল দ্র্গা। বিশাল তার তোরণন্বার, ইন্পাতের কাঠামো দিয়ে প্রন্তুত ৷ সামনে সশস্ত্র প্রহরী। ব্রুরতে পারা যায়, এই পাথর এদেশের নয়। আজমীড় থেকে আরাবল্লী পাহাড়ের দিকে দ্রুকলে যে সকল ঘোরালো রক্তবর্ণের পাহাড় চোথে পড়ে, কিংবা যোধপ্রের, কিংবা স্কৃলি প্রবিত্মালার কোনো কোনো নতরে,—সম্ভবত এইসব পাথর ওইসব অঞ্চল থ্রেকই আনা। এদিকে থাইবারের দীর্ঘ বিদ্তার। চার্মিদিকে গগনচুন্বী পর্বত্মালার স্কার্মখনে দীর্ঘ সম্কর্ণি উপত্যকা, এদিক থেকে ওদিকে পথের রেখা চ'লে ক্রিক্টেছ দ্রু দ্রোন্তরে। এ অঞ্চল হলো খাইবার গিরিপথের মধ্যকেন্দ্র—এবং শ্রুক্তির বড়। একদিকে জমর্ক্রদ, অন্যদিকে লাণ্ডিকোটাল। কোনকারে অস্ক্রশালা অনুক্রিক বড়। একদিকে জমর্ক্রদ, অন্যদিকে লাণ্ডিকোটাল। কোনকালে শঞ্জির্মেরের পতন যদি ঘটে, তবে পেশাওয়ারের পতনও অনিবার্ষ। পেশাওয়ারের পতন যদি ঘটে তবে নওশেরা-আটক-ক্যান্বেলপুর রক্ষা করা দৃশ্বসাধ্য। আজও তাই। পাকিস্তানকেও আজ

একই কারণে পাহারা দিতে হচ্ছে। ইংরেজ ওদেরকে বিশ্বাস করেনি, পাকিস্তানও ওদেরকে ঘরে ডেকে স্নেহের কথা বলেনি। স্বৃতরাং সহজেই ব্রুবতে পারা যায়, শাগাই থেকে রাওয়ালিপিন্ডি পর্যন্ত প্রতিরক্ষাব্যহেগ্রিল স্কৃদীর্ঘ অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে পরস্পর সংযুক্ত।

আবার অগ্রসর হলমে। চারিদিকের ধ্সের পর্বত-বেন্টনীর মাঝখানে রক্তবরণ বিশাল শাগাই দুর্গ পিছনে প'ড়ে রইল। তারও পিছনে প'ড়ে রইল ভারতবর্ষ।

শাগাই থেকে লাণ্ডিকোটাল প্রায় বারো মাইল পথ। চোথে দেখতে পাছিছ ভারত আরুমণের প্রাচীন পথ। ময়্র সিংহাসন গেছে এই পথ দিয়ে, এই পথ দিয়ে লাট হয়ে গেছে হাজার হাজার আর্ম হিন্দা নারী য়্গে য়্গে, শত শত কোটি টাকা ম্লোর হীরা দ্বর্ণ ম্বা মণিমাণিক্যের সম্ভার গিয়েছে উটের ক্যারাভানে এই পথ দিয়ে। ছড়িয়ে পড়েছে এই পথে শত সোনার আশর্বাফ, কত জড়োয়ার ন্প্র, কত ছিল্লভিল্ল জহরতের মালা, কত ব্কফাটা লবণান্ত অপ্রা, বক্ষপঞ্জরের কত বিগলিত বন্ধারা। এই পথে চলেছিল ঘোড়সওয়ার গ্রীক সেনাপতির দল সিন্ধ্বিজয়ে, চলেছিল তুর্কি ভাতারের বন্যান্তোত, চলেছিল গ্রীক-ইসলাম সভ্যতার ভারত বিজয়ী সৈন্যব্যহিনী। আবার এই পথ ধ'রে গিয়েছে গৌতম ব্দেধর কল্যাণবাণী, মল্যোচ্চারণ করেছে তারা প্রদীপ হাতে নিয়ে এই পথের অন্ধকারে,—ওম্ মণিপদেম হ্ম্! ধর্মম্ শরণং গছ্যামি! এই পথে গিয়েছে ভিক্ষ্ নারায়ণ দেব, অন্ধা ব্যেধসত্ব, বস্বেন্ধ্ব আর ধর্মগ্রাতা। তারা গিয়েছে সীমান্তে, আফগ্নানে, গান্ধারে, ইরানে, কশাপ সাগরের তীরে তীরে।

এ পথে কোন পথিক পাখি আসে না, -ব্দ্ধলতার চিন্থ কোথাও নেই; কচিৎ কখনও দেখা যায় দ্র হিমালয়ের থেকে নেমে এসেছে ধ্সর ভল্ল্বরু, কখনও এক আধটা হায়না, কিংবা হয়ত একটা ভীষণপ্রকৃতি সপ—বাস, আর কোনো জানোয়ারের দেখা সাক্ষাৎ নেই। চেয়ে দেখছি প্রেভিরে হিমালয়ের দিকে— প্রকৃতিকরাল, তৃষ্ণালোল্বপ, ভস্মাচ্ছাদিত উলঙ্গ ফাকর। বল্লুদণ্ডের ঘোর-ঘোষণা নেই, মেঘমেদ্রতা কল্পনাতীত, ছায়াপথের ছবি ফোটে না কোথাও, নীলনয়না পল্লীবালাব বাঁকা কটাক্ষপাতে সরোবরের কোরক শতদলে প্রিরণত হয় না। চেয়ে দেখছি হিমালয়ের আশ্চর্য পরিবর্তন। মহাক্টের অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে বারন্বার আলহে র্পান্তর ক্পান্র, ভাষার, ভাবের, কল্পনার, প্রকৃতির, এমন কি জন্তুজানোয়ারের।

রেলপথটি মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে কোন স্কুপ্রিলাক থেকে। আবার থামছে,—প্রতিপদে একটা করে ল্পে। থাচ্ছে, স্বারার আসছে—জিগ্জ্যাগের মতো। সশস্ত পাহারা তা'র পথে পথে, ষ্ট্রিপিরে দাঁড়িয়ে আছে পিকেট্ বন্দক্ত তুলে। প্রত্যেকটি পাহাড় অবিশ্বাস্যা, প্রত্যেকটি বাঁক সন্দেহজ্বনক। মনে পড়ছে ঠিক এইখানে—এই সংকীর্ণ গিরিসংকটের আশেপাশে সীমান্তের ইংরেজ গভর্নর সার ওলাফ কারোর উদ্কানিতে উৎকোচপ্রাণত এক শ্রেণীর আফ্রিদী বছর নয়েক আগে পশ্ডিত নেহরুকে আক্রমণ করেছিল। রাইফেল থেকে যখন তার গাড়ির উপরে গ্লেণীবৃদ্ধি হতে থাকে তখন মৃত্যুত্তয়হীন কাদ্মীরী পশ্ডিত জওয়াহরলাল গাড়ি থেকে নেমে পথের উপরে দাঁড়ান মৃত্যুর মুখোমনুখি। রয়টারের বিদেশী সংবাদদাতা লিখলেন, "The bravest man of the world before the gravest provocations." তিনি লিখলেন, প্রতি সেকেন্ডে রাইফেলের গ্লেণী ছুটে যাছে পশ্ডিতজ্ঞীর শরীরের আশে পাশে, আর সেই মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই অকম্প অপরাজেয় বীর পশ্ডিত নেহর, সহাসোক্ষম করছেন তাদেরকে। "The dramatic scene was the sight for even the gods to see." সেই নাটকীয় মৃহ্তে পশ্ডিতজ্ঞীকে প্রসারিত দুই বাহতে যিনি আলিজন ক'রে দাঁড়ান, তিনি হলেন সীমান্তকেশরী ডাঃ খানসাহেব।

ল্যা-ডকোটালে এসে পে'ছিল্ম। দুরের বাঁক থেকে কতকটা নীচের দিকে দেখা **যাচ্ছিল লাশ্ডিকোটাল** এক উপত্যকার। তির্নাদকে পাহাডের অবরোধ, মাঝখানে তাঁব,র সমণ্টি। সমুদ্রটাই অস্থায়ী, কেননা এ অঞ্চল প্রকৃত সাম্যারক ষাটি। জালালাবাদ হয়ে কাব্বলের দিকে যাবার এই একমাত্র রাজপথ। সৈন্যদলের ঘাঁটি, অধিকার রক্ষার আয়োজন—স,তরাং দোকান-বাজারও অস্থায়ী। দ্যীলোক ও শিশ্ব বিকাল চারটার পর আর এ অঞ্চলে থাকবে না—এই নিয়ম। অতএব স্থালোক ও শিশ্ব কোথাও দেখা যাছে না। দেখা যাছে না কোথাও ঘরকলা। এখানে কাছাকাছি আছে একটা জলাশয়, দুরের পাহাড় থেকে তুষার বিগলিত হয়ে জল এনে জমা হয়, কিছা বা আছে বৃষ্টির পদলা। এ জল শাকোয় শীত পড়লে,—তখন জল আনতে হয় পেশাওয়ার থেকে। গোরা ছাউনীগর্মালর অনতি-দুরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দুর্গ', জমরুদের অনেকটা সমগ্রোহীয়, রয়েছে দাঁড়িয়ে। তা'র কামানের মুখটা ঘোরানো রয়েছে গিরিসৎকটের দিকে। আশে পাশে যাদের দেখাছ তারা কে? উৎকোচ পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে এমন পাখতুন অনেককেই দেখছি। তা'রা ঝাড়্বার, চাপরাশি, কুলী, ধোবা, জনমজ্ব। ভা'রা পয়সা পায়, পায় মাংসের ট্রক্রো, তাই পেয়ে সেলাম ঠোকে। ক্লিক্ত তব্ তাদেরকে চিনিনে, তা'রা তুর্ক'-ইরানী রক্তে তৈরী। আমি বাজ্জী, কিন্তু কাথিয়াবাড়ে গিয়ে সেথানকার মান্ধেকে পর মনে করিনি, ব্রিজিপ্তোনায় বা গোয়ালিয়রে নিজেকে পরদেশী ব'লে মনে হয়নি, হায়দক্ষ্মি মাদ্রায় অথবা কৃষ্ণা-রেবা-বেশ্রবতী-তপভীর তীরে তীরে যাদেরকে দেখে ক্রিড্রেছি—মনে হয়েছে তা'রা ষেন আমার কতকালের আপন। উড়িষ্যায়, জাইটেমে, নেপালের পার্বত্য-লোকে, সিকিমের উত্তর প্রান্তে, ভূটানের সীমার্ক্সি মন মিলে গেছে। মনে হয়নি তারা আমার অপরিচিত। গ্যাংটকে একটি তিব্বতী দম্পতির সঙ্গে সমানে তিনদিন কাটিয়েছি—কেউ কারো ভাষা জানিনে—কিন্তু

কেউ কারো কাছে দ্বর্বোধ্য ছিল্ম না। কিন্তু এখানে ভিন্ন কথা। এরা একেবারে অজানা অচেনা। এদের মুখের রেখায়, চোখের চাহনিতে, ভূর্ব ভংগীতে এবং চলন-ধরনে বিশাল ভারতেব কোনো চেতনা নেই; আত্মপ্রকৃতির কোন সমগোত্রীয়তা ওদের মধ্যে খুঁজে পাইনি।

দুজন মাত্র বাঙালী এখানে ছিলেন, আগে তাঁদের নাম করেছি। মধ্যাহে মিঃ ঘোষের কাছে আতিথ্য নেওয়া গেলো। সংগে নবলশ্ব বন্ধ, মি**গ্রজ**ী। অন্নব্যঞ্জন সহযোগে আপ্যায়ন কবলেন শ্রীয**়**ন্ত ঘোষ। পরে জানা গেল, চাউ**ল** আর সন্জি এসেছে সিন্ধ্নদের ওপার থেকে। এখনকার ম্*লো* সেই চাউলের দর মণ প্রতি দেড়শত টাকার ওপর পড়ে। কুলীসদাব দ্বিতীয় বাঙালী মজ্মদার মশায়কে পাওয়া গেল। নামে বাঙালী, বাড়িও চটুগ্রামে, কিন্তু আচার আচরণে প্রায় পাঠান। তিনি আবাল্য গৃহপলাতক। জাহাজের খালাসী হয়ে তিনি ঘুরেছেন ইউরোপ, এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়ায়। নিঃদ্ব ব্যক্তি বলৈ আর্মেরিকার বন্দরে তিনি নামতে পারেননি। ব্যাঘ্র শিকারে তিনি পট্ট, তবে ব্যাঘ্র একবার তাঁকে শিকার কর্রোছল। ফলে সেই নর্থাদকের নথরের আঁচড়ে আজও তাঁর মুখখানা খতচিছলাঞ্চিত। প্রকাশ জনৈক পাঠান সদার একদা মলয়েন্ধে মজ্মদার সাহেবকৈ আহ্বান কবে এবং সেই যুদ্ধে মজ্মদার জয়লাভ করার পর পাঠান সর্দার সদলবলে তাঁর কাছে বশ্যতা দ্বীকার করে। এই অমিত-শক্তিশালী মজুমদার যথন গলপ শোনাচ্ছিলেন, দেখলুম তাঁব সামনের গোটা তিনেক দাঁত নেই। মিঃ ঘোষ সহাসে। বললেন, তিনটৈ দাঁতের তিন টুকেরো ইতিহাস! সে সব কাহিনী শ্নতে গেলে আপনাব লাণ্ডিখানা অভিযান অসমাণ্ড থেকে যাবে!

সরাইখানার দিকে অগ্রসর হল্ম। পিছন থেকে উটের দল অসছে এগিয়ে ধ্বলো উড়িয়ে। অলস মধ্যাহ্নবোদ্রে সেই ডিং-ডং ডিং-ডং ঘণ্টা বেজে চলেছে। কেমন যেন ক্লান্ত উদাস স্বর। কিছ্ দ্বগন জড়ানো, কিছ্ বৈচিন্ত্রোর আভাস মাখানো। ঘেরাটোপের মধ্যে আছে আফগানী মেয়ের কালো-কালো স্মাটানা চোখ। ওরা এসে আজকের মতো সরাইতে বিশ্রাম নেরে।

সরাই তাদের জন্য যারা হিন্দ্ স্তানে অর্থাৎ ভারতের দিকে যাবে। জ্বারণের সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়াল্ম। নবাগত যারীদের চোখে আমর্থ্রিও অদ্ভূত জীব। আমাদের দেহ কোমল, হুস্বকায়, মৃথে আমাদের ভারতীয় ছাঁদ,— যাকে বলে দ্রাবিড়-মঙ্গোলীয়,—আমাদের চেহারায় নধর প্রেল্বিতা, ওদের এক-থানা হাতের মোচড়ে আমাদের হাড়-গোড় গ'্ড়িয়ে যায় তিস্তরাং 'গালীভাররা' চেয়ে রয়েছে আজব 'লিলিপ্টেদের' দিকে। অ্বার্মী বিচিত্র জীব। ওরা আমাদেরকে মৃঠোর মধ্যে পেলে প্তুলের মন্তে স্বীরয়ে ফিরিয়ে দেখতে পারে।

ভিতরের দিকে চেয়ে দেখি বন্য পাঠান আর তুর্কি নর্নারীর সমাগম। একদল উট দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে। এধারে রক্তান্ত মনুরগি বালার ওপর দেকতান্তা—৩ শোয়ানো, ওধারে মরা বাছ্বরের ছালস্কু পাঁজর। ভেড়া জবাই হয়েছে, তথনও তার পা নড়ছে। কাঠের আগবেন মাংস পোড়ানো হচ্ছে। পা্টলী থেকে বেরোচ্ছে মোটা মোটা রাটি শক্ত সিটনো। তামাকের গড়গড়া নিয়ে বসেছে করেকটি লোক। মেয়েরা ধরেছে সমর্থন্দ থেকে আনা চরসের ছিলিম। রক্তম্বা স্ক্রী মেয়ের কালো ঘোমটার ভিতর থেকে চোখ দ্'টো দেখা যাচ্ছে চরসের রসে টসটসে। এই সরাইকে মনে ক'রে একদা একটি কবিতা রচনা করেছিল্ম।

পাহাড়ের অতিকায় প্রেতান্মারা
সারি সারি চলেছে দুর্গম নির্দেদশ;
যেন ছিল্লমস্তার আল্বলিত ধ্সর জটাদল।
ঝামা আর পাথরের স্ত্পাকার—
বিবর্গ, বোবা, তৃষ্ণার্ত,
যেন নিঃশব্দ বিভীষিকার সঙ্কেত।
নেই ছায়াপথের স্বংন,

নেই অরণ্যের নীলাভ স্নেহ। বাল্পথে হারানো প্রাচীন কোনো পিপাসার্ত জম্তুর কৎকাল,—আর হয়ত কোনো দঃসাহসিকের শোচনীয়

জীবন•মরণের

কর্ণ অবশেষ। শুখু ড\*ত হাওয়ায় আর বাল্বর কণায়

শ্ব, তব্য হাওয়ার আর বাল্র ক্যার শত শত মর্প্রেতিনীর আতানিশ্বাস গ্রহার গ্রহার ফিরে বেড়ার নিভ্তে।

র্দুজনলা কর্কশ পাথর আর কাকরের ভীড় পোরিয়ে হারিয়ে গেছে দ্রান্তরে পামীর আর প্রাতৃকিস্তানের মৃত্যুপথ। তাক্লা-মাকান্, খোটান্ আর

ইয়ারখন্দ্ নদী যে-অজ্ঞানায়—
দিগন্তলীন মর পাথারের দতবকে দতবকে
যে পথ অবসন্ন, মন্থর, ভীতগতি।
সেই পথের উপরে
অতিকায় নরখাদকের মরা চোখের মতো
বিবর্ণ আকাশ।

ভারতবর্ষের উপাল্তে প্রথম পান্থশালা।
দুর্গম পোরিয়ে আসা ক্যারাভানের দল,
আর দম্কা বাল্রে তাড়নার
আরগ্যক কাব্লীরা সেখানে আগ্রিত।
তারা পিঙ্গল-নীল চোখে চায়
নির্দ্দেশ পথের সন্ধানে।
লোলজিহ্যা মর্পথে

দ্বাদশ সূর্যের জ্বলম্জ্বালা। ভারা উদ্ভাশেত খোঁজে ভারতের প্রাচীন ভোরণ।

লোহার শিকলে বাঁধা চিম্টার ঝণঝণায় আর কাঠের গড়গড়ায়— কাঁচা তামাকের বিষাক্ত ধোঁয়ায়. তারা বোনে দিবাস্বুপ্ন সুন্দর ভারতের, অরণ্যময় হিন্দ্রস্তানের. নিমীলিত বনা-চোথে। উটের গলায় ঘণ্টার করুণ ধর্নন দ্র থেকে দ্রান্তর অলস আর উদাস— মর্পথে দোলে মধ্র মায়া। পাৰ্থশালায়---এখানে ওখানে ছড়ানো মরা ভেড়া আর কচি তিতিরের রম্ভ. আর বাছ্মরের রাং-জটপাকানো রক্তে আর কোনো জন্তুর স্তব্ধ হুণ্**পি**ন্ড। জবলন্ত সূর্যের লেহনে বাষ্প কে'পে ওঠে রপ্তছটায়, কপিশ নীলাভায়। ওধারে বাসি হাড়, পোড়া মাংস, চামড়া আর হিঙের গন্ধ

কুণ্ডলী পাকায়।

তার পাশে কালো বোরখার আড়ালে রক্তগোলাপ,—কাব্লীমেয়ের উজ্জ্বল কৌত্হল, এধারে কুক্রির ফলকে বক্রি জবাই। মরলা জরি আর রেশমী পাগড়ি আর শালোয়ারপরা তর্ন পাঠান— বর্বর হাসিতে হিংস্ল চোখ। সে-চোথ একদিন হিন্দৃস্তানের মাধ্য পাবে। এখন সে-দৃষ্টিতে অনাবিচ্চত দেশের আদিম ভাষা। একপাশে খান্ গোণে আফগানি আসরফি।

সভাতার স্বাদ নেবার আগে ওরা,—
বন্য কাব্দী আর অসভ্য তাতার
আর বোরথাবাসিনী রহস্যময়ী
ওরা সবাই বিশ্রাম নের
কৌত্তল আর ক্লান্তিতে, নির্দেবগ সরাইখানায়।
—শ্রান্ত ক্যারাভানের মধুর অবসাদ।\*

রেলপথটি চ'লে গেছে লাণ্ডিখানার দিকে, সেখানেই পথেব শেষ। এখান থেকে মাইল চারেক। কিন্তু বিনা ছাড়পত্রে সেখানে যাওয়া যায় না। পথ বড় বন্ধরে, পানীয় জল নেই কোথাও, খাদাও নেই। দ্'ধারে এখানে ওখানে কাঁটালতার ঝোপ, এ৩ট্রকু আশ্রয় নেই কোথাও। কিছ্বদ্র গিয়ে ব'কা পথে রেলপথ পাহাড়ের কোলে অদ্শ্য হয়ে যায়। উত্তরে বহ্দ্রে গেলে কাব্ল নদী, তারপর কাফ্রীস্তান। হিমালয় এখানে পপণ্টত দ্বিধাবিভক্ত। উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছে হিমালয় নানা শাখাপ্রশাখায়, তারই সজ্গে ব্যবধান রেখে দক্ষিণ হিন্দ্রকুশ অন্তহীন দিগন্তলোক আচ্ছয় ক'রে রয়েছে—তারই মাঝখানে এই জনশ্নো তৃণশ্না জলশ্না লাণ্ডিখানার পথ। সেই ভীষণ ভ্যাল মর্প্রস্তরময় চিরনির্জন উপত্যকায় দিনের বেলাভেও গা ছমছম করে।

কোন দ্রুটবা বন্দু নেই লাণ্ডিখানায়, এমন কি রেল স্টেশনের চিন্থও নেই। আছে কেবল এপারে আর ওপারে করেকজন সশস্ত্র সৈনা পাহারা। মাঝখানে একটি প্রণালী, সেইটেই হোলো সীমানত আর আফগানিস্তানের স্ট্রীমানা,— ডুরান্ড লাইনের তথাকথিত বাঁটোয়ারা। দ্বইয়ের মাঝখানে কার্ট্টেস সীমানা-প্রেট. ইংরিজী ভাষায় সীমানার সঙ্কেত!

কিন্তু এখানে—ঠিক এইখানে, এই প্রণালীর ধারে, এই ক্রিম বন্ধরে বাল্ব-পাথরের পথের কিনারায় পরবতী কালে আধ্নিক ভারতি প্রনায় তা'র বিচিত্র নাটকীয় ইতিহাস রচনা ক'রে গেছে। সমগ্র বিশ্বে আবিভক্ত ভারতেব প্রণ্য-তীর্থ সংগমক্ষেত্র হয়ে দেখা দিয়েছিল এই স্কৃতি ক্ষুদ্র লাণ্ডিখানার সীমানা-

অধ্যাপক প্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সম্পর্টেদত 'বৈজয়ন্তী' মাসিক পরিকায় এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত ইয়। (১৯৩৯ খন্টাব্দ)

প্রণালীট্বকু। বেশী দিনের কথা নয়। জনাব জিয়াউদ্দিন নামে একজন স্দৃদর্শন অভিজ্ঞাত এবং বধিরকর্ণ তীর্থযাত্রী জনৈক সংগীসহ এই পথ পেরিয়ে বেদিন ছম্মবেশে কাব্বলের দিকে তীর্থযাত্রা করলো সেদিন থেকে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাস দ্বৈশা বছর পরে আবার পাল্টে গেল। তীর্থযাত্রা বিনি করেছিলেন তিনি বধিরকর্ণ জিয়াউদ্দিন নন্, তিনি ছম্মবেশী নেতাজী স্বভাষ্টন্দ্র!

উপত্যকায় আর গিরিগহররের আশে পাশে অন্ধকার ঘনাচ্ছে। হেমন্ত শেষের আকাশ হয়ে এসেছে অবেলার রৌদ্রে রক্তিম। হাতপা-গর্লো ঠাওায় আড়ন্ট হচ্ছে। সঙ্গে আমাদের বন্দর্ক নেবার স্মৃবিধা থাকলেও সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। মৃত্যু অথবা হত্যাকাও ঘটলে এদিকে প্রনিশের ওদন্ত বড় একটা হয় না। এখানে হত্যার বদলে হত্যা,—তা নিয়ে মামলা কিছ্ব নেই। তবে কিনা হত্যা করা অপেক্ষা হত্যা হওয়া এ অগতলে বেশী সহজ। পেশাওয়ারের পর থেকে এইটেই রীতি।

অতএব বেলাবেলি পাহারাদারদের সহযোগে লান্ডিকোটাল থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বন্ধ্রা বিদায় অভিবাদন জানালেন। অন্ধকার গ্রহাগহরর পেরিয়ের পাহাড়ের জটিলতা অতিক্রম ক'রে গাড়ি চললো শাগাই আর জমর্দ ছাড়িয়ে পেশাওয়ারের দিকে।



ঘ্রতে ঘ্রতে আবার সেই হরিন্বার। সেই হরিন্বার—তিন হাজার বছর আগেকার। পরিব্রাজক হ্রেন সাং মৃথ অভিভূত হয়েছিলেন হরিন্বারকে দেখে। এখানে তিনি বাস করে গেছেন বহুকাল। এটা কিন্তু আমারও বিদ্রামের জায়গা। এখানে এসে পেশছলে গায়ে হাওয়া লাগে, ধারে ধারে তন্দ্রায় চোখ জড়িয়ে আসে। সমগ্র ভারত পরিশ্রমণ কর, সমস্ত হিমালয় হুটে বেড়াও আত্মতাড়নায়—কপাল বেয়ে ঘাম ঝর্ক, মৃথ দিয়ে ফেনা পড়্ক, মালিনাময় হোক সর্বাঙ্গ, নিগ্রহ-পাশ্ড্র হোক দেহ,—কিন্তু ফিরে এসো হরিন্বারে। সৃশীতল ওর জলে নবজন্ম, ওর মধ্র হাওয়ায় দেহমন নিশ্ব। অত্যন্ত প্রেনো সেই হরিন্বার, কিন্তু ওর ন্তনত্ব কাটে না। আমিই যেন ওকে দেখছি হাজার হাজার বছর থেকে—দেহ থেকে দেহান্তরে—এক জীবন থেকে অন্য জাবনে। তব্ নতুন। নিবিড্ভাবে নতুন। মৃতসঞ্জীবনী স্থার মতো ওর নীলজলের ন্বাদ। ও যাদ্ব জানে।

याम् आटन वर्राटे र्शतम्बारतत र्थामि नाम स्थारना भागाः। मन्ति छत মোহিনী, তাই ইন্দ্রজাল বোনে প্রতি মানুষের মনে। সেই ইন্দ্রজাল বাকে বলে 'ইলিউশ্যন্'—সেই বস্তুর আকর্ষণ অচ্ছেদ্য। একবার যে হরিন্বারে গেছে, ন্বিতীয়বার যাবার জন্য তার আন্তরিক ব্যাকুলতা দেখেছি। একেই বলে মায়ার থেলা। ভক্তরা সেইজন্য ওখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন মায়াদেবীর মন্দির, তার থেকে মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই মায়াপত্রীর সন্ধিম্থল। অনেকবার মনে করেছি যে, হারন্বারকে দেখবো পর্থ্যান্প্থ্য, কিল্ডু বচিশ বছর ধ'রে আনাগোনা ক'রেও সেই দেখা <mark>আর হয়ে ওঠে না। হাতে</mark>র কাছেই ত' কলকাতার কালীঘাট, কিন্তু উৎসাহ কম। কাশী গেলেই ত' বৈঠকখানা,— অমপূর্ণা আর বিশ্বনাথকে দেখিনি কতদিন, মনেই পড়ে না। এলাহাবাদে আনাগোনা করি যখন তখন। কিন্তু ওই ভরন্বান্ত মর্নির আশ্রমে সুঞ্জিয়াওয়া হয়ে ওঠে না। तिবেণী পড়ে থাকে, পড়ে থাকে ওই প্রয়াগু দুর্ফীর তলায় অক্ষয়বট। হরিন্দারও ঠিক তাই। ওর পথে ঘাটে যখন কুর্দ্ধীকৈর সন্ধ্যায় জ্বলতো তেলের আলো, আর অন্ধকারে এখানে ওখানে ইটিতে গিয়ে সাধ্-সম্যাসীর ওপর হ্মড়ি খেয়ে পড়তুম, তখন ছিল পুই জিয়াপ্রী রোমাঞ্কর। কত লোক বলে, কপিলম্ননি এখানে ব'সে তপুসাংক্রিটেন—এই গণ্গার ধারে, সে নাকি কঠিন তপস্যা। স্তবাং মায়াপ্রী সংস্থা হরিন্দারের আরেকটা নামও জড়ানো আছে, সে হলো কপিলম্থান। কত লোক আসে এখানে কত দেশ দেশান্তর থেকে। তারা দেখে বেড়ায় স্থাকুণ্ড আর সণ্তধারা, গৌরী-

কুন্ড আর পিছে।ড়নাথ, ভৈরব আর নারায়ণশিলা। ঘাটের ঠিক ধারে ষে মন্দির্রাট দেখে আসন্থি এতকাল ধরে, ওর মধ্যে নাকি আছে শ্রীবিষ্কর চরর্ণাচহ্ন। আর মায়াদেবীর মন্দির, সেও এক দৃশ্য। দেবী হলেন চতুর্জা দুর্গা, তিমুন্ড করাল মূর্তি। তাঁর এক হাতে মানবজাতির প্রতি অভয় আশীর্বাদ, অন্য হাতে মহাচক্র, তৃতীয় হাতে নর কপাল, চতুর্থ হস্তে নিশ্লে। ওর ব্যাখ্যা জানিনে; জানবার চেণ্টাও করিনি। কিন্তু এ কথা জানি, সমস্ত মূতিটি অর্থহীন নয়—ওব মধ্যে কথা আছে, আছে তত্ত্ব, আছে রহস্য। কতদিন ঘ্রে এসেছি ওই বনছায়াচ্ছন নিভূত বিল্বকেশ্বর মন্দিরে, কিন্তু কোনদিন একথা আলোচনা করিনি, ওটার প্রকৃত নাম বিল্লোকেশ্বর, অথবা 'বিল্লকেশর।' কিল্তু পথঘাটের কোলাহল থেকে দূরে ওই মন্দিরটির পরিপার্শ্বে পিপল অম্বত্থের আবছায়ার তলায় লতাগল্ম গাঁদা ও সন্ধ্যামণির ঝাড়ের গায়ে প্রাচীন শিব-মন্দির—ওরই কাছে গিয়ে পাথরের শিলায় ব'সে আমার কত প্রভাত গিয়ে মিলেছে মধ্যান্তে, কত অপরাহু নিঃশ্বাস ফেলে গেছে সন্ধ্যার কোলে। যাত্রীরা এসেই ছোটে হয়ত নীল্লোকেশ্বরে কিংবা কন্খলে, কিংবা পঞ্চমুখ-অন্টবাহ, সর্বস্নাথ শিবদর্শনে। কর্তাদন ভেবেছি মায়ার্মান্দরের বাইরে ওই যে মহাসিন্ধ বোধিসত্ত্রের মৃতি —হয়ত ওরই নাম বিশাল ভারত। অমনি নিমীলিত নের, অমনি তপস্বী, অমনি জ্বরাব্যাধিবিকারহীন অনাদ্যান্তকালের ভারত,—কম্প-কল্পান্তের সমস্ত পতন-অভাদয়ের আদিসাক্ষ্য ভারত।

কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই, হরিন্বারে এলে অমার ঘ্র পার। এখানে অবকাশ অনন্ত বলেই এত ঔদাসীনা। এখানে কোন কাজের চাকা ঘোরে না, কেবল প্জার প্রহরের গশ্ভীর মধ্র ঘণ্টা বেজে বেজে থেমে যায়। সেই আওয়াজ ওই খরস্রোতা নীলধারাব ওপর দিয়ে বহু দ্র দ্রান্তরে হিন্দু দর্শনের বার্তা ঘোষণা করে,—যেদিকে মর্ত্যলোক, যেদিকে দেবতার চেয়ে মানবতার দাম বেশী, জ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানের, আনন্দের চেয়ে আহ্মাদের। চালে যায় সেই আওয়াজ পাহাড় থেকে পাহাড়ে, মনসা থেকে চণ্ডী, মায়াবতী থেকে কন্খল, লালতারাবাগ থেকে গ্রুকুল। আমি গা এলিয়ে পাড়ে থাকি ওই শ্রবণনাথ ঘাটের পাশে অশ্বয়ের তলায় রন্তবরণ ঘাটের পাথেরের সিড়িতে,—ওখানে জলপ্রোতের ধারে কম্বল বিছিয়ে শ্বালে প্রিটীর সমন্ত ঘ্রম এসে আমার দ্বই চোখের পাতা জড়ির ধরে। ওই ফুলুস্রোতের তলায় আছে কিছু একটা ভাষা, কিছু একটা কাব্যের ব্যক্তনা প্রকা দ্বর্বোধ্য। বিশ্বশ বছর ধারে শ্বালিছ ওই কলন্বনা জাহ্ববীর মুর্ম্বের ভাষা,—আজও ব্রুতে পারিনি। আজও জানতে পারিনি, সে-মন্ত্র জ্বেন্সামার রন্তে এমন করে ভেসে বেড়ায়।

সেই হরিম্বার আজ নেই। সেই পাথরে হোঁচটথাওয়া পথ, সেই ছোট্ট

খোলা স্টেশন, আশে পাশে পাহাড়ি গ্রেহাগর্ভে ম্থানীয় লোকের বস্তী,—সেই অগণ্য গেরুয়াধারী সাধ্য-সন্ন্যাসীর ধ্রনিজ্বালানো আসন এখানে-ওখানে-সেখানে। সেদিনকার হারিশ্বারের প্রাকৃত রূপের সঙ্গে দারিদ্রটো যেতো মানিয়ে। একটি দুটি পয়সায় প্রচুর সুযোগ সুবিধা মিলে যেতো। অল্লসত ছিল অবারিত। আহার ও আগ্রয় বিনাম্ল্যে—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ বিনাম্ল্যে জ্বটে যেতো। কে থাওয়াতো, কে জায়গা দিত, তামাকের আসরে কে ডেকে নিত, কেমন ক'রে জ্টে যেতুম কথকের আসরে, কোন্ সাধ্র হাত থেকে ভঙ্মতিলক পাবার লোভে কেমন করে তার পায়ের কাছে ভক্ত হন,মানের মতন বসে যেতুম—সে সব কথা এখন আর ওঠে না। সে মন নেই, সেই আবহাওয়া নেই, সে-হরিদ্বার নেই! এখন গেলে প্রথম চোখে পড়বে বিড়লা সাহেবের অত উচ্চ ঘণ্টা ঘড়ি. রহাকুন্ডের মাঝপথে নেতাজী স্কৃভাষের প্রস্তরমূর্তি! রাস্তা-ঘাট পিচঢালা, বিজলী বাতির ছয়লাপ, মহাদেবের জটানিঃসূত গণগার আলোকিত ফোয়ারা-মূর্তি পথের মাঝখানে। সর্বভারতীয় লক্ষপতিদের তৈরী শতাধিক প্রাসাদ। হাল আমলের স্নানাগার, মার্বেল পাথরের দালান, অসংখ্য মোটর্যান, সিনেমা হাউস, রেডিয়ো যন্তে বোদ্বাই প্রেমের রসতরংগ সংগীত। সাধ্ব-সম্ন্যাসীরা বহু, পালিয়েছে, তাদের জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে পাঞ্জাবের কামিনীকাণ্ডন। গাঁজা-চরসের ধোঁয়া নেই কোথাও, তা'র বদলে খ'জে পাওয়া মাচ্ছে বোতলে ভরা ঘোলা জল ৷ কথকের আসর উঠে গেছে, দর্শনতত্ত্বে সভা গা-ঢাকা দিয়েছে; ভেট-ভোজনের ুরেওয়াজ উঠে গেছে,—তারা সব এখন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে রাজনীতির ধারুয়ে। দুখ-মালাইয়ের দোকানের আশে পাশে এখন চা ও কফি পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর। ঠাকুর আর মন্দিরের পট উঠে গেছে, তার বদলে কোটপ্যাণ্ট পায়জামা আর চুড়িদার পরা মেয়েপরের কানের। নিয়ে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। ধর্মান্বেষী অপেক্ষা এখন স্বাস্থ্যান্বেষীর ভিড় ওখানে। আগে পাওয়া যেত উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ত পর্নির, এখন দাল্দার চপ্-কাট্লেট। মাছ, মাংস, ডিম—কেউ খায় না হরিন্বারে। কিন্তু পে'য়াজটা চাল্ম আছে। আর জোয়ালাপার যখন হাতের কাছে, তখন সেখান থেকে গোপনে মাছ-মাংস-ডিম এনে যে কোনো ধর্মশালার বন্ধ ঘরের মধ্যে বিনা, (ক্রে**শ্বাজে** রাঁধলে কেই বা জানছে? সেই হরিণ্বারের হাওয়ায় চন্দনের গন্ধ জ্ঞার পাওয়া যায় না।

এগনলো মন্দ কি ভালো—এ আলোচনা থাক্। কিন্তু প্রিলো সময়-কালের তরংগঘাত, সন্তরাং মানতে হবে। মান্স বদ্লেজি সন্তরাং হরিন্বারও বদলাবে বৈ কি। মনসা পাহাড়টা উড়িয়ে দিতে প্রিক্তা বর্ষার সময় হরিন্বার কিছু নিরাপদ হয়, হয়ত কর্তৃপক্ষ একদিন ক্রেক্তা ভাবতে বসবে। এখানকার ঘাটে ঘাটে যে লক্ষ লক্ষ মাছ ঘ্রে বেড়ায়—এই মাছ চালান দিলে রাজ্যের প্রচুর আয় বাড়তে পারে, হয়ত একথা লোকের মাথায় ঢাকবে একদিন। সম্ভবত

সেদিন বেকার সাধ্যক্ষ্যাসীরা কাজ পাবে, মন্দিরের মধ্যে মাইনে করা পর্রোহিত বসবে, ধর্মশালারা মেহনতি জনতার কোয়ার্টারে পরিণত হবে। এই ত' র্সোদন কন্খলে গিয়ে দেখলুম--দক্ষঘাটের সর্বনাশ। বট-অশ্বত্থের তলায়-তলায় যে নীল জলম্রোত ছুটে যেতো প্রমন্ত তুরগ্গদলের মতো, সে-জলের চিহ্নও নেই। ঘাট শুকুনো। তলা থেকে পাথর বেরিয়েছে, সামনে পচা বন্ধজলা, ওপারে বাল্বপাথরের ডাৎগা। পান্ডারা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। যাত্রীরা মুখ ফিরিয়ে চ'লে খায়—না আছে দক্ষঘাটের মহিমা, না আছে সেই প্রাচীন দিনের উদাসী হাওয়া। ভাগ্য ভালো, দাক্ষায়নী বে'চে নেই, বে'চে থাকলে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির এই দুর্দশা দেখে আরেকবার দেহত্যাগ করতেন! পাল্ডারা বললৈ, হরিম্বারের গণ্গাকে বে'ধে দেওয়া হয়েছে, স্কুতরাং এদিকে স্লোতের ধারা ছেড়ে দেওয়াটা এখন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন। অতএব কন্খলের প্রাণরস অনেকটা গেছে শ্রাকিয়ে। জলের সংগ্যে আসে জীবনের চাণ্ডলা, তাই প্রবহমান জলধারার ধারে ধারে জনপদ গ'ডে ওঠে, মন্দিরে লোকে প্রজা দেয়, সংসার্যাতা হয় ক্রিয়াশীল। আজও সেই দক্ষপ্রজাপতির মন্দির বৃক্ষচ্ছায়াময় তপোবনে রয়েছে দাঁড়িয়ে, সেই রয়েছে দ্র্গপ্রাকারে ভগ্নাবশেষ, সেই পথের সামনে রয়েছে বাঙালী পরিচালিত নাগেশ্বর মন্দির—কিন্তু ঘাটে জল নেই, তাই কোথাও রস নেই! মনে হচ্ছে যেন একটা জগৎজোড়া বিশালকায় বৈজ্ঞানিক দৈতা যার নাম আধুনিক—সে যেন দিক-দিগনত আচ্ছন্ন ক'রে এগিয়ে আ**সছে**। সে গ্রাস করবে সব! বিজ্ঞানের শাসনে মন্ব্যজাতি নিয়ুন্তিত হবে।

মোতিবাজার ছাড়িয়ে ভীমগোড়া পেরিয়ে সন্ধ্যার দিকে একা একা যেতে একদিন ভয় করতো, লালতারাবাগের সেই অন্বথতলার গণগার ধারটা ধরে নিরজনী আখড়ার পাশ দিয়ে একদিন একা একা মায়াপ্রবীর পথ পেরিয়ে যেতে সাহস হোভো না। কিন্তু সেদিন আর নেই। এখন স্বটা সহজ, আলোকমালায় স্মাজ্জত। হ্ষিকেশের রাস্তাটায় ছিল দেরাদ্ন উপত্যকার ঘনগভীর অরণ্য,—আজও অনেকটা আছে,—কিন্তু ওই পথে বেরিয়ে দিনমানেও গা ছমছম করতো—কেউ বলতো বাঘের উপদ্রব, কেউ বা বলতো ডাকাতদলের হানাহানি। আজ আর ও রাস্তায় এসব কথা ওঠে না। আগে ছিল হাঁটা, প্রত্যু হোল টাঙ্গা, এখন মোটয়। মোটয় বাস এখন ধ্লো উড়িয়ে অবিশ্রাক্তি আনাগোনা করে, সাধ্বনহন্তরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। দ্বংসাধ্য পথ এখন হয়ে গেছে সহজসাধ্য, অগম্য অঞ্চলই এখন অনেকের গন্তবাস্থালী আগে হ্ষিকেশ থেকে বেরিয়ে কেদারনাথ হয়ে চামোলি পেশছতে ক্রিটো প্রায় বাইশ দিন, এখন লাগে একদিন আর একবেলা—অবিশ্যি ক্রেরন্ধীথ আর র্ম্বপ্রয়াগ বাদ দিয়ে। চেন্টা করলে রেলস্টেশন থেকে বদরিক্তি বান মাত্র পাঁচ দিনে পেশছানো যায়।

চেণ্টা করেছি আধর্নিক মন নিয়ে হারিন্বারে ব'সে থাকবো। কিন্তু সম্ভব

হয়নি। এক ফোঁটা হিন্দ্রেরঙ গায়ে থাকলেই ওটা যেন পেয়ে বসে। অবিশ্বাসীকে একবার থম্কে দাঁড়াতে হবে, শ্রন্ধাহীনকে ভাবতে হবে আরেকবার। সমস্ত আধ্নিক উপকরণ সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বার অথবা হ্রিকেশে গিয়ে পেণছও, ক্রমশ দেখবে সেগলো তোমার কাজে আসছে না। পোশাক আর পরিচ্ছদের বাহ্বল্যটা বেমানান লাগছে, প্রসাধন বিলাসটা অর্থহীন মনে হচ্ছে, ভোজনের বিস্তৃত আয়োজনটায় যেন অরুচি অ্সছে,—আমিষের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছে। পেলে হয়ত খাই, না পেলেও ক্ষতি নেই। তুমি যদি সমস্ত একে একে ত্যাগ করো,—উৎকৃষ্ট ভোজন, আরামদায়ক বাসস্থান, মূল্যবান পোশাক, প্রচুর সন্দেভাগের সূর্বিধা, শরীরকে নিতা পরিচ্ছন্ন রাখার আয়োজন,—এবং সব ছেড়ে যদি অত্যন্ত দীন-দরিদ্রের মতো পথে পথে বাসা বে'ধে বেডাও--কেউ প্রশন করবে না। কেননা তেমার এ চেহারাটা এখানকার সঙ্গে মিলবে। বরং বিপরীতটাই মেলানো কঠিন অনেক রংমাথা পাউডার বুলানো রেশমী মেয়েকে দেখেছি ওখানে পথের ধারে বসে হাসিমুখে বাসন মাজছে,--এ ৩টুকু আড়ন্টতা নেই। আবহাওয়ার সংগ নিজেকে মানিয়ে নিতে তাদের একটুও দেরি লাগে না। আমার মনে পড়ছে, শ্রীমতী কুষ্ণা দেবীকে, তিনি একজন বিদ্যৌ লেথিকা। কবিতা ও কাহিনী রচনায় একদিন বেশ নাম হয়েছিল তাঁর। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু তাই ব'লে কথায় কথায় ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা ঠকে বেডানো তাঁর ধাতে ছিল না। দিল্লী থেকে এসে যেদিন তিনি নাম্বলেন হরিন্বার স্টেশনে, সেদিন থেকে চটি জোড়াটা আর পায়ে দেননি। পাথর ফ্রটেছে পায়ের তলায়, হোঁচট লেগে রক্ত বেরিয়েছে, ঠাপ্ডায় কত কন্ট পেয়েছেন, –িকন্তু যে ক'দিন ছিলেন, একটি কথাও বলেন নি। অনুযোগ জানালে তিনি নমু হাসি হেসে বলতেন, জুতো পায়ে দিতে নিজের কাছেই লঙ্জা করে! অনভ্যস্ত হাতে রান্না করেছেন, সাবানপ্রসাধন 'শাওয়ার-বাথ' ছেড়ে তিনি লোহার শিকল ধ'রে গণ্গায় ডুব দিয়েছেন, কিন্তু একটিবারও নির্ংসাহ বোধ করেন নি। শুধু এক এক সময় সানন্দে বলতেন, দিল্লী-কলকাতা হ'লে নিজের এসব আচরণ ভাবতেই পারতুম না। এখানে এলে কিছে; ধ'রে রাখা যায় না।

মিথ্যা নয়, শমশান বৈরাগ্যটাই এখানে মনের ওপর চেপে ব্রিস। ওটা অন্বৈতবাদের সংপ্রব কিনা, ঠিক আমি জানিনে। কিন্তু হারুবারের হাওয়াটা উত্তরের,—দেবতাত্মা হিমালয়ের হাওয়া! যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা ও সম্পদ— এগ্লো প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তিই কামনা করে। কিন্তু এখানে এলে ওদের দাম ক'মে আসে। ওরা দ্বারের বাইরে প'ড়ে থাকেই কেননা এটা হরিন্বার। ওদের নিয়ে প্রত্যহের যে কচ-কচি,—এখানে একে তা তৃচ্ছ, এখানে এলেই তারা শালত। যেটা অত্যন্ত দরকারি, সেটাই এখানে হাসকের। যে বস্তুটা কলকাতায় না হলেই চলে না, সেটার কথা এখানে মনেই পড়ে না। হরিন্বার থেকে চ'লে

ষাও দিল্লীতে, অমনি ইচ্ছা হবে মন্দোদরীর পাশে সীতাকে বসাও, লণ্কা হোক স্বর্ণচ্ছাময়, ত্রিভ্বনের উপর প্রতিপত্তি হোক, স্বর্গের দেবতারা পর্যত্ত আমাকে ভয় কর্ক—আমার সমস্ত সাধ প্র্ণ হোক। হরিন্বারে কোনো সাধ-আহ্যাদ নেই, আছে স্তথ্ধ শাস্ত ধ্যানমৌন আনন্দ। এথানে সমস্তটা জড়িয়ে যেন একটি স্তব, একটি ওঁকারধর্নি,—একটি অথত মহাকার্য। যত পৌরাণিক কাহিনী আছে ব'লে যাও,—বিশ্বাস করবো। যত দেব-দেবতার অবাস্তব আজগ্রবী রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে—সমস্ত মেনে নেবো। কেননা তাদেরকে এখান থেকে যেন দেখতে পাচ্ছি! এই তাদের লীলানিকেতন, এই দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদম্লে। দেখতে পাচ্ছি ভগীরথ গিয়েছিলেন এই পথ দিয়ে, এই পথে এগিয়ে গেলেই কর্ণপ্রয়গে দাতাকর্ণের ওপস্যার সংগম। এই পথ দিয়ে স্ম্বর্বংশাধিপের যাত্রা, এই পথই হোলো পান্ডবদের। কিচ্ছ্র্ আবিশ্বাস করবো না, কারণ এটাই হোলো মায়াপ্রবীর মায়াজাল।

কখনো অসময়ে গিয়ে পড়েছি হরিন্বারে। থম্কে দাঁড়াতে হয়েছে। চারি-দিকে নিঃঝুম নিজনিতা। প্রভাতে মধ্যাহে রাত্রে শ্বং বেগবতী গণগার দ্বনত জলপ্রবাহের আওয়াজ। পথে পথে ঘুরে দেখেছি সমগ্র হরিন্বার তন্দ্রাছেল। ধর্মশালার সি'ড়ির তলা দিয়ে পেরিয়ে গণ্গায় গিয়েছি, জনহীন মন্দিরের চন্তরে গিয়ে পাথরে হেলান দিয়ে চোখ ব্রজেছি,—কী যেন নিগ্ঢ় আশ্চর্য গন্ধ পাথরে পাথরে। কানে কানে কী যেন কথা হয়, কী যেন বীজমন্ত জপ করে। পাহাড়ের উপর থেকে চেয়ে থেকেছি, প্রাণীজগতে কোথাও হ্র্মন গতিবেগ নেই, চাকা ঘ্রছে না, ঘড়ির কাঁটা চলছে না। যতদ্রে দ্খিট চলে একটা উদাসীন অধ্যাত্ম শান্তি ছড়ানো, তার চাঞ্চলা নেই কোথাও। হয়ত এইটিই ভারতের সভ্য পরিচয়। এই শান্তিকে আহত করতে চেয়েছে কত য**়**গের কত জাতি, কত সভাতা, কত দস্যতা। সাময়িক কালের সেই তর্ণগাঘাতে হয়ত এই মহা-প্রাচীন ঐতিহ্যের তন্দ্রা ভেঙেছে, দুই চোখে হয়ত জনলেছে রাদ্রবহি, হয়ত বা তা'র তাল্ডব নর্তনে অস্করের হাংকম্প দেখা দিয়েছে তারপরে আবার ভারতের নিমালিত নেত্রে এসেছে শান্তি, এসেছে ধ্যানব্রেধর অধরে প্রসন্ন শ্বিতহাস্য। ধীরে ধীরে আবার ফিরে এসেছে সেই অনাদি<sub>ং</sub> ঞ্জাচীনের চিরনবীন ধারাবাহিকতা। ওই পাহাড়ের চ্ড়ায় দাঁড়িয়ে অনুভূম করেছি, আমার শিরা উপশিরার রক্তের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে সেই জিনু ইাজার বছরের ইতিহাস। ঝড়ে আঘাতে মুখ থ্বড়ে পড়েছি, অপমানে ক্রিটিড হয়েছে মাথা, হিংস্র অস্বের দংজ্যাঘাতে ছবটেছে কত রক্তধারা, বেছবার আড়ণ্ট হয়েছে সর্ব অঞ্গ, যন্ত্রণায় অশ্র গড়িয়েছে কত শত বছর,—কিন্তু আঘাতের পরিবতে আমি প্রত্যাঘাত হানিনি, হিংসা করিনি, মন্যাছ স্থাধির আদর্শ থেকে বিচুতি ঘটাইনি। আজ তিন হাজার বছর পরে সেই আমার সকলের বড সান্থনা। আমার ওই প্রচৌন বট-অশ্বথের কোটরে, ওই হিমালয়ের গত্বা-গহত্তর, ওই

স্কৃবিশাল সমতলের অসংখ্য প্রান্তরে, নগরে, জনপদে, নদীপথে, সাগরের বাল্কবেলায়, অরণ্যের বিজন ভাষণতায়—সংখ্যাতীত সভ্যতা এসে ছোট ছোট বাসা বে'ধেছে। তাদের অনেকে আজও আছে এই ভরেত-পথিকের হৃদরের মধ্যে। যুগে যুগে তা'রা সঞ্জীবিত হয়েছে আমার প্রাণরসে।

ওই চন্ডীর পাহাড়ের চ্ডায় মন্দিরচন্বরে দাঁড়িয়ে কতবার দেখেছি ভারতকে, দ্র দক্ষিণে চ'লে গেছে আমার দ্বিট। এই আমি দাঁড়িয়ে দেখেছি সেই আমিকে। সে চলে গিয়েছে সমগ্র ভারত পরিক্রমায়। মানস সরোবরের থেকে গিয়েছে সিন্ধ্নদে, গিয়েছে রহমুপুর নদের পথে। সে জপ করে ফিরেছে গোদাবরী, বেরবতী ও রেবার উপক্লে পাথরের আসনে-আসনে। দ্যুন্বতীতে চন্দ্রভাগায় বিপাশায় যম্নায় গণ্গায়—আর্যাবতকে আলিজ্যন করেছে সে কতবার। সে চ'লে গিয়েছে প্রণায় মঞ্জিরায় ভীমায় কৃষ্ণায় আর বেদবতীর তটে তটে। চ'লে গিয়েছে সে রামাগার মধ্যাগারি কৃষ্ণাগার পথের কবরীর অববাহিকা ছাড়িয়ে সেতুবন্ধের দিকে ভারতের আদি সভ্যতার পথের চিহ্ন ধ'রে। সে-আমি কোথাও স্থির নয়, তব্ নিতা চাণ্ডল্যের মাঝখানেও সে শান্ত, সে উদাসীন, সে যোগাসীন। সমসত ক্ষম ক্ষতি রঞ্জপাত রাম্বাবিশ্বর মহামারী শর্ভয় অরাজকতা সকলের মাঝখানে থেকেও সে সকলের থেকে দ্রের। সমসত সামায়িক চাণ্ডল্যের বাইরে, সকল উত্থান পতনের সামানেত। অন্যিদ অনন্ত ঐতিহ্যের ধারাবাহী সেই আমি এই ভারতের নিত্য পথিক।

পাহাড় থেকে নেমে এল্ম। আপাতত একবার বিদায় নেবো। যোগতন্দ্রায় আত্মনিমন্জিত থাক্ হরিন্বার। আমার পায়ের শব্দে তার ঘ্ম না
ভাগেগ। মন্দিরে মন্দিরে পারাবতের ক্লান্তকশ্ঠে বৈরাগাবোধ অট্ট থাকুক।
নদী নিঝারের আবতে আবতে তার মলে মন্দ্র নিত্য উচ্চারিত হোক, সামগানমুখরিত মুনি-কি রেতীর তপোবনে ঋষির আশ্রমপ্রান্ত বনা ময়্রের কেকারব শাঁওনকে আহ্বান কর্ক,—আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি।

এই গণগা চল্ক আমার সংশ্য, এই গণগাকে চিনে চিনেই আবার আমি ফিরবো। আমি গাণেগয়। এই হরিহরের দ্বার খোলা থাক্, এখান থেকে আবার এরা সবাই ডাক দেবে। এই নীলধারা, মনসা-চণ্ডী, ওপারের অরণ্য, মায়াপ্ররীর আশ্রম, অন্বথতলের এই রক্তবর্ণ প্রস্তুর সোপান, হ্যিক্সে চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে ওই স্বর্গাশ্রম, ওই অন্তহনন টেহরী গাড়োয়াল ব্রহ্মার্রার পার্বত্য রহস্যলোক -ওরা ডাক দেবে আমাকে আবার। আপাক্তমার্নাল কাঁধে নিয়ে বিদায় হই!—

শ্রাবণী পর্নিমা তিথির আর মাত্র দিন চারেক বাকি। কিন্তু গতকাল অপরাহু থেকে পহলগাঁওর আকাশ এদিকে ওদিকে মেঘময় দেখা যাছে, সমগ্র কাশ্মীরে এখনও বৃন্দির সশভাবনা। কিন্তু বৃন্দি ত' দ্রের কথা, আকাশে কোথাও মেঘের ট্রক্রো দেখলেই অমরনাথ-তীথেরি পাণ্ডারা মনে মনে উদ্বিশ্ব বোধ করে। ওই 'বাদলের' ছোটু ট্রক্রো থেকেই যাত্রীদের যত তকলিফ— এ তারা জানে।

শিখদের পরিচালিত পহলগাঁও হোটেলে আছি প্রয়ে স্বর্গসূথে। কলকাতার গ্রান্ড হোটেলে একবারও থাকিনি, কিন্তু এর চেয়েও তার পরিবেশ কি ভালো? এমন নিজের দখলে স্মান্ডিত ঘর এবং ঘরের প্রত্যেকটি জানলায় আর বারান্দায় নিজের দখলে এমন হিমালয়,—তুচ্ছাতিতুচ্ছ গ্রান্ড হোটেল ! আমাদের বারান্দার সামনে লনের নীচে দিয়ে ছুটেছে নীলগণ্গা,—যার বেয়াড়া নাম দেওয়া হয়েছে লিডার নদী। কাল থেকেই দেখছি নীলগণ্গার ওপারে— ওই যেদিক দিয়ে চলে গেছে নির্দেদশের পথ আমার হুর্ণপন্ডটাকে সঞ্জে নিয়ে—ওই ছোটু মন্দিরের পিছনে সাধ্যর আশ্রমের গায়ে পাইনের ঘন অরণ্য উঠে গেছে ন' হাজার ফুট উ'চু পাহাড়ে—ওরই কোঁলে-কোলে শিশ্ম মেঘেরা বাসা বে'ধেছে—যেন জননীর বক্ষলগন। গত-কালও দেখেছি ওর উত্ত**ু**গ্য চূড়া থেকে সহস্রধারায় স্বর্ণরক্তিম রশ্মিদল নেমে এসেছিল নীল গণগায়, তথন **স্ব'দেব পশ্চিম প**র্বতের অন্তরালে নেমেছেন, লণ্ম গোধ্লি, অদ্রবতী **কিষণজির মন্দিরে বেজে গেল আর্রতির ঘণ্টা—আর সনাতন ধর্মান্দিরে তখন** বেদমন্ত্র উচ্চারিত ইচ্ছিল--শ্রুপরত্ বিশেব অমৃতস্য প্রা--! তারপরে এলো ধীরে ধীরে ঘন সন্ধ্যার ছায়া—যেন বিরাট একটি শতদল ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে এলো। দেখতে দেখতে চট্ল মেঘের ফাঁকে নেমে এলো শ্রু দশমীর দিক-দিগনত হিমালয়-ভরা জ্যোৎস্না। ইতর জনতার ভিড় নেই কোথুঞ্জি আশে পাশে। চতুর্দিকব্যাপী পর্বতমালরে ফাঁকে এই পহলগাঁও অভুক্তী কুঁ হলো একটি উপত্যকা। নানা ধারায় গিরিনদীরা নেমে এসে এক্ট্রিইধারার সংগে এখানে মিলে সেটিকৈ প্রশস্ত করে তুলেছে। পাইন জুর্কুনীর এমন বিশাল বিশ্তার হিমালয়ে হঠাৎ চোথে পড়ে না। দাজি বিশিশাশলঙ মনে আছে। গ্রনমার্গ কিংবা কুল, উপত্যকা ভূলিনি। ভূজিনি মারী পাহাড় কিংবা কোহালার পথ। কিন্তু এখানকার পাইন জ্যুদের বিশালতার সঙ্গে কেমন ষেন জড়ানো আছে এক রাজমহিমা; মন থেকে কৈবল যে ভালো, লাগে তাই নয়, শ্রুপা ও সম্প্রমে ভ'রে ওঠে। শত্রুপক্ষের ভরা জ্যোৎদনা হিমালয়ে দেখেছি

কত শত বার। এই জ্যোৎসনা ধ'রে ব'সে থেকেছি হ্ বিকেশে কতবার—ওই যেখানে চক্রাকারে ঘ্রেছে নীলধারা সগর্জনে, যার তীরে তীরে খবিকুলের তপোবন। এখানে তপোবন চোখে পড়ছে না, কিন্তু জ্যোৎসনা রাগ্রির যাদ্মনত্ত ছড়িয়ে পড়েছে পর্বতমালায় আর নীলগণগার অধিত্যকায়। দিনের বেলা স্পন্ট ছিল পহলগাঁওর শোভা সৌন্দর্য। জলের ধার থেকে উঠে উপত্যকা পোরিয়ে পাইনের বন চ'লে গেছে পর্বতের দ্রে দ্রান্তরে, ষেমন তার সপ্তে গেছে নির্দেশ নীলগণগা,—অতুলনীয় সে-দ্শা। কিন্তু জ্যোৎসনালোকে সমগ্র বিন্বপ্রকৃতি হয়ে গেল মায়াপ্রী। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি বাস্তব প্রথবীর কঠিন প্রস্তরসংকুল পথে, একথা ভূলেছি আমার অজ্ঞাতসারে—আমার সমগ্র অস্তিমের অবল্বণিত ঘটেছে এই স্বংনলোকে,—চেতনার বিন্দ্ একেবারে নিশ্চিত্থ আম্চর্য সেচ্ব জ্যাৎসনারাতি।

আমি ষাচ্ছিলাম অমরনাথে। মনে ছিল হিমালয়ের অভিনবন্ধের লোভ। মন্দিরের বদলে এবার গ্হাঃ বিগ্রহ নয়, প্রস্তর শিলা নয়, –একটা তুষার-আয়তন! ধীরে ধীরে সেটা নাকি চান্দ্রমাসের যোগ অন্সারে শিবলিগেগর আকার ধারণ করে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই লিৎগ দর্শন করে এমনভাবে একদা সমাধিস্থ হন্ যে তীর্থযাতীদের অনেকে গিয়ে তাঁকেই অমরনাথ বালে ঠাওরান। সেটি মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের আমল। আরও একটা বড় লোভ, এদিকের হিমালয়ের চেহারা ও চরিতের বৈচিত্য। হিমালয় কখনও ধুসর, উষর, কখনো বর্বার, কখনও বা রাক্ষ। কখনও সে রাদ্রলোচন, কখনও বা নিমীলিতনেত্র। তাকে কখনও দেখলে জনালা করে চোখ, কখনও চোখ দুটো মধ্বর ৩•দ্রায় জড়িয়ে আসে। কখনও সে হিংস্ল শার্দােল ভয়াল ভল্লাকে অথবা উন্মন্ত হস্তীতে ভীষণ, আবার কখনও সে গৈরিকবাস সন্ন্যাসীদলের তপোবনের প্রান্তে সামগানে মুখ্যবিত। এখানে হিমালয়ের বিচিত্র চেহারা। সমগ্র কাশ্মীর এবং তার চতু-বেজিনী পর্বত্যালার বহুলাংশ হলো মূন্ময়, প্রস্তর্ময় নয় ৷ এ চেহারা আমার কাছে নতুন। কাশ্মীর বড় কোমল -এত কোমল আগে মনে হয়নি। কিল্তু সে কথা এখন থাক্। এখান থেকে হিমালয়ের উত্তর্গিকে বিস্তার শ্রু হলো—সোজা উত্তরে। তিব্বতকে ডান দিকে রেখে উত্তর হিমালয় চুল্লু গেছে কৃষ্ণাৎগা পেরিয়ে কারাকোরাম পর্কুমালা অর্থাৎ কৃষ্ণাগরির ক্রিষ্ঠ পর্যানত। আশে পাশে দেখছি অসংখ্য পায়েচলা পথ চ'লে গেছে উন্তর্জ্য ও প্রেব । কোনোটা গেছে কোলাহাই হিমবাহের দিকে, কোনোটা ভাডাকে, কোনোটা লিভারবং ছাড়িয়ে সিন্ধ্র উপত্যকায়; কোনোটা তিব্যুক্তি, কোনোটা বা দক্ষিণ লাডাক হেমিস গ্রুম্ফার দিকে—যেখানে যীশ্রখ্যেই ভারতভ্রমণের সমস্ত তথ্য-প্রমাণাদি গ্রুম্ফার মধ্যে আজও সযত্ররক্ষিত ভারতভ্রমণের সমস্ত তথ্য-সেগ্রিল পাহাড়ী গ্রুজরদের করায়ত্ত। আমরা যেসব অঞ্চলকে আমাদের অভ্যস্ত সংস্কারের দিক থেকে দ্বংসাধ্য ও অগম্য বলি, একজন স্থানীয় মেঘপালক তা

বলে না। তারা অনায়াসে আনাগোনা করে পাহাড় থেকে পাহাড় পেরিয়ে তিব্বতে লাডাকে পামীরে কারাকোরামের গিরি-সঙ্কটে অথবা মধ্য এশিয়ায়। কিন্তু এই পহলগাঁও থেকে প্রত্যক্ষ একটি পথ নীলগণগার ধারে ধারে গেছে শেষনাগের দিকে—ধেখানে শেষনাগের বিশাল সরোবর। যেমন শতদ্র কিংবা সিন্ধ্ নদের তীর ধরে গেলে পাওয়া যাবে মানস সরোবর। কিন্তু কারো পক্ষে সেই নদীপথ ধরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমরা যাবো শেষনাগের দিকে, শেষনাগের পথ ধরে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়েই অমরনাথের উদ্দেশে আমাদের যারাপথ। অনেকে বলে অমরনাথ এখান থেকে মার তিরিশ মাইল, অনেকে বলে আরো কম। অর্থাং মোটামর্টি তিনটি পর্বতিশ্রেণী পেরিয়ে গেলে আমরা পেণছতে পারবো। আমরা যাবো উত্তর-পূর্ব পথে। আমি নিজের হিসাবে পাই, দের্ডাদন অথবা দ্বিনে পেণছবো। কিন্তু আমার পাণ্ডা পণ্ডিত বদরিনাথ বলে, না, আপনারা চার্রাদনের দিন পেণছবোন, তার আগে পারবেন না। তার কথায় কিছু বিক্ষয়বোধ করেছিল্ম তথন ব্রুতে পারিনি এ পথের ক্ষেপ আছে, আরশ্যিক বিরতি আছে এবং পথের অনুশাসন মেনে চলতে আমরা বাধা।

তরণীষাত্রার শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোগিনীগণকে প্রশন করেছিলেন, তাদের মধ্যে কাব ওজন কত পরিমাণ! গোপিনীর মনে করলো, যে যত ভারি তাব তত ভালোবাসা। সত্তরাং কেউ বললে দেড় মণ, কেউ বললে দ্ব মণ কেউ বা বললে আড়াই মণ। অবশেষে বাজি জিতলেন শ্রীমতী। তিনি বললেন, আমার ওজন এক মণ! এক মন নিয়ে তোমাকে দেখি, আমি একাগ্র একালত!

অতএব প্রলগাঁও আপাতত থাকু—আমার একমা**র লক্ষ্য হলো অম**রনাথ। আমি একমন।

হোটেলে আমাদের জিন্মায় দুটি ঘর, কিন্তু বাইরে যেতে গেলে আমার ঘরটি পেরিয়ে যেতে হয়। চমৎকার বসবাসের ব্যবস্থা আসবাবপদ্র সমেত। বাথর্ম, ড্রেসিং র্ম আলাদা। দুটি ঘর মিলিয়ে দৈনিক চার টাকা। পাশের ঘরটিতে আছেন আমার সাময়িককালের বন্ধ হিমাংশ্ব বস্ব। কলকাতার ইন্পিরিয়ল ব্যাৎক অধ্না স্টেট ব্যাৎকর হেড আপিসে চার্কার করেন এবং স্কৃবিধা পাবামার ভূতি দুর্শনে বেরিয়ে পড়েন। সদালাপী এবং মিন্টভাষী ব্যক্তি; উৎসাহী এবং ক্তিট। কিন্তু একট্র বেশী বয়স অর্বাধ অবিবাহিত থাকলে যা হয়, অর্থাৎ ক্রিও আশ্রমের সাধ্ব-স্বামীজীদের মতো স্বাস্থারক্ষার প্রতি দুর্গি তার ক্রিরিটাও বেশ হাল্কা, পাহাড়-পর্বতে ওটা থ্র কাজে লাগে। এখানে একট্র অবান্তর কথা ব'লে ফেলি। বাইরে গিয়ে আমার সামান্য আত্মপঞ্জিটি, ক্রিরিনেই আমি গোপন করি, বিশেষ ক'রে প্রবাসী বাঙালী সমাজে। ওতে আমার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতটো অব্যাহত থাকে। কিন্তু দিন তিনেক আগে শ্রীনগর হোটেলের খাতার আমার

নাম সই দেখে হিমাংশ্বাব্ তেতলা থেকে নেমে আসেন। ভদ্রলোকের মুখের ওপর মিথো বলতে গিয়ে থতিয়ে গেল্ম। সেই থেকে আলাপ। পহলগাঁও এসে ন্বিতীয় বিপত্তি। কলেজ স্ট্রীটের পাড়ার দ্বটি যুবক যাচ্ছিলেন অমর-নাথে—তাঁরা আমাকে পথের মাঝখানে চিনে বা'র করলেন। ফলে পরবতী কালে 'কুডু স্পেশালের' বাঙালী যাত্রীদের মাঝখানে আমাকে যেতে হয়েছিল ভূরি-ভোজের আসরে। ভাটপাড়া থেকে এসেছেন রেল কোম্পানীর বাব; ভটচার্যি মশায়ের দল—অতি অমায়িক লোক তাঁরা। তাঁরাও জুটে গেলেন গায়ে গায়ে। এবা ছাড়াও দেখি আমাদের হোটেলের একটি শিখ ছোকরা বাহাদ্বর সিং— স্বর্গাধকারীর ভাইপো। সে এমন ন্যাওটা হোলো যে, সহজে জট ছাড়াতে পারিনে। রাত্রে নৈশভোজনের আসরে গিয়ে দেখি, কয়েকজন পাঞ্জাবী তর্ণ-তর্ণীর মাঝখানে বসে আছে বাহাদার সিং আমাকে পরিচিত করাবে ব'লে। এপাশে হিমাংশ্বাব্রর সহাস্যবদন। ব্রুলাম ক্ষেত্রটা আগে থেকেই প্রস্তুত করা। হঠাৎ ওদের ভিতর থেকে একটি মেয়ে উঠে এলো। তিনি কিন্তু বাঙালী। বুনো হাঁসের মধ্যে রাজহাঁসকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি। তর্ণীটি বিনীত নমস্কার জানিয়ে শান্ত কণ্ঠে আলাপ করলেন। মুখ তুলে দেখি সাজসঙ্জায়, দৈঘের, প্রসাধনে, ভ্যানিটি ব্যাগে—তাঁকে মানায় চৌরগগীর পাড়ায়, কিংবা সিনেমায়। আংগুলের ডগায় নেইল্-পালিশের ফলে প্রত্যেকটি নখের উপরে যেন রক্তিম হীরার আভা জ্বলছে,—সুশ্রী চেহারার সণ্গে প্রসাধন-সম্জার পারিপাটো সেই আভা মানিয়ে গেছে।

আহারাদির পর হিমাংশ্বোব্ নিয়ে গেলেন পান খাওয়াবার জন্য তাঁর দিদির বাংলায়। দিদি? আজে হ্যাঁ—আমার কেমন অভ্যেস, মেয়েদের সঙ্গে একট্ব পরিচয় হলেই আমি তাঁদেরকে ভগ্নীর মতন দেখি, দিদি বলি। উনি হলেন শ্রীনগর ইন্পিরিয়ল ব্যাঙ্কের এজেন্ট মিঃ রায়ের স্থাী। উনিও যাচ্ছেন অমরনাথে, সঙ্গে আছেন একটি পাঞ্জাবী য্বক। মহিলা খ্ব সামাজিক সন্দেহ নেই।

জ্যোৎস্নার আলোয় পথ চিনে আয়য়া একটি ফ্লবাগান-ঘেরা হোটেলে উঠে এল্ম। নীচেই নদীর খরতর প্রবাহ. চলেছে। মিসেস রায় মিন্টহাস্যে আয়াদের অভ্যর্থনা করলেন। পান এনে দিলেন স্বয়ে। মূখ তুল্লে দেখি তাঁর দ্ই চোখ ঈষৎ স্মাটানা। ভদ্রমহিলার বয়স আন্দার্জনা থাক, মহিলাদের বয়স নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। তিনি জানালেন কহিলগাঁওর বহ্ম আধবাসী ও দোকানদার তাঁকে 'বহিনজাঁ' ব'লে ভাকে প্রখানে এলে তাঁর কিছেই নগদ খরচ হয় না। শ্রীনগরে তাঁর স্বামীর স্কার্টিছ বিল্ চ'লে যায়,— টাকাটা জমা পড়ে ব্যান্ডেক, পাওনাদারের একাউরেটি প্রখানে আসেন তিনি বখন-তখন। যেখানেই দরকার হবে আয়য়া ফ্রেন্টি বিল্ শ্রীনগরের 'বহিনজার' লোক আমরা—ব্যস, আমাদের আর কোনো অস্ক্রিধা হবে না। আর এই যে মোহন,—আমার পাঞ্জাবী ভাই,—আমিই ওকে বাঙলা শিখিয়েছি অনেক যঙ্গে।

পান থেয়ে খুশি হয়ে আমরা হোটেলে ফিরে গেল্ম। আগামীকাল মধ্যাকে আহার্নাদর পর আমাদের যাত্রা স্থির হলো।

যা বলল্ম এতক্ষণ তা আগে-ভাগে ব'লে রাখা ভালো। এতে আমাদের যাত্রার আবহাওয়াটা ব্রুবতে পারা যায়। আজ হিমাংশ্রাব্র সারাদিনের তংপরতায় যাত্রার ব্যবস্থাগর্লি প্রায় প্রস্তৃত। প্রধান হলো দ্'জনের জন্য চারটি যোড়া, দ্বিটি তাঁব্, পাটকরা খাটিয়া,—এছাড়া ট্রকিটাকি বহা আবশ্যিক সামগ্রী। যে পথে যাছি সেখানে লোকালয়, খাদ্য, অথবা মান্য বলতে কিছ্ নেই, পশ্পক্ষীও মেলে না। পাশ্ডারা ব'লে রেখেছে, চন্দনবাড়ী ছাড়ালে মান্যের চিহু আর পাবেন না। জাস্কার পর্বতমালার গা ঘে'ষে আমরা যাবো জোজিলা গিরিসঙ্কটের দিকে, তারপরেই হলো সিন্ধ্নদর্বেন্টিত কৈলাসপর্বতমালার উত্তর-বিস্তার। তার আশেপাশে ভারতের মানচিত্রের রাজনীতিক জরীপটা যথেন্ট স্পণ্ট ও স্থানির্দিন্ট নয়।

আমরা আছি লিভার উপত্যকার মধ্যকেল্রে। স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে গিরিনদীরা, এই শহলগাঁওতে তাদের প্রথম অবতরণ, এখান থেকে তারা চললো সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায়। এজন্য এই নদীটির নামও হয়েছে লিভার নদী, ওরফে নীলগংগা। এখান থেকে দ্বি পাহাড় অতিক্রম করে গেলে সিন্ধ্র্ উপত্যকা,—সেখানে সিন্ধ্বনদ প্রথম নেমেছে দ্বর্গম পর্বতমালা থেকে। তার এপাশে আর্বিদিত পেরিয়ে হলো লিভারবং এবং ওপাশে কোলাহাই হিমবাহ। চিরত্যারে আবৃত। এখান থেকে আর্ব্র পথ হলো বন্ময় এবং নির্জন, যেমন শহলগাঁওর দক্ষিণ-পর্বে অগুলের গভীর চিড়ের অরণ্য। আর্ গিয়ে লিভার নদী এক সময় পাহাড়ের নীচে কিছ্মুক্ষণের জনা অদৃশ্য হয়ে যায়। সে স্থলের নাম হলো 'গ্রেগ্যুক্তা'। পহলগাঁও দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বিট নদীর সংগম্পলে। এক নদীপথের পালে চলে গেছে শেষনাগের চড়াই, অন্য নদীপথে চলে গেছে লিভারবং ও কোলাহাই হিমবাহেব দিকে। আমাদের আগ্যমীকালের গতি শেষনাগের উদ্দেশে। শেষনাগের প্রকৃত নাম শ্রীশনাগ, শীর্ষনাগ অথবা শিষনাগ কিন্যু, আমার জানা নেই। রাত্রে এ নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি।

প্রভাতে প্রথম সংবাদ পাওয়া গেল, আকাশ পরিচ্ছয়। এর মত্যেক্ত্রসংবাদ সেদিন প্রভাতে আর কিছু ছিল না। গতরারের জ্যোৎসনা যতবার জ্রিলা হয়েছে ততবারই যাত্রীদের মুখ বিবর্ণ দেখেছি। হিমালয়ের আনু কোনো দুস্তর তীথে এই প্রকারের উন্দেশ দেখা যায় না। কেদার ক্রির পথে যাও—আগ্রয়ের অস্ক্রিরা কোথাও নেই। কৈলাসের অধিকাংশ প্রথম ভারগি লপ্তেলেক গিরিসংকট পর্যনত কথায় কথায় আগ্রয় মেলে। স্ক্রেরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথন যেভাবে দেখা দিক না কেন, দুচার মাইক্রির পর মাথা গোঁজবার জায়গা মিলে বায়। এখানে সব বিপরীত। যাত্রী সংখ্যা বুঝে খাঝারের দোকান দুচারটে যাবে সঙ্গে সংখ্য। 'ফার্স্ট এইড্' অর্থাং ডাক্তারী সরস্কাম সংশ্য

যাবে। তার সংগে প্রিলশ অস্মাশন্য নিয়ে। পাশে পাশে কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় মনোহারি ও পানচুরুটের বিকিকিনিও যাবে।

পাশের ঘর থেকে হিমাংশ্বোব্ সেই স্মংবাদটি নিয়ে যখন আমরে বিছানার সামনে এসে বসলেন,—চা আসছে এক্ষ্বিণ, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে নারীকণ্ঠে শোনা গেল, ভেতরে আসতে পারি কি?

আস্ন, আস্নে—ব'লে সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে হিমাংশ্বাব্ গতকাল রান্ত্রির সেই চৌরণিগনীকে অভ্যর্থনা করলেন। মেয়েটি সোজা সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশন করলেন, আপনার অস্মবিধে হোলো না ত'?

বিলক্ষণ, বস্কুন-

কশ্বল ছেড়ে একট্ উঠে বসল্ম। এমন সময় চা এলো। হিমাংশ্বাব্ তাঁকেও চায়ে আহ্বান করলেন। আমি একট্ বিব্রত বোধ করছি। ঘ্রম ভাগ্যার সংগ্য সংগ্য এর জন্য প্রস্তৃত ছিল্ম না। তব্ ওর মধ্যেই একট্ব গ্রছিয়ে নিতে হলো। হিমালয়ে এলে আমি পরিচ্ছন্ন চেহারাটা রক্ষা করতে পারিনে।

তর্ণী বললেন, পহলগাঁও বেড়াতে এসেছিল্ম ক'দিনের জন্যে। কিন্তু আজকেই চ'লে যেতে হচ্ছে শ্রীনগরে। আমার স্বামী আছেন দক্ষিণ ভারতে। আজ গিয়ে তাঁর চিঠি পবোর আশা আছে।

হিমাংশ, প্রশন করলেন, কি করেন আপনার স্বামী?

গায়ের ওভারকোটিট গৃছিয়ে ঢেকে তিনি বললেন, উনি কাম্মীরের মিলিটারীতে আছেন। বিমানঘাটির গ্লাউপ্ড ইঞ্জিনীয়ার। কিন্তু পদোল্লতির জন্য সেখানে একটি পরীক্ষা দিতে গেছেন। আমরা শ্রীনগরের কাছেই থাকি। দিন্ আমি আপনার চা ঢেলে দিই।

এবার তিনি দ্খানি হাত বার কবলেন। সেই নেইল-পলিশ! কিন্তু আজ্বালগ্রিল দীর্ঘ নধর। অত্যন্ত সহজ ক্ষিপ্রহস্তে তিনি চায়ের ভরা পেয়ালা বিতরণ করলেন। হিমাংশ্বাব্রে জর্বী হাঁকাহাঁকিতে বয় এসে আরেক কেটলী চা দিয়ে গেল।

প্রথম প্রদত চা-পানের পর একট্ নড়াচড়া করে ব'সে তিনি ব্রেললেন, লেখকদের লেখা পড়ি মন দিয়ে, কত প্রশ্ন মনে আসে, কিব্সু লেখককে দেখল্ম আমার জীবনে এই প্রথম। আপনাকে তাই দ্' এক্টি কথা জিজ্ঞেস করবো ব'লে সাহস ক'রে এসেছি। যদি কিছ্ না মনে ক্যুক্তি

হাসিম্বেখ বলল্ম, একট্ব ভয় পাচ্ছি—!

হিমাংশ বাব র সংখ্য তিনিও হাসলেন, ভয় ক্রি

বলল্ম, প্রশ্নকর্তা সামনে থাকে না ক্রাই আনেক লেখক বে'চে যায়। আপনার কথাটা আন্দাজ করতে পাচ্ছিনে। তাছাড়া লেখকের পরিচয়ট্কু বাঙলা দেশেই ফেলে এসেছি, এখানে আমি হিমালয় যাত্রী! তর্ণী বললেন, আমারটা হিমালর প্রমণেরই প্রশন।

তাঁর মুখের দিকে তাকাল্ম। ভুল করেছির্ল্ম কাল রাত্রে। অভ্যন্ত আধ্নিক প্রসাধনসজ্জার আড়ালে একটি অতি ভদ্ন এবং বিনয়ী মেয়ে রয়েছে। এমন দীর্ঘান্দাী তল্বী এবং পরিচ্ছল্ল স্বভাবের মেয়ে এয়াল্লায় আর চোথে পড়েনি। বিন্তু মনে মনে ভয় ছিল, এই অতি-আধ্নিক সাজ-পরিচ্ছদের অল্তরালে কি অন্তর্পা দেবীর বাসা আছে? হিমাংশ্বাব্ব দিদির আঁচলে কি দিদিয়া বাঁধা?

কিন্তু এমন মিন্ট ভূমিকার পর তিনি যে প্রশ্নটি উর্থাপন করলেন, সেটি আমার পক্ষে ক্রান্তিকর। কেননা বিগত বাইশ বছর ধ'রে সেই একই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হয়রান হয়েছি। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র 'রাণী' মেয়েটি কে? এখন তিনি কোথায়? আপনার সন্দো কি আজও তাঁর দেখা হয়? তাঁর আসল পরিচয় কি?

আমার উত্তবটা কিছ্ব র্ড় পরিহাসপূর্ণ ছিল। উভয় শ্রোতা ও শ্রোচী কিছ্বক্ষণ হেসেই অস্থির। প্রনরায় কতক্ষণ চা ঢালাঢালি চললো। পরে তিনি বললেন, আপনারা অমরনাথ থেকে ফিরে কি শ্রীনগরে থাকবেন কিছ্বদিন?

ইচ্ছে আছে বৈকি। বেড়ানোটা সব এখনও বাকি।

তিনি সমঙ্কোচে বললেন, বলতে ভরসা হয় না। যদি আপনাদের অস্ক্রিধে না হয়, আমার ওখানে থাকলে ভারি আনন্দ পাবো।

হিমাংশ,বাব, বললেন, কিল্কু দিদি, আমি যে 'বোট্ হাউসে' থাকবো ব'লে শ্থির ক'রে রেখেছি। আমাকে ক্ষমা কর্ন।

অতএব আমার দিকে তিনি ফিরলেন। বললেন, আপনি না বললে শ্নবো না। অন্তত দ্ব' একদিন আমার ওখানে আপনাকে থেকে যেতে হবে,—এই অনুমতি দিন্। আমার স্বামী আপনার কথা শ্নলে এত খ্নী হবেন কি বলবো।

বলল্ম, অমরনাথ থেকে বেচ ফিরলে তবে আতিথ্য নেবার কথাটা ওঠে। তিনি সোংসাহে জানালেন, তাঁর নাম শ্রীমতী মায়া গ্রুপতা এবং স্বামীর নাম সাজেন্ট কে সি গ্রুপত। তারপর শ্রীনগবের শহরতলীর ঠিকার্ট্রে দিয়ে বললেন, কোনো অস্ববিধে আপনার হবে না, সে-ব্যবস্থা আমি কর্মনা। এবার আমি উঠি। বেলা দশটার বাস-এ যাবো, গ্রোছগাছ আছে অনেক বিরম্ভ করল্ম, কিছু যেন মনে করবেন না। আজ ফিরেই স্ক্রেম্বর্গ স্বামী, আত্মীয়বশ্ব স্বাইকে চিঠি দেবো যে, আপনার সঙ্গে আম্বর্গ আলাপ হয়েছে, আর আপনি আমার ওখানে গিয়ে উঠবেন।

ান আমার ওখানে গিয়ে উঠবেন। এই ব'লে নত নমস্কার জানিয়ে তিনি স্ক্রিক্সনিলেন।

এই আলাপের দিন দশেক পরে শ্রীমতী গ্র্ণিতাব আতিথ্য গ্রহণ করেছিল্মে বটে, কিন্তু শ্রীনগরে সেই সময় আকস্মিক ভাবে বন্যার তাড়না দেখা দেওয়ায় মহিলাটিকে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে আমার সঙ্গে শ্রীনগর ত্যাগ করতে হয়। সেই নাটকীয় কাহিনী কাশ্মীরের আলোচনায় বলবো।

আজ ২১শে আগত, ১৯৫৩। আমাদের তাড়া ছিল। চারটি ঘোড়া ঠিকাদেরের জিম্মায় রাখা আছে। দ্বটি মালবাহী ঘোড়া আটগ্রিশ টাকায় ভাড়া পাওয়া গেছে, আর বাকি দ্বটি চড়বার ঘোড়া চল্লিশ টাকায়। প্রত্যেকটি একজনকে-তাঁব্ছ'টাকায়। খাটিয়া দ্ব টাকা, তোশক এক টাকা। অশ্বরক্ষীবা সঙ্গে সঙ্গে লাগাম ধ'রে হে'টে যাবে। সকলেই তা'রা কাশ্মীরের গ্রামা ম্সলমান। এদিকে আমাদের তোড়জোড় করতেই এগারোটা বেজে গেল। আজ যাত্রীদের প্রথম গণতব্যস্থল হলো চন্দ্রবাড়ী। চন্দ্রবাড়ী পর্যন্ত গিয়ে আজকের মতো যাত্রা শেষ হবে।

ঘোড়া নিয়ে যে কাড়াকাড়ি আছে আগে জানতুম না। মধ্যাহের ঠিক পরেই যারাকালে থবর পাওয়া গেল, দ্বি ঘোড়া আমাদের নির্দেশ। ৩খনই ছ্রুটোছ্বি প'ড়ে গেল। একই দিনে একই সময়ে শত শত যাত্রী মিলে একত যাত্রা না করলে নির্দিশট প্রাবণী প্রিমায় কোনোমতেই অমবনাথে পেশিছানো যাবে না। অজ্ঞানা পথের যাত্রী আমরা সবাই। কোনো ব্যক্তি পিছিয়ে পড়লে অথবা এক বেলার জন্য যাত্রা পথাগত রাখলে তাকে গিয়ে একা একা জনশ্না তুষরে প্রান্তরে দিগন্তজোড়া আতঙ্কের মধ্যে নির্বাসিত হতে হবে। সে চেহারা দেখেছি, পরে বলবো। স্কুতরাং আমরা ওই পহলগাঁও উপতাকার মাঠে-মাঠে বিপম্লভাবে এদিক ওদিক ছ্রটোছ্রিট ক'রে বেড়াতে লাগল্ম। ঠিকাদার, তশীলদার, পর্লিশ, লকোতোয়ালী ইত্যাদি নানাস্থলে উমেদারী ও স্কুপারিশ করতে করতে ঘণ্টা দুই পরে অবশেষে আমাদের স্কুরাহা হোলো। ঘোড়া চারটিকে এবার আঁকড়ে ধরে রইল্ম। দুর্গম তীর্থপ্থের এই অকৃত্রিম বন্ধ্র কয়টিকে সকাল থেকে চোথের সামনে বেধে রাখলেই ভালো হতো। আমরা প্রত্যক্তি যেন স্বার্থসচেতন হয়ে উঠেছি।

'কুন্তু দেশশালের' প্রায় শ' দেড়েক যাত্রী আগে ভাগে বেরিয়ে গেছে। তানের মধ্যে বহু সম্ভানত মধ্যবিত্ত বাঙালী মহিলা ও প্রার্ব আছেন। অনেকেই গেছেন পায়ে হে'টে, অধিকাংশ ঘোড়ায়, কয়েকজন উচ্চম্লা ভান্ডিত্তে এছাড়া পাঞ্জাবী স্থাপর্বষের সংখ্যাও কম নয়। এবায়ে রাজনীতিক ক্রেনে মিধাই আছে সংখ্যা কম। তব্ও সব মিলিয়ে আন্দাজ সাত আট শো। এছের মধ্যই আছে সাধ্সমাসাী, আছে যোগীফিকির। কেদার বদরি অক্সেই কৈলাসের দিকে যাত্রাকালটা যেমন দীর্ঘকাল অবধি প্রসারিত, এখানে ক্রেনে নয় ওই একটিমার দিন শ্রাবনী প্রিমা! পেশছতে যদি পায়ে তব্তে ক্রেন্স নয় ওই একটিমার বছর। এযাত্রায় সকলের আগে গেছে প্রথম ক্রেন্সনাথের প্রভাবির দল, তারা প্রথম অভিযাত্রী, গেছে পায়ে হে'টে। তাদেব সংগ্র আছে শ্রীঅমরনাথের আসাসোঁটা আরে রাজছত্ব, আছে প্রজার উপকরণাদি, আছে শঙ্থ-ঘণ্টা। এরা

প্রতি বছরই সকল যাত্রীর আগে গিয়ে গহুহায় পে'ছিয় ৷ মার্ত**্ড শহ**র থেকে ওরা প্রথম বওনা হয় ৷ রাজ সরকার থেকে ওবা সাহায্য পায় ৷

আমরা প্রায় সকলের পিছনে পড়েছি। তব্ এখনো অপরাহ্ন আড়াইটে বােধ হয় বাজেনি। রােদ্র বেশ প্রথব। মেঘ যদি না করে আমাদের অস্বিধা কিছ্ব নেই। প্রথমটা পথ যথেন্ট প্রশাস্ত নয়, পাশাপাশি দ্বিট ঘােড়া যাওয়া অস্বিধা। শান্ত পাহাড়ী ঘােড়া অনেকটা তার নিজেব ইচ্ছায় ধীরে ধীরে আমাদেরকে নিয়ে চললো উত্তরপথে। মাঝে মাঝে কােনা কােনাে বাঁকে দেখতে পাচ্ছি স্বদীর্ঘ পথে শ্রেণীবন্ধ ঘােড়ার ক্যারাভান। পহলগাঁও ছাডালেই লিভার নদীর নড়বড়ে সাঁকাে পাওয়া যায়, তারপরেই সরকারি টোল আপিস। অত্যত্ত দ্বংথের সংগ্রে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছ থেকে এখানে অবন্ধার অতিরিক্ত টাাক্স আদায় করা হয়। তীর্থপথে কােনাে টাাক্স নির্ধারিত থাকলে মন ছােট হয়ে আসে। দরিদ্র ব'লে রেহাই পায় না কেউ। দােহন থেকেই দাহনের উৎপত্তি—সবাই জানে।

পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছে, আমাদের ঘোড়া চলেছে সার বে'ধে। একের পিছনে আর একজন সারবন্দী। কেউ কেউ পাশ কার্টিয়ে ঘোড়া নিয়ে সোৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশ সংকীর্ণ ও সংকটাপল্ল হয়ে এলো। ক্রমশ নগাধিরাজের রহস্যম্বার আমাদের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। আকাশ ছোট হয়ে আসছে। নদীর ঝরো ঝরো আওয়ান্ধ বেড়ে উঠছে। আমরা নরলোক থেকে যাচ্ছি দেবলোকে। এখানে পথ চার ফুট থেকে ছয় ফুট আন্দাজ প্রশস্ত, কিন্তু অতিশয় বন্ধরে। যে-ব্যক্তি আমার অস্বরক্ষী, তাব নাম গণিশের। জাত কাশ্মীরী, কিন্তু চেহারায় আর্য। ঘন সব্জের সর্গে নীলাভ দুটি চোথ টানা টানা। দীর্ঘকার সূত্রী, উজ্জ্বল গোরবর্ণ। মান্বটি যেমন নিরীহ, তেমনি ভদ্র। কাশ্মীরের মুসলমানরা সাধারণত দাড়ি গোঁফ রাখে না। আচরণে দেখেছি এদের তিসীমানার মধ্যে অসাধ্তা, আঁশণ্ট আচরণ, যাত্রীর প্রতি অবহেলা কি উদাসীনা, এসব কিছ, নেই। এদের কোনো ব্যক্তিকে নমাজ পড়তে দেখিনি কোনো পথে। মুখেচোখে সর্বদা সহাস্য বন্ধ্ব, নিবন্তর স্নেহ ও সহযোগিতা। অনেক সময়ে ওদেরকে পরমান্ত্রীয় বলে মরে 🕸 রেছি। এরা পাহাড়ের সল্তান, পাহাড়ের কাঠিন্য এবং সৌন্দর্য দিয়ে এটের দেহমন তৈরী, উদার পর্বতমালার থেকে এরা আপন স্বভাবকে জ্রেইরণ করেছে। গাড়োয়ালে ঠিক এই দেখেছি—এই স্নেহ, এই সাধ্যতি এই সহযোগিতা। দেখেছি সীমাল্তের পাঠান মহলে, দেখেছি নেপালে, ভাষতালে, দেখেছি কামর্বুপে, দেখেছি কৌশল্যা নদীর পারে সোমেশ্বব্রুপ্তিমগ্র হিমালায়ের থেকে এরা পেয়ে এসেছে বন্য সাধ**্**তা আর সরলতা�্র

চড়াইপথে চলেছি, কথনো নামছি, কখনো বাঁ উঠছি। মাঝে মাঝে কাশ্মীরী মেরেরা সামনে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চাইছে। সেই ঘনকৃষ্ণ চোখ বনহবিণীর, পরনে ঘাঘরা, মাথায় কাপড়ের ট্রকরো বাঁধা, দর্ধে আর রক্তে মেলানো বর্ণ। এরা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, কিন্তু দরিদ্র। মুসলমান, কিন্তু পর্দা নেই। বাংগলার গ্রামের যে দারিদ্রা, তার সংগে এখানে বর্ণে বর্ণে মেলে তবে তফাৎ এই, বাণ্ণলায় অর্ধনন্দ অথবা উলন্দ থাকলে সহজে মরে না, আর এখানে উলঙ্গ থাকা যায় না। এদের চেহারা দেখলে আমি বিক্ষিত হই, কারণ অবিভক্ত ভারতের কোনো মুসলমানের সঙ্গে এদের চেহারার মিল নেই ৷ তুর্ক ইরাণী রক্ত নয়, এরা আগগোড়া আর্য। রক্তের মধ্যে হিংসা ও বর্বরতা আনেনি। সেই কারণে সীমান্তের থেকে যখন পাঠান দসারে এই সেদিন কাশ্মীরকে আক্রমণ করে, কাশ্মীরের আর্য মুসল্মানরা তাদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। রক্তের ম্ল পার্থক্য আছে ব'লেই পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের মিল কোনোমতেই ঘটতে পারছে না। অমন সান্দর মেয়েদের চোখ, অমন ব্যাকুলতা – কিন্তু কার্ণ্য এবং মিনতি সাম্পুষ্ট। শত শত বছরে ওদের এ দারিদ্র ঘোচেনি। পীর পাঞ্জাল পর্বতিমালার বাইরে যে ভারতবর্ষ নামক একটি দেশ আছে, কিংবা পৃথিবী অনেক বড়—এ ওরা জানে না । ওরা জানে, যারাই আনে কাশ্মীরে, তারাই ধনী, তারাই দাতা। ওরা কে'দেছে অনেক কাল, মার খেয়েছে শত শত বছর ধ'রে। আফগানীরা মেরেছে, আফ্রিদী পাঠানরা মেরেছে, তুকীরা মেরেছে, হ্নদের হাতে মার খেয়েছে, তাতাররা মেরেছে বারম্বার— এমনকি এই সেদিনের শিখ রাজত্ব -তাদেরও হাতে ওদের হাড়পাঁজরা গট্নিড়রে গেছে। মোগল অথবা ইংরেজ ওদের মার্বেনি। মহারাজা গ্লাব সিংহের আমল থেকে ওরা আর মার খার্য়নি। এই শত সহস্র বছরের অপমানজনক ইতিহাসকে সরিয়ে ওরা আজও ঘর গছেয়ে তুলতে পারেনি, আজও কর্মী প্রব্রুষকে মান্ত্র্য ক'রে তুলতে পারেনি। তাই ওরা পথের মাঝখানে এসে শত শত হাত পেতে দাঁড়ায়, সভ্য জাতিদের কাছে প্রাণের আবেদন জানায়। আমাদেব কাছে কাশ্মীর ভূস্বর্গ, ওদের কাছে কাশ্মীর চির দারিদ্রোর নরককুস্ড।

পথ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। পাহাড়ের গা-বেয়ে চলছি। পাশেই নীলগণনার গভীর নীচু খদ। দুইধারে পর্বতমালার বন্য শোভা। মাঝে মাঝে জলপ্রপাত এপাশে ওপাশে সগর্বে নামছে। এখনও লোকালুর পাওয়া যাছে, এখনও সনুশ্রী বলিন্ঠ আর্যনাসা-ও-চক্ষর্যুক্ত পার্বত্য স্থাপুরুষ্ট্রেকে মাঝে মাঝে দেখছি। এপারে ওপারে একট্র আধট্র গ্রামের চিক্ত কাথাও কাঠের কাজ, কোথাও বা দর্জির ঘর। তাদের মাঝখান দিয়ে আমাদের স্বদীর্ঘ ক্যারাভান চলেছে দীর্ঘবিলম্বিত বিরাটকায় প্রাগৈতিক ক্রীস্পের মতো। নীলগণনার অবিশ্রান্ত ঝরো ঝরো আওয়াজ শ্নুন্তে স্থানতে অশ্বারোহী যান্তরি দল শান্ত মনে পাহাডীপথ অতিক্রম ক'রে ইক্সিছে। ডান্ডি চলেছে বাঙালী মহিলাকে নিয়ে। ভাটপাড়া চলেছে হে'টে তর্ণ দলের সপ্রে। পাঞ্জাবী মেয়ে আর শিশ্ব চলেছে ঘোড়ায়। এদের সপ্রে। সপ্রে চলেছে মালবাহী ঘোড়ার

দল, গাছের ভাল হাতে নিয়ে আমরা চলেছি খোড়সওয়ার—আশংকায় কণ্টকিত, কোমরের ব্যথায় আড়ন্ট। কথনো অজস্ত্র বহুবর্ণ বন্য ফ্লের গণ্ধ, কথনো পতংগদলের রংগীন পাখার গ্লেন, কখনো বা অনামা পাখী দলের এপার থেকে ওপারে যাবার ভানা চালনার আওয়াজ। স্তন্ধ পার্বত্যপথ, শব্দহীন অরণ্য-লোক। চোখে মুখে সকলের নির্বাক বিক্ময়, এক পথ থেকে অন্য পথে যেন একটির পর একটি অজানালোক আমাদের চোখের সামনে তাদের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটন করছিল। আমরা চলেছি ভূস্বর্গে।

সহস্য সামনের দিক থেকে একটা কলবব ভেসে এলো পিছন দিকে। আমরা একটি নিঝারিণীকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল ম। কাছে গিয়ে দেখি একটি অপঘাত ঘটেছে। ছোট একটি পাঞ্জাবী মেয়ে-পর্বুষের দল যাচ্ছিল। তাদের ভিতর থেকে একটি মহিলা ঘোড়া থেকে নদীর খদের দিকে পড়ে যান। মাথাটা পড়েছিল নীচের দিকে, তাই কান ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, সর্বাঙ্গে ক্ষতিচিহ্ন-গর্নেল রক্তাক্ত। কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান ছিল না, এখন পড়ে রয়েছেন পথের ওপর। আত্মীয়রা অপেক্ষা করছে আশেপাশে। 'ফার্স্ট এইড' দেওয়া হচ্ছে। কারণটা হোলো, সংকার্ণ পথে ঘোড়ার সংগে ঘোড়ার ধাক্কা লেগে খদের দিকে তিনি ছিটকে পড়েন। অলেগর জন্য বেন্চে গেছেন, নদীর নীচে গড়িয়ে যাননি। বলা বাহ্না, এই ঘটনার থেকে সবাই শিক্ষা গ্রহণ করলো।

মাঝে মাঝে পথ নেই, আছে পারে চলার দাগ, আছে বড় বড় বাছপাথরের ফাঁক। সেটাকে পথ বলো, স্বীকার করবো। কথনে মাথা হে'ট হয়ে ঘোড়ার পিঠে উপ্
্ড হতে হচ্ছে, মাথায় লাগতে পারে গাছের ডাল, কিংবা পাথবের খোঁচা। কখনো ঘোড়ার পিঠে ব'সে হাঁট্রতে লাগছে পাথরের ধারা, কিন্তু পা সরাবার উপার নেই, ভারসাম্য রক্ষা হয় না। চোথ দুটো থাকে পথের রেখায়, পার্বত্য সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ কম। নীচে থেকে উঠছি উপরে, উপর থেকে নীচে। যাঁবা ডান্ডিতে চড়েছেন চারটে মান্যের কাঁধে, তাঁদের পাদ্রটো কথনো উপরাদকে এবং মাথাটা নীচের দিকে। কথনো পাদ্রটো এত নীচে ঝোলে যে, ডান্ডি থেকে পিছলে না প'ড়ে যান। মাঝে মাঝে নদীর নীচের দিকে শংশাছের লতাগ্রন্মসমাকীর্ণ গ্রোগহরের অন্ধকারের দল পাকুলানা। পাথরের উপরে দ্বেশ্বকানিত গর্জমান জলপ্রবাহ আছাড় থেরে ধ্রুক্তল শিকরকণা উৎক্ষিণত করছে। ছায়াছের অরণ্যবিটপীর নীচে উন্মন্ত্র তর্গেগর সেই উন্দাম মাতামাতি চোথ ভ'রে দেখলে মন বিস্তান্ত হয়ে ফ্রেন্সিন কিল্তাম, বিপাশায় আর চন্দ্রভাগায়, নীলধারায় আর কোশতি, বাগমতীক্তে ক্রির তীব থেকে কতদিন কত পাখী উড়ে গেছে আমার মনের থবর কিন্তা, কত তৃষ্ণার্ত তীর্থপথিক জলপান ক'রে উঠে গেছে নির্দেশ্দে, কত জন্তু আর সরীস্প ওদের ধার থেকে আমায় দেখে স'রে গেছে গ্রাগহরে আমারই উন্দান ব রহস্যবোধের ক্ষ্মধা

নিয়ে। টের পাই আমার মধ্যে আছে একটি কটি, সেই কটি কেবলই খোঁজে এই হিমালয়ের পথ আর পাথর। তার বন্যপ্রকৃতি কামড়ে থাকে এই নগাধি রাজের প্রতি পাথরের ট্রকরো, প্রতি নিঝারিগার তটপ্রাল্ডের শৈবালের ম্লে, প্রতি বৃক্ষের কোটর, প্রতি লতায় পাতায় শঙ্পে গ্রেম তৃষারে বরফে নদীপথে, প্রতি তীর্থে, প্রতি পথিকের পায়ের তলায়,--সে বাসা বে'ধে থাকে বড় আনজে। সে থাকে হিমালয়ের প্রতি ধ্লিকগায়, প্রতি বঙ্গে আর গহরুরে, প্রতি মন্দিরের প্রাচীন পথেরে, প্রতি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায়। অমৃত যুগে, সম্দুদ্র মন্থনে, দেবাসয়েরর সংগ্রামে, ত্রেতায়র্গে, বালমীকি-বেদব্যাসে, ভারতের আদিম সভ্যতায়, আর্য-অনার্যের সংগ্রামে, বেদে উপনিষদে, প্ররণে ইতিহাসে,—সেই কটি চালে এসেছে কল্পে-কল্পান্তে, যুগ থেকে যুগাল্তরে, মানয়্বের বংশপরম্পরায়, অন্তিত্বের পর্বে পর্বে। আমি সেই কটি হিমালয়ের,—সেই কটিনর্কটি সভ্যতায় ধারাবাহিক বিবর্তনক্রমে।

থাক্, আমাদের পথ আজকের মতো ফ্রিয়ে এসেছে। উত্ত্রণ পর্বত-মালার শীর্ষে দিনান্তের বক্তিম রোদ দেখা যাছে। দ্র থেকে চন্দনবাড়ীর অধিত্যকাটি চোখে পড়ছে। প্রায় আট থেকে ন' মাইল পথ পেরিয়ে এল্ম। সাড়ে নয় হাজার ফ্রটে এসে এবার যেন বেশ শীত ধরেছে।

প্রায় ঘণ্টা চারেক লাগলো চন্দনবাড়ী পেণছতে। পথের শেষ অংশটা বড়ই বন্ধর ছিল। যারা বরাবর হেঁটে এসেছে তাদের পায়ের ইতিহাসটা আমার জানা। মনে মনে তাই সমবেদনা বোধ আসে। আমরা ঘোড়ায় আসছি, কিন্তু তাতে পায়ের কিছু ন্বনিত থাকলেও মেব্দন্ডের নেই। কাঠ হয়ে ব'সে থাকতে থাকতে পিঠের দিকে টনটন করে। তা ছাড়া ঘোড়ার পায়ের ওপর বিশ্বাস আসে না। খদের ধার ঘে'ষে চললে আত্তিকত শ্রীর ডোল হয়ে আসে পলকে পলকে। সবচেয়ে নিরাপদ হোলো পায়ে হাঁটা, কেননা সেটা নিজের আয়তের মধাে।

চন্দনবাড়ী অধিত্যকা হোলো একট্বখানি অবকাশ মাত। জ্রেরিদিকে পাহাড়ের অবরোধ, মাঝখানে এইট্বুকু ফাঁক। সামনে কয়েকখানি জ্রাল রংয়েব করোগেটের চালা, লোহার ফ্রেমে আটা। বছরে দ্ব' একটি জিল এসে গরীব তীর্থমারীরা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি বাঁচিয়ে এখানে আশ্রয় পায় ক্রিমি সমস্ত বছর শ্না চালা হা হা করে। অত্যধিক তৃযারপাতের ক্রিমি পাহাড়ী ভাল্বকরা এখানে এসে জায়গা নেয়, কিংবা উপত্যকার অন্যান ক্রিমি শ্রতর প্রবাহে চলেছে নীলগণ্যা বা ক্রিজের নদী। আমরা এসে যখন ঘোড়া থেকে নামল্ব্ম, তখন সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের একট্ব কাঁপিয়ে দিল। অশ্বরক্ষী গণিশের এবং তার সহকারী মিলে খোটা প্রতে আমার ও

হিমাংশ্রবাব্যর তাঁব্যু দুটি খাটিয়ে দিল। তাঁর একট্যু জ্বরভাব থাকলেও উৎসাহটা ঢিলা নয়। সন্ধ্যার ছমছমে ছায়ায় এদিক ওদিক ঘৢরে দেখি আমাদের আগে এসেছে প্রায় সবাই এবং সমুস্ত অধিত্যকাটি জুড়ে তাঁব, পড়েছে এবং নানা জিনিসের দোকান ব'সে গেছে। তাঁবুর পর তাঁবু--পা বাড়াবার উপায় নেই। কোথাও কেউ জেবলেছে কাঠের আগ্রন, কেউ ময়লা হারিকেন, কেউ বা মোমবাতি। শীত ধরেছে সকলের, অনেকে জব্**থব্ হ**য়ে কম্বলের রাশির তলায় চুকেছে। সাধ্র, মহন্ত, বাবাজী, সম্ন্যাসী, নাগা ফকির, গৃহুস্থ স্বামী-স্ত্রী, এমন কি কয়েকটি কচি শিশ্ব ও বালক বালিকাও সংগে এসে উপদ্থিত। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এলো এবং ওপারের পাহাডের পাশের চাঁদ এপারের পাহাড়ের চাড়াটিকে ঈষং উত্জবল কারে তুললো। আমাদের ছোট অসমতল প্রান্তরটাকু নীচের দিকে প'ড়ে ঘন অন্ধকারে আচ্চন্ন হলো। শত শত লোক তাদের একটি রাতির জীবন নির্বাহের জন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুব দিল। পথঘাট বলতে কিছা নেই। বর্ষার জলস্রোতের আঘাতে যেটাকু ভেঙ্গে এসেছে, সেইট্কুই হোলো আনাগোনার পথ। আশে পাশে ঘন জগ্গল, এখানে ওখানে একট্র আধট্র লোকালয়। আগেকার কালের তীর্ঘযাত্রায় যে শ্রেণীর লোক আসতো তা'রা সংসার থেকে প্রায় বরথাসত ছিল। অল্পবয়সী ন্দ্রী-পুরুষ বড় একটা চোথে পড়তো না। ইদানীং চাকা ঘুরছে। কাঁচা বয়সের যান্রীরা যায় সর্বন্ত। সর্বটা অধ্যাত্ম পিপাসা নয়, কিছু দুর্গম ও দুঃসাধ্য পথের টান, কিছু অভিনব জীবনযাত্রার আকর্ষণ, কিছু বা আবিষ্কারের আনন্দ। ামাজিক জীবন থেকে সাময়িক একটা স্বচ্ছন্দ মৃত্তি, সেটাও কম লোভনীয় নয়। আমরা আসবার সময় দেখেছি, অলপ বয়সের অসংখ্য মেয়ে-পরে,ব.— তাদের মধ্যে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, মাদ্রাজী অনেকেই আছে। একটি বাঙালী দম্পতি এসেছে ছয় মাসেব শিশ্যকে নিয়ে, তাদেরও দেখেছি। অসম-সাহস সন্দেহ নেই।

শীতে ঠকঠক করছে বহুলোক। ফুটনত চা গিলছে অনেকে। মিলিটারী এসেছে একদল, প্রিলশের লোক এসেছে কয়েকজন। অদ্রের শিথ দোকানদার ব্রিট সে'কছে, পরটা ভাজছে, চা বানাচেচ, ভিড় জমেছে সেখানে। প্রিট্রেশরের দল ভাত আর ভাজি এনেছে তাদের পিঠে ঝ্লিয়ে,—কাঠের ফুম্বিন সামনেরেখে তারা ব'সে গেছে। হিমাংশ্র গিয়ে জ্বটেছেন ওই ভিটেখর দোকানে। তিনি আলাপী লোক, অতএব আগর জমিয়ে বসেছেন ক্রেকনানের বেণিতে। সামনে হারিকেন জ্বলছে।

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে বসলমে বেশির এক কোশে। হিমাংশন্বাব্র পাশেই জন দুই মিলিটারী থ্বক খাবার থক্তি। কথা কইতে কইতে জানা গেল ওদের মধ্যে একজন বাঙালী। এ অন্ধলে মিলিটারী বাঙালী? হিমাংশন্বাব্য মহা খুশী হয়ে নতুন রসে আলাপ করতে শ্রু করলেন। কাশ্মীরে ভারতীয় সামরিক বিভাগে যে মৈডিক্যাল ইউনিট আছে, তার মধ্যে শতকরা ষাটজনই বাঙালী অফিসার। এই যুবকটি কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে যাছেন অমরনাথ দর্শনে। তীথের মোহ ঠিক নয়, দুর্গমের আকর্ষণ। আমার সংগ্য হিমাংশাবাবা তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফলে, সহসা যুবকটির চোথে মাথে সেই হারিকেনের আলোয় কেমন একটা নাটকীয় চমক লাগলো। আমার অলক্ষ্যে বার বার তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। শ্বনলমে তাঁর নাম মিঃ মজনুমদার। চেহারাটা পল্টন দলেরই উপযান্ত যাই হোক, কোনো মতে আহারাদি সেরে বেশী কথাবার্তা আর না ব'লে সেদিনকার মতো তিনি বিদায় নিলেন। আলাপটা দীর্ঘকথায়ী হোলো না।

আমাদের পান্ডা বদরিনাথ বৃণিধমান লোক। সে তার ভাই শিউজীকে রেখেছে আমাদের তত্ত্বাবধানে। সে এসে আমাদের তাঁব্র কাছ দিয়ে ঘ্রের ফিরে যাছে, থবরদারি কবছে। এইভাবে অনেক যজমানকেই সে নজববন্দী ক'রে রেখেছে। আমাদের তাঁব্ দ্বটো পড়েছিল নদীর ধার ঘেষে। তাতে কিছ্ব দ্বভাবনাও ছিল, অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার অথবা সাপের ভয়; ন্বন্তি কিছ্ব ছিল—নিরিবিলি থাকা। গণিশের ও তাব দলবলের লোকরা ঘোড়া-গ্লির পা বে'ধে এখানে ওখানে ছেড়ে দিল,—সেগ্লো সমন্ত রাত ধ'রে খ্রিয়ে খ্রিড়রে ঘাস খেয়ে বেড়াবে। নিজেরা শ্লো লাই-কন্বল ম্রিড় দিয়ে আশে-পাশে। আম্রা গিয়ে চ্কল্ম নিজ নিজ তাঁব্র মধ্যে।

এর আগে বনভোজন উপলক্ষে দিনমানে তাঁব্র অভিজ্ঞতা আমার ছিল।
কিন্তু একাকী এভাবে তাঁব্র মধ্যে রাহিবাস কখনো করিনি। আমাব তাঁব্রি
ছয় ফ্রট লম্বা-চওড়া,—টেনে বাঁধলে চারদিকে ফ্রটখানেক করে বাড়ে। এইট্রুর মধ্যে আমার এই বিচিত্র রাহির সংসার্যান্তার সীমা। পাটকরা খাটিয়ার ওপর একখানা ভাড়াটে তোশক, বালিশটা আমার নিজের। সাজসঙ্জাটা এবার কম নয়, উপকরণের কিছ্ব বাহ্বলাই আছে। একখানা ফোল্ডিং চেয়ার ভাড়া করে এনেছি, তার হাতলের ওপর মোমবাতিটি জন্মলিয়ে রেখে নোট বইটির কাজ শেষ করলুম। রাহি ঘনিয়ে উঠলো।

মান্বের একট্-আধট্ কণ্ঠল্বর কিছ্কেণ অবধি শোনা বাছিল ভোরপর সব চুপ। সেই নীরবতার পরিমাপ করা কঠিন। রাত্রির নিস্তঞ্জতাব মধ্যে পেচক শ্যাল-কুকুর—এদের ডাক শোনা আমাদের অভ্যাস। বিশি পোকা কিংবা ব্যাপ্ত ডাকে। জন্মালের ধারে থাকলে অনেক সমস্কৃত্তি ডাকে। গাছ-পালা ঘন হয়ে থাকলে এক এক সময় সরীস্পের ডাক্তি শোনা যায়। কিন্তু এখানে প্রাণীশ্না জগতে চেতনার চিহ্ন কোথাও ক্ষেই একেবারে মৃত্যুর মতো অসাড় এবং অবল্বনিত। শাধ্র পাশ্ববিতী ক্ষিত্তিগায় তরংগভগোব আছাড়ি-পিছাড়ি আর্তনাদ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে প্রান্তরচারী শীতার্ত, ক্ষ্মার্ত ঘোড়াগ্বলির কণ্ঠের বিচিত্র আওয়াজ। দেখতে দেখতে সেই অববোধ-ঘেরা অধিত্যকায় নেমে এলো জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার আশ্চর্য চেহারা আমাদেব কাছে পরিচিত নয়: গাণেয়ে সমতল ভূভাগের জ্যোৎদনা সে নয়,—সেই জ্যোৎদনা হিমালয়ের গহন রহসালোকের। হঠাৎ যদি দেহের বিলোপ ঘটে এবং তার-পরেও যদি থেকে যায় জীবন-কল্পনা—আমরা ভেবে নিই একটা কিছু অবাস্তব মায়ালোক। সেটা স্বর্ণেন, বঙে, কল্পনায়, তন্দ্রায় আলোছায়ায় যেমনই অবাস্তব, তেমনই অপ্রাকৃত। চেয়ে দেখি রান্ত্রির কোন অদৃশ্য প্রহরী এসে যেন সৌরলোক এবং মর্ত্যলোকের মাঝামাঝি দ্বার খুলে দিয়ে গেছে। নীচে প্রাণীচ্ছারাশ্না প্রান্তরের উপরে মৃত্যুর অসাড়তা এবং উপরে দতন্ধ হয়ে রয়েছে অংসরালোক। কোর্নদিন কোন মান্বের দুটো চোথ যা দেখতে পায় না, যা জানতে পারে না, উপলব্ধির মধ্যে আসে না—তাই যেন দেখছি স্পন্ট, জার্নছি অতি অনায়াসে. বোধ করছি নিবিড়ভাবে। জনতার ভিড়ের মধ্যে যারা চিরজীবন কাটিয়ে যায়, তারা বলবে—"সবার উপরে মান্য সত্য, তাহার উপরে নাই—" কিন্তু সত্যি কি মান্বের উপরে কিছা নেই? যা আমাদের সংস্কারের, ব্নিধর, চিন্তার, জ্ঞানের অতীত? যেটা ক্ষ্যা-তৃষ্ণাকে ভোলায়, ব্রন্ধিজীবীকে দিশাহারা করে, হিসাবীকে ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে, <mark>জ্ঞানী ব্যক্তিকে পাগল</mark> বানায়,—সে কম্তু কী? সে কেমন?

থাক্, আজ এই আরামের শয্যায় আর কাজ নেই। খোলা থাক্ বাকি রাতট্কু ওই তাঁব্র পর্দা। এর জবাব চাই,—এর ব্যাপ্পা, এর ভাষা, এর চরম অর্থটা জেনে যাওয়া চাই। দেবতাত্মা হিমালয় তার শেষ কথাটা সহজে এবাব বলকে আমার কানে কানে।

ভোরবেলায় সাড়া পেলন্ম হিমাংশ্বাব্র। তাঁর শরীর যথেত স্থে নয়, তব্ এরই মধ্যে তাঁব প্রভাতের পদচারণা হযে গেছে। এখানকার আয় অলপ, তল্পিতল্পা যথাসম্ভব শীঘ্র গ্ছিয়ে নিতে হবে। ভোরের আকাশ প্রসল্ল ছিল ব'লে বহ্ন সাধ্ব ও সল্ল্যাসী এবং মার্কামারা তীর্থায়নীর দল আগেভাগে হাঁটা পথে বেরিয়ে পড়েছে। পশ্ডিত শিউজী এসে জানিমে দিল, এখান থেকে কিছ্দ্র গেলেই মহত চড়াই—সেই চড়াই দেখে অনেক যাত্রী ভয় পেয়ে পালায়। শীঘ্র শীঘ্র তৈরী হয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার।

চা-পানের জন্য বেরিয়ে পড়বো, এমন সময় কয়েকজন রাষ্ট্রালী থ্রক—
সাহেবী পোশাকপরা— এগিয়ে এসে সহাস্যে নমস্কার জ্ঞালো। তারাও
যাচ্ছে। সংগ্য আছেন একজন স্ইডেনবাসী ছাত্র জিনিও চলেছেন ওদের
সংগ্য। স্ইডিস য্রকটি নাকি বেরিয়েছে প্থিক্তি এমণে। ভারতে এসে
তুষারলিংগ অমরনাথের নাম শ্নেছে দিল্লীতে তিরির অসীম কোত্হল—
কেমন ক'রে প্রকৃতির খেয়ালে এমন অন্তুত ধ্রিকের তুষার-শিবলিংগের আয়তন
তৈরী হয়ে ওঠে! তিনি আলাপ করলেন অন্তরংগ বন্ধ্র মতন। ভাগা
ভাগা ইংরেজি ভাষা। যুবকটির সংগ্য আছে জনচারেক স্থানীয় শ্রমিক এবং

পাচক। চার-পাঁচটি যোড়া। দুটি তাঁবু। বিছানাপতে আর আসবাবে প্রচুর উপকরণ-বাহ্না। সংগে ভালো দুটি ক্যামেরা। আলাপের মাঁঝথানে তাঁব্ব সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি তোলা হোলো। বাঙালী যুবকবা সকলেই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। অসামানা তাদের উদ্দীপনা। স্বাস্থ্য, শী ও শক্তিত সকলের চেহারাই প্রদীপত।

সকলের আগে বেরিয়ে গেল 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' যাত্রীরা। মেয়ে, ছেলে, বৃন্ধ, প্রবীণ, প্রোঢ় মিলিয়ে প্রায় দেড়শো। মন্ত তাদের আহারাদির আয়োজন, বিন্তৃত তাদের যানবাহনের ব্যবস্থাদি। তাদের দখলে আছে প্রায় চারশো ঘোড়া, পনেরো কুড়িটি ডাণ্ডি, গোটা পঞ্চাশেক তাঁব, এবং প্রচুর পরিমাণে ভোজ্যবন্তু। পরিচালনা ও বিধিব্যবন্থা দেখলে আমাদের মতো লোকের মাথা ঘুরে যায়।

क्रस्य क्रस्य प्लाकानभव अमृना द्यारना, यावीमन निरंत मातवन्ती प्लाजाग्रीन শান্তগতিতে দ্র পাহাড়ের অন্তরালে মিলিয়ে গেল। একটি একটি তাঁব্ উঠে গেল, পর্নালশ ও মিলিটারীর দল অগ্রসর হোলো। দেখতে দেখতে সেই পর্বত্যালার প্রাচীর্যেরা ক্রোড্ভূমি আবাব হয়ে এলো জনশ্ন্য। আমরা পড়েছি প্রায় শেষের দিকে, কারণ আমাদের সব দেখে যাওয়া চাই। শোনা গেল, পহলগাঁও থেকে আজও মধ্যাহেব দিকে কিছু, যাত্রী আসবে, তারা আজ সন্ধ্যায় পে'ছিবে বায়্যানে। স্বতরাং চন্দনবাড়ীতে দ্ব-একটি খাবারের দোকান থেকে যাবে বৈকি। আজ আমাদের গণ্তব্য পথল হোলো বায়্যান,—শেষনাগের হিমবাহ আজ আমরা অতিক্রম করবো। <mark>যখন আমরা চন্দনবাড়ী থেকে</mark> অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লমে, বেলা তখন নটা। বৌদু আজ আর প্রথর হ'তে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে একট্র-আধট্র মেখের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ঠান্ডা লাগছে বেশ,--যারা পায়ে হে টে যাবে, ঠা ভাষ তাদের স্ক্রিধা। যেদিকটায় পর্বতের ছায়া, ঠ'ন্ডা সেদিকে বেশী। আজকেব পথ বনময়। কোথাও কিছু পথ ভালো, কিছা পথ পাহাডেব ভাষ্গনে বিঘাসম্পুল। নীচের দিকে দেওদারের ঘন বন, মাঝে মাঝে চিড় আর শিশ্বেম্, ভূজপিত আর আখরোটের জংগল, এপাশে ওপাশে গিরিগাতের নিঝারিশীর ঝরঝরানির শব্দ। এই পর্যানত নাকি জন্তু জানোয়ারের শেষ আশ্রয়, এর পর থেকে তাদের সংখ্যা বড়ই ক্ষ্ম্ঞি গত-কালকার রোদ্রে আর রাত্রির তুহি। ঠান্ডায় যে কারণেই হোক অঞ্চিদের পথে প্রচুর হিমকণাপাত ঘটেছে। সমস্ত পথটা সেজন্য পিছল ও স্থানপে। আমরা ধীরে ধীরে উঠছি উপরে। যারা পায়েহাঁটা, তাদের গাঞ্চি স্থান হযেছে, তারা লাঠি ঠ্বকে চলছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, তাদের পাশ দিছে হোঁড়ায় চ'ড়ে পেরিয়ে যেতে আমাদের কিছু কৃণ্ঠাবোধ হচ্ছে সন্দেহ ক্ষেত্রী অর্থাৎ মনের মধ্যে কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন অক্ষমতা ও পরাজয়বোধ ক্রিব্রভব করছি। উপায় নেই, এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

প্রায় মাইল দেড়েক এসে আমরা সেই স্প্রেসিন্ধ চড়াই-পথ পেল্বম। এর

নাম 'পিস্ব' চড়াই --এটি চন্দনবাড়ী অণ্ডলে অতি কুখ্যাত। অনেকে বলে, এটি হোলো প্রথম এবং সর্বপ্রধান অন্নিপরীকা। নীচের দিকে নিবিড় অরণ্য, আন্তে অংকতে উঠতে **থাকলে অরণ্যলো**ক হাল্কা হয়ে আসে। পথের প্রথম দিকে এত পাথবের <mark>জটলা এবং সে-পাথর এত আল্গা যে, য</mark>দি দৈবাং একটি কি দ<sub>ৰ্</sub>টি স্থানচ্যত হয়, তবে সৰ্বনাশ! নীচের দিকে অসংখ্য যাত্ৰী হয়ত প্রাণ হার:বে নাগা-সাধু, সন্ন্যাসী ও মহন্ত মহারাজরা চলেছে মন্দ্র জপতে জপতে। প্রতিটি পদক্ষেপ ক্লান্তিকর। লাঠির ভর দিয়ে দ<sub>্ব</sub>-পা ওঠো, আবার দাঁড়াও, নিশ্বাস নাও, আবার ওঠো। পথ বিপম্জনকভাবে পিছল। থেকে মাথা উ'চুতে তুললেও পর্বতের চড়ো দেখা যায় না। ঘোড়া উঠছে,--সামনের দুটো পা উর্ভুতে, পিছনের পা দুটো নীচে। মানুষের মতো ঘোড়াও সন্তর্পালে পা তুলছে, <mark>পাছে পিছলে যায়, পাছে হোঁচট খায়।</mark> এ তাদের অভ্যাস, এ তারা জানে। কিছ্বদিন আগে গিয়েছিল্ম ভূটানের দিকে বক্সা দুর্গো। মাঝখানে আন্দাজ আধ মাইল এই প্রকার পথ ছিল। কিন্তু তার বিস্তৃত আঁকবাঁক **ছিল বলে এতটা ব্**ঝতে পারা যায়নি। এখনকার পাক-দিণ্ডিতে ঘোড়ার দেহের সামনের অংশটা যথন বাঁক নিয়ে উঠছে, পিছনের শরীরটা তথন আগেকার বাঁকপথে থেকে যাচ্ছে,—অর্থাৎ পরিসর এত সামান্য। দিল্লীর কুত্র্যামনার উচু আড়াইশো ফুট, কিংবা কলকাতার মনুমেণ্ট উচু দেড়ুশো ফুট। কি•তু ওরা যদি প্রায় চার মাইল উ'চু হোতো –তাহলে? কুতর্বামনাবের ভিতরে সির্ণাড আছে, সোজা হয়ে এক একবার দাঁড়ানো যায়। এখানে সির্ণাড নেই, পাহাড়েব খাঁজ নেই, জিবোবার ম্থান নেই, দাঁড়াবার অবকাশ নেই। সবচেয়ে বিপদ তাদের, যাবা নীচের দিক থেকে এখনও উপরে উঠছে। ঘোডার পায়ের ঠোকরে যদি একটি পাথর গড়ায়, তবে সেটি ঠেলবে আরেকটি পাথরকে—নুটিতে গিয়ে ভৃতীয়টিতে দেবে ধাক্কা,—তারপর <sup>২</sup> তারপর নীচেরতলাকার যভীদের সেই শোচনীয় অপহাত-মৃত্যু আর ভাবতে পারিনে ৷ পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ডাণ্ডিতে চ'তে বাঙালী মহিলা। আতঞ্কে তাঁর চোথ দিয়ে এবার জল গডিয়েছে। বিজ বিজ ক'রে বলছেন, জয় অমরনাথ! জয় বিপদতারণ মধ্যাদুদন! চোখে আঁচল চাপা দিছেন ভদুমহিলা!

উপত্ত হয়ে আমরা ঘোড়ার গলা দ্হাতে জড়িয়ে ধরে আছি। খ্রাদের দিকে তাকাচ্ছিনে, হৃদ্যল্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'তে পারে। উপর দিকে ক্রাক্তাতে পাচ্ছিনে, মাথা দ্বরে যায়। শ্বনেছি যারা আত্মহত্যা করতে সংস্কৃতি প্রস্কৃত, তারাও অপঘাত মৃত্যুকে ভয় করে! নীচের দিকে কোথায় চন্দ্রক্তিড়ীর শ্ব্য অধিত্যকা হারিয়ে গেছে, অরণ্যের শীর্ষস্থান আর খংজে পাচ্ছিত্র, শ্বিবী আমাদের অনেক নীচে, অনেক পিছে প'ড়ে রইলো! তেরো ফ্রেন্সি বছর আগে পণ্ডিত নেহর্ম এসেছিলেন এখানে, শেষনাগের তৃষার-নদী দেখবার ইচ্ছা ছিল তাঁর, —কিন্তু এই পিস্বের চড়াই তাঁর পথে বাধা ঘটিয়েছিল। তাঁর সংগে ছিলেন খান আবদ্বল

গফ্ফর খান এবং শেখ মহম্মদ আবদক্রা। পশ্ডিতজীকে তাঁরা এখান থেকে। ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন এক একটা বাঁক আসতে লাগলো যে, আমরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বার জন্য ব্যান্ত হচ্ছিলমে। সবচেয়ে বিপদ ছিল, এই অম্ভুত পাহাড়ের এক একটি ম্থলের মূন্ময় পিচ্ছিলতা, এক একটি ম্থলে ধারালো পাথরের ফাঁকে মাত্র এক ফুট কিংবা ছয় ইণ্ডি পরিমাণ পা রাথার জায়গা। একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, একটি মুহ,ুর্তের অন্যমনস্কতা, সামান্য একটি হিসাবের ভুল,—তারপর মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠের উপর থেকে যাত্রীর মালপত্র প'ড়ে গিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ; ক্লান্ত ঘোড়া তার পিঠের সওয়ার এবং মালপর ফেলে দেবার চেণ্টা করছে,—সেথানে তার আত্মরক্ষণীবৃত্তির আদিম চেতনা। মাঝে মাঝে তাদের অবাধ্যতা, মাঝে মাঝে তাদের অবস্থান-ধর্মঘট। গণি ধরেছে শক্ত হাতে আমার ঘোড়ার লাগমে। সতক তার চক্ষ্ম সতক প্রহরা। অভয় দিচ্ছে আমাকে, সান্থনা দিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে। গণি নিজে হাঁপাচ্ছে, হাঁটতে হাঁটতে মুখের থেকে এক একটা আওয়াজ বার করছে। কখনো ঘোড়াদের দিকে শিস দিচ্ছে, কথনো বা নিঃবন্ন পাহাড়ের মধ্যে চেচ্চাচ্ছে—'হোউস,— সান্বাস! হোউস,—সান্বাস!' ওটা তাদের বর্ত্তা, ও বর্ত্তাটা যোড়ারা বোঝে। যে দুটি ঘোড়া আগে-পিছে চলে, তারা নিজেদের মধ্যে মন জানাজানি করে, একজনকে ফেলে আরেকজন এগোয় না, উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে পথের মাঝখানে দাঁড়ায়, চে°চার, অবাধ্য হয়। ওদের এই প্রকৃতি রক্ষকরা জানে এবং সেইমতো ব্যবস্থা। করে। এই পথের সম্বন্ধে বায়্যানের তাঁব্র মধ্যে ব'সে আমার নোটবইতে যেটাকু লিখে রেখেছিলাম, এখানে উন্ধার করে দিচ্ছি

"সর্বাপেক্ষা উচ্চ চড়াইপথ পার হচ্ছি। সাড়ে তিন মাইলেরও বেশী সমস্তটা ভয়াবহ। আমার জীবনে এমন সংকটসংকুল চড়াই খ্ব কমই অতিক্রম করেছি। পাথ অতিশয় পিছল, দ্বঃসাধ্য এবং দ্রতিক্রম্য। অবকাশ নেই, নড়বার জায়গা নেই, বড় বড় পাথর সমস্ত পথে ছড়ানো। মালপগ্র ফেলে দিছেে ঘোড়ারা। মহিলারা প'ড়ে যাছেে ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটি ভুল মানেই মৃত্যু। আশে-পাশে বিভীষিকাময় গহরর, তুষাব-গলা প্রপাত, শক্ত বরফে আছেল্ল নদী, তুষারাবৃত উত্ত্বংগ পর্বত এবং সমস্ত পথের দ্বই পাশে মধ্য শরংকালের বিবিশ্ব রংগীন বর্ণের অজস্র ফ্লের সমারোহ শোভা। প্রত্যেক পদে পদে স্থিই-সল্নাসী, দ্বীলোক, যুবক, প্রোঢ়, বৃন্ধ, বালকবালিকা, অশ্বরক্ষক ও কুল্কি সল,—প্রত্যেক এক একবার হাঁ ক'রে নিশ্বাস টানবার চেণ্টা করছে।

দ্শাের ভিতর দিয়ে আমরা প্রায় পাঁচ হাজার ফর্ট আরে জিপরে উঠে এল্ম—।"
নীচেরতলা থেকে উঠে ছাদের খোলা আকাশের বিষ্ঠি এসে দাঁড়াল্ম। এটা
উপত্যকা। চন্দনবাডী অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ, জ্বার্কিলম্বা অনেকথানি। সামনে
স্কীর্ঘ সমতল দেখে আমাদের ম্থে-চােথে অসীম স্বাস্তিবাধ। যারা এখনও
পিছনে আসছে, তাদের কথা ভাবতে ভয় করে। কামনা করি, তারা নিরাপদে

আস,ক। আমরা প্রায় সাড়ে চোন্দ হাজার ফুটের উপরে উঠেছি কাগজপত্রের হিসাবে। পর্বতমালার তৃতীয় স্তরে আমরা এর্সেছি। চতুর্থ স্তর হোলো 'ণেল সিয়ার' –অর্থাৎ বরফ-জমা নদী নীচে উপরে এবং চ্যারধারে। সেই নদীরা बद्दल थाकरव जामारमत हारथत मामरन। जारम-भारम रमिथ, कारवा हाथ थ्यरक বেরিয়ে এসেছে আনশ্দের কান্না, কেউ ধ্বৈছে, কেউ বা বাক্র্দ্ধ ে অনেকেই বিশ্বাস করেনি নিরাপদে উঠ্বে। শোনা গেল, জন আন্টেক বাঙালী প্রেষ এবং চার পাঁচজন মাদ্রাজী মেয়ে-পরুর্য ভয় পেয়ে ফিরে গেছে। কু-ডু স্পেশালের' পরিচালক শ্রীমান শঙ্কর কুণ্ডু এই নিয়ে পরে আমার কাছে বড় দুঃখপ্রকাশ কর্রোছলেন। ব্যঙালীর উৎসাহ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি তারা পিছিয়ে যায়। কিন্তু জাতি-চরিত্র বিচারের সময় তখন নয়। কন্ঠ, তালা, টাগরা সব শুক্ক—আগে একট্ চা থেয়ে বাঁচি। ছোটু একটি চা-কচুরীর দোকান আমাদের আগে ভাগে এসে গেছে। এই উপত্যকান্তির নাম হলো যশপাল। কেউ বলে, যোজপাল। হিমাংশ বাব ব মথে এতক্ষণে কথা ফ্টেছে। ঘোড়া থেকে নামলেন কয়েকজন বাঙালী প্রোঢ়া ও বৃন্ধা। দ্বঃসাধ্য তীর্থযাত্রায় এরই মধ্যে আমরা সকলেই পরস্পরের আত্মীয় ও বন্ধ**ু হয়ে উঠেছি। আশেপাশে গাছপালা** ক'**মে** এসেছে,—৩ব্ দেবদার**্** আর র্দ্রাক্ষের কয়েকটি গাছ চোখে পড়ছে। ঘাস-**ল**তা আছে এখানকার উ'চু-নীচু প্রান্তরে। ব্যুষ্টির কাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের সমস্ত পরিশ্রম আর কন্ট্যবীকারের বাইরে পার্বত্য প্রকৃতি তার সমস্ত শোভা নিয়ে বিরাজমান। ঘাসে ঘাসে ফ্ল ফ্টেছে অজস্ত। ্বতদ্র দৃষ্টি চলে, ফুলের বিছানা পাতা। একই ব্নেড পাঁচ-সাত রংয়ের ছোট ছোট আশ্চর্য ফুল। প্রত্যেক পাপড়ির রং পৃথক, একটি বোঁটার সঙ্গে অন্য বোঁটার বর্ণের মিল নেই। কোন ফ্রলের নাম জানিনে, কোন ফ্রল চিনিনে,—তাই এত আনন্দ হচ্ছে। আগে বলেছি, সমন্ত্র কাশ্মীর হোলো মূন্ময়। তার পাহাড়, তার প্রান্তর, তার অরণ্যলোক, তার নদীপথ, তার উপত্যকা-অধিত্যকা, সমস্ত মৃত্তিকাময়। এই মাটির ক্ষয় হয়ে চলেছে যুগে যুগে। আশেপাশে পর্বতমালায় অসংখ্য অগণ্য ক্লীফ্— কলমের ডগার মতো একটার পাশে আরেকটা দাঁড়িয়ে। সেই চ্ডাগ্রাল মাময়— তাতে ক্ষয় ধবেছে বহুকাল থেকে। কেউ যদি বলে, হাজার পাঁচ্নেই বছরের মধ্যে কাশ্মীবের পর্বতমালার এ উচ্চতা থাকবে না—আমি অস্ট্রুফি বিশ্বাস করবো। কাশ্মীরের এত ফলন কেবল তার ম্ন্যয়তার জন্য ্রিশপাল থেকে বেরিয়ে যত দ্বে যাচ্ছি, এই ক্ষয়িষ্ট্র পর্বতের একই ক্রেক্সবা। অন্য কোন পার্বত্য দেশে—বিশেষ ক'রে এই উচ্চতায় এ প্রকৃষ্ট্রিকলন হয় না। সমগ্র গাড়োয়ালে নেই, কুমায়নে নেই, হিমাচল প্রদেশে বেই, বনপালে কিংবা সীমান্তে নেই। সেখানে সর্বত্র গ্রানাইট্ পাথরের ভিজ্ঞালী হাজরে ফন্ট পর্যন্ত সেখানে ফলন। সেসব অঞ্চলে গেলে কাশ্মীরের চেহারাকে বিশ্বাস করা যায় না। কাশ্মীরকে লোকে ভূস্বর্গ ব'লে এসেছে বহুকাল থেকে, কিন্তু কাশ্মীরের মতো

ভূম্বর্গ সমগ্র হিমালয়ে শত সহস্র আছে। আদি-অন্ত হিমালয়ে যেথানে-সেথানে ভূম্বর্গ। রহমুপুরে, সুরুমায়, তিম্তায়, বাগমতীতে, কৌশল্যায়, শারদার, গোমতী ও রাণ্তিতে, বহমুপুরা ও সমগ্র কুমায়ুনে, বিপাশা আর চন্দ্রভাগায়,—যেখ্যনে অরণ্য-সমাকীর্ণ দুর্গম পর্ব তমালার আশেপাশে গিরিনদীরা চলে গেছে, সেখানেই ভূদ্বর্গ সূচিট হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের কথা পৃথক। এখানে সম্মন্ত প্রকার খাদ্য, সন্জি ও ফলপাকড় অজস্ত্র। এখানকার গ্রামে চ্বুকলেই মনে হবে বাঙলা দেশ। সেই থোড়, মোচা, কাঁচকলা, সেই শশা, ঢে'ড়শ, ঝিঙে, সেই বেগনুন, পটল, আর লাউ। আদা, লংকা, তে'তুল, সজ্নে আর নটে। নদীতে অজস্র মাছ, উঠোনের মাচানে লাউ আর কুমড়োর লতা। সেই অণ্গন আর মাটির ঘর, সেই ধান-ঝাড়া আর চালকোটা। সেই মৌরীফ্ল, আর কাঁচা ডালিমের গন্ধ। সেই দারিদ্রোর রুন্দতা আর নন্দতা, সেই রোগ আর জরা। ওর পাশে তাকাও,— আঙুর আর আপেলের বন, বাগ্যগোসা, খোবানি, বাদাম,—আরো কত রকমের ফল, কত মেওয়া। অজস্র খাঁটি ঘি, অজস্র স্কুর স্কুর্গধ্ব চাউল। মাছ, মাংস, মাখন, ডিম,—চারিদিকে প্রাচুর্য। কিন্তু সমগ্র দেশে নেই পয়সা, বোগে ভূগে আর দারিদ্রে মরে কাশ্মীর। আর যাব্য বাইরের থেকে মেটা টাকা নিয়ে বেড়াতে যায়, তারা ফিরে এসে বলে—ভূস্বর্গ !

আরো চার মাইল এগিয়ে যাচছ। আকাশে একট্-অথট্ কালে মেথের ইশারা দেখছি। জানদিকে বিরাট পর্বতের সারি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। চেহারা প্রায় ওই একই, ক্ষরিষ্ট্র মূন্যায়। মাঝখানে আবার গেছে কিছ্কণ প্রাণান্ডকর চড়াই—প্রায় সাত আটশো ফ্ট। আমাদের আগে এগিয়ে গেছে বহু লোক। মাঝে মাঝে চোখে পডছে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চড়া,—দক্ষিণে অনেক নীচে দিয়ে গেছে সেই নীলগণগা। সেটি মিলেছে শেষনাগ নদীতে। চড়াই আর উৎরাই চলেছে—তবে চড়াই বেশী বরাবর। এদিকের পথ কিছ্ ভালো, কিছ্ সহ্য করা যায়, কিছ্ বা চওড়া। কিন্তু ঘোড়ার উপর থেকে নীচের দিকে তাকালে ভয় করে। মাঝে এক আধবার যাযাবর গ্রেজরদের এক-আর্থটি বিদ্তি চোখে পড়েছিল। তারপরে আর কিছ্ নেই। যতদ্র দেখছি, মহাশ্রো। পাখী, জন্তু, মানুষ, গাছপালা —কোথাও কিছ্ চোখে পড়ছে না। আকাশে, প্রক্র-আধ ট্রকরো মেথের চলাফেরা দেখে সকলেই উন্থেগ বোধ করছে। আমানেক্ত্রিকারভান চলেছে সৎকটসৎকুল পর্বতমালার সঙ্কীর্ণ পথরেথা ধরে ক্রিটে সরীস্পের মতো।

শেষনাগ এলো। হঠাং ষেন খলে গেল দিগদের সির্বাদনার। পশর্রাজ সিংহ যেন ব'সে রয়েছে প্রিদিগনত জন্ডে। সমগ্র ক্রেই ধবল তৃষার শোভা। তারই নীচে বিশাল হ্রদ। এত বিশ্তৃত এবং অক্তিরাপিক তার পটভূমি যে, সেই হ্রদের আয়তন সহসা ঠাহর করা যায় না। স্থির ঘন নীলাভ জল। একটি তৃষার নদী এসে নেমেছে হুদে এবং একটি নদী বেরিয়ে গেছে সেই হুদ থেকে। যেমন কৈলাসের **চ্**ড়ার **অদ্রে মানস সরোবর এবং রাবণ হুদ। শেষনাগ হুদে**র ওপারে সোজা উঠেছে পর্বতমালা, এপারে কিন্তু বাল্বেলা। বহু যাত্রী পাহাড়ের তলায় নেমে গেল স্নান করতে। আমাদের পথের থেকে আন্দাজ একশো ফট নীচে সেই হ্রদ। স্মৃতরাং সেই জল স্পর্শ ক'রে আসা কঠিন নয়। অনেক পাঞ্জাবী মেয়ে নেমে গেল, অনেক উৎসাহী যুবকও। আশ্চর্য শোভা ব'লেই তার দুর্বার আকর্ষণ। ওপারের নানা পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে তুষার নদী। এই হুদের জ**লে আছে নাকি নানা ধাতব পদার্থ মিগ্রিভ,**—যারা স্নান করে, তাদের আর এ জীবনে নাকি চর্মারোগ হয় না। তুষারগলা জল, ডুব দিলে অসাড় হয়ে আসে সর্বশরীর। কিন্তু অনেককে বলতে শ্রেনছি, স্নানের পরে সকলে আশ্চর্যরকম স্কৃত্থ বোধ করে। তার: আর ঠাণ্ডায় কাতর হয় না। যদি কম্পনা কবি, জ্যোৎস্না রাতে এই স্বচ্ছ নীল জলে অবগাহন করতে আকাশ থেকে নেমে আসে কিম্নরী আর অংসরীর দল,—ভাহলে সেটা সত্য মনে হবে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসেব কোন নির্দিষ্ট নিরীখ সত্য সতাই এখানে খ্রেজে পাওয়া যায় না। এমন একটা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে আমরা চলেছি, যেখানে আমরা ভিন্ন আর কোন প্রাণীর চিহ্ন নেই 🗎 হয়ত যারা এখানে আছে, তারা অশরীরী, আমাদের চর্ম ৮%, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না। আমরা তাদেরকে ধ্যানে পাই, ধারণায় পাই,— কিন্তু ধারণে পাইনে। হয়ত আমাদের দেখছে তারা সকৌতুকে। কিন্তু আমরা যাদেব দেখতে পাচ্ছিনে, তারা যে নেই,—একথা কে বললে? থার্ড ডাইমেন্শ্যনে কেমন করে দেখতে পাচ্ছি? কেমন করে দেখছি টেলিভিশ্যনে? হয়ত একদিন আমরা নতুন ধরনের লেন্স আবিষ্কার করবো,—তার সাহায্যে দেখতে পাবো, যা দেখবার জন্যে মান্ধের এত আকুলি-বিকুলি, দার্শনিকদের এত খেঁজাখ' জি। মান্য অনেকদিন ধ'রে চোখ ব্জে রইলো, অনেক সাধ্য ঘর ছেড়ে যোগেব আসনে ব'সে জীবনপাত **করলো, পা**হাড়ের চ্ড়ায় উঠে সবাইকে **ল**্নিকয়ে অনেকেই গা जिका निरंश तरेली,—र्यान नेष्वतरक एनथा याय। कारथ एनथरू ना राजर वनाल, বেশ ত মন দিয়েই দেখবোঁ! খৃষ্টান, হিন্দ্ৰ, মুসলমান, বৌন্ধ—ঐ একই চেষ্টা সকলের। তবে কি বিজ্ঞান দেখিয়ে দেবে ঈশ্বরকে? এমন লেন্স আবিষ্কার করবে একদিন—যা চোখে দেবামাত্রই দেখতে পাবো—যা এতদিন চোক্লেঞ্জামনে থাকা সত্ত্বেও দেখতে পাইনি! যন্তের সাহায্যে যদি আসল মান্ত্রের্ক্স্টিস্টেস্বরকে ধরে রাখা যায়,—যেটা অশরীরী, তবে অশরীরীকে যল্টের সুষ্টোয়ে দেখা যাবে ना किन?

উপর থেকে ক্রমশ দেখা যাচ্ছে বার্যানের শ্না হিম্কান্ত প্রান্তর। মধ্যাহ্র পেরিয়েছে, কিন্তু শতি ধরেছে খ্ব। তুহিন বাতাহ উঠেছে। হাত অবশ হয়েছে ঠান্ডায়। আমরা বার্যানে এসে পেশিছল্ম।

শেষনাগ থেকে বায় ্যান আন্দাজ মাইল দেড়েক। এটাকে পথ বলবো না,— পথের নিশানা মাত্র। পথ বলতে কোথাও কিছা নেই। পাহাড় ছেড়ে পাহাড়ে দেবতাশ্বা—ও

ওঠা কিংবা নামা, পাথর ডিঙিয়ে যাওয়া, নিজেকে কোনমতে বাঁচিয়ে এগিয়ে চলা। শেষনাগ অর্বাধ আমরা পনেরো হাজার ফ্রট উ'চুতে উঠেছিল্ম, এবার নেমে এসেছি পাঁচ সাতশো ফুট। আকাশে মেঘ করেছে, সেজন্য আয়রা বিশেষ উদ্বিণন। মেঘ মানে ভয়, মেঘ মানে প্রায় হাজারখানেক লে।কের মুখ শ্রকিয়ে যাওয়া। আমার মনে আছে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কথা। সেবারও এর্মান করে মেঘ জমেছিল বায়,্যানে। দেখতে দেখতে বৃষ্ণি, দেখতে দেখতে ভূষারনদী ম্ল পাহাড় থেকে থসে নেমে এলো পণ্ডতরণীতে, তুষারের চ্ড়া ভেঙ্গো ছন্টলো উপর থেকে নীচে। চারিদিকে বরফ জমে গেল দশ ফ্টে উচ্। তার পরের ঘটনাবলী জানে সংবাদপত্রের তংকালীন পাঠকরা। ছয়ুদো লোক তুষার-গর্ভে সমাধিশ্য হোলো, পালাতে গিয়ে ঠাণ্ডায় জ্ঞ**মে মরেছে** শত শত, গাছে উঠে বাঁচতে গিয়ে গাছের ডালে ম'রে আটকে আছে, না খেয়ে মরেছে অজস্ত্র,—কিন্তু তালিকা বাড়ানো উচিত নয় ৷ ১৯২৮-এর কথা এখন আমি কোন বান্তিকে শোনাচ্ছিনে, হিমাংশ্বোব্বকও না। শ্বনলে সবাই ভয় পাবে। বেশ মনে পড়ে সেবার ছয়শো ঘোড়াকে এক হাজার মণ রসদসহ পহলগাঁও থেকে পাঠানো হয়েছিল এখানে। মিলিটারী স্যাপার্স ও মাইনার্স ইত্যাদি মিলিয়ে শত শত লোক ও স্বেচ্ছাসেবক এসেছিল এদিকে। কিন্তু সাহায্য এসে পেশছবার আগেই প্রথম চোটের ঢালাও মৃত্যু ও ধরংস হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে পর্বালশ আর মিলিটারীর কিছা লোক যাত্রীদের সংখ্য সংখ্য আসে প্রতি বছর ৷ সেই সময়টায় আমি কাম্মীর-সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীব যান-বাহন বিভাগে চাকুরে ছিল্ম ব'লেই এসব খবর আমার জানবার স্থোগ ঘটেছিল। এই নিয়ে একটা গম্পও লিথেছিল্ম 'ভারতবর্ষে'।

সেই বার্যানকে ঘিরে সমদত আকাশ আজকেও ধারে ধারে মেঘাছল হরে এলো। মধ্যাহ্ন উত্তর্গ কিন্তু এত ঠান্ডা যে, দ্বাতের দশটা আঙ্লেল ঘোড়ার ঘাড়ের কাছে ওই লোহার পাতটাকে ধারে রাখতে পাছিলে। আঙ্লাগ্লো অসাড় নালবর্ণ হয়ে আসছে। সবাই ক্ষ্মার্ত, কিন্তু আকাশের চেহারা দেখে আহারে রুচি ক'মে গেছে অনেকখানি। বার্যানে পে'ছে আমরা যে যার তাঁব্ বানিয়ে ভিতরে ঢ্কল্ম। শেষনাগ থেকে এ অঞ্চল পাঁচ-সার্ক্যা ফ্ট নাচু এবং এখানকার উপত্যকাটা বোধ হয় চন্দনবাড়ী অপেক্ষা কিন্তু প্রশাসত। উপত্যকা কিংবা হিমলোক, কিংবা তুহিন প্রান্তর—ঠিক কোন ট্রাক্তির প্রশাসত। উপত্যকা কিংবা হিমলোক, কিংবা তুহিন প্রান্তর—ঠিক কোন ট্রাক্তির বালরে এতি ঠান্ডা যে, ছোঁয় কার সাধ্য! ছেলির সম্পে দিছে বরফানি বাতাস—সেই বাতাস মাঝে মাঝে কুন্ডলী প্রাক্তির ওই তুহিন উপত্যকায় ঘ্রে বেড়াছে এবং আমাদের তাঁব্র ঝাটি ক্রেমি মাঝে মাঝে শাসিরে ষাছে। গিন্দু ও বালক এসেছে কয়েকটি। ঘোড়ার পিঠে তাদের কর্ণ ভরার্ত শাতার্ত কালা দেখতে দেখতে এসেছি। কেউ কেউ এনেছে নতুন ধরনের নিশ্ছিদ্র

রষারের তাঁব, —ওরকম তাঁব, মাঠের ওপর খাটালে বাতাস ও বৃষ্টি নাকি কোনমতে ভিতরে ঢোকে না। অমনি একটা তাঁব,র মধ্যে মা-বাপের সংশা শারে আছে সেই ছয় মাসের শিশ্বটি। আজ ভোর থেকে তার কালা থামছে না কিছুতেই।

বৃষ্ঠি এলো ফোঁটা ফোঁটা। আমাদের তাঁব্ পড়েছিল একটি শীর্ণ ঝরনার পাশে, ওপাশে পর্বালশ আর মিলিটারীর তাঁব্। তাদের সপো কিছ্র রসদ, কয়েকটি গাঁইতি আর বন্দক, কিছ্র আগন্ন জন্তলাবার ব্যবস্থা, কিছ্র বা মদ আর দর্ধের গর্ডা, অথবা অতিরিক্ত কিছ্র গরম আছোদন। বৃষ্টি আরম্ভ হ'তেই তাদের দর্জন লোক 'পরচা' নিয়ে এখানে ওখানে ছুটে গেল। এই বলে যাত্রীদলকে সাবধান করে এলো যে, এখান থেকে কেউ আর এক পা না নড়ে। যদি কোন জর্বী অবস্থা দেখা যায়, তবে পহলগাঁওকে সঙ্গে সঙ্গেই 'এলাট' করা হবে।

হিমাংশ্বাব্র গা বেশ গরম, বোধ হয় জ্বর একট্ব বেড়েছে। তিনি তাঁব্র মধ্যে ঢোকার পর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাছে না। আহারাদির ব্যাপারটা সম্প্র্ণ অনিশ্চিত। আমাদের সঙ্গে কিছ্ব রুটি ছিল, কিন্তু হাত-পা অস্যুড় হ্বার পর থেকে সেগ্লো আর বার করা হছে না। বৃণ্ডি বেশ পড়ছে। এক একটি ফোঁটা, একেকটি চাব্রক। আগ্রন জ্বালাবার চেণ্টা করছে অনেকে। কিন্তু যে পরিমাণ উত্তাপ ওই কাঠের আগ্রনে সৃণ্ডি হলৈ চারিদিকের তুহিন ঠাণ্ডার মধ্যে জল্ল গরম হয় কিংবা রুটি সেকে নেওয়া যায়,—সেই উত্তাপ ওই আগ্রনে পাওয়া যাছে না। কাঠ জ্বলে শেষ হছে, কিন্তু আধ সের আব্দাজ ছল কোনমতেই গরম হলো না। আট আনারও বেশী কাঠ প্রেড় গেল। পণ্ডিত শিউজী হয়রান হয়ে শেষকালে গা ঢাকা দিল। সাড়া নিল্ম হিমাংশ্বেরর, তিনি পাশের তাঁব্তে ছিলেন লেপের মধ্যে,—কাঁপতে কাঁপতে সাড়া দিলেন।

আমি সম্পূর্ণ স্কে, কিন্তু আমিও কাঁপছিল্ম। মাথাটা ব্যালাক্রাভায়ে ঢকো, গায়ে সবচেয়ে মোটা পটুর কোট, তার নীচে সোয়েটার, তার নীচে তিনটে স্তী জামা, পরনে খ্ব মোটা রেজারের প্যাণ্ট চার নীচে পশমের জ্রেয়ার, হাতে দক্তানা,—কোমর থেকে পা পর্যন্ত মোটা ওভারকোট ঢাকা, -ভারভিপরে দরখানা কন্বল,—শীতে আমি কাঁপছিল্ম! কাঁপছে হাজারখালুকি লোক, কাঁপছে গণিশেরের দল, কাঁপছে ঘোড়াগ্রলোঃ

অপরাহের দিকে বৃষ্টি এলো জোরে। জ্বামার তাঁবটি বড় দরির। উপরের কাপড়টা পাতলা, মাঝে মাঝে টদ টক্ট্রির জল গড়াচছে। বাতাসের ঝাপটায় পর্দাটা স্থির থাকছে না। খোঁটা পর্তে দড়িগর্লি টেনে বাঁধা সত্ত্বেও তলা দিয়ে রাশি রাশি হাওয়া ঢ্কছে। কিন্তু নির্পায় আব নিজ্যি হয়ে সেই ঝ্পাসির মধ্যে চুপ করে বসে রইল্ম। সেইখানে বসে নোটবই নিয়ে যেট্কু লিখে রেখেছিল্ম, তার একটা অংশ এখানে তুলে দিই

"পেশিল সরছে না ঠাণ্ডায়, হাত অবশ। তাঁব্র বাইরে কোনমতেই আসতে পাচ্ছিনে। সমসত গরম বস্তু আর শ্যাদ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় কম মনে হচ্ছে। পহলগাঁওর পর থেকে উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে ময়লা রুটির ট্ক্রো চিবোতে হচ্ছে। এ অণ্ডল জনশ্লা, তৃণশ্লা, জল নেই, চা নেই। দুটো চল্তি দোকানে খাদ্যের নামে অখাদ্য পাওয়া যাচছে। তাঁব্র মধ্যে দিনমানটা কাটছে অত্যন্ত কন্টে আর ঠাণ্ডায়। আকাশ পাণ্ডুর। দ্রন্ত তুহিন ঝাপটের সংগ্য মেঘের দৃশ্য ভীতিপ্রদ মনে হচ্ছে। মাঝখানে নামলো বৃণ্টির সাপট, রাত্রির কথা মনে ক'রে আমরা উন্বিশ্ব হল্ম। কয়েক ব্যক্তির আমাশয় হয়েছে এবং প্রায় পাচশজন লোক—মেয়ে আর পর্বৃষ, অধিকাংশ বাঙালী—তারা মেঘ এবং বৃণ্টির ফোটা দেখে পহলগাঁওর দিকে ফিরে চলেছে। আমার কিছ্ই করবার নেই। কেবল নির্পায় হয়ে মাঝে মাঝে হাত্র্যাড়িতে সময় দেখছি। বৃণ্টির মধ্য দিয়ে অপরায় গাডিয়ে যাচ্ছে—"

তাঁব্র বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। আমাকে ডাকছে। বৃষ্টি পড়ছে বৈকি তখনও। কোন দ্বঃসংবাদ আছে কি পাহাড়ের দিক থেকে? কন্বল আব ওভারকোট সরিয়ে ঠাড়া জনুতোর মধ্যে পা চ্বিক্রে বেরিয়ে এলম্ম তাঁব্ থেকে।

দেখি সেই সপসং প বৃষ্ণির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার সেই নবপরিচিত মিলিটারী বন্ধ্—সেই চন্দনবাড়ীতে গত রাত্রির পরিচয়স্ত্রে—মিঃ মজ্বমদার এবং তাঁর পাশে একটি মোটা চশমাপরা তর্গী—ঈষং খর্বকায়া, কিন্তু স্বাস্থাবতী। মজ্বমদার বললেন, কাল রাত্তিরে আপনার সংগে কথা না বলেই চলে গিয়েছিল্ম, এত চমক লেগেছিল আপনাকে দেখে। ইনি আমার সংগে সংগেই যাছেন—মিস মুখাজা। ইনিও 'আমি'-মেডিক্যাল ইউনিটে' আছেন। উনি এম-বি, বি-এস। উনি কাল রাত্রে বিশ্বাস করেন নি, আপনি এসেছেন।

নমস্কার বিনিময়ের পর প্রশন করলমে, আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই বাঙলা দেশে নয়?

হাসিম্বথে শ্রীমতী ম্থাজৃ বললেন, কেমন করে ব্রুল্রেই আস্বন আমাদের ওই তাঁব্তে, আপনাকে চা দিতে পারবো।

চলল্ম তাঁদের সংগা। আন্দাজে ব্রুতে পারি ক্রেরিটির বয়স বছর পাচিশের মধ্যে। চেহারটো একেবারে র:ঙা। দাঙ্গিলিংয়ের ভূচিয়া ছেলে-মেরেদের মতো গাল দ্টো ছোপ ছোপ লাল। ক্রিইটে এসে দ্কে মেরেটি বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদেই পাড়ি সিমলায়—বাবা থাকেন সেখানে। 'আমি মেডিক্যালে' কাজ করি, বাবার ইচ্ছে নয়!

হাসিমাথে বললাম, বাবার ইচ্ছেটা কি সহজেই ব্যুঝতে পারি।

তিনজনেই হাসল্ম। ফ্লাম্ক থেকে ওরা গরম চা ঢাললো। মজ্মদার বললেন, আমরা 'অফ ডিউটি'তে আছি, তাই শ্রীনগর থেকে এবার বেরিয়ে পড়ল্ম। আমাদের দলে অনেকেই আছেন, তবে বাঙালী আমরা শুধু দুজন।

মেরেটি বললে, আমরা পাহাড়ে মান্ম, কিন্তু এই তিরিশ মাইল যে এত দ্বর্গম, আগে একবারও মনে হয়নি। আপনার কেদার-বদরির পথও কি এই রকম?

বলল্ম, মাত্র তিরিশ মাইলের মধ্যে এত দ্বংসাধ্য পাহাড় কেদার বদরির কোথাও নেই। সেখানেও দ্বর্গম এবং দ্বরারোহ আছে বহু ক্ষেত্রে--কিন্তু তারা ছড়িয়ে আছে দুশো মাইলে। এ ঠাণ্ডা কেদারে আছে, কিন্তু বদরিতে নেই।

মজ্বমদার শুধ্ব বললেন, চড়াই এখনো অনেক বাকি।

মের্মোট বললে, আরো?

হাাঁ, মোটাম্ব্রটি সাড়ে সতেরো ফ্ব্রট পর্যন্ত উঠবো, অনেক সময় আঠারো, তারপর নামবো পনেবোয়, তারপর আবার উঠবো খোলয়।

মেয়েটি বললে, আমাদের কাছে সব রক্ষের জিনিস আছে, আপনার কিছ্ব দরকার হলে আমরা দিতে পারবো।

ওদের তাঁব্র মেঝেতে মোটা চাটাই পাতা। বিছানাপত্রের ব্যবস্থা মোটা-মন্টি ভালো। আহারাদির আয়োজন সন্তোষজনক। ওদের দ্জনের মধ্যকার সম্পর্কটা নিয়ে আয়ার চোথে মৃথে কিছন জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফ্টছিল, কিন্তু কোনো অশোভন কোত্হল পাছে প্রকাশ পায় এজন্য স্তর্ক ছিল্ম। ওদের মিলিত তীর্থযারাটাকে মনে মনে সেদিন তারিফ করেছিল্ম সন্দেহ নেই। মজনুমদার এক সময়ে বললেন, একটি দ্বেটনা ঘটে গেছে, পর্নলিশ রিপোটে জানল্ম। আজ সকালে একটি লোক হার্টফেল্ করে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। বোধ হয় নীচের দিকে তাকিয়ে আসছিল। জোয়ান লোক! ঘোড়ার পিঠের ওপরে থাকতেই মারা যায়!

বাইরে রীতিমতো বর্ষকাল নেমে এলো। ঘন ঘোরালো সন্ধ্যা ছমছমিয়ে নামছিল। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আবার বেরিয়ে পড়ল্ম। কিন্তু তাঁব্তে না ফিরে সোজা গেল্ম এগিয়ে। তাপমান্রা নেমে গেছে ৩০ ডিয়ির নীচে শ্নল্ম। ওই তাঁব্তে সেই শিশ্র কালা এখনও খামেনি। জ্বার কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই, সবাই তাঁব্র মধ্যে ঢুফে চারিদিক বন্ধ করেছে। কালে বৃদ্ধি পড়ছে, পায়ের মোজা জ্বতো জ্বিলে। ঝাপসা মেঘ নেমেছে উপত্যকায়। প্রচাড বাতাস ঘ্রছে চারিজিক। এতক্ষণে চোখ পড়লো চারিদিকের পাহাড়ে। প্রচুর বরফ পড়েছে অপরাহের দিকে আমাদের আশে পাশে, এতক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করিন। ক্রিমাণ বৃদ্ধিত কোনো তাঁব্ নিরাপদ থাকবে না। আকাশের শ্রুক্তি-করাল চেহারার দিকে তাকিয়ে একটা

খাবারের দোকানে গিয়ে ত্কল্ম। সেখানে শোনা গেল, খানিকক্ষণ আগে মিলিটারীর লোক প্নেরায় 'পরচা' জারি ক'রে যাত্রীদের সতর্ক ক'রে দিয়েছে।

দোকানের মধ্যে চাটাইয়ের উপর ব'সে কিছু আগ্রনের উত্তাপ পাওয়া গেল। আমার জলের পিপাসা শ্রনে দোকানদার শিখ সর্দার অবাক। আজ সকাল থেকে কেউই নাকি জলস্পর্শ করেনি। খাবার খেয়ে কেউ ঠাণ্ডা জল পান করে, এখানে এ খবর তাদের জানা নেই। চা ও রুটি এখানে মেলে, গরম পরটার অনেক দাম। তার সংগে একট্বখানি আল্র ঘাঁট। সব শেষে ফ্টেন্ড চা। গলার মধ্যে যখন যাচ্ছে, সে চা তখনও টগবগ করছে!

দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল্ম তাঁব্র দিকে। সেই মেডিক্যাল ছাত্র-বন্ধ্রা ধরলো তাঁব্র পথে। তারা নাকি আমার কুশলবার্তা জানতে বেরিয়েছিল কিন্তু বৃণ্ডির ফোঁটার আঘাতে কোনো পক্ষেরই এখানে দাঁড়িয়ে দ্বটো প্রাণের কথা বলাবলির অবকাশ ছিল না। কোনোমতে বন্ধ্র্টা বজায় রেখে যে যার তাঁব্র দিকে অগ্রসর হল্ম। গলা বাড়িয়ে একবার হিমাংশ্বাব্র সাড়া নিল্ম, মনে হোলো তিনি কতকটা যেন স্কুথ হয়েছেন। আমি তাঁকে খাবারের দোকানের খবর দিল্ম।

তাঁব্র মধ্যে ঠাণ্ডাটা যেন জমাট বেধে রয়েছে, যেন তুষারাচ্ছয় গ্রহাগর্ভা।
বাইরে গৈলে শরীরটা নাড়া পায়, মাংসপেশী সচল থাকে। এখানে প্থাণ্
স্বতরাং রস্ত চলাচল নেই। মাথা ঠেকে যাছে তাঁব্র আছেদেনে। শ্বনতে
পাচ্ছি, সপ সপ করে বৃদ্টি পড়ছে তা'র ওপর। জল চু'ইয়ে নামছে ভিতরে।
দেশালাই জেবল মোমবাতি ধরাল্ম। ঠাণ্ডা মোমবাতি, হাতে লাগে।
সিগারেটের প্যাকেট, ঘটি, চায়ের পেয়ালা, চেয়ারের হাতল, বালিশ এবং আমার
নিজের নাকের ডগা এতই ঠাণ্ডা যে, ছেওিয়া যায় না। দেশালাই জেবলে
মোমবাতির পলতে ধরাতে সময় লাগলো। জবতো জোড়া খবলে বিছানার মধ্যে
চুকিয়ে রাখতে হোলো। হিমগর্ভ জবতা!

দড়ি দিয়ে তাঁব্র পর্দাটা বে'ধে দিতে গিয়ে ব্রুতে পারা গেল, আংগ্রলগ্রেলা কোনোমতেই আজ আমার বাধ্য হবে না। বাইরে থেকে তুহিন বাতাসের
ঝাপটায় মাঝে মাঝে সমস্ত তাঁব্টা ন'ড়ে উঠছে। রাত্রে কোনো সুধ্যু গোটা
তাঁব্র যদি আমার উপর উল্টে পড়ে তাহ'লে যথেষ্ট রকম আহত ইবা কিনা
সেটা একবার আন্দাজ ক'রে নির্লেম। এদিকে পিছনের পাহন্তে থেকে নেমেছে
ব্লিটর ধারা। তাঁব্র তিন দিকে ইণ্ডি তিনেক সর্ ক'লে সির্বিথা কেটে দেওয়া
হয়েছিল, জল নেমে এসে সেই পরিখা দিয়ে অন্যত্র ইলি বাছে; ভিতরে আর
জল আসছে না। পশ্ডিত শিউজি নির্দেশশ প্রিথনের এবং তা'র দলের
লোকদের আর সাড়াশন্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রিইভাবে সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ
হোলো এবং এইভাবেই সেদিন রাত্রি ঘনিয়ে এলো। ব্রিট পড়ছিল সপসপিয়ে।

তাব্র বাইরে ঘোলাটে অধ্ধকার। পাঁজি অন্সারে আজ শক্তো হয়োদশী।

একপ্রকার আলো দেখা যাচ্ছে বাইরের ওই মৃত্যু-উপত্যকায়,—যে-আলোটা ঠিক নৈসার্গক নয়। এমনি আলো দেখা ছিল কেদারনাথের তুষার প্রান্তরে। কিছ্ম আলো আসছে মেঘাবৃত আকাশ থেকে, কিছ্ম আলো তুষারচ্ডা থেকে প্রতিকলিত। ঘ্টঘ্ডি অন্ধকার হয় গছন অরণালোক, কিংবা বনময় গ্রাম। কিন্তু ঘোর অমাবস্যার দিনেও উন্মন্ত প্রান্তর সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় না! এখনে সমস্ত বর্ষণ এবং দ্বর্যোগের মধ্যেও আলোর আভা দেখছি, কিন্তু দশ হাত দ্রেও কিছ্ম চিনতে পাচ্ছিনে। একবার ঝাঁসীতে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের দ্র্গের মধ্যে ঢ্কে হামামের ভিতরে গিয়েছিল্ম। চতুর্দিক অন্ধকারে ঝ্রপিস, কিন্তু স্ফটিকের থেকে ছিল একটা বিচ্ছ্মরিত আভা, সেই আভায় হামামটাকে চিনতে পারা যায়! এখানকার আকাশ-বিচ্ছ্মরিত সেই আলোর আভায় এবং তুষারপ্রতির্বিন্তি আলোয় দেখতে পাচ্ছি ওই অসাড় প্রান্তরের মৃত্যুপান্ত্রতা। দেখলে ভয় করে। প্রথিবী এখান থেকে অনেক দ্বের ফেলে এসোছ সেই প্রথিবীকে কবে কোথায়—সেই স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। হয়ত সেখানে এখন আকাশভরা জ্যোৎস্নার রোমাণ্য হর্য, হয়ত সেখানে এখন শরতের মধ্রে মদিরতা!

কম্বলের মধ্যে ছুব দিয়ে বহ্মগণ নিজের হাত দ্ব'খানা ম্চড়ে-ম্চড়ে আধ্যুলগুলোকে একট্ব সচল করা গেল। তারপর ঠান্ডা নোটবইখানা খ্লে তা'র প্তায় কোনোমতে পেশ্সিল চালাতে লাগলুম

"আর কিছ্ করবার নেই। নির্পারের মতো প্রহর গ্রন্থ। দ্রন্ত বাতাস বইছে। বর্ষা নেমেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে কোনোমতেই নিজেকে গরম করে তোলা যাছে না। কতক্ষণ নোটবইখানা আলোর সামনে ধরে রাখতে পারবো জানিনে, কারণ মৃহ্তে মৃহ্তে হাত অবশ হয়ে আসছে। সিগারেট ধরানো ধাবে না, কারণ ওর জন্য হাত এবং মৃখ বার ক'রে রাখতে হয়। বিছানার মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চল না থেকে উপায় নেই, কেননা যেট্কু জায়গা নিয়ে দেহটা স্থির হয়ে রয়েছে, তার এক ইণ্ডি এপাশ ওপাশ হ'লে বরফের ছেকা লগেছে বিছানার মধ্যেই। উপর থেকে মাঝে মাঝে টসটসিয়ে বিছানার ওপর বরফ-জলের ফোটা পড়ছে। রায়ে নিয়া যাবার মতো উত্তাপ স্ভিট বিছার্ডায় মধ্যে হবে কিনা বলা কঠিন। সমদত শরীর কনকন করছে শীতের যুক্তায়। রাত এখন প্রায় বারোটা। মোমবাতি নিভে আসতে—"

সহসা বাইরে কিসের আওয়াজ। অত্যানত ক্ষণি কার্ক্সেশিন ! কান পেতে শ্বেন ব্বতে পারা গেল, সেই শিশ্বিটির কালা এখন প্রিমেনি। প্রকৃতি ওকে অমনি ক'রে কাঁদাছে সারাদিনরাত। শীতের যুক্ষার যত কাঁদেবে ততই ওর দেহত্বুরুর মধ্যে উত্তাপ স্থিত হবে। এছাড়া প্রান্তিবার উপায় নেই!

না, ভুল করছি। শিশ্বর কামা নয়,—অন্য কিছ্ব। ক্ষ্বাত্র, সর্বহারা ধলণাজরুর মানুষের মৃত্যুর ঠিক আগেকার কামা। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল্ম। দেখতে দেখতে সেই কাল্লা যখন আমার তাঁব্র ঠিক পাশের থেকে হঠাং শোনা গেল,—তথন ব্রুতে পারল্ম, এ কাল্লা মান্ব্রের নয়, আমাদেরই ঘোড়াগ্র্লির। একটা দীর্ঘ দীর্ণ সকর্ণ আওয়াজ অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসছে, যে কণ্ঠন্বর আগে আমার এমন ক'রে জানা ছিল না। উপ্যান্ত খাদ্য ওদের সারাদিনে জোটে না, ক্ষমতার অতিরিস্ত বোঝা ব'রে আনে, চন্দনবাড়ীর পর আর বিশেষ কোথাও ঘাস খ্রে পায় না, ঠাণ্ডায় আশ্রয় নেই কোথাও, তুষারের হাওয়ায় আর বৃন্টিতে পাগ্রেলা ধীরে ধীরে জ'ম আসছে,—এবং একজোড়া পা দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা। ওরা তাই অমন স্থালিত ক্ষীণ কর্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে ওদের ভাগ্যনিয়ন্তার কাছে! সম্ভ সৌরবিশ্বের দিকে এক একবার উ'চু গলায় তাকিয়ে যন্ত্রণাজর্জর কণ্ঠে অনিতম ঘূণা প্রকাশ ক'রে চলেছে! আমার আরমের বিছানাটা দেখতে দেখতে যেন কণ্টকাকীর্ণ হয়ে উঠলো!

বাবু!

তাঁব্র বাইরে গণিশের ও তা'র সংগীর সাড়া পেল্ম। মোমবাতির ক্ষীণ আলোটা ৩খনও নের্ভোন। সাড়া দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললমে, কি চাই?

পর্দাটার গেরো খালে ওরা ভিতরে এলো। সর্বাধ্যে বৃষ্টির জল। ওরা নিজেদের ভাষায় বললে, বহাং মাশ্কিল্ হয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকে আমাদের একটা ঘোড়াকে খাঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পাহাড়ের গায়ে উঠেছিল ঘাস থেতে। আ্হমদ মিঞা ওকে খাঁজতে খাঁজতে এই তাঁব্র পাশের পাহাড় বেয়ে অনেক উচ্তে উঠে ষায়,—'বহাং বারিষ হোতা হ্যায় পাহাড়মে—'

নহি।—গণি বলতে লাগলো, পাহাড়ের ওপরে অনেক গ্রুফা, সেখানে ঘোড়া চ্রুকেছে কিনা এই তদারক করতে গিয়ে হঠাৎ বিপদ! ঘোড়ে ত' নহি মিলা, পরস্তু একঠো কালা জান্বর গ্রুফাসে নিকাল্কে আহমদকো উপর তাং কিয়া,— আহমদ ভরসে ভাগা।

কেমন জানোয়ার? বাঘ?

. বললাম, তারপর? যোডা পেলে?

মাল্ম নহি পড়া! শের ইধর নহি মিলি, ভ্যা'ল হো শক্জ্যু বাস, হি'য়াসে দো রসি উপর! উ ত' হ্যায় হ'য়া!

ঈষৎ উদ্বিশনকণ্ঠে প্রশ্ন করন্ম, ভাল্কেটা আমাদের আন্ত্রির দিকে নেমে আসতে পারে মনে করো?

গণিশের বললে, মালনুম হোতা কি এত্না বারিষ্যুক্তিই জান্বর উৎরেগা নহি!

কিন্তু ঘোড়াটাকে যদি ওটা মারে, ৩বেক্সিন্স আমাদের গতি কি হবে? কেমন ক'রে পেশছবো?

গণিশের ও আহমদ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর যাবার সময়

ব'লে গেল, কাল ভোর হ'লেই আবার ছোড়াটাকে খ্রেড়তে বেরোবো, হাতিয়ার লেকে যায়েশেগ!

ওরা চ'লে যাবার পর মোমবাতিটা এক সময় শেষ শিখা উ'চিয়ে নিভে গেল তারপর ভিতরটা নিঃঝ্ম নীরেট ঠান্ডা অন্ধকার। সমস্ত তাঁব্র বোঝাটা যেন ব্রকের ওপর চেপে ধরেছে। কন্বল আর ওভারকোটের মধ্যে মাথাটা ঢ্রিকয়ে নিঃসাড় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল্ম, কতক্ষণে সেই কালো মস্ত জানোয়ারটা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসে প্রথমেই আমার তাঁব্র মধ্যে ঢ্রকবে, এবং বড় বড় নথরযুক্ত দ্খানা হাত দিয়ে আমার পা ধ'রে টানবে!

পা দ্'খানা হিম হয়ে আসছে। ছোড়ার কাল্লা —সেই ব্রুকফাটা কাল্লা চলতে লাগলো অবিশ্রালত। প্রভাতের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইলুম।

নিদ্রার মতো উত্তাপ কোনোমতেই পাওয়া গেল না। অতএব চার পাঁচ ঘণ্টা পরে মুখের উপর থেকে কম্বল সবিয়ে দেখলুম, প্রভাতের স্বচ্ছতা চিক-চিক কর**ছে তাঁব্**র পদার ফাঁকট্বকু দিয়ে। বাস, তাড়াতাড়ি উঠে পড়**ল্**ম। নিদ্রার অভাবে কোনো ক্লান্তি কিংবা অবসাদ বোধ কর্রাছনে। আমি কেবল চাচ্ছিল্ম উত্তাপ। একট্মানি আগ্ন,—একপেয়ালা চা, এক ঘটি গরম জল। উঠে বাইরে এসে দেখি, এক আধজন যাত্রী এবং বৈরাগী এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যাচ্ছে হি হি করতে করতে। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। পাহাড়-পর্বতের দিকে প্রভাতকালে সব চেয়ে কম দুর্যোগ, যত বেলা বাড়ে, ততই অবস্থা বদলায়। বরফ পড়তে থাকে সাধাবণত বেলা নটা দশটার পর থেকে। যাই হোক, গতকাল সন্ধ্যা অপেক্ষা এখন আকাশের অবস্থা উন্নত। ১৯২৮ খুণ্টাব্দের কথা শ্বরণ ক'রে কখন যেন মৃত্যুভয় ঢুকেছিল মনে,-কালো সরীস্প যেমন ঢোকে গর্তে। এবার থেকে আর ভয় পাবো না,—কোনোমতেই ভয়কে প্রশ্রম দেবো না। ভয় মানেই মৃত্যু। ভালাক থাক্ পাহাড়ের চ্ড়ায়, আকাশে খাক্ দুর্যোগ, থাক্ তুহিন ঢাকা আমাদের সমস্ত পথ,—ভয় আর পাবো না। অতএব পর পর গোটা দুই সিগারেট টেনে রুমাল দিয়ে এল,মিনিয়মের ভয়ানক ঠান্ডা ঘটির কানাটা ধ'রে সোজা গেলাম সেই শিখসদ'রের চা-খাবারের দোকানে। সবেমাত্র সে কাঠ দিয়েছে উন্নে—আমি তার প্রথম খদ্দের। গত্ 📆 শুন্দিন চন্দনবাড়ী থেকে সর্দার এনেছে দ্বধ, সেই দ্বধেই চা তৈরী হ্য়ে জ্ঞাছে দ্বদিন থেকে। সেটা কেবল আমাকে গরম ক'রে দেবে মাত্র। সেই উর্থিলাটে ফর্টনত জলট্বকুর দাম চার অনো। হোক চার আনা, দর্বংথ ক্র্ট্রের না। কিন্তু ওই সংগে একঘটি ফ্রটন্ত জল না পেলে আমার কিছ্বভেই চলবে না। গতকাল এক টাকার কাঠ খরচ হয়েছে, কিন্তু জল গরম স্থানি। শিউজি বলেছে, পাঁচ টাকা খরচ করলেও একটি গাছের ডালও অন্ধ্রি পাওয়া যাবে না। কাঠ নেই এ অগ্যলে।

হিমাংশ্বাব্বক সকালের দিকে একট্ব স্কথ দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে

মোটা লেপ ছিল, স্বতরাং ঘ্যোতে পেরেছিলেন। পরম্পরায় জানা গেল, মিলিটারীর লোকেরা প্রনরায় 'পরচা' বার করেছে,—তাদের বিনা হর্তুমে কেউ আজ অগ্রসর হতে পারবে না। যদি কেউ যায়, তবে তার নিজের দায়িছে। রাজসরকার নিজের ওপর কোনো ঝর্হাক নেবে না। আজকের আবহাওয়া সংবাদ নাকি ভালো নয়! আমাদের সামনে এখনও মহাগানাস গিরিসংকট বাকি, তারপর বাকি পঞ্চতরণী, সেখানকার পথে একাধিক স্লোতস্বতী অতিক্রম করে যেতে হবে। পণ্ডতণী অথবা পণ্ডতরণী যাই বলো--সেখানে থেকে অমরনাথ আর মাত চার পাঁচ মাইল।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলছে। আমাদের নির্বোধ বানিয়ে প্রকৃতি দেখাছে তা'র নানা চট্টল বর্ণা। ভয় দেখাচ্ছে, ভাবনায় ফেলছে, দেখাচ্ছে কথনও উষর অনুবরি দিকদিগনত, নিয়ে যাচ্ছে কখনও সহস্র বরনের কুস্মানতীর্ণ উপত্যকা-পথে, কখনও গিরিগাত্তের নিঝরিণীর পাশ কাটিয়ে, কখনো বা বিজনতায় ভীষণতায় মহাশ্ন্যচারিণী রাক্ষসীর্পিণীর আল্থাল; তৃষার ঝটিকায় উন্মত্ত রণরণের মাঝখানে। সেইজন্য দ্ববস্থার মধ্যে মাঝে মাঝে দৈর্ঘচাতি ঘটলেও রস পাছিছ মনে মনে। রসো বৈ স—তিনি রসের মধ্যে আছেন। ঈশ্বর যদি রসের মধ্যে থাকেন, তবে রাজি আছি। রস পাচ্ছি ব'লেই অমরনাথ—নৈলে প্রা ছাড়া কিছ, নয়। এমন কোনো যাত্রী দেখিনি—ব্জো-ব্ডি ধরেই বলছি—যারা তীর্থ পথ থেকে ফিরে গিয়ে অনুশোচনা করেছে! রস পায় ব'লেই তীর্থ। তিনি রসময়! ওই রসে মৌমাছির মতো ভূবে মরে তীর্থযাতীরা। আমরা দুর্গমে রস পাই, রস পাই দুঃসাধ্য পথে, রস পাই মৃত্যুকে কলা দেখিয়ে পালানোয়, রস পাই অবশাস্ভাবী আর্থানিগ্রহে! নৈলে কালীঘাট ছেড়ে ছুটি কেন কামাখ্যায়? কাশীর কেদার ছেড়ে কেন ছুটি কেদারনাথে আর পশ্বপতি-নাথে? যদি কেউ এখন প্রশ্ন করে, ঈশ্বরকে চাও, না অমরনাথ যেতে চাও? তংক্ষণাৎ জবাব দেবো, ঈশ্বর আপাতত থাক্, অমরনাথ যেতে চাই! অমরনাথ ষাত্রায় রক্ষ! বিনিদ্র রান্তি যাপনে রুস, ভল্লকোতঙেক রুস, উপবাসে আর বিপদাশক্ষায় রস, চারিদিকের গ্রনস্পশী পর্বতমালা এক রাত্রের মধ্যে ত্বার-ধবল হয়ে গেছে—ওর আশ্চর্য সোন্দর্যতেই রস!

ববল হয়ে গেছে—ওর আশ্চয় সোন্দর্যতেই রস!

ওই সময় ডায়েরীতে লিখে রেখেছিল্ম এই কটি কথাঃ

"সকালে চা নেই, খাদ্য' নেই, শোচাদি সম্ভব নয়, ভিলির ব্যবহার অভাবনীয়। যে যার তাঁব্র মধ্যে রয়েছে কুডলী প্রক্রিয়া বাইরের চড়া হাওয়ায়, ঠান্ডায়, ব্ণিটতে বেরোবার সাহস কারো হচ্ছেন্সি। পাহাড়ের উপরে তুষারপাত হচ্ছে, দল বে'ধে মেঘেরা নামছে নুক্তি আমাদের তাঁব্র ওপর। মাঝে মাঝে ভূবে যাচ্ছি মেঘের মধ্যে। অঞ্চিভিরসা আর খ;জে পাচ্ছিনে। আমাদের তাঁব্রগ্রিল ভিজে সপসপ করছে। ঘোঁড়াগ্রিলর কর্ণ চীংকার এখনও থামেনি। এমন সময় আকাশ কিছাক্ষণের জন্য একটা স্বচ্ছ হয়ে এলো। বৃষ্টি আপাতত থামলো। প্রিলশের তাঁব্ থেকে থবর এলো, আমরা তরণীর দিকে এবার যাত্রা করতে পারি। বেলা তখন নটা বেজে কে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁব্যালি উপ্ড়ে তুলে নিয়ে আমরা যখন যাবার ঋন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন গণিশেরের লোক এসে জানালো, হারানো ঘোড়াটা প্রায় দ্রুমাইল দ্বের পাহাড়ের পথ থেকে খ্রেজ পাওয়া গেছে। আমরা এই স্কংবাদে নতুন ক'রে সাহস পেয়ে ধারা করল্ম।"

আজকের পথ অত্যন্ত পিছল এবং সংকটসংকুল। সারবন্দী ঘোড়ারা যথন মালপত এবং সওয়ার নিয়ে রওনা হোলো তখন আবার খবর পেল্ম, প্রায় তিরিশজন যাত্রী বৃণ্টি-বাদলের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে পহলগাঁওর দিকে রওনা হয়েছে। তাদের মধ্যে 'কুণ্ডু স্পেশ্যালের' কয়েকজন যাত্রীও ছিল। পথে দেখছি, পাঞ্জাবী মেয়েরা সবচেয়ে শস্ত। তাদের অধ্যবসায় অক্লান্ত। লাঠি ঠ্বকতে ঠ্বকতে এক সময় ঠিকই তা'রা গিয়ে পে'ছিয়। শক্তিতে পরেষ হোলো প্রধান, কারণ সে জন্মদাতা, সৃষ্টিকর্তা। পরিপ্রমে মেয়ে হোলো প্রধান,—করেণ সে ধৈর্যশীল। অপরিসীম পরিশ্রম করে মেয়ে ওই কোমলাণেগ! কী নধর, কী **পেলব,**—কি**ন্তু ভিত**রে কী কঠিন<sup>়</sup> পৃথিবীর বলিষ্ঠতম भूत्र कन्माय **७**३ नवनी उत्कामनात कठतः पि विकास साता विश्वतिक भिक्त খ্রে প্রায় প্রেষ ওই লাবণ্যলতার প্রাণদায়িনী স্তন্যে! সেইজন্য প্রেষ ওদের প্রিয়,—চিরশিশ্র ব'লেই প্রিয়! প্রতিভাধর প্রেয়কে দেখে ওরা আনন্দ পায়,—জানে, সে ওদেরই দেহনিঃস্ত; বর্বর প্রেষকে দেখে ওরা কোতৃক বোধ করে,—জানে, ওদেরই স্তন্যপায়ীর এই রণ্রসরুগ! ওরা কোনো চেহারায় পরেষকে দেখে ভয় পায় না,—কেননা ওয়া শক্তির্পিণী! সেই কারণে মহাশন্তির ভিন্ন নাম হোলো অভয়া! অভয়া একই জঠরে ধারণ করেন দেবতা ও অস্ক্রকে। এই দেবাস্ক্রের নিত্য দ্বন্দে তিনি প্রমন্তা। কথনও তিনি জগন্ধাত্রী, কখনও বা মহাকালী। একই শক্তি, কিন্তু বিভিন্ন তা'র অভিব্যক্তি।

ধীরে ধীরে আমাদের ক্যারাভান পর্বতের শীর্ষদেশে আরোহণ করছে।
এবার চলেছি প্রেলাকে। পথ বড় কণ্টসাধা, বড় প্রস্তরসৎকুল, বড়ই
বিপল্জনক। গণিশের লাগাম ধারে চলেছে। মাঝে মাঝে কণ্টকিত ক্ষুয়ারকে
পরম বন্ধরে মতো অভয় দান করছে, 'ডরো মং।' ডরিয়ে উর্ছুছে অনেকে
সামনে আর পিছনে। শীতে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছি সবাই, ক্রিটু আমরা যেন
বেপরোয়া। যত উপরে উঠছি,—একটির পর একটি ধবক্ষিত্রভা। বরফ পড়ছে
তথনও পর্বতমালায়—দেখতে পাছিছ তাদের অস্পট্ ক্ষেজাল। বৃদ্ধ, যুবা,
স্থাবর, ধনী, দরিদ্র, সাধ্ব, শিশ্ব, নারী, পশ্ডিত, স্ক্রেজাল। বৃদ্ধ, যুবা,
সবাই চলেছে ওই একই লক্ষ্যে। চলেছে ক্রেজাল, ডাণ্ডি, মিউল্,—চলেছে
ভাটপাড়ার দল, চলেছে কুন্ডু স্পেশাল, চলেছে পাঞ্জাব মহারাত্র তামিল বিহার
আর বোম্বাই। বায়্যানে যতট্বকু নামতে হয়েছিল, আবার চড়াই পথে উঠে

আসতে হোলো আন্দান্ধ হান্ধার ফটে। নিঃশ্বাসের জন্য অনেকেই কণ্ট পাচ্ছে, অনেকেরই বমির ভাব। দেখতে দেখতে যোল হাজার ফ্রটের উপত্যকায় এসে পৌছলমে। আকাশ বড় হয়ে উঠলো, সামনে পাওয়া গেল উচুনীচু ময়দান। আশেপাশে জমাট বরফের ভিতর থেকে জলের প্রবাহ আসছে, দেখতে পাচ্ছি তুষারাচ্ছন্ন নদী আর হিমবাহ, দেখতে পাচ্ছি সহস্র বৈচিত্যভরা বহাবর্ণ কুসাম-লতাবল্লরী আস্তীর্ণ পথে পথে। গাছপালা কোথাও নেই, চিহ্ন নেই কোনো ফলনের, মান,ধের ছায়ামাত্র নেই দ্রেদ্রান্তরে। কোথাও কোথাও শ্ক্নো শাদা কংকাল, কোথাও বা গত বছরের যাত্রী সমাগমের চিহ্ন ছড়ানো। আমরা সারবন্দী চলেছি। মাঝে মাঝে অধ্বরক্ষীর গলার আওয়াজ—'হৌস, সাধ্যস, হোস সাব্বাস'—প্রান্তরে আর পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কখনও চলতে চলতে দেখছি একই পাথরে বহ্বর্ণসমন্বয়, কখনও নীল ফ্**লে**র আস্তরণ, কখনও নাকে আসছে জলপ্রপাতের সঙ্গে তীর গণ্**ধকের গণ্ধ, অন**ুর্বর পর্বতরাজির শিরে শত শত ক্ষয়িষ্ট্ মূন্ময় ক্লিফ্। সামনে দিয়ে অগম্য পারে চলা পথ গেছে জোজিলা গিরিসংকটে, লাডাকের পথ ঘ্রে ঘ্রে নির্দেশ হয়ে গেছে, পূর্ব প্রান্তে তিব্বতের দুরতিক্রম্য পর্বতমালা দেশান্তের বিরাট প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে--অজর অমর অনাদি-অনন্ত! আমরা ক্খনও নামছি নীচে—নদী-ঝরনা পার হচ্ছি, কখনো উঠছি উপরো **চারিদিকের পার্ব**ত্য প্রকৃতির মাঝথান দিয়ে এইভাবে মহাগ্নাস গিরিসংকট অতিক্রম ক'রে চলেছি। নদীর গাঁত ছিল এতকাল আমাদের পিছনদিকে, এবার তাদের বিপরীত গাঁত। আমরা চলেছি নদীপ্রবাহপথ ধরে।

সহসা আমাদের গতি রুন্ধ হোলোং ছয় হাজার বছর আগে এখানে নাকি এক খবি এসেছিলেন হিমালয়ের কোন্ প্রান্ত থেকে। তিনি মহাগ্নোসের নৈসাগিক শোভা দেখে পথের ধারে থমকে দাঁড়ান্, এবং কালয়েম প্রদতরীভূত (fossilised?) হয়ে য়ান্। পথের বাঁদিকে একট্ন পাশে সেই কবির আয়তন পাহাড়ের সঙ্গে মিশে একাকী দাঁড়িয়ে। আমরা দতন্ধ, বিমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এমন একটা মান্বেরে আকার-আয়তন কলপনা করা আছে। আমরা যেন অনেকটা মায়াছেয় দ্ভিতে সেই আয়তনকে (outline) একক্যুক্তের খবি ব'লে ভাবতে লাগলমে। ঝাঁঝরা পাথেরে আকৃত একটা অদ্ভূত মান্তিরে কলপনা সহসা মনে আসে বৈকি। বিচিপ্রবর্গ পাথেরে, নানা রংয়ের জেনে ও লাতায়, বিভিন্ন গ্লেম ও শিকড়ে এবং পরিশেষে মানব-অবয়্রের কলপনায় দৃশ্যটা অভিনব সন্দেহ নেই। শোনা গেল, বহু শত বছর মুক্তি বহু সহস্র যাত্রী এর কাছে প্রো নিবেদন ক'রে চলে যার।

কাছে প্রা নিবেদন ক'রে চলে যায়।
সন্দ্রে আকাশে হঠাং এক সময়ে গ্রের জ্বেদ্ধি, দ্বেশ-শ্বে পর্বতমালায় উপর দিয়ে আবার মণিন মেষদলের ষড়যক্ত
চলছে। আবার দেখতে দেখতে যাত্রীদের মূথে চোখে আতব্দ দেখা দিল। মাঝ-

পথে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। এখনও অনেক পথ বাকি। পাহাড়ে দ্বতগতিতে চলা ষায় না। অত্যন্ত বিদ্যুসঙ্কুল পথ। বছরে মাত দ্টি দিন মান্ধে এই পথ মাড়ায়। একবার যায়, একবার ফেরে। পায়ে হাঁটা সবচেয়ে নিরাপদ। যদি মৃত্যু হয়, তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গোলখোগে, আর নয়ত পাহাড়ী আমাশয়ে, অন্য অপঘাতের সম্ভাবনা নেই। সবচেয়ে স্ক্রিধা ঘোড়া কিশ্বা ডাম্ডি, কিশ্তু দ্টোতেই ভয়। হিমাংশ্বাব্ বললেন, জনৈক যাত্রী ডাম্ডিতে যাছিল পাহাড়ে। ঘণ্টা চারেক পরে ডাম্ডিওয়ালারা আবিক্ষার করলো যাত্রীটি মৃত,—ভয়ে ও ঠাম্ডায় কখন মরেছে জানা ষায়নি।

লাগাম ক'ষে ধরেছে গণিশের। পথ নেই, আছে পেরিয়ে যাবার একটা রেখা। কাঠ হয়ে আছি ঘোড়ার পিঠে। দুখানা হাতই অচেতন। বস্তুম্বিটতে ধ'রে আছি ঘোড়ার পিঠ, সেই মুখি মৃত্যুর পরেও হয়ত আলগা হবে না। জমাট কঠিন মুখি পাধরের মতো হয়ে থাকবে। ভান হাঁট্ প্রায় ঠেকছে পাহাড়ে, বাঁ হাঁট্র পাশে গভীর খাদ—হাজার ফুট নীচু। একট্ব ভারসামোর এদিক ওদিক, ব্যস,—অবধারিত মৃত্যু! গণিশের মাঝে মাঝে সেই অভয়বাণী উচ্চারণ করছে, 'ভরো মং।' বৃষ্টি এলো ফোঁটায় ফোঁটায়, এলো আবার তুহিনের ঝাপটা, এলো সেই ১৯২৮-এর সম্ভাবনা। আস্ক, তব্ ব'লে যাবো—যা দেখে গেল্ম এর তুলনা কোথাও নেই। নীলগণ্যা আর অমরাবতীর তীরে তীরে কাশ্মীরের অমৃত আত্মাকে দর্শন করে গেল্ম। জেনে গেল্ম এই পথে জীবনের শ্রেণ্ঠ কাল কাটানো চলে। মানুষের যা কিছ্ব শ্রেণ্ঠ চিন্তা, শ্রেণ্ঠ বর্ণাট্য কম্পনা, শ্রেণ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের পরম মধ্বর ভাবনা, শ্রেণ্ঠ যোগ ও সাধনা—মানবান্ধার নিগ্তের রহস্যলোক থেকে যা কিছ্ব উদ্ভূত হয়—এই পথে যেন তার শ্রেণ্ঠ অভিব্যন্তি।

বৃষ্ঠির ধারা নামছে। সমসত শরীর আবৃত মোটা গরম পোশাকে। শর্ধ্ব নিজের নাক এবং তার চারদিকে ঘা ফ্টছে কাল থেকে। হাতের দসতানা খ্লেছি। বৃষ্ঠিতে ভিজ্লছে মুখ আর হাত। দেখতে দেখতে ঘন বৃষ্ঠিধারা। কিন্তু আমরা শানত,—এ আমাদের থৈর্য, সাহস ও সহনশীলতার পরীক্ষা। এবার চড়া থেকে একে বেকে পাকদন্তী দিয়ে নামতে থাকি। এতট্কু ভূল, ঈষং পদস্থলন, সামানা বিজ্ঞান্ত, একট্মানি দ্রতগতির চেন্টা,—নিশ্চিত অপঘাত্তি একটি ম্বান্থাবতী পাঞ্জাবী তর্ণী তার কমরেডকে নিয়ে ছোটবার চেন্টা করেছিল দেখেছিল্ম। পরে হিমাংশ্বাব্র কাছে শ্নেতে পাই, নিজের ভারসাম্য রাখতে না পেরে মেরেটি ছিটকে প'ড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তর্ভিক্রে লাটিয়ে পড়ে। হিমালয় কখনো বদ্সাহসীকে ক্ষমা করে না।

অমরাবতী নদীর দিকে নামছি। কেউ কেউ বল্লে অমরগণগা। এই অমরগণগার পাঁচটি ধারা এখানকার আশেপাশে রয়েছে এক্তিই পাঁচটি ধারা পেরিয়ে আমরা গিয়ে পেণছবো পঞ্চতরণীর প্রদম্ভ ময়দানে। এই গণগার চারিদিকে তুষারাবৃত পর্বভ্যালা অতি অপর্প। পর্বতের পাদম্ল বলেই এখানে নানাদিকে নেমেছে গিরিনদীর দল। কতকগৃলি অদ্বের তিব্বতে এবং কয়েকটি মিলেছে নিকটবতী দিব্দুন্দ। আমাদের সামনে বিরাট ভৈরবঘাটের পর্বতিচ্ড়া এবং তারই পাশে অমরনাথ পর্বতের তুষারশৃংগ। গৃহা কোথায় জানিনে। শৃদ্ধ জানি ভৈরবঘাট পর্বত অতিক্রম ক'রে আমাদের আরোহণ করতে হবে অমরনাথ পর্বতে।

আবছায়া অন্ধকারে দিকদিগনত ছিরে মুখলধারায় বৃষ্টি নামলো। ঠিক প্রিচশ বছর আগে এইখানে এইপ্রকার বৃষ্টিতে নেমে এসেছিল বিরাটকায়া তুষার-নদী মূল পাহাড়গর্মলি থেকে বিচ্ছিল্ল হয়ে। পরের বছরে শত শত লোকের কঙ্কল এই মূত্যু উপত্যকায় খ্রেজ পাওয়া ষায়। এই প্রবল বৃষ্টি ও তুহিন ঝড়ের মধ্যে আমাদের পক্ষে কোন চাণ্ডলা প্রকাশ করা চলছে না। আমরা সম্পূর্ণ নির্পায় এবং শান্তভাবে এক এক পা করে নদীর দিকে চলল্ম। বৃষ্টির প্রবল ধারায় আমরা দিশাহারা হয়ে গেল্ম।

এই আমাদের কপালে ছিল। ভাগাদেবতা কানে-কানে বললেন, ভর নেই, তোদের মারবো না, কেবল শীতের চাবুকে ঠাণ্ডা করবো। এই দ্যাখ্, মুষলধারায় বৃষ্টি। এবার বল্ ঈশ্বরকে মানিস কিনা?

গোনো কথা। প্রথিবীর বহু ঈশ্বর-ভক্তের চোথে দিনরাত অশু গড়ায় কেন? মার থেয়ে তাদের হাড়পাঁজরা ভাগে কেন? প্রণোর সংসারে কেন আগন্ন লাগে? ভত্তিমতী বিধবার একমার সন্তান কেন মরে অপঘাতে?

আবার তর্ক? তর্কে পাবি কিছু; তবে নে,—মর!

মনে মনে বলল্ম, যাঁবার সময় মেরো না, দোহাই। ফিরতি পথে 'এভালাম্স্' পাঠিয়ো—একেবারে ঠান্ডা হয়ে যাবো। সেই ভালো! ছা-পোষা লোক, দেশে গিয়ে আর দঃখ পেতে হবে না! মরে বাঁচবো!

পিছন থেকে হিমাংশ্বাব্ চে'চালেন,—ও মশাই, এ কি হোলো?

প্রবল বৃদ্ধির ঝাপটার আমাদের ঘোড়া স্থির থাকছে না। গাণিশেরের কাছে ছিল আমার ছাতা। ঘোড়ার পিঠে ব'সে ব'সেই সেই ছাতা নিল্ম বাঁহাতে। কিন্তু এক হাতে ঘোড়ার পিঠে ভারসাম্য রক্ষা করা যে ভয়ানক সমস্যা। উত্তর্গাদক থেকে নদী বয়ে এসে ছাটছে প্রবিদকে। এই মন্ত নদী আমাদের পেরোতে হবে। ঠান্ডায় অসাড় হচ্ছি প্রতি মাহুতে । কিন্তু ওর মধ্যেই অতি ক্রুতপ্রে ছাতা নিয়ে বাঁ হাতে ধ'রে থাকতে হোলো। নদীর খানিকটা অংশুনির হাঁটা, ঝানিকটা সাঁকো। সামনে পিছনে মেঘের মধ্যে আমরা ভূবেছি তার উপরে আবার প্রবল বারিধারার জন্য একটা আবছায়া যাদ্জাল মুক্তি । একদিকে লাভাক, একদিকে তিন্বত, উত্তর-পশ্চিমে জাজিলা গিরিপ্রপ্র এবং উত্তর-পূর্বে ভৈরবঘাট পেরিয়ে অমরনাথ পর্ব তিত্তা। নীচে এই থরক্ষেত্রি অমরাবতী নদী—যাকে বলা হছে অমরগণগা। আমরা প্নেরায় যোল থেকে পনেরো হাজার ফাটে নেমেছি। বৃদ্ধির স্বংগ ঝড় আমাদের ধারা দিছে। হিমাংগার স্বাণগ্য—মাথা সমেত

— ঢাকা আছে পাতলা পান্টিকের ওরাটার প্র্যে। আমি ডিজছি মোটা জামা ও প্যাণ্ট সমেত। জল লাগছে হাতে পারে পিঠে—কেবল ছাতার জন্য বাঁচছে মাত্র মাথাটা। বরং মাথাটা গিয়ে বাকিগ্লো বাঁচলে কাজ দিত। আমরা সাঁকো পার হচ্ছিল্ম। ভাগ্যবিধাতার চেণ্টা ছিল, ঘোড়াস্থ ধারা দিয়ে নদীগর্ভে তিনি আমাদের ফেলে দেন্ এবং ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু গণিশেরের কাছে তিনি পরাজিত, তাঁর কোতৃকরণ্য গণিশের বোঝে—সেইকারণে সে সকল অবস্থার জন্যই প্রস্তুত থাকে। ধাঁরে ধাঁরে আমরা সেই প্রবল বারিবর্ষণের ভিতর দিয়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল্ম। ওপারে বাল্ ও পাথরের চড়া,—তারই পিছনে বিস্তৃত পশ্বতরণীর তুহিন উপতাকা। উপত্যকার পিছনে ভৈরবঘাটের বিশলে পর্বতিচ্ড়া তুষারমণিতত। চোখ ভারে দেখে নিচ্ছি সব, চোখ থেকে আমাদের কিছ্ না হারায়। এখানে আমার ডায়েরী থেকে একট্খানি উপত্য করি

. "ধীরে ধীরে তিন মাইল ধরফানি বাতাসের ভিতর দিয়ে নদীগভেঁ এসে নামলমে। ঝড়বৃষ্টির ঝাপটায় কোনো কিছা দেখতে পারলমে না। কে কোথায় রইলো, কা'র কি গতি হোলো কে জানে। ঘোড়ার উপরে ব'সে সর্বশরীর ঠাণ্ডায় শিটিয়ে উঠছে। এখানে তাপমাত্রা বলতে আর কিছা নেই। ভয়ের কথা এই, সমস্ত জামা কাপড় এবং বি**ছানাপগ্র ভিজে থক থক** কর**ছে।** আমরা উদ্দ্রান্ত, ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত । ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি যেন। নদী পেরিয়ে এপারে এল্বম। মাধার উপরে বরফের চ্ড়া। তুহিন বাতাস মহুমুহু ঝাপটা দিয়ে চলেছে তুষার ঝড়ের মতো। কিন্তু সমস্তটা কী অপর্প, কী অভিনব আমাদের চোখে। সর্বপ্রকার বিপদ আপদের বাইরে এখানকার পার্বতা প্রকৃতির যে স্বাভাবিক শোভা দেখে গেল্ম, সেই ত' আমাদের পরম প্রস্কার। তাকেই ত' লালন করবো মনে মনে চিরদিন! যাই হোক, খানিকটা চড়াই উঠে গিয়ে বিস্তৃত পঞ্চরণীর উপত্যকা পাওয়া গেল। সেখানে পেশছে সেই বৃষ্টির মধ্যে ধির্ম সহকারে গণিশের আমাদের তাঁব; খাটিয়ে দিল। বেলা তথন দুটো বেজে গেছে। হিমাংশ,বাব, তাঁব,র মধ্যে তুকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন, আর তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। আমরা হাড়ের মধ্যে ঠক ঠক করে কাঁপছি, কন্ট পাচ্ছি এবং আর্তনাদ করছি। পকেটে খান দ্ই বিস্কুট ছাড়া এই দ্র্যোগে আর কোনো অভিয়ানির कथा ওঠে না। গরম চা স্বাংন। তবি, থেকে কারো বেরোবার সাহস্কি হচ্ছে না। কেমন ক'রে আহার অন্বেষণ করা হবে কেউ জানে না। নীচে ডিয়ে নদী বইছে, তার ধারে এই তুহিন প্রাশতর। কোথাও কোথাও একট্ট সাধট্ বাস দেখতে পাছি। বাদ বাকি সমস্তটাই শ্না ধ্সর আবছায়াই জনচিক্তীন পার্বত্য প্রকৃতি। তাঁব্র মধ্যে ব'সে যখন এই কথাগ্রিল প্রলামেলোভাবে লিখে যাছি, তখন সন্ধ্যা সাতটা। শরীরের নীচের দিকটি জিলতে গেলে অসাড় হয়ে গেছে এই বৃষ্টিবাদলের ঠান্ডায়।"

বৃষ্টি কমে গেছে সন্ধ্যার পর। কিন্তু তাঁব্র বাইরে আর কোথাও কিছ্ দেখা যায় না। ধ্সর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অদ্রে খরতর নদী বয়ে চলেছে ইস্পাতের ফলকের মতো। চারিদিকে তার এমন ভীষণ বৃক্ষলতাহীন অনুবর্ত্ত পাহাড়তলী, সহসা আর কোথাও দেখা যায় না। আন্দাঞ্জে ব্রুতে পারি মেযেরা নেমেছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। মেঘ আর পেলসিয়ার খলেছে প্রত্যেক পাহাড়ের কোলে কোলে। গতকাল থেকে সেই দুর্যোগ এবং বাতাস এখনও কর্মেন। ইতিমধ্যে পেয়েছিল্ম গরম চা এবং কিছ, খাদ্য, ভাতে উপোসরক্ষা হয়েছে। ব্রুতে পারা থাচ্ছে আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে র্যাদ কোনোমতে পছন্দসই আহার জোটাতে পারি! আজ নিয়ে তৃতীয় দিন হোলো প্রলগাঁও থেকে বেগ্নিয়েছি। তিনদিন কিংবা তিন বছর সহসা **ঠাহর করা যায় না। ভূলে গেছি** সব, স্মৃতিশক্তি অনেকটা যেন লোপ পেয়ে গেছে। প্রতি ঘণ্টায় আবিষ্কার করেছি নতুন দেশ, নতুন জগৎ, নতুন প্রকৃতি। প্রতি মাইল পথ হোলো আমাদের জীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ, এক একটি ইতিহাস। এত অলপ পথে এমন দ্মতর গিরিলোক আগে আমার দেখা ছিল না ৷ গতকাল প্রভাতে বায্যানের পথে একটি পাহাড়ী মেষপালককে দেখেছিলমে তেলনাড় নামক অণ্ডলের কাছা-কাছি, তারপরে যাত্রিদল ছাড়া পাহাড়ে পাহাড়ে মান্বের চিহ্ন আর কোথাও দেখিনি। এটা নতুন বুটে। মানস সরোবব, কেদার-বর্দার পশ্বপ্রিতনাথ—কোথাও এমন নয়। অথচ বুঝতে পারা যায়, এটা মধা এশিয়ার দিকে যাবার ভিন্ন একটি। পথ। আমি যদি ₁এখান থেকে নিকটবত পিহাড় পেবিয়ে পশ্চিম তি**ৰ্বতে** প্রবেশ করি, নিষেধ করবার কেউ নেই। আমাদের এই পাহাড়ের পিছনেই ভারতের সীমানা, মাত্র নয় মাইলের মধ্যে। একটি ঘোড়া এবং রসদ নিয়ে যদি যাই বল্তালের দিকে, কে দেখছে? কে জানছে, যদি সিন্ধ্ উপত্যকার ধার ঘে'ষে জ্যোজিলা পেরিয়ে চলে যাই? লাডাক ত' অতি নিকটে, অমরগণগা ধরে গেলেই ত' তিব্বত! অমার কাছে হয়ত সহজসাধ্য নয়, কিন্তু তেনজিংয়ের পক্ষে কতট্টক ? সোয়েন হেডিনের পক্ষে করক্ষণ? সঙ্গে জন দুই লোক থাকলে চবিশ ঘণ্টার বেশী লাগে কি ?

ঠিক বায়ন্থানের মতো! সমসত রাত্রি ওই নদীতীরের ত্যার-বাতাসের বিয়াপটায় তাঁব্ নভূতে লাগলো। কন্বলের তলায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে তেমনি বিনিদ্র রাত্র-যাপন। চোথ ব্রুক্তে রইল্ম বটে, কিন্তু হাড়পাঁজরার মধ্যে কমিন মোচড়াতে লাগলো যে, কোনো মতেই ঘ্ম এলো না। সন্ধ্যা রাহ্রেক্ত দিকে হিমাংশন্বাব্ একখানা উপরি কন্বল আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু ছাতেও স্নবিধা হয়নি। তাঁব্র চালে বৃণ্টির ফোঁটার শব্দ কোনো সময়েই ক্রেন্টিন। কে জানে আগামী কালের জন্য আমাদের ভাগ্যে আর কি জমা ছাছে! এখান থেকে অমরনাথ আর মাত্র চারপাঁচ মাইল পথ। এত অনিশ্চয়তা, এত দ্বর্ভাবনা, এত আশংকা—তব্ মন আছে প্রফল্ল, আমাদের বহ্নকালের বহ্ন প্রত্যাশার স্থলে গিয়ে পেশছতে

भातरवा। निमन्काल त्थरक मन्धन ছবি দেখে এসেছি, গল্প मन्तिছ, দन्नः সाধ্য পথের ইতিহাস জেনেছি, মানচিত্তে এর অক্থানচিত্ত দেখে কতদিন কত কল্পনা করেছি,—আগামী কাল সমুহত কিছুর পরিসমাশ্তি। মর্ত্য সীমার প্রাণেত দাঁড়িয়ে অমর্ত্যলোকের ম্বার উল্মোচন করবো? কাল আমাদের পূর্ণ যাত্রা! কিন্তু আজ সমুস্ত রাত্তির অনাগত ইতিহাস এখনও ব্রুতে পার্রাছনে। সম্পূর্ণ থামে নি। জানি তৃষারসমাকীর্ণ হবে আমাদের সমুস্ত পথ। নেমে আসবে কি 'শ্বেসিয়ার' এই উপত্যকায়? ছুটে আসবে কি 'এভালান্স' ওই অমরগণগায়? শত শত প্রাণীর পক্ষে এমন ভরার্ত রাত্রি কবে কে কোথায় দেখেছে? মৃত্যু-সম্ভাবনার মুখেমমুখি দাঁড়িয়ে এদের মতো কে কোথার এমন করে প্রহর গ্রেণেছে?

ঠিক মনে নেই। বোধ হয় তম্প্রাচ্ছন্ন হইনি। হিমাংশ্রবাব্র গলার আওয়াজ শ্বনে কন্বলের রাশির ভিতর থেকে মুখ বার করলমে। বিশ্বাস করিনি, প্রভাত হবে এত শীঘ়! জানতুম দুঃখ আর যন্ত্রণার রাঠি বড় দীর্ঘ হয়।

বিশ্বাস করিনি এই আশ্চর্ষ প্রভাত! কবে বৃণ্টি হয়েছিল, কোনো চিহ্ন তার নেই! কবে মৃত্যুভয় পেয়েছিল সবাই, কোনো প্র্যুতি তার মনে পড়ে না। সমগ্র আকাশ বেন নীলোম্জ্বল এক মহাকাব্য। মধ্রে স্ব্যিকরণ পড়েছে অমরাবতীর নীলাভ জলরাশিতে। প্রভাতের মৃদ্, স্নিণ্ধ সমীরণ-শিহরণ দ্র দ্রান্তরে জানিয়ে দিচ্ছে অভয়বাণী। দ্বাধশ্দ্র তুষারের আবরণে সমস্ত পর্বতগর্মল স্থার-মজালে ঝলমল করছে। তবে কি এই তুমি! তবে গতদিন কেন অমন র**্দ্রচণ্ড ম**্তি ধারণ করেছিলে? কেন অমন মত্ত মহাকা<mark>লের</mark> জ্ঞটাজালে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে শিশ্ব মানবকদের হৃদয়ে আড্ডেকর সন্তার করেছিলে? এত স্থানর তুমি, কেন তবে এত ভীষণ! কামা এলো **५.३ काट्य**।

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মৃত্যোল্মামৃতং গময়ঃ,—অন্ধকার খেকে আলোয় নিয়ে যাও, মৃত্যুর থেকে নিয়ে যাও অমৃতলোকে! হয়ত এই সেই অমৃতলোক। পিছনে ছিল মৃত্যু—সামনে অমরাবতী। অসত্যের থেকে সত্য, ভয় থেকে জয়। জয়বার্তা বিঘোষিত হচ্ছে আমাদের সম্মুখপথে। প্রসন্ন প্রভাতের ক্স্প্রি এনে দিচ্ছে বেন মধ্রের ধ্যানাবেশ, আনন্দে আবার হেসে উঠেছে, ভ্রিই <u>প্রা</u>চীন প্থিবী! দেবতাত্মা হিমালয় তাঁর রন্ধগিরির ম্বার থ্লেছেন্টি গঁত দ্বদিনের ইতিহাস দঃস্বস্পের স্মৃতি মুছে নিয়ে চলে গেল।

আমাদের পিছন দিকে প্রায় আধ মাইল দ্বে ছিলুক্টেডু স্পেশালের তাঁব। সেখানে সরকারি চালা আছে। সেখান থেকে আমুদ্ধের যাত্রাকালে আবার এলো দ্বঃসংবাদ। এক বাবাজী শ্বাসপ্রশ্বাসের কণ্টেস্ক্রিল মারা গিয়েছে এবং পেটের পীড়ায় **একজন মৃত্যুশধ্যায়। শঙ্কর কুন্ডু** ব**ললেঁ**, আবার **কয়ে**কজন পালিয়েছে ভরের হিড়িকে। মেরেরা কাঁদতে বসেছিল আকাশের চেহারা দেখে, আশা দেবতান্তা ৬

42

ত্যাগ করে চলে গেছে অনেকে। কতগর্বাল মেয়েপর্বর্ষ ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত, কেউ কেউ শ্রাণিততে ধরাশায়ী।

আন্দাজ সাড়ে সাতটায় আমরা যাত্রা করল্ম। আমাদের মালপত্র সমেত তাঁব্ এখানে পড়ে রইলো অন্বরক্ষীদের জিন্বায়, আহন্মদ রইলো ওত্বাবধানে। আবিশ্বাসের বিন্দ্মাত্র কারণ নেই। আজ প্রিমা তিথি, হিন্দ্মতে উপবাস। দর্শনান্তে শত শত লোক জলগ্রহণ করবে, তার আগে নয়। শাতের হাওয়ায় আব রোদ্রে আজকের যাত্রা বড় আনন্দদায়ক। আকাশের উল্জ্বল নীলাভা বলছে, এ বছরে আর ব্লিট হবে না, নিশ্চিত থাকো। স্ত্রাং প্রক্রীবন লাভ করেছি আমরা।

কিন্তু আজকের পথ বড পিছল। সকলেই অতি সতর্ক। উঠছি উপরে. উপর থেকে উপরে: ঠিক যেন বিরাট কোনো প্রাসাদের কার্নিশের উপর দিয়ে চলা। মাথা টললেই মৃত্যু। ঘোড়ার পা পিছলোলে ঘোড়াসৄয় তলিয়ে যাওয়। পথ মানে, পথ নয়। অভ্যন্ত আতৎক ফ্টেছে মুখে চোখে, শরীরের রস্ত চলাচল মাঝে মাঝে যেন স্থির হয়ে আসছে। আজ্ব আর কেউ নিরাপদ মনে করছে না। পাকদণিড একটির পর একটি। ঘোড়াকে এক একবার টেনে তুলতে হচ্ছে। প্রতি মুহাতে শঙ্কিত সচেতন, গ্রুত এবং আড়ন্ট। কিন্তু গণিশের আমার রক্ষক, জানি তার হাতে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তার নী**লা**ভ দৃষ্টিতে কী স্নেহ, মৃক্ষয় কাশ্মীরের সমস্ত মধ্র পেলবতা ওর ব্যবহারে। কিন্তু কী দরিদ্র সে। ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ, ছিন্ন কন্বল, এ<mark>কেবারে নিঃন্ব।</mark> পায়ে ছে'ড়া জ্বতো, ছে'ড়া শেবওয়ানী। ওর খাওয়া দেখলে কান্না পায়। চার দিন আগেকার রাল্লা পোড়া ভাত, আর সেই পহলগাঁও থেকে আনা লাউরের শুকা,—ব্যস। আমি জোর করে ওর হাতে দির্যোছলুম কিছু রুটি। প্রথমটা নিতে চায়নি, পাছে ওর জাত যায়। এদিকে গ্রামা **মুসলমানদের ধারণা**, হিন্দরে হাতের তৈরী কিছু, মুখে দিলে তাদের সমাজচ্যুতি ঘটবে। এটা জ্ঞাতি-গত অভিযান ব্ৰুণতে পারি। সেই একই ইতিহাস আসম,দুহিমাচল। এক রক্ত, এক প্রকৃতি, একই সংম্কৃতি। আফগানী তুর্কিরা একদা এদেরকে ধরে গায়ের জোরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর এরা ফিরে আস্কে জুমীরী পশ্ভিতদের কাছে। পশ্ভিতরা এদের গ্রহণ করেনি। এরা পাইট্রিড় পর্বতে দেহাতে উপত্যকায় আশ্রয় নিকে বাধ্য হয়।

পাহাড়ে পাহাড়ে নদী ঝলছে তুষারমণ্ডিত। জলাপ্রপাত নামতে গিনে বরফে জমাট বে'ধে স্থির হরে গেছে—তাদের ভিতর প্রেক্তি চুইরে নামছে জলের ধারা। তুহিন নদী ও নির্ঝারণী পথে পথে। কোষাঞ্জ শ্যাওলা নেই, কোথাও নেই তৃণচিন্দ। পথের ধারে মাঝে মাঝে আবার্কি সেই কুস্মশব্যা—সেই নানাবর্ণ—সেই মৃংপাথরের ভিতর থেকে প্রাণবন্যা। তৃণপ্রেপে কাশ্মীরের হৃদরের অর্দ্যসম্ভার। ধীরে ধীরে আমরা উঠছি—দৃত্ব পদ, দৃত্ব ইছা, দৃত্ব মনোখোগ

আমাদের। উদার ভাবনা, মধ্রে স্বন্ধ, মহং চিন্তা—তার সপো ভয় আর অনিশ্চরতা, তার সপো পায়ে আর শিরদাঁড়ায় অসহনীয় কনকনানি। আমরা শ্ধ্ব এগিয়ে যাছি। এই পথে আসতো শক আর হ্ন—মিহিরগ্ল আর চোজ্গস খার দল, আসতো তুর্কি-ভাতার, আসতো মধ্য এশিয়ার অনামা অজানা যাযাবব দস্যুর দল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে ভারা প্রথম খাদা আব আশ্রয় পেতো, প্রথম পেতো মান্ধের সমাগম—সেই অঞ্চলের নাম দিয়েছিল প্রথম গ্রাম, অর্থাৎ পহলগাঁও!

মাইলের পর মাইল চড়াই আর উৎরাই। বায়,শীর্ণতার জন্য আমরা কণ্ট প্যাচ্ছ। প্রায় সাড়ে সতেরো হাজার ফুটের উচ্চতায় উঠেছি। এবার নামবার পালা। ধীরে ধীরে পথ ঘুরছে পূর্বদিকে। ভৈরবঘাটের সীমানা শেষ হক্ষে। ডান দিকে ঘ্রে যাচ্ছি। আশে পাশে চলেছে সাধ্সহ্যাসী, চলেছে বাবাজী-বৈরাগী। ধীরে ধীরে নামছি। পোড়ামাটির মতো পথ, কিল্পু বৃষ্টি ভেজা,—পিছল। ফিরছি ডান দিকে, ভৈরবঘাটের পিছনে,—আবার নামহি। নামতে নামতে এসে পেশছল্ম তুষার নদীর প্রান্তে। তুষারমণ্ডিত পথ আর উপতাকা পেরিয়েছি অনেকবার, কিন্তু এবার নতুন অভিজ্ঞতা। তুষার নদীর ওপর ঘোড়া নিয়ে নেমে এলমে। পায়ের তলায় বরফের নীচে দিয়ে প্রবল নদীর স্লোত. আর আমরা উপবতলার <mark>কঠিন বরফের ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি</mark>। র্যাদ চিড় খায় কোথাও, যদি কোথাও নরম থাকে তবে রক্ষা নেই। বাঁকের ম্বথে সোজা উত্তরে চ'লে গেছে একটি নদীর ধারা তিব্বত্তুেন মধ্যে, কিন্তু এইটি হোলো অমরগণগার মূল প্রবাহ। এপারে ভৈরব ঘাট, ওপারে অমরনাথের চ্ডা কিছ্বদ্র গিয়ে গণিশের বললে, উৎরাইয়ে!—হয়ত তার মনে দ্ভাবনা ছিল, যদি দৈবাৎ আমাদের পায়ের তলায় ধস নেমে যায়! স্কুতবাং আমরা এবার নামল্ম সেই তুষার নদীর ওপর। পায়ের তলায় বরফ কচমচ করে উঠলো। এমন বরফ <mark>কিনতে পা</mark>ওয়া যায় কলকাতার বাছারে সর্বত: বড় বড় ডেলা, भूटित मध्य सदत ताथा यात्र ना। तरही श्वष्ट भामा नत्र, श्रेयर एघालाएँ। भारत्रत তলায় ত্যার নদীর তল-প্রবাহ। মাঝে মাঝে পায়ের পাশে ছোট বড গহ্বর, ভার ভিতৰ দিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছি কালো জঁল নীচের দিকে আবতিতি হচ্ছেঞ্জি অতি সন্তপ্রে পা ফেলে চলছি, প্রতি পদে যেন শিহরণ হচ্ছে। নদ্ী ধ্রিই চলল্ম কিছ্কেণ। এক সময়ে গণিশের আবার তুললো ধ্যাড়ার পিঠে। ্র কছ্বদরে গিয়ে এই নদীই আবার উত্তাল উন্দাম জলধারাসহ প্রকাশ প্রেক্টি আমরা এল্বম সাঁকোর কাছে। সেটা অমরগণগারই সাঁকো। সেই ছোট্ট সাঁকো পার হয়ে ওপারে অমরনাথ পর্বতের পাদম্লে গিয়ে আমর হাড়ার পিঠ থেকে এবার নেমে পড়ল্ম। এর পর আর ঘোড়া যাবে সামনের চড়াই ধরে প্রায় সাড়ে তিন শো ফুট উঠে গিয়ে পাবো অমরনাথের গৃহাম্ব।

প্রসন্ন নীলাভ দুই চক্ষ্ণ প্রসারিত কবে স্মিত হাস্যে সামনে দাঁড়ালো

আমার ভয়ত্রাতা সৌম্যদর্শন মুসলমান গণিশের। দুর্দিনের দুর্যোগের আতঞ্চের অভয়দাতা সে আমার নিত্যসংগী—আমিও তাকাল্ম তার প্রতি। অলতর্যামী আমার কানে কানে বললে, থাক্ অমরনাথ, সকলের আগে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করো ওই মুসলমানের পদতলে! তোমার পণ্টপিতার এক পিতা হোলো ওই দরিদ্র হতভাগ্য চিরবৃভূক্ষ্ম গণিশের, কারণ ও তোমার ভয়ত্রাতা—রক্ষক! অভিমান ত্যাগ করো, প্রাচীন ব্রাহমণ্য সংক্ষার থেকে কিছ্-ক্ষণের জন্য মুক্ত হও, মান্বের অলতনিহিত নারায়ণকে ক্ষীকার ক'রে নাও! পদধ্লি গ্রহণ করো ওই পরমান্থীয় মুসলমানের!

পারল্ম না! হাজার হাজার বছরের রন্তের ধারাবাহিকতার সংক্ষার দিল বাধা। বংশপরন্পরাগত জাত্যভিমান পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়ালো মাঝখানে। কী ছোট আমি! কী ক্ষ্মুদ্রচেতা, কী দরিদ্র! নিজেকে চাবকাল্ম শতবার। চোখে জল এসে দাঁড়ালো। অবশেষে দ্ব'খানা প্রাণহীন বাহ্ম বাড়িয়ে গণিশেরকে সহসা ঘন আলিজ্গনে বে'ধে দিল্ম। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী অপমান ক'রে ফেলল্ম নিজেকে, যখন মনিব্যাগ খ্লে কয়েকটা টাকা দিল্ম তার হাতে। প্রাপ্য তার কানাকড়িও নেই, স্তরাং গণিশেরের চোখে-মুখে ছিল কিছ্ম বিক্ষয়। কিন্তু আমি আর পিছন ফিরে কোনোমতেই তাকাতে পারলাম না।

প্রথব রোদ্র। অমরগণগার আঘাটা থেকে উঠে গেছে এই পথ সোজা গৃহা পর্যানত। নদীতে বহু লোক সাহস করে দ্যান করতে নেমেছে। এই নদী তিব্বতের দিকে চলে গেছে। আশেপাশে সামনে পিছনে পাহাড়ের গা বেমে তুষার নদীগালি ঝুলছে। এরা চিরস্থায়ী, সহজে গলে না। মে-জুন মাসে কি হয় বলতে পারিনে। রোদ্র এত প্রথর যে, তুষার আবহাওয়া সত্তেও কোনো কন্ট আমাদের হচ্ছে না। বরং রাশীকৃত গরম আচ্ছাদনে এবার বেশ অস্ক্রিধা হচ্ছে। এখন ব্রুবত পারা যার মোটমাট কত যারিসংখ্যা এ বছরের। প্রেল এক হাজার কি হবে? মনে হয় না। সেই স্কুইডিস ছার্রাট এসেছে, একজন বৃন্ধ ফরাসী ভদ্রলোক এসেছেন। অদ্রের দেখছি সেই মিলিটারী যুবক মিঃ মজ্মদার এবং তাঁর সজিনী শ্রীমতী ম্বেণাপায়ায়। এদিকে ভাইপ্রভার এন পি ভট্টাচার্য মহাশয়ের দল আর কুন্ডু স্পেশালের লোকজন। উপ্রের উঠছেন ঘোষ মশাই তাঁর মাকে নিয়ে। চন্দনবাড়ীর পথে সেই যে স্কুলিবী মহিলাটি ঘোড়া থেকে পাহাড়ের ধারে প'ড়ে গিয়ে আহত হন্—তিক্তি এসে পেণছেহেন, কিন্তু মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। আরো বহু এসেছেক জাঁদের সন্ধে মুখুকেনা হয়েছে গত পাঁচ ছয় দিনে। এসেছেন সেই মিসের্ছ ক্রিল শ্রীনগর ইন্পিরীয়াল ব্যান্ডের এজেন্টের স্বী,—হিমাংশ্বাব্র পাঙ্কিন দিদি। প্র্নিশ মিলিটারী সবাই আজ এসেছে।

এই শেষ চড়াইটাকু বড় গায়ে লাগছে। বায়্শীর্ণতার জন্য পরিশ্রম খ্ব

বেশী মনে হচ্ছে। ধীরে ধীরে প্রায় উপরে উঠে এল্ম। আর প'চিশ ফ্ট উঠতে পারলেই গ্রহাম খ পাই।

ঘোষ মশাইয়ের বৃদ্ধা জননী শ্রেরে পড়লেন। আর তাঁর ওঠবার শস্তি নেই। বোধকরি জ্ঞানহারা হবার সম্ভাবনা ছিল। মাথা ঘ্রছে, বমি ভাব। ঘোষ মশাই দিশাহারা হয়ে ছ্টে নেমে খাচ্ছিলেন। মায়ের যদি অন্তিম ঘনিরে থাকে? এখনও যে দশনি হয়নি! ডাক্কার কি এখানে মেলে না?

দাঁড়ান্—বাধা দিল্ম ঘোষ মশাইকে —মা ঠিক বাঁচবেন, কিন্তু আপনি মুখ থ্বড়ে যদি গাঁড়য়ে পড়েন নীচে, আপনি বাঁচবেন না! আপনাকে যেতে দেবো না!

মা বাঁচবেন? কেমন ক'রে? কিন্তু---

কিচ্ছ, ভয় নেই। কোলের কাছে এসেছেন, অমরনাথ,—ভাই বৃদ্ধার উত্তেজনা! বিশ্রাম দিন্, নিশ্বাস নিতে দিন্—উনি নিজেই উঠে যাবেন উপরে। আপনি কেমন ক'রে জানলেন? মা যে তিনদিন কিছু খান্নি। স্থাজ আবার প্রিমা!

আমারও উঠেজনা এলো। বলল্ম, এরকম কেস্ অনেক দেখেছি তাই বলছি। আপনার মা যদি উঠে ধ্লো পায়ে নিজের শক্তিতে দর্শন না করতে পারেন, তবে আমিও ব'লে রাথছি, অমরনাথকে না দেখে আমিও এখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরে যাবো।

ঘোষ মশাই থমকে দাঁড়ালেন। মিনিট পনেরো পরে তাঁর মা নিজে গা ঝাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে আবার গ্রেম্থে উঠতে লাগলেন। ঘোষমশাই চললেন মায়ের পিছা পিছা। ক্যামেরা হাতে নিয়ে হিমাংশাবার হাসিমাথে চললেন। মল্যোচ্চারণ করতে করতে বহা খাল্রী উঠছে, কেউ কেউ নেমেও আসছে। সকলের মাথাকো আনন্দে আর উৎসাহে উজ্জন্ত। আজ সকলের যাল্রা সাথাকি হয়েছে। স্থের প্রথব আলো যেন সকলের জন্য অভাবনীয় আশীর্বাদ বহন ক'রে এনেছে।

ক্লান্ত পা তুলছি টেনে টেনে উপর দিকে। যোড়ার পিঠে ব'সে শিরদাঁড়া আড়ন্ট, পা দ্'খানা ভারী,—বিনিদ্রা আর উপবাস। আর করেক শুর্তিরাকি। তার পরেই গ্রহার ওই বারান্দা! কিন্তু হঠাৎ থামলমে।

তার পরেই গ্রহার ওই বারান্দা! কিন্তু হঠাৎ থামলমে।
না, আগে দর্শন নয়, এখানে একবার দাঁড়াওঁ,—িন-বাস নাঞ্জাগে। এখানে
দাঁড়িয়ে আগে একবার মাত্মন্ত জপ ক'রে নাও!—ওই ইন্টিন মা, য়িনি একট্ন
আগে ধরাশায়িনী হয়েছিলেন। ওই মাকে নিয়ে ক্ষর্ত্ত করো সেই স্বর্গতা
জননীকে, য়িনি তোমার মাতা দেবী বিশেব-বরী, য়েইতিবিধা হিমালয়ে আজ মিনি
পরিবাানত! থাকুন অমরনাথ,—আগে ক্ষরণ করো তাদের কথা, যাদের এই পথে
মৃত্যু ঘটেছে, যারা পেণছতে পারলো না কিছ্তেই, যারা দেবতাত্মার পদতলে
শেষ নিন্বাসটক ফেলে যেতে পারেনি! তাদের কথা এখানে দাঁড়িয়ে আজ

স্মরণ করো, যাদের পিতা মাতা সন্তান বন্ধ পরিজন—কেউ কোথাও নেই, যাদের পিপাসার্ত আত্মা ঘ্রুরে বেড়ায় নিত্য প্রেতলোকে! যাদের কেউ কোন-দিন স্মরণ করেনি।

ধীরে ধীরে উঠে এল্ম গ্রহার সম্মুখভাগের অলিন্দে। সামনে লাল রেলিংঘেরা গ্রহার অভাশ্তরভাগ। পনেরো হাজার ফ্টের উপর বারান্দার দাঁড়িয়ে আছি। গ্রহাম্থ উত্তর-পশ্চিমে ফেরানো। গ্রহার মাথার উপর আরো প্রার তিন হাজার ফ্ট উচু গিরিচ্ড়া। সেখান থেকে ঝ্লছে তুষার নদী। চারিদিকে যতদ্র দ্গিট চলে ভয়াবহ অনুব্রতা,—বৃক্ষ, শৃষ্প, লতা, গ্রন্থ-কোথাও কিছু নেই। তুষারগলা জলধারা নেমে আসছে প্রতি পাহাড়ের গা বেয়ে। ক্ষার, গন্ধক ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থ এবং বহু বর্ণময় ম্প্রশ্তর চারিদিকের পাহাড়ে আকীর্ণ।

'राখान गाँड़िएस आहि, পाध्दत कारना माडि मनमन कतरह। গ**्**रात हान থেকে জল চুইয়ে পড়ছে। সামনে ভিন চারটি ধাপ উঠে রেলিংরের দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢ্কল্ম। গাহার পরিধি আন্দাজ শ' দেড়েক ফাট। ভিতরের অবকাশটাকু কমবেশী চল্লিশ ফাট বিস্কৃত। ভিতরে ঢাকতেই দেখা গেল উপরের বহ্ম ফাটল থেকে অবিশ্রান্ত জলের ফোঁটাগর্মান চু'ইয়ে পড়ছে টপটপ করে। গহররের চারিদিকটা খড়ি পাথরের। ছ্বরি দিয়ে খোঁচাতে থাকলে মুঠো মুঠো চুনপাথরের গড়ৈড়ো পাওয়া বায়। ঢোকবার সময় ধাপগর্বল ডানদিকে রেখে সোজা বাঁদিকের কোণের কাছে এলেই অমরনাথ। পাড়বাঁধানো একটি চৌবাচ্চার মতো আয়তন—মাঝখানে বরফের একটি স্ত্প—নীরেট, কঠিন। উপর থেকে ফাটল চুইয়ে ভূষারগলা জল পড়ছে টসটস করে। বরফের স্ত্র্পটির উপরচি কচ্ছপের পিঠের মতো। মধ্যাংশ ঈষৎ উচ্-চতুর্দিকে ঈষৎ ঢাল। এতকাল শ্বনে এসেছি চন্দ্রের হ্রাসব্ধ্রির সঙ্গে সঙ্গে এই তুষারদত্প কমে এবং বাড়ে। আজ শ্রাবণী প্রিণমার শিবলিপোর আকার অন্তত তিন চার ফ্ট উচ্ হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তা হয়নি। গতমাসের পর্নিশমায় যখন যবেরাজ করণ সিং সন্দ্রীক এখানে আসেন, তথন লিঙ্গটি পূর্ণ আকার প্রাণ্ড ছিল। এই প্রকার স্বচ্ছ ধ্যেল বরফের চাংড়া কলকাতায় চলন্ত লরীর ওপর মাঝে ম্যুঞ্জিদেথি, কিন্তু ব্রাসব, শ্বিই হোলো এর বৈচিত্র। অনেকে বললে, উপরেরু ভূটিল থেকে যে জলবিন্দর পড়ে, সেই জল অনেক সময় ঝলেনের রক্জরে অক্টের্নে জমে যায়, এবং চৌবাচ্চার ভিতরকার প্রাকৃতিক বৈচিত্রাহেতু অমরনাথ দিশগটি ক্রমণ স্ফীত ও উচ্চাকার ধারণ করতে থাকে। ক্রমে উভয়ে সংযুক্ত এই একাকার হয়ে যায়। ভূ-তত্ত্বে এর কৈফিয়ৎ এবং অর্থ খ্যুক্ত পাওয়া কঠিছে ইয়া ব'লেই এর পরমার্থের দিকটা তীর্থযাতীকে আকর্ষণ করে। প্রকা<del>শুলায় দেড়শো বছর আগে এক</del> গ্রুজর ম্বসলমান মেষপালক ওপারের পাহাড়ের উপর থেকে এই গ্রহাটি আবিষ্কার করে এবং লোকজনসহ এখানে এসে অমরনাথের পূর্ণলিপ্য দেখতে

পার: বোধহয় সমগ্র ভারতে এই একমাত্র তীর্থ, যেখানে থাটান মাসলমান হরিজনাদি জাতিবর্ণনিবিনে্বে প্রত্যেকের অবাধ প্রবেশাধিকার দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের প্রত্যেকের পায়ে ছিল খাসের তৈরী জ্বতো—দাম এক আনা— নৈলে এই ভয়ানক ঠান্ডায় আমাদের দাঁড়াবার উপায় ছিল না। অমরনাথ লিন্দোর উপরে একটি ঘণ্টা ঝ্লছে। যাত্রীরা স্পর্শ করছে লিংগ। আমাদের হিমাংশ্বোব্ সেই লিখেগর থেকে এক ট্ক্রো বরফ ভেগে তাঁর শিশিতে সংগ্রহ করলেন। অনেকে নিলেন গ্রহামধ্যকার খড়িপাথরের গণ্ণে। চৌবাচ্চার মধ্যে পড়ছে দূর দেশ থেকে আনা অজন্র ফ্লে আর বেলপাতা। প্রদীপ জ্বলছে আলে পালে। প্রসাদ সংগ্রহ করছে অনেকে। কেউ মল্র ও দতবপাঠ করছে, কেউ কাঁদছে হাউ হাউ করে, কেউ মাথা ঠ্কছে, কেউ বা ফ্রণিয়ে ক্র্পিয়ে বিকৃতকণ্ঠে অধীর, অস্থিরভাবে প্রলাপোত্তি করছে। অতানত দ্বর্গম এবং বিপদসম্পুল তীর্থস্থানে না এলে এইপ্রকার আত্মহারা ভাবাবেগ কল্পনা করা যায় না। মূল অমরনাথের লিঙেগর কয়েক ফুট দুরে-দুরে গণেশ ও পার্বতীর ওই একই প্রকার তুষারনিগ্গ। তবে তাদের ক্রমিক <u>হ্রা</u>সব্দিধর চেহারা কি প্রকার, ঠিক একথা নিয়ে তখন আর কেউ আলোচনা করে না। ষাঁরা অমরনাথের পান্ডা ও প্জারী, তাঁরা সকলেই থাকেন মার্তণ্ড শহরে,— **পহলগাঁও খেকে খানাবলে**র পথে। এতক্ষণ পরে চোখে পড়লো গহার ভিতরে **নির্দালং এর একটি কোটরে দ**্বটি পায়রা দিব্যি বাসম্থান ক'রে নিয়েছে। এরা নাকি আছে আদিকাল থেকে, এরা নাকি দৈবপারাবত। প্রাণীচিহুহীন পর্ব ত্যালার মধ্যে এরা নাকি দৈববার্তা বহন ক'রে বেড়ায়। এদের দর্শন করা প্রা। এই তৃষার-পারাবত দ্বিটকে সকলেই ভক্তিভবে দেখতে লাগলো।

ভিতরটার ঘ্রের ফিরে আবার এল্ম বারান্দায়। সামনে গণিশের দাঁড়িয়ে। তার জিন্মার আমাদের লাঠি, জ্তো ও ছাতা, এবং গরম কোট। তাকাল্ম নীচের দিকে অনেক দ্রে অমরগণগার পারে। লোকে ওপারে গিয়ে এপারের এই গ্রের ছবি তোলে, সেইজনা চড়াই পথটা ছবিতে দেখা যায় না। চড়াইয়ের নীচে নদীতে ন্নান করছে সাধ্র ও সন্ত্যাসী, মেয়ে আর প্র্র্য। ত্যারগলা জলে নীল হয়ে যায় দেহ, কিন্তু উলগ্গ ন্নান এখানে বিধি। অনেজ নারী নানে নেমেছে একেবারে সম্পূর্ণ নান দেহে ৯ যদি এই দ্র্গমে এটা পেণছে থাকো তবে এই রহ্মলোকের তারে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত্তি ইও। কোনো লক্ষা রেখাে না, সমস্ত আবরণ মােচন করাে, সমস্ত আত্রলা জলাজলি দাও – এখানে প্রিবী নেই, সমাজ নেই, লোকিক সংস্কার্তিনেই। চেয়ে দেখছি, কোনাে বয়স বাদ যায়নি। পাজাবী, মারাঠী, প্রজনাতী, দক্ষিণী, বাঙালী, বিহারী, উত্তর প্রদেশী,—উলগ্গ নরনারী দক্ষেদ্রিল নেমেছে ঘাটে। হঠাং মনে হয় ন্বর্গলাকে দেবরাজ ইন্দের ন্তাসভার অম্পরা উর্বশী মেনকা রম্ভার নাচের ভাক পড়েছে। সেখানে যাবার আগে লক্ষা মান ভয় বিসর্জন দিয়ে

ওরা এসে নেমেছে এই অমরাবতীর শিলাতলে অবগাহন-স্নানে। আকুলিত কেশে ওদের উল্লাসের অজস্রতা। তুষারনদীর ওপর বইছে হৃ হৃ বাতাস,—প্রথব রোদ্রে চারিদিক আনন্দময়। কিন্তু কিচ্ছৃ নেই এখানে। খাদ্য এবং আশ্ররের চিহ্নও নেই—উপর থেকে তিন শাে ফ্ট নীচে নেমে না গেলে তৃষ্ণার জলও নেই। সকল তীথেই কোথাও না কোথাও দাঁড়াবার মতাে জারগা পাওরা যায়। তৃষ্পশীর্ষ কেদারনাথে যাও, কিংবা ভারতমহাসাগরের তীরে কনাা-কুমারিকার বাল্বেলাতটে যাও, আহার ও আশ্রয় দৃই মেলে। এখানে সব শ্না। মাইলের পর মাইল,—অন্তহীন র্ক্ষ অনুবর্ব তর্তৃণশ্না ভীষণকায় পর্বতমালা ও তৃষারনদী ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

বন্ধরা ছবি তুললেন কতকগ্নি। তারপর মধ্যান্তের প্রাক্কালে আবার আমরা গ্রহাম্থ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করল্ম। গণিশের ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুতি ছিল। আমর্মা আবার সারবন্দী হয়ে তুষারনদীতে অবতরণ করল্ম। সেই একই পথ, বৈচিত্রা কিছন নেই। সেই ভীষণাকৃতি পিশাচ প্রকৃতির পর্বতন্যালার চড়াই, সেই ঘোড়ার পিঠে কার্নিশ বেয়ে চলা, —জন্তু আর মান্ধ একই প্রকার ক্ষ্মার্ত। স্থাকরোক্জনল তুষার্রাকরীটের তলা দিয়ে পথ, নদী এবার ডার্নাদকে, সেই আমাদের অতি সতর্ক আড়ন্ট দেহ, চোখে সেই পতনাশধ্বা—কিন্তু উদ্দীপনা আর কঠোর অধ্যবসায়ের পর,—এবার তন্ত্রাতুর অবসাদ। আমাদের সকল উত্তেজনার অবসান।

ঘণ্টা দ্রেকের মধ্যে এল্ম পশুতরণীতে। প্রথমেই চোখে পড়লো নদীর ধারে থমেছে একটি প্ররের দোকান। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে কে আগে ছ্রটতে পারে ওই দোকানে! হ্রড়োহ্রড়ি পড়ে গেল ঘোড়ায় আর মান্বে। বাবা অমরনাথ রইলেন আমাদের মাথায়, কিন্তু ওই 'গ্রহাম্খ' আমরা সকলে। অতএব মুখ ব্যাদান করে সকলে দাঁড়ালো দোকানে। প্র্যাসগুর করেছি সকলে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষ্যা সগুয় করেছি তার চেয়ে অনেক বেশী। সবাই হ্রমাড় খেয়ে পড়লো। ভাটপাড়া, মানিকতলা, হাওড়া, অম্তসর, জন্ম্ব, বোন্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা—সবাই লালায়িত।

পঞ্চতরণী পেরিয়ে মহাগ্নাস গিরিসৎকটের পথ পার হয়ে চলেছি বায়্যানের দিকে। কুণ্ডু দেশশালের শঙ্কর কুণ্ডু ব'লে রেখেছিল, ভারতরণীতে আমাদের তাঁব্তে আপনাদের নিমল্যণ! কিন্তু প্রেরর দেশুনি দেখে আর অতদ্রে যাবার ধৈর্য আমাদের ছিল না। হিমাংশ্বেক্ত্রিভানো নয়। এবারের পথ অধিকাংশ উৎরাই। অতএব আর কোথাঞ্জিটোনো নয়। এবারের পথ অধিকাংশ উৎরাই। ঘোড়ার ঘাড়ের উপর দিয়ে ভিগবাজি খেয়ে পাহাড়তলীতে না ছিট্কে পড়ি, এই ছিল ভয় ত্রিদিখতে দেখতে এসে পড়ল্ম বায়্যানে। বিশ্বাস করলম্ম না, কেননা চিনতে পারা গেল না। শ্না তুহিন প্রাত্র ধ্র্ দ্বি করছে। আমরা এথানে রাহিবাস করেছি, তার কোনো চিহ্ন

কোথাও নেই। আবার পড়ে রইল ওই প্রান্তর আগামী তিনশো চৌষট্টি দিনের জন্য। দিনে রাব্রে এবার চারে বেড়াবে ওখানে সেই তিব্বতী ভালুকের দল, নেমে আসবে হয়ত ঈগলপাখী ছোট জন্তুর খোঁজে; কিংবা নাম-না-জানা কোনো বিচিত্র অতিকায় জানোয়ার—যারা হয়ত আজও অনাবিষ্কৃত।

শেষনাগ থেকে এগিয়ে অপরাহে পথের ধারে পাওয়া গেল গরম চা। বৃষ্টিবাদল নেই, স্তরাং সবটা সহজ। জনহীন পার্বত্য জগৎ, কিল্টু তীর্থবাশ্রীদের
পথে বসে কিছু সংস্থান করে নিলে মন্দ কি? স্তরাং শিখ সর্দারের কাছে
চা থেরে আবার আমরা অগ্রসর হল্ম। পথ উংরাই। অতএব ঈষং দ্রতগতি।
কথা ছিল যপপালে রাগ্রিবাস করে যাবো। যপপালে যথন এল্ম, তখন
অপরাহের শেষ,—ছয়টা বাজে। আশ্চর্য, এও সেই মর্ভূমি,—মাথা গোঁজবার
মতো কোথাও কোনো আশ্রয় নেই। আরেকট্ম এগিয়ে গেলেই সেই বিভীষিকাময় পিস্ক্র-চড়াই। প্রায় আমরা পনেরো মাইল চ'লে এসেছি অমরনাথ থেকে।

্রিমাংশ্রবাব্ বতালেন, আশা করি, দ্'-ঘণ্টার মধ্যে চন্দনবাড়ী পেশিছতে পারবো। আকাশ পরিষ্কার, আজ প্রিশমা।

নীচে বিস্তৃত অরণ্যলোক। সংকটসংকুল উৎরাই পথ সেইপ্রকার পিছল। অন্ধকারে সেই ভয়াবহ আঁকাবাঁকা ঢাল্পথে ঘোড়ায় চ'ড়ে নামা চলবে না। পিছনে আসছে অনেকে,— সকলেরই চেন্টা চন্দনবাড়ী পে'ছনো, নচেং রাত্রির আশ্রয় আর কোথাও নেই। অতএব দ্বর্গা ব'লে গভীর 'ক্ষার' পথে নেমে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

ঘোড়া ছেড়ে রবারের জনুতো পায়ে এগিয়ে চললন্ম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আশেপাশে ঝরনার শব্দ শন্নছি। বাঁদিকে তিন হাজার ফন্ট নীচু খদ। নীচের দিকে অরণ্যানী। আকাশে পর্নিমার চাঁদ। বাতাস তুহিন ঠান্ডা। প্রাণহীন শব্দহীন পার্বতালোক। আমরা সেই আবছায়া অন্ধকারে পাকদন্ডীর রেখা ধারে নীচের দিকে পা চালিয়ে দিলন্ম।

থামবো না। বিশ্রাম নেবো না কোথাও। আন্দান্তে সতর্ক পারে কেবল নীচের দিকে তলিয়ে চলেছি। কেবলই ঘ্রে ঘ্রে নীচের দিকে, আরও নীচে। একজন আরেকজনকে আর দেখতে পাছে না। গণিশের ঘোড়া নিরেজ্যুমছে। একটির পর একটি ঘোড়া, একের পর এক যারী। অরণো নামছি। জাংদনার ট্রকরো নামছে লতাপাতার ফাঁক দিয়ে। কিছু ব্রুতে পাছিলে, কিন্তু পাও থামছে না। চার মাইল নামতে হবে এমনি ক'রে। ফিলু চিহ্ন নেই, পথের সঙ্কেত নেই, দাঁড়াবার মতো পাশ নেই। পিছন দিছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, তাদের পায়ের হোঁচটে আল্গা পাথর গড়িয়ে সামলেই সর্বনাশ। কিন্তু কোনো অপঘাত ঘটছে না,—আশ্চর্য। কে কাঁইবিছে, কেমন ক'রে নিরাপদ ইচ্ছি, বিপদে কেন পড়াছনে,—সমস্তটা আশ্চর্য। হিমাংশ্রাব্ দ্রুতপদে অনেক এগিয়ে গেছেন, আমি অনেককে পিছনে ফেলে এসেছি,—কিন্তু নীচেকার ঘনঘোর

অশ্ধকারে মাঝে মাঝে প্রেতহাসোর ঝলকের মতো জ্যোৎস্না আমাকে সাহায় করছে। কোন্টা ঠিক নির্দিশ্ট পথ, জানছিনে—অথচ পা দুটো থামছে না! চার মাইল, কিন্তু এতই কি দীর্ঘ সেই চার মাইল? চার, না চারশো? নীচের দিক থেকে প্রবল জলরাশির শব্দ শুনছি অনেকক্ষণ থেকে। সেই শব্দ ক্রমণ নিকটবতী হয়ে এলো। অশ্ধকার অরণালোক ক্রমণ সংকীর্ণ থেকে বিস্তৃত হতে লাগলো। ক্রমণ নদীর আছাড়ি-পিছাড়ি আওয়াজ শ্নতে পাছি। এবার এই খোলা জগৎটায় গিয়ে একবার ভালো ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবো। চার মাইল শেষ হয়েছে।

জ্যোৎদনা এবার অবারিত। অংসরালোকের অমরাবতীর দ্বার আবার খুলে গেছে। আরো এক মাইল চ'লে এসে সেই শিখ সদারের দোকানের সামনে দেখলমুম হাসিমুখে হিমাংশ্বাব্ দাঁড়িয়ে। রাত তখন প্রায় সওয়া আটটা। দু'জনেই ফিরেছি নিরাপদে, দু'জনেই বিস্মিত।

অবিষ্যরণীয় সেই অমর্ত্যলোকের জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো চন্দনবাড়ীর সেই প্রথর নীলগণগার তীরে, তাঁব্র মধ্যে। একে আর শীর্ত বলে না, বাণগলা-দেশের ডিসেন্বরের শেষ। এখন আমাদের তুণেগ ব্রুস্পতি, সমুস্তগ্লো সহজ্জভা হচ্ছে। উৎকৃষ্ট চা, ঘ্রুপক্ত পর্টা, ঘন গ্রম দুধ, মস্যলেদার তরকারি, স্থাতিল জল, ম্ল্যবান সিগারেট। তুণেগ ব্রুস্পতি! তারপর তুষারলিশ্যের কৃপায় নাসিকাধ্যনিসহ ঘনঘোর নিদ্রা!

পর্বাদন প্রভাতে অধিত্যকার অরণ্যপক্ষীকুলের কুজনগ্রন্থানের ভিতর দিয়ে অন্বারেরেগে আমাদের যাত্রা। সকাল সাতটা। নীচে উষাকাল, উপরে নবস্থা-কন্দনা সভা বসেছে। পাশে পাশে নীলগণগার নীলাভ তরণগদলের রণরণগ চলেছে। বাতাস দ্নিশ্ব। পর্বতগাতে প্রভাতস্থের রিশ্মছটা শিশিরবিন্দ্র-গ্নিকে বর্ণাত্য করে তুলেছে। আমাদের পথ কুস্মাদ্তীর্ণ। ভয় ক্ষোভ বেদনা দ্শিচনতা উদ্বেগ,—দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ সবগ্রনিকে মৃছে দিয়েছে। বসন্দেতর কুস্মকাননের পথ দিয়ে দ্বর্গলোক থেকে নেমে চলেছি মর্ত্যের মানবসংসারের দিকে। 'অমরাবতীর পর্ম আশীর্বাদের বার্তা বহন করে চলেছি।

আমরা অনেকটা প্রথম দলের লোক। সংগ্য সর্ভেগ আসছে ভাইস্টার্ডা, আর কুণ্ডুর দল। পিছনে আসছেন কোটপ্যাণ্টপরা মিসেস রক্ষ্র সংগ্য সংগ্য মন্ত্রমদারসহ শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। প্রশাসত পথে ঘোড়ারট প্রথার একট্ব আধট্ব ছুটছে। পিছনে পিছনে আসছে বোদ্বাই আর পাঞ্জারটি গ্রাম ছেড়ে আসছি, ঝরনা পেরিয়ে যাচ্ছি—কাশ্মীরী মেয়েদের ভিন্তা প্রথম রোদ উঠেছে, বেলা পথের ধারে বসেছে বৃন্ধ কাশ্মীরী ঝুলি কিইন্সি প্রথম রোদ উঠেছে, বেলা সাড়ে নটা।

দেখতে দেখতে এসে পে<sup>ণ</sup>ছল্ম টোল আপিসের ধারে। সেখানে ছোড়া-

ওয়ালাদের কাছে টাব্রে আদায় চলছে। সামনে লিডার নদীর সাঁকো। আশে পাশে উপত্যকায় পড়েছে বায়্বিলাসিনীদের তাঁব্। পিছন দিকে কোলাহাই হিমবাহের পার্বত্য পথ। এপারে ওপারে ঘন পাইনের বন দ্র দ্রান্তরে চ'লে গেছে। পাহাড়ীরা চলেছে হাটের দিকে। গ্রামের মেয়েরা শিশ্বদের সংগে ময়লা জীর্ণ শ্যাগ্রীল রৌদ্রে নামিয়ে দিচ্ছে।

প'ড়ে রইলো পিছনে একটা জীবন –সেটা তীর্থ'যাতীর। এবার যেন উত্তীর্ণ হলুম জন্মান্তরে। প্রথিবী সেই প্রাচীন, স্কুনরের সেই শোভ্য দিকে দিকে। ধীরে ধীরে এসে পে'ছিলুম আমাদের পরিচিত নদীর ধারে—সন্যতন মন্দিরের পাশ কাটিয়ে, সাধ্সন্ন্যাসীর আশ্রম ছাড়িয়ে। আমাদের প্রাতন বন্ধ্ব পহলগাঁও।

ষোড়া থেকে নেমে ব্রুবল্ম আমি অকর্মণ্য। গত রাত্রের সেই পিস্বর উৎরাই একটানা নেমে সর্বশরীরে এবার প্রবল আড়ন্টতা এসেছে। খ্রিড়রে শ্রুড়িয়ে হোটেলের দিকে চলল্ম। এখানে বাস করবো কয়েকদিন।



জ্যৈতিমাসের শেষ সংতাহটার লাহোরের পথ খুব আরামদারক নর, একথা আগে জানতুম বৈকি। কিন্তু শীতের দিনেও ত' দৈর্ঘেছ লাহোরকে—যে ঠান্ডাটা বাঙালীর চামড়ার সহ্য হ'তে কিছ্ম দেরি লাগে। তার হিম, তার বৃষ্টি, তার স্ক্রা তুষারকণা, এবং ডিসেম্বরের শেষ দিকে তার আকাশের ফ্র্টি-করাল চেহারাটা। ঘরের মধ্যে আগ্রনজ্বালা, আর দিনরাত বাতাসের হাত থেকে আশ্বরক্ষার জন্য শার্সি বন্ধ করে রাখা। সেই লাহোর জন্তনে প্রেড় যায় জ্নের প্রথম সংতাহে। জান্যারীতে লাহোরের গরীব লোক শীতে কুক্ডে পথের ধারে কাঠ হয়ে মরে থাকে, আবার তারাই মরে জ্নুনমাসের স্দির্গমিতে।

আমাকে যেতে হবে লাহোর ছাড়িয়ে। দ্ধারের পথ আর প্রান্তর দাউ দাউ ক'রে জবলছে। শ্রনছি বৃণ্টি নামতে পারে নাকি প্রায় আরো একমাস দেরিতে। কিন্তু আশ্চর্য, মানুষ যা সহ্য করবার অভ্যাস করে, তাই সে সয়। যে মাঠ জ্বলন্থে, সে মাঠে মানুষে এই রোন্দরে কাজও করছে। শিখ চাধী, মাথায় পাশড়ী বে'ধে গায়ে জামা এ'টে পায়ে জ্বতো দিয়ে লাগ্গল ঠেলছে। গ্রামের পা-জামা-পরা বউ ই'দ্যরা থেকে জল তুলছে। ব্যড়ি জাব দিচ্ছে বলদকৈ। ছোট শিথ ছেলে ছড়ি হাতে নিয়ে ছুটছে ভেড়ার পিছনে। উ'চু নীচু ডাণ্গা,— কোথাও পাহাড়ী টিলা, কোথাও বা কাঁকর পাথর। হঠাৎ এসে পড়ে নধর সব্জ গাছপালার পাড়া,—অমনি তার সংগে ছায়া ঝিলিমিলি চাষীদের ঘর। তারই কোনো নিভৃত অণ্যনে একট্বখনি কবিতা, একট্বা ব্যঞ্জনা। মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে কোমল সব্জ উপত্যকা, কথনও নদীর সেতু, কথনো স্ফুণ্গপথ, কখনও বা ঘননীল পার্বত্য শোভার সঙ্গে বৈরাগিনী নদীর শান্ত সৌন্দর্য ৷ ঝিলমের তীরে শানে এসেছি দেবমন্দিরের শাঁথঘণ্টার আওয়াজ। মনে পড়ে গিয়েছে কাশীর মনিকর্ণিকা। তারপর সেট্রকু আবার হারিয়ে যুদ্ধে চোঝ ঝলসানো প্রান্তরে। রুক্ষ প্রস্তরময় অসমতল। হিমালয় থেক্টে অসংখ্য ছোট বড় নদী নেমে এসেছে প্রবি ও পশ্চিম পাঞ্জাবে, কিন্তু ক্রিদের জল বড় শীঘ্র পালায়। তারা বিশেষ কোথাও ধরাবাঁধা থাকে ক্র্রার্ডি'স**্ক**্র বারেজ' না থাকলে পাঞ্জাব এতদিনে ম'রে যেতো।

কয়েকজন থাল্বচ সৈন্য ছিল আমার কামরায়ং িতাদের নাকি শীতাতপ কোনোটাই গায়ে লাগে না। স্বর্মা লাগানো ফ্রেড্রিগারের রং তামাটে, ম্বথবানার কোনো স্বাস্থ্যশ্রী নেই, সর্ব সব্ব হাত-পা,—কিন্তু মাথায় সকলেই প্রায় ছয় ফ্রটের বেশী। তুলনা করার জন্য ক্ষমা চাইছি, গ্রে-হাউণ্ড কুকুরের সঙ্গে ওদের কে।থায় যেন মিল আছে। ওরা জলের দেশে বাস করে না ব'লেই মান্ধের জলপান করাটা তেমন বোঝে না। বড় জোর বরফ দেওয়া সোডা-লিমনেড, আর নয়ত সেই লম্বা কাঁকডি চিবোতে থাকে।

পশ্চিম পাঞ্জাব হোলো দুর্গপ্রাকারের দেশ। টিলা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রাম, কিংবা জমিদারের পাঁচিলঘেরা বাড়ি—আর তার নীচে পরিখা এবং আশে পাশে কাঁটালতা ঝোপঝাড়ের প্রান্তর। প্রাচীন অতীতকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারুভ অর্বাধ পশ্চিম পাঞ্জাব মার থেয়ে এসেছে যুগে যুগে। চিরম্থারী বাসম্থান কেউ কখনও পার্য়ান, এক অণ্ডল থেকে অন্য অণ্ডলে শংখং পালিয়ে বেড়িয়েছে। তাই উচ্চু নীচু উপত্যকার মতো প্রান্তরে যতগ**্**লি গ্রাম এবং আবাসভূমি চোথে পড়ে, তাদের অধিকাংশ হলো প্রাকারবেণ্টিত এবং মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, ও চারিদিকে তার পরিথা খনন করা। কাঁকর পাথর্যত্ত মাটি দিয়ে দোতলা তিনতলা ইট গাঁথা, বাইরে পলম্ভারা প্রায়ই চোখে পড়ে না। মেয়েরা আশৈশব পায়জামা পরা, কেননা ভারা বংশ-পরম্পরায় জেনে এসেছে একম্থান থেকে অন্য স্থানে পালাতে হবে,—বিশেষ ক'রে শিখ নারীরা। পূর্ব-পাঞ্জাবের মেয়েরা—যারা অধিকাংশ হিন্দ্ -তারা শাড়ী পরে। কিন্তু শিখপ্রধান পশ্চিম পাঞ্জাব মেয়েদের জন্য শাড়ী বরান্দ করেনি। এবং যে কারণেই হোক, পশ্চিম পাঞ্জাবে শিখ এবং ম্যালমানের চরিত্রগত পার্থকা খ্বই কম। এমন কি শারীরিক লক্ষণও প্রায় এক। আহারাদির তালিকায় প্রভেদ <del>ক</del>েই বললেই চলে। উভয়ের প্জা বস্তুও প্রায় এক—অর্থাং দুখানা পবিত্র গ্রন্থ। ভোজের আসবে উভয়েই একাসনে বসে এবং স্বভাবপ্রকৃতির প্রথরতায় কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধান্তা, আচার আচরণ সমস্তই এক, উভয়ের ধমনীতেও আর্যারস্ক প্রবাহিত,—কিন্তু ধর্মটা ভিন্ন।

সন্ধ্যার আগেই এল্ম রাওয়ালিপিণ্ড ছাউনী দেটশনে। এটা শিখপ্রধান শহর যেমন লাহোর আর অমৃতসর, যেমন জলন্ধর আর লৃধিয়ানা, যেমন লায়ালপ্রর, শিয়ালকোট আর লালাম্সা। এ-অঞ্চল অধ্না পাকিদতানের অনতভূর্ত্ত, কিন্তু সেদিনকার এই পশ্চিম পাঞ্জাবে সংখ্যায় ম্সলমান অনেক বেশী হলেও সম্পদের প্রাচ্হর্য ছিল শিখ্ আর হিন্দ্রদের হাতে। সিন্ধ্রতেও কিন্তু একই কথা। তবে সেখানেও ছিল হিন্দ্র প্রাধানা। এমন কি সীমান্তে ও বেল্রিচিস্তানের লক্ষপতি যারা, তাদের অধিকাংশ হিন্দ্র ও শিখ। কৈন্ত্রেচির ভূমিকম্পে বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে শতকরা আশ্রী ভাগ ছিল হিন্দ্র। বেল্রিচ্স্তানের থালাং, শিবি, হিন্দ্রবাগ ইত্যাদি অঞ্চলগর্নাতে কেবল যে হিন্দ্রদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাই নয়, শ্রিকাশীক্ষায় ঐশ্বর্যে সম্পদে বিলাস-বৈভবে তারা সমগ্র সীমান্তলোকে ক্রিকারের আধার ছিল। কিন্তু কৌতুকের ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেকের নাম জানবার আগে—িক মেয়ে কি প্রেষ্ —কোনোমতেই জানা যেতো না তারা হিন্দ্র অথবা ম্সলমান।

সিন্ধ্তেও অনেকটা তাই, হিন্দ্ মুসলমানের প্রায় একই চেহারা। আচার্য কুপালনীকে দেখে সিন্ধ্কে চেনা যাবে না,—কারণ ওঁদের ঘরে ঢ্কেছে বাঙালী মেয়ে, ওঁদেরকে বাঙালী ক'রে ছেড়েছে।

আমার পরনে এবার ধ্বতি পাঞ্চাবী দেখে পথের লোকেরা অবাক। অনেক খোঁজাখ্রিজর পর পাওয়া গেল বাঙালী ডাক্তারখানা। নামে বাঙালী, চেহারায় ভাষায় পাঞ্চাবী। তাঁরা আমাকে আশ্রয় দিতে প্রথমটা একট্ব 'কিন্কু' হলেন। বাঙালীর ছেলের পরিচয় এদিকে একট্ব অন্য রকম। তারা সন্তাসবাদী, তারা প্রিলশ ও গোয়েন্দার চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়, তারা রিভলবার নিয়ে ঘোরে। তাদের আশ্রয় দিয়ে অবশেষে 'বাছে ছবলে আঠার ঘা।' স্তরাং গ্রুম্থঘরের পরিবর্তে ওঁদেরই দোতলায় ঔষধপত্রের গ্রামে কোনোমতে স্থান পাওয়া গেল। রাস্তার কলে সেদিন সন্ধ্যায় সনান করল্ম মহানন্দে। কিন্তু সমস্ত রাত ধারে সেই ঘরের বিচিত্র ঔষধের সংমিশ্রিত গল্পে আমাকে অত্যন্ত অস্থিরভাবে কটোতে হয়েছিল। এ কাহিনীট্বুকু আগেও বলেছি,—আবার বলছি। এইদিনের এই কাহিনীট্বুকু আমার মন থেকে কিছ্বতেই ম্ছতে চায় না।

পরদিন পিশ্ডি থেকে যাত্রা হিমালয়ের দিকে। রোদ্র ঘন হয়ে ওঠার আগে আমাদের মোটর বাস ছাড়লো। আনন্দের সেই হংকম্প ভুলিনি, ভুলিনি সেদিনকার উন্থেগ্রের অস্বাহ্নত। যথনই এগ্রোই হিমালয়ের দিকে, তথনই পিছনের পথ মুছে দিয়ে চ'লে যাই। আমাকে সমতলে মানায় না, হিমালয় হলো আমার সভ্য পরিচয়। ঘরের মধ্যে আমি পরদেশী, কিন্তু হবিন্বার থেকে হ্রিকেশের পথে নামলে আমি মনের মতন ঘর খুজে পাই। কলকাতার এল্বার্ট হল-এ ত্কলে কিছু চিনতে পারিনে, কিন্তু নেপালের ভীমপেড়ীর ধর্মশালাটা আমার অচেনা নয়। শিলংয়ের হিন্দু বোর্ডিং কিংবা দাজিলিংয়ের প্যাং বিল্ডিং আমার যেন চির্রাদনের চেনা। সেই কারণে যতই এগোচ্ছিল্ম পিশ্ডি থেকে পাহাড়তলীর দিকে, ততই আমার সমগ্র চেতন-লোক যেন উগ্র প্লেকে থব থর কর্মছল।

যত পাহাড়ের দিকে গাড়ি অগ্রসর হচ্ছে, ততই নিরিবিলি হয়ে আসছে। বাতাস মধ্র স্নিশ্ধ। দীর্ঘ ঋজ্ব পথ কতদ্র গেছে কিছ্ম জানা, জ্যের না। আশে পাশে শৃষ্ক নদী-পথ উপলথণ্ডে আকীর্ণ। দ্ধারে চলেছে স্উন্নত শালপ্রাংশ্ব। চারিদিকে তার পাতা ঝরেছে অজস্র। পাজের বর্ণ রক্তিম। যেখানে শাল বন, সেখানেই রাণ্গামাটি। মোদনীপ্রে শৃকুড়ায়, বর্ধমানের কোনো কোনো অগুলে, সাঁওতাল পরগণায়, দ্মকায় মানেতেলের—যেখানে যাও দেখবে রাণ্গামাটির পথ বেয়ে চলেছে শ্রমিক, আর জ্যের পথের দ্ধারে শালবন। কোথাও মাটি গোলাপী, কোথাও বা ঘন-রক্তিম্ অথানেও তাই। পাহাড়তলী ঘন অরণ্যে ভরা; মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যাছে বড় বড় গাছের গাড়িত চেয়্ইয়ের গোলা,—কাশ্মীরী কুলীরা সেখানে কাজ করছে। সমদত অগুলটা

জ্বড়ে রয়েছে কাঁচা কাঠের গণ্ধ—যেটার বন্য বিদ্রান্তকর আমেজ সমগ্র হিমালয়ের ঘন গ্রু রহস্যকে মনের সামনে উদ্ঘাটিত করে। ভূটানের দিকে যাও, ওই যেদিকে দলশিংপাড়ার পথ আলীপন্ন দ্য়ারের ওপর দিয়ে চ'লে গেছে,— ওশানকার কাঠের কারখানাতেও পেয়েছিল্ম এই গণ্ধ, এবং এই গণ্ধ পেয়ে একদা বিহন্ধ হয়েছিল্ম কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীর তীরে রামবান অঞ্জের পাহাড়ের পথে। সেদিন জ্যোৎসনা নেমেছিল চন্দ্রভাগায়।

রৌদের চেহারা দেখে এই জ্যৈষ্ঠমাসের দিনে আর ভয় করছে না নগরের উত্তেজনা, কলকোলাহল, আর রৌদ্রপথের ধ্লিধ্সরতা সমস্তই পিছনে ফেলে এসেছি। রাওয়ালিপিণ্ডি জেলার বহু, অণ্ডলে যেমন দেখে এলুম কালীমন্দির, শিবস্থান, গ্রেম্বার—যেমন সমগ্র পাঞ্চাবে কালীস্থাপনা এবং শন্তিপ্জা,— তেমনি রাওয়ালাপিপ্তর এ অঞ্জেও। এই পার্বত্যলোকেও তেমনি শংখঘণ্টা-ধর্নন অরণ্যভূমিকে কোথাও কোথাও ম্বের কারে তুলছে। পাঞ্জাবী শিখরা শক্তিপ্জারী,—সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে একথা সত্য। কাল্কায়, কাংড়ায়, চাম্বায় একথা সত্য। একথা সত্য ধরমপন্তর, জলন্ধরে, জনালাম্থীতে এবং সিন্ধ্-পঞ্চনদের এপারে ওপারে। ওরা শক্তিলাভ করতে চেয়েছে এতকাল, আরাধনা ক'রে এসেছে শক্তির,—শত্তির দ্বারা ওরা আপন অফিতত্ব রক্ষা করেছে, শক্তির স্বারা জয়ী হয়েছে। পেপস্বতে একথা বিদিত, হিমাচল প্রদেশে একথা স্বীকৃত, পাতিয়ালায় একখা প্রচারিত। কিন্তু লঙ্জা করে যখন একশ্রেণীর শিখকে বলতে শ্রান, তারা হিন্দ্র নয়। নবন্দ্রীপের বোদট্টারা যদি ব'লে বেড়ায় আমরা হিন্দু নই—কেমন লাগে? আহমেদীরা যদি বলে বেড়ায়, আমরা মুসলমান নই,—কেমন শোনায়? ওরা শাল্ত মনে একথা ভাবতে চায় না যে, হিন্দ্র হলো বনস্পতি, তা'র নানা শাখাপ্রশাখার নানা সম্প্রদায়। বিশেষ প্রতিজ্ঞার আবন্ধ এক শ্রেণীর আর্যহিন্দ্র গরের নানকের কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর শিষ্য হন। সেই শিষ্য মানে শিখ, সংস্কৃতের অপভ্রংশ কিন্তু পাঞ্জাবে সর্বাই হিন্দু-শিখ বিবাহ প্রচলিত। হিন্দু-পাঞ্জাব মনে করে না শিখ-পাঞ্জাব তা'র কাছে অপরিচিত। খ্ড়তুতো-জাঠতুতো, মামাতো-পিসতুতো, শ্বশর্ব-জামাই, শ্যালী-ভণ্নিপতি—কেউ পাঞ্জাবী শিখ, কেউ বা পাঞ্জাবী হিন্দুট্ঠে ভিন্ন ধর্মী নর, ভিন্ন মতবাদী। কারো নাম তারা সিং, কেউ বা নানুক্যঞ্জি।

গাড়ি চলেছে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সশব্দে কথনও সেকে জাঁহিরে, কখনও বা থার্ড গাঁররে। সমতল হিন্দুস্থান রয়ে গেল অনেক সাঁচে। চুপ করে আছে সবাই, নৈঃশব্দ্যের ধ্যানভণ্গ হচ্ছে না। কলুবা করি আমরা বাইরে, কিন্তু ভিতরে এসে স্তব্ধ। হিমালয়ের আত্মাকে ক্ষেত্র যথন মুখোম্থি, তখন আর কথা সরে না। পরমের আন্বাদ যথক পাই, তখনই বাক্যহারা হই। তাজমহলের গন্বুজের মধ্যে চুকেও আমরা কথা কই, কিন্তু মুল সমাধির গহুরের মধ্যে যখন নেমে ষাই, তখন স্বাই নির্বাক। এখানে কথা সরছে না

কারো মুখে, কেননা এটা হিমালয়ের গহনলোকের কাছাকাছি। অবরোধ সারে গছে সামনের থেকে, দেখছি মহামহীধরের বিশাল বিদ্তার। উপরে গগনলোক এখনও কতকটা সম্কীর্ণ, কিন্তু তা'র জলদলেশহীন নীলকান্ত চেহারাটায় যেন অমৃত আদ্বাদ লেগে রয়েছে। হঠাৎ পাখী ডেকে গেল। চমকে উঠে দেখি, আমরাই চুপ ক'রে আছি, কিন্তু পার্বত্য প্রকৃতি নিত্যকলম্বর। অবিশ্রান্ত শ্নুনে যাচ্ছি ঝিল্লীর একটানা ডাক, লতায় পাতায় শাখায় প্রশাখায় সরীস্পের অক্লান্ত আনাগোনা, কুজনে গা্ঞানে বসন্তের পাখীয়া মা্খয় ক'রে রেখেছে বনভূমি, আশে পাশে বনকুক্লাট আর খরগোণের ছনুটোছন্টি। ওদের রাজ্যে আমরা বে-আইনী প্রবেশ কর্মেছ।

ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম পেবিয়ে যাচ্ছি। ঘন দেওদার বনের তলা দিয়ে ঝরাপাতা উড়িয়ে স্নি<sup>1</sup>ধ বাতাস বয়ে চলেছে। চারিদিকের অরণ্যে বসন্তের সমারোহ। এখানে এখন বন্কুস্মের মাস। অজস্র বিবিধ বর্ণের ফ্লুল দেখে চলেছি ঘাসে, লতায়, ডগায়, শাখায়, চ্ডায়। নাম জানিনে কোনো ফ্লের, যেমন জানিনে পাখীর, যেমন জানিনে নানা ফলের, নানাবিধ বৃক্ষলতার। কতকাল ধরে ভেবেছি সত্য লাহাকে ধরে পাখী চিনবো, বিভূতি বাঁডুজোকে ধরে গাছপালা চিনবো, রাখাল বাঁড়ুজোকে ধ'রে স্থাপত্য চিনবো, এণ্টিকোয়েরিয়ন্ বীরেন রায়কে ধরে পাথর চিনবো। কিন্তু কোনোটাই হর্মন। এই হিমালয়ের গহনলোকে প্রাচীনতম মন্দিরের মধ্যে ওই যে অলকানন্দার তীরে গোপেশ্বর কিংবা গর্ভ-গোমতীর তটে বৈজনাথ আজও মহাকালের সমস্ত শাসন উপেক্ষা কারে দন্ডায়মান, ওদের ওই ভাগ্ন জরাজীর্ণ পাথরের অন্দরে কন্দরে আজও প্রাচীন দুর্জ্জের ভারতের যে উদাসী বাতাস বয়ে যায়—ওদের কি জেনেছি, ওদের কি চিনেছি? চিনেছি কি সামান্য একখানি পাথরের আদি কাহিনী? ওই যে উপেক্ষিত দেবমূতি খোদিত পাথরের ট্করোগ্লো গয়া-কাশী-প্রয়াগ-মথ্রা-বুন্দাবনের পথে ঘাটে ছডিয়ে থাকে, ওদের সত্য পরিচয় কি পেয়েছি কথনও? ওই যে দাক্ষিণাত্যে অজনতার গাহার গিয়ে যেদিন সজল নয়নে দাঁড়ালমে মহা-ভিক্ষর শ্রান ম্তির সামনে, তখন কী দেখেছি? কা'কে দেখেছি? কোন্ ভেক্ষর শরান ম্।৩র সামনে, তখন ক। দেখেছে কান্দে দেখেছে। দেখেছি বদ্দু খুর্জেছি? এই যে কনারকে গিরে সম্তাশববাহী রথচক্রের উপন্ধি সূর্যান্দরের সামনে নিমালিত নেত্রে দাঁড়াল্ম, সেখানে কি শুর্জে দেখেছি প্রস্তরখোদিত নরনারীর নগন মৈথ্নের বিবিধ বৈচিত্র? এর কিছ্ কি কোনো পরমাশ্চর্যকে? এর কিছ্ কি জেনেছি, যা জ্বান্দিয়ার না? সামান্য দ্টি আখিপল্লবের উপরে কি ধারণ করতে পেরেছি হাজ্বিহাজার বছরের প্রাচীন ও সর্বকালজরী সভ্যতাকে? না, কোনো রহসাই জানতে পারিনি। শুর্ম্মাণ্ডের মতো চেয়ে থেকেছি! যেমন চেয়ে থেকেছি বিক্ষয়াহত হয়ে পাতাল-গুণ্গার মহিষ্মার্দানীর ছায়ান্ধকার ভগন মন্দিরে ৷ সেখানে মন-কেমনের হাওয়ায়-হাওয়ায় হাহাকার করেছে আমার সমগ্র সত্তা। বাস্তবের বাঁধন ডিণ্গিয়ে আপন

অদিত্ত্বের উধের্ব উঠতে চেরেছি। মান্বের বিবর্ত ছাড়িয়ে দৈবসন্তার উপলন্ধিটাকে সহজ্ঞ মনে করেছি। চেয়ে থেকেছি বিরহী নদীর তীরে ব্যাস-গ্রাগর্ভে। নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে থেকেছি বিপাশার তীরে প্রাচীন চিলোকনাথের মন্দিরের দিকে। আমি শ্র্যু নিঃসঙ্গ বিমৃত্ দর্শক—আবিষ্কার করতে চেয়েছি ভারত-আত্মাকে হিমালয়ের দতরে দতরে, মন্দিরের মনিগহরের, ছায়াছেয় গ্রেভ্টেত্রের, নীলনয়না নদীমেখলী গিরিশ্বেগমালার তৃষার দতকে। কিন্তু আমি মৃত্, আমি জানি আমার উদাসীন ব্যর্থ পরিব্রজ্যা নিষ্ফল আত্মান্সন্ধানে নিঃশেষ হয়ে গ্রেছে।

কোনো কোনো কাফিখানার সামনে গাড়ি থামাতে হচ্ছিল। কোথাও রুটির দোকান, কোথাও বা ভিন্ন জলযোগের ব্যবস্থা। এ গাড়ি যাবে কাশ্মীরে ঝিলম্ নদী পোরয়ে। কিল্চু 'সানি ব্যাঞ্চ' পর্যন্ত গিয়ে এ গাড়ি বাঁক নেবে মারী পাহাড়ের দিকে, তারপর যাত্রী কুড়িয়ে নিয়ে যাবে কোহালায়। কোহালা থেকে নদী পোরয়ে উরির পথ। সম্ধ্যার পরে কোনো এক সময় গিয়ে পৌছবে শ্রীনগরে।

দেওদারের ছারার নীচে কোথাও কোথাও সেনানীবাস। সমস্ত পথ সামরিক সক্ষার দ্বারা দৃংথলিত। সীমানত অগুল বেশী দ্বে নর। হাজারা জেলার প্রবেশ করার নানা পার্বত্যপথ আশে পাশে চলে গেছে। দুর্ধর্য এবং বনাপ্রকৃতি পাঠানদের ওপর আধিপত্য রাখার জন্য হার্ভেলিয়ানে আছে মস্ত সামরিক ঘাঁটি। এই অগুল থেকেই সেদিন কাশ্মীর আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এই পথে দাঁড়িয়েই কয়েক বছর আগে মিঃ জিলা, সার ওলাফ্ কারো, সীমান্তের প্রধানমন্ত্রী আবদ্ল কৈয়্ম ও ইংরেজ সেনাপতি কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাক্সৈন্যসামন্ত ও পাঠান দস্যুগণকে নির্মুন্তত করেছিলেন।

আমার পরনে ছিল ধ্তি-পাঞ্জাবী-চিউজ্তো। স্তরাং প্রত্যেক বাদ্রীর কাছে আমি দুণ্টব্যবস্তু ছিল্ম। তারা বাঙালীর নাম জানে, পোণাক জানে না। বাঙালী হলো ম্ন্সী বা কেরানীর জাতি ওদের কাছে। ষেমন এখন মাদ্রাজীর, ষেমন হাল-আমলের পাঞ্জাবীরা, ষ্যোন নতুন রসের বিহারী আর উত্তর প্রদেশীরা,—তাই বাঙালী ওদের চোখে হাল্ল। বাব্ মানে মিস্টার নয়, এলারে বাব্ মানে কেরানী, ইংরেজ বলে গেছে। কিন্তু বান্কমবাবা, রবীন্দ্রাত্মি জগদীদবাবাই ইংরেজ একথার জবাব দিয়ে যায়িন। এখানে ওখানে সিশানে—প্রায় সর্বাহই বাব্মহল্লা, অর্থাৎ কেরানী-পল্লী। পেশাওম্কু পিশ্ডি, লাহোর, চাকলালা, কোহাট, বাল্লা, ডেরা ইসমাইল খাঁ, -যেখারেই গার্মহল্লা। জন আন্টেক বাঙালী ফুলি সায়ে গায়ে থাকে—তবে সেইটিই বাব্মহল্লা। যেখানে কালীবাড়ি সেঞ্জি বাব্মহল্লা। বাঙালীর মাধা ঠাণ্ডা, হিসেব নিকেশ ভালো জানে, ভালো ইংরেজি বলতে পারে এবং লিখতে পারে,—ব্রাম্থ পর্মেশ দেয় ভালো, আইনকান্ন মেনে চলে,—স্তরাং তারা দেবতান্থা—৭

বাব্। কিন্তু সেই বাব্রা পথে ঘাটে ধ্তি পাঞ্জাবী প'রে বেরোয় না—তাদের হলো চাকুরে পোশাক। স্তরাং আমি এখানে অন্তুত বৈকি। আমি বাঙালী, কিন্তু কে আমি? বাড়ি কোথা? বাপের নাম কি? বিষয়কর্মাদি কি করা হয়? মশায়ের নাম? এদিকে আসার উদ্দেশ্য?

চারিদিকের রাশি রাশি নোংরা কৌত্হল আমাকে ষেন নিরুতর বিন্ধ করতে লাগলো। এমন আড়ণ্ট কখনও হইনি; নিজেকে এমন নির্বোধ আর কখনও মনে হয়নি।

অনেক উপরে উঠেছি, বায়ুস্তর লঘ্ হয়েছে ব'লেই কানে তালা লাগছে। যেমন এইরোপেলনে ওঠা। কিছুদ্রে উঠলেই কান কট্কট্ করে, তারপর শ্রুতিগহর্রটি একেবারে অবর্ধ। তথন তুলো চাই, তুলো গোঁজো কানে। ভদ্র কোম্পানীর বিমানে চড়লে 'হোস্টেস্' এসে তুলোটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়। তুলো গ্রেলে কিছ্ স্বস্তি। ধীরে ধীরে তথন বিমানের ভ্য়ানক কানফাটা আওয়াজটাও সয়ে যেতে থাকে। সে যাক।

নীচেকার বনরাজিনীলা প্রকৃতি উপরাদিকে উঠে হাকা হয়ে এসেছে।
এখানে অরণাের শােভা কম, পাহাড়ে পাহাড়ে রাক্ষাতা দেখা দিয়েছে। নীচের
দিকে আর নজর চলছে না। খাদের দিকে তাকালে হ্ংকম্প হয়। চারিদিকের
বিশালতা বেড়ে গেছে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পােরয়েছি বিদ্ত। বড়কাগাঁও,
বর্তা, দা্তর, নালিপন্থ—এরা চলে গেছে। দা্রের পাহাড়গা্লির গায়ে চাষীদের
ঘর, কিন্তু ঘরগা্লি দা্রের থেকে দেখে মনে হচ্ছে, ওরা ছােট ছােট পােকার মতাে
পাহাড়কে কামড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা চিরকাল আছে, বংশপরশ্বায় আছে।
যা্কে যা্র রাণ্টশাসনভার এক হাত থেকে অন্য হাতে গেছে, এক জাতির হাত থেকে অন্য জাতির হাতে, এক সভ্যতার পরে এসেছে অন্য সভ্যতা—কিন্তু ওরা কামড়ে আছে হিমালয়ের গা। ওরা চলে না, ওরা টলে না ওরা হিমালয়ের
আদি সন্তান,—বক্ষলান হয়ে রয়েছে যা্গান্তর, যন আলিশ্বনের নিরপেদ
শান্তিতে ঘা্মিয়ে রয়েছে। কােনাে হাজ্গ, কােনাে আন্দোলন, কােনাে বিশ্বব

'সানি ব্যান্ডে' যখন গাড়ি এসে দাঁড়ালো, তখন তা'র ইঞ্জিন ক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রায় ছয় হাজার ফ্টু চড়াই ভাণ্গতে হয়েছে। মাঝে জ্বানে আরো বেশী। যাত্রীদের মতো ইঞ্জিনও এখন তৃষ্ণার্ত। মধ্যাহ প্রেক্সিয়ে অপরাহের দিকে যাছি। বাতাস ঈষং স্নিশ্ব বটে, কিন্তু তব্ও ধ্ প্রেক্সিয়ে অপরাহের দিকে যাছি। বাতাস ঈষং স্নিশ্ব বটে, কিন্তু তব্ও ধ্ প্রেক্সিছে রোদ। ছোট শহর 'সানি ব্যাণ্ডা' মোটর বাসের স্ট্যাণ্ডটা মন্ত বছ্নিসেনানীবাস ও স্টোর আপিসকে ঘিরে একটি বাজার গ'ড়ে উঠেছে। ক্রাইছেই একটি যাত্রীনিবাস। ক্রাইদের দোকানে ঝ্লছে গর্ বাছ্বরের হাড়ক্ষ্মিরা,—রং কিছ্ব রক্তিম হরিদ্রাভ। স্থানীয় জনতা অনেকটা যেন ভেসে বেড়ায়। ফলওয়ালা, কাপড়ওয়ালা, মোটর ছ্রাইভার, র্টিমাংস-বিক্তেতা, কাশ্মীরী মেওয়া-ব্যবসায়ী, পল্টনের সেপাই,

মিলিটারী অফিসার সহ ইঙ্গভারতীয় স্ত্রীলোক, তুক্রি পাঠান কিংবা কাশ্মীরী কুলি, হাজারা জেলার বন্য দেহাতী ইত্যাদি নানাশ্রেণীর মিশ্রিত জনতায় সানি ব্যাৎক পরিপূর্ণ। দরিদ্র কাশ্মীরী কুলীবা মোটা মোটা দড়ি গলায় অথবা হাতে ঝ্রিলয়ে পথের পাশে ব'সে রয়েছে বিলণ্ঠ, হ্রন্থকায়, রক্তিম গৌর, ছাঁটা দাড়ি গোঁফ, পায়ে চপল এবং ছিল্লজীর্ণ ময়লা পোশাক,—ওরা কেউ পাঠান, কেউ বা কাশ্মীরী। ওরা মান্স হয়ে জন্মায়,—কুলী হয়ে মরে। বছরের প্রায় আট নয় মাসকাল পাহাড়ী শহরগালির আশে পাশে রাটি থেয়ে আর মোট বয়ে বেড়ায়, পথে পথে রাত্রি কাটায় কাঁধের ছে'ড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে। রুটি আর সন্জির পটেলী রাখে সংখ্য, পথে যদি কোথাও লোটে একট, অন্ধট্য ফল আর বাদাম, কিংবা বরাতক্রমে ট্করো দুই মাংস, সেই ওদের জীবন্যাত্র। মুথে চোথে বন্য সরলতা, ভাষাটা প্রুক্তু আব কাশ্মীরী 'বোলি' -জাতি গোর একই, কিল্তু রক্তের প্রকৃতি ভিন্ন। এমন আছে শত শত পাঠান আর কাশ্মীবী কুলী,—যারা দেহাত ছেড়ে এসেছে সেই বাল্যকালে, আজও ঘরে ফেরেনি। নিজের নামটা জানে,— ব্যস। না জানে বাপেব নাম, না নিজের বয়স, না নিজের গাঁও। এমন ঘটনা দেখেছি, সহোদর দুই ভাই দলবন্ধভাবে কুলাগিরি কবছে বছরের পর বছর, ছেলের সংগে বাপ একই মেয়ে নিয়ে টানাটানি করছে,—কিন্তু কেউ কারো পরিচয় জানে না। তবু ওরা শান্ত মনে মোট বয়, দুদিনে চল্লিশ পণ্টাশ মাইল পাহাড় ভাগে, ক'জো হয়ে বোঝা তোলে পিঠেব ওপর দুইে বগলে দড়ি বে'ধে, খানিকটা জিরোয় পাহাড়ের গায়ে বোঝা ঠেসে ধ'রে, কপালের ঘাম হাত দিয়ে ঝরায়, তারপর আবার মোটা মোটা কঠিন দৃঢ় পায়ে ধীরে ধীরে পাহাডের চড়াই ভাগ্যতে থাকে।

অধান থেকে মোটর পথ দিবধ,বিভক্ত হয়েছে। একটি গেছে কোহালার দিকে, অপবটি গেছে কো মরীতে। মারী এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পথ। উত্তর ভারতের সামরিক ঘাঁটির প্রধান দশ্তর। 'সানি ব্যাঞ্ক' থেকে আবার চড়াই শ্রুর্মারী পাহাড়ের দিকে। এবাবের পথ অপর্প,—দেওদাবের ছায়ায় আর দিনগ্ধতায়, বায়্র মধ্র বাজনে এবং বিশাল বৃক্ষপ্রেণীর মমর্বিত পাজুঞ্জ পাতায় যেন গীতিকবিতাব বাঞ্জনা ঘ্রের ফিবে চলেছে। ঝবাপাতার রাশ্জি ঝরমরানি শ্রুবতে পাছিছ আমাদেরই মোটরের চাকার তাড়নায়। একদিকে দিখতে পাছিছ দ্রে দ্রাণেতর দিশ্বলয়ের সীমানায় উত্তর্জা পর্ব তমালা। ক্রিপ্রতে পাছিছ কারাকারাম, দেখতে পাছিছ নাঙ্গার চ্ড়া, দেখতে পাছিছ কারাকারাম, দেখতে পাছি নাঙ্গার চ্ড়া, দেখতে পাছিছ কারাক্রির্মারে আবাত, চিরদিনের ধবলাধার। প্রেক্সির্মারে আরো দ্বেব দিগন্তাচহুহীন কোনো একটা পথিবীর কোন্থেক্সির্মাতে পাছিছ আমার সেই ছোট ঘর, খোলা বাতায়নের নীচে দিয়ে উঠছে লতানে জ্বইয়ের ডগা, তা'র পাশে ছোট চারা উঠেছে সন্ধ্যামণির, –ঠাকুরঘরের দিকে আর কিছুক্ষণ পরে মা যাবেন

সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে; সেই মলিন আলোর মূদ্ব আভায় যেন বহুদ্রে থেকে দেখছি বিষয় জননীর মূখ।

অপরাহের রোদ পাহাড়ে পাহাড়ে এখনও ধ্ ধ্ করছে। বেলা এখন চারটে। সাড়ে আটটার কাছাকাছি এদিকে সন্ধ্যার আলো জনলে। রাত চারটের সময় ভোর হয়। আমরা কাশ্মীরের পশ্চিম সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। এই পাহাড় নেমে গেছে ঝিলম নদীতে। ঝিলম পেরোলেই কাশ্মীর। আমাদের নিরিবিলি পথ নানা 'বেন্ড' ও পথের নিশানা পেরিয়ে মারী পাহাড়ের দিকে এগিয়ে এলো। ছোট শহরের ঠিক নীচেই মোটর স্ট্যান্ড, সেখান থেকে খানিকটা চড়াই উঠে গেলে মারীর 'ম্যাল্' পাওয়া যায়। এ অঞ্চলটার নাম মারী-বাজার। এ শহরটি দার্জিলিংয়ের মতো নয়। কোনোদিকে পাহাড়ের দেওয়াল নেই। এখানে এলেই মনে পড়ে লান্সডাউন, মনে পড়ে নিমলা . মারী শহর দাঁড়িয়ে রয়েছে পাহাড়ের উত্তর্গ্য চূড়ায়। কালিম্পংয়ের মতো এখানে রয়েছে মস্ত গিজা,—সেথান থেকে ঘণ্টা বাজলে বহুদ্রে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধর্নিত হয়। হিন্দ্র আছে দেবালয়, শিখদের গ্রুম্বার। কিন্তু আশ্চর্য, মুসলমানপ্রধান অণ্ডলে মসজিদ সহসা চোথে পড়ে না। যেমন কামীর,—সমস্ত দেশ জুড়ে রয়েছে রাজা ললিতাদিত্যের কীতি, অগণ্য মন্দির এবং হিন্দু, স্থাপত্য, আর্য গ্রীক আমলের বিবিধ কীর্তি, –িকন্তু মসজিদের সংখ্যা নগণ্য। যেমন জন্ম, তেমনি কাশ্মীর,—বাতিক্রম কিছু নেই। এই পাহাড়ের উপর দিয়ে কবে নাকি গিয়েছিলেন পণ্ডপাণ্ডব, তাঁদের সেই পথের নিশানায় আজও রয়েছে ইংরেজি নেমা-শেলটা।

থমকে দাঁড়িয়েছি কতদিন ওই পথের নিশানাটার কাছে। পথটা সর্ব্ হ'য়ে এ'কে বে'কে চ'লে গেছে অনেক দ্র, সেখান থেকে নীচের দিকে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। লতাবিতানে ছাওয়া নির্বিবিল পথ। বড় বড় গিরগিটি আশে পাশে চ'রে বেড়ায়, ওদের ভয়ে ঘন জংগলে ঢ্বুকতে পারতুম না। এই পথ দিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে যায় কাঠ্রে,—ওদের সংগে আসে সেই কাঁচা দেওদার কিংবা পাইনের গন্ধ,—যে গঢ় নিবিড গন্ধটা হলো হিমালয়ের অনন্ত রহস্যালাকের। ওই পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্তব করেছি মহাভারয়ের আদি স্ত্রপাত। ভারতের প্রথম সভ্যতার জন্ম এই অগুলে, এই উত্তর-পার্টিমে। কৃষণ নয়, কনিম্ক নয়, তারও অনেক আগে, চার হাজার বছরেরও আলে মহাজনপদের প্রারদ্ভে নয়, গোতম বৃশ্ধ কিংবা অজাতশন্ত্রের আমল নয়্ত্র সংসা এশিয়ার, কিংবা কারাকোরামের ওপারের। কিন্তু এই অগুল দিয়ে ছিল্ল তাদের ভারত প্রবেশের পথ। তারা যে কুর্-পাত্রের গির্পান্ব কির্মান কেছে জানে হিমালয় থেকে যেমন নেমে গেছে সিন্ধুর ধারা, যেমন নেমে গেছে এই বিতন্তা বিপাশা শতদ্র ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার ধারা, যেমন নেমে গেছে গণ্গা, যম্না ও ব্রহ্মপ্রের ধারা

ভারতসভ্যতার ধারাও তেমনি নেমে গেছে ওই জলপ্রবাহের সংগ্য সংগ্য। দেবাদিদেবের জটা থেকে যেমন নেমেছে গণ্যা, হিমালর থেকে তেমনিই ত' নেমেছে ভারতসভ্যতা! সমগ্র ভারতের ঐক্যবন্ধনের আদিমল্য দিয়ে গেছে ওই আর্যরা, প্রতি মান্বের জপমালার সংগ্য সেই আচমনী মল্যই ত' ধর্নিত হয়, গংগ্যে যম্নানৈত গোদাবরী সরম্বতী নর্মাদা সিন্ধ্ কাবেরী! সাতটি নদী নিয়ে এই অথপ্ড ভারত, সাত নদীর সভ্যতা নিয়েই ত' এই ভারতের সংক্রতি।

ম্যালের উত্তরাংশ হলো 'কাশ্মীর পয়েণ্ট।' কাশ্মীরের পার্বত্যশোভা কতদিন দেখেছি ওই পয়েণ্ট ব'সে। ওথান থেকে হারাতো আমার মন পাহাড়ে পাহাড়ে, পাইনবনের তলা দিয়ে, উপত্যকার ধার দিয়ে, পায়ে চলা পথের নিশানা দিয়ে। মন মিলিয়েছি কতদিন গ্রাগহনরের আনাচে কানাচে, অরণ্যপ্রেণর গন্ধে, আকাশের ট্করো মেঘের সোনার বর্ণে, হবম্থের তুষারকিরীটে। বোঝাপড়া করেছি কত বন্ধ্র সংগ্, লেখরাজ, র্পলাল, আজিজ আহমদ, মতি সিং, পাশ্ডত সদানন্দ, জগদীশ চন্দর! জানিনে তারা আজ কে কোথায়! বৃদ্ধ চাকুরে বাঙালী ছিলেন একজন, তিনি গ্রুত সাহেব। তিনি আজ নিশ্চয়ই নেই। ওদের নিয়ে য়েতুম ছিকাগল্লি আর সেই স্ট্রেরীতে, য়েতুম পিনাকল আর কনভেণ্টে। ঘোড়ায় চড়ে য়েতুম 'পিশিড পয়েণ্ট' পেরিয়ে লরেন্স কলেজের দিকে, সেখানে ছিলেন শিবতীয় বাঙালী মিঃ চ্যাটার্জি। কো মানে য়েমন পাহাড়, গল্লি মানেও তেমনি পার্বত্য অঞ্চল। বাঁশরা-গল্লি হলো হাজারা জুলার পাঠানদের পথ। তারপর আছে ছাংলা গল্লি, ঘোড়া গল্লি ইত্যাদি।

মারীর দক্ষিণে হোলো 'পিন্ডি পয়েন্ট'। এখানে দাঁড়ালে দেখা যায় বহু দ্রে ধ্সের বিরাট হিন্দুস্তানের সমতল। সীমাহীন দিগন্তে গিয়ে সেই সমতল অসপট হয়ে গেছে। চ্রাপ্পেরীতে গিয়ে দাঁড়ালে যেমন দেখা যায় স্রমা উপত্যকা, কাশিয়াং থেকে যেমন দেখা যায় তিস্তা উপত্যকা, মুসোরী থেকে যেমন দেখা যায় দেরাদ্বন উপত্যকা আর উত্তর প্রদেশের সমতল, এখানেও তেমনি। দেখতে দেখতে আসে গোধ্লির ছায়া, আসে সন্ধ্যা ঘনিয়ে, আসে দিগন্তের নীচের থেকে সন্ধ্যাতারা। একান্ত, একাগ্র বৃহদাকার সেই তারা,—নিমেষ্কিহত চক্ষে আমাকে সে দেখেছে কত্দিন।

এই হিমালয়ের উপরে এসেছে নববর্ষা। মেঘেরা এসেছে নীটের থেকে, মেঘের মধ্যে ভূবে গেছি কর্তাদন। দৈতা দানবের মতো পাহরেছে পাহাড়ে পাহাড়ে ওরা দস্মেগিরি করে গেছে, গ্রাসগ্রুত জীবজন্ত ও মান্ম ক্রির চেহারা দেখে পালিয়েছে, করকাপাতে আহত হয়েছে কত পাহাড়ী প্রিক। গাছ ভেণ্ডেছে, পাথর গড়িয়ে পড়েছে, রক্তাঘাতের আচমকা আওবাজে মান্মের চেতনা লোপ পেয়েছে। দেখতে দেখতে মহার্দ্রের কালক্ষ্মে আবার শান্ত নিমীলিত হয়ে এসেছে। দেবতান্থা হিমালয় আবার বসেছেন যোগাসনে মহাভারতের অনাদ্যন্ত কালের মহামেন প্রহরীর মতো। তারপর আবার ওই মেঘেরা আমার সামনে

দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেছে পাঞ্জাবে, সিন্ধুতে, সীমান্তে উত্তরপ্রদেশে। যক্ষ বিরহীর মতো ওদেরকে পাঠিয়েছি বিশাল হিন্দ্বস্তানের সমতল ভূভাগে।

প্রে হিমালয়ে বর্ধা হলো দীর্ঘ থায়ী, মধ্য হিমালয়ে কতকটা—যে ভূভাগ নেপালের প্রান্তবতী, কিন্তু উত্তর পশ্চিমে বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী নয়। বর্ষার ঝাপটা আসে, কিন্তু দাঁড়ায় না। পাঠানকোট, শিয়ালকোট, লালামনুসা ও পিশ্ডিজেলা অবধি বর্ষার বেগটা বেশ প্রবল, কিন্তু সে অনেকটা বন্যার মতো। চল যখন নামে, তখন বনজৎগল পাহাড় জনপদ গ্রাম—সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু উত্তরপশ্চিমে বর্ষা আসে খেয়াল খুশিতে ৷ প্রচণ্ড বেগে বৃন্টি নামে, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই সব ফর্সা, কোখাও আকাশে বর্ষার চিহ্নও পাওয়া যায় না। সেই কারণে অনেক স্থলে জল ধরে রাখার ব্যবস্থাও আছে এবং পনেরো-কুড়ি মাইলের মধ্যে নদী থাকলে সেখান থেকেও পাম্প করে জল আনা হয়। মারী পাহাড়ের উপর যেমন বৃহৎ দুটি 'রিজার্ভায়ের' আছে।

'সানি ব্যঙ্ক' হয়ে মোটর পথ চ'লে গেছে কোহালায় ঝিলমের তীরে। সেপ্টেম্বরের এক প্রত্যুষে আমরা কোহালার পথে অগ্রসব হল্ম। কিন্তু 'সানি ব্যাঞ্জের পথ দিয়ে নয়; মারীপাহাড় থেকে সোজা একটি কাঁচা লাল কাঁকর-পাথরের পথ কোহালার দিকে গেছে, সেই পথে আমরা অগ্রসর হলম। কোথাও কোথাও সামানা চড়াই, কিন্তু উৎরাই অনেকটা। এ পথটা নিরিবিল। শোনা পেল, তিন হাজার ফাটের নীচে পেলে *জন্*তু জানোয়ার আ**ছে। মাঝে মাঝে** উপত্যকা পাবো, সেখানে কাম্মীরের নানা অচেনা রঙীন পাখি চোখে পড়বে। দুম্বা ভেড়া ও পাহাড়ী ছাগলের পাল নিয়ে চলেছে পাহাড়ীরা ৷ এত বড় লোম-যুক্ত মুস্ত-মুস্ত ছাগল কম দেখা যায়। গলায় তাদের ঘণ্টা বাঁধা। কুলীরা হাঁটা পথে মোট নিয়ে চলেছে কাশ্মীর থেকে পিণ্ডি শহরে। পুরেষর পাহাডতলী নাকি বিপঙ্জনক, সেই কারণে এই দিক দিয়ে যাওয়া নিরাপদ। পরিথবী পর্যটন যাঁরা করেছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পীঠদথান তাঁরা দেখেছেন শত সহস্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পথ দিয়ে যখন গিয়েছি, যখন গিয়েছি কুমায়নে, আসামে, গাড়োয়ালে, দুন উপত্যকায়, কুল্ব-কাংডায় কিংবা জম্ম থেকে কাম্মীরে, বার বার তথন মনে হয়েছে প্রথিবীর অন্যান্য অংশ আর না দেখলেও চলবে। ্রপ্রেত রং, এত রস, এমন বর্ণাঢ়াতা, এমন ধ্সান্দর্যের সংখ্যা, অরণ্য ও পর্বতের্জ্সীলো আর ছায়ান্ধকার মিলে এমন আশ্চর্য স্ক্রনিবিড় আনন্দোপলব্ধি সম্ভূর্ক্সসমগ্র ভারতের কোথাও নেই। থমকে দাঁডিয়েছি কতদিন ওই শিবালিকা প্রতিমালার প্রাণেত, দাঁড়িয়ে থেকেছি কালদণ্ড পর্ব তের চ্ড়োয়, ঘুরে কেন্ট্রিয়ছি কমল-নয়ন আর প্রণাগিরির আশে পাশে, সমস্তটা মনে হয়েছে স্কান্ট্রে! ভিতর থেকে যেন ফ্রাণিয়ে উঠেছে মন অজানা বেদনায়, নিজের খ্রিক্তিবকৈ অবাস্তব মনে হয়েছে।

এও সেই পথ, শাল সেগনে পাইন চিড় ঝাউ আর দেওদারে আচ্ছন্ন।

প্রিবী দতশ্ব গদভীর; আমরা যেন আদিকালের প্রথম ক্ষুদ্র মানবক—খালা,

র্পলাল আর আমি। এখানে ফেন প্রথম পদচিক্ত পড়ছে মান্ধের, যেন আমরা জীবস্থির প্রথম অভিব্যক্তি। নিজেদের পদশব্দে আমরা নিজেরাই এক-একবার চমকে উঠছিল্ম। অরণ্যের স্বংনাবেশ না ভাঙে, মহামোনী হিমালয়ের যোগ-তন্দা না ট্টে, অরণ্যচারী প্রাণীদের অবাধ চলাফেরা যেন সচকিত না হয়। সেই জন্য হাতের লাঠি না ঠুকে, কেডস্ জ্তোয় শব্দ না তুলে আমরা অত্যন্ত লঘ্দ পদক্ষেপে শান্ত মনে পেরিয়ে যাচ্ছিল্ম। কথা আছে আমরা গন্তব্যস্থলে পোছে আজ রাতিবাস করবো এবং প্রিমা তিথি কাটবে ঝিলম এর তীরে। আগামী কাল যদি শবীর ভালো থাকে, তবে পায়ে হেণ্টেই আবার ফিরবো। আমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি হেণ্টে ফিরতে চাইবে না, সে কাশ্মীরের মোটর-বাস ধরে 'সানি ব্যাঞ্ক' ফিরবে। আমরা স্থির করল্ম, কোহালার মধ্রে পরিবেশের মাঝথানে ডাক বাংলায় আমরা রাত্যিপন করবো।

পথে অনেকগর্নি ছোট ও মাঝারি নদী পেবিয়েছি। এগর্নি পার্বত্য স্রোতস্বিনী, বর্ষায় ঢল নামে, পাহাড় ভেঙে পাথবেব ট্করো গড়িয়ে আসে, থরতর বেগে স্রোত প্রবাহিত হয়, পাহাড়ের বনের গাছপালা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, গ্রাম স্থাবিত করে, কিন্তু শীতের প্রাক্তালে যায় শর্কিয়ে। কেবল পড়ে থাকে নীরস পাথরের জটলা। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলে এই একই নিয়ম। বর্ষায় হাতী ভেসে যায়, শীতে পাথির স্নান হয় না।

কোহালায় এলে মনে পড়ে যায় লছমনঝ্লা, মনে পড়ে যায় হিমাচল প্রদেশের মন্ডি শহরের প্রান্তে বিপাশায় প্ল, মনে পড়ে যায় তিস্তার উপরে সেবকপ্লা। দ্বিদকে পর্বত্যালা, মধ্যে স্বচ্ছতোয়া নীল নদী। কিন্তু এখানে তার কিছ্ব ব্যতিক্রম। নদী থরস্রোতা, কিন্তু চন্দ্রভাগার জলের মতো রক্তিম গৈরিক। এই ঝিলমকে দেখেছি শ্রীনগরে, সোপোরে, বরম্লায়, ভেরিনাগে, জল কোথাও স্বচ্ছ নয়। শীভ বর্ষা গ্রীন্ম কোনো সময়েই নয়। এর কারণ হলো সমগ্র কাশ্মীরের উপতাকা ও পার্বত্য অগুল ম্ংপ্রধান, শিলাপ্রধান নয়। কাশ্মীরের প্রত্যেকটি নদী পলিম্টি নিয়ে যায় পশ্চিম পাঞ্জাবে; সেই জন্য পশ্চিম পাঞ্জাব তার খাদ্য লাভ করে কাশ্মীরের বদানতোয়। নদীর জলই পাঞ্জাবের সম্পদ।

কোহালা সমন্ত্রসমতা থেকে দেড় হাজার ফ্রট উ'চু হ'লেও প্রশিষ্ণকালে উত্তণত। বাতাস এখানে কম, কেননা পর্ব তের দেওয়াল ঘেরাটে নদীতে স্নান এখানে আরামদায়ক, কারণ জল হলো নিত্য স্নিণ্ধ। নদকৈ পার্বতালোকে যত দ্র দৃষ্টি চলে ঘন নীল অরণাের নীচে রক্তিম ম্নাম্তি শ্রেদ্ধ চেয়ে থাকা স্থিতরহস্যের দিকে, যেমন চেয়ে থেকেছা ভূট্টে ভারতের তল সীমানায়, সিকিমের পথে রংপাের নীচে, র্দ্রপ্রাণের মন্ধ্রিক্তিনীর তটে, যেমন ধবলী গণ্গার এপারে আর ওপারে, বাগমতী আর চিস্রোভার তীরে তীরে।

কোহালার পলে হলো কাম্মীর আর ভারতের সংযোগস্থল। যেমন পাঠান-

কোট থেকে জম্মুর পথে পড়ে মাধোপুরায় ইরাবতীর পুল। সেখানেও কাম্মীর ও ভারতের সংযোগ ঘটেছে। এই দুই কাশ্মীর ভারত সংযোগস্থলে আধুনিক। ভারতের সর্বজনশ্রন্থেয় দুইজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। একজন কংগ্রেস-ভারতের নেতা বলে ম্বান্তিলাভ করেছিলেন, অন্যজন হিন্দ্র-ভারতের নেতা বলে মৃত্যুলাভ করেছিলেন । একজন পণ্ডিত নেহর, অন্যজন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। এই প্ল পেরিয়ে গেলে 'দ্লাই' ও 'দোমেলের পথ'। দোমেলে মিলেছে কৃষ্ণাংগা ও বিতস্তা। অনেকে বলে এটি বিতস্তারই একটি শাখা মূল ধারা থেকে ছেড়ে আবার এসে মিলেছে। কেউ বলে টিটওয়ালের কাছে কৃষ্ণগণ্গার মূলধারাই দেখা যায়। কেউ বা বলে, মূল টিটওয়ালের ধারা মিলেছে উলার হ্রদে। এই পুল পেরিয়ে পাঠান আর পাকিস্তানীরা এই সেদিন কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল এবং এরই প্রাতন প্ল পেরিয়ে একদা শিথবাও একবার কাশ্মীর আক্তমণ করেছিল এই শতাব্দীর প্রারন্ডে। আর কিছ্ব এগোলেই পাওয়া যায় সেদিনকরে শিথ দুর্গ এবং দেবমন্দির। শিথরা সেদিন সোপোর নামক অণ্ডল জয় করে রাজ্যপাট বসিয়েছিল, আর এই সেদিন পাকিস্তানী পাঠানরা গিয়ে সোপোরে বিতস্তার তীরে শিখ অধিবাসীকে সর্বাগ্রে ধ<sub>ব</sub>ংস করতে চেন্টা পেয়েছিল। কিন্তু ধ<sup>্র</sup>ংসের আগেই ভারতীয় কাশ্মীর সৈন্যদল বাধাদান করে। এখান থেকে আরম্ভ হলো কাশ্মীরের দেবমন্দির, বিগ্রহস্থান এবং প্রাচীন আর্য, গ্রীক ও হিন্দু, স্থাপত্যের মানাবিধ পরবাকীতি।

এখন বর্ষার শেষাল্ড। কিল্তু রৌদ্র বড় প্রথব, তার সংগ্য নদীর প্রবাহ প্রথবতর। চারিদিক বায়ন্থীন, আমাদের পরিশ্রালত দেহ ঘর্মান্ত। ডাক বাংলা খাজে পাবার আগে আমরা নদীর কাছাকাছি গাছেব ছাযাতে এসে বিশ্রাম নিতে বসল্ম। মাঝে মাঝে ধলো উড়িয়ে প্রাইভেট মোটর চলেছে শ্রীনগরেব দিকে। দশ্যার সময় তারা পেছিবে শ্রীনগরে। এখন কাশ্মীরে শরতের মধ্র স্নিশ্ধতা, তার সংগ্য অজস্ত্র ফলফুলের সমারোহ। কাশ্মীরে শরং ও হেমনত শ্রেষ্ঠ ঋতু।

দেখতে দেখতে অপরাহু পেবিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে ডাকবাংলা সন্বশ্ধে থানা অথবা র্পলাল কারোরই উৎসাহ বিশেষ নেই। আমি ওদের অতিথি, স্বতরাং আমার সিন্ধান্তের মূল্য সামান্য। পথেব ধারে চা ও জলুর্ম্বান্থ সারা হোলো। তারপর খানা গেল বিশেষ এক কাজে এবং আধ ঘণ্টা বাছে হাসি মুখে ফিরে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। ঘাট থেকে কিছুল্রের উচ্ততে উঠে সামনেই পথে একটি মহত কাঠের গোলা। চারিদিকেই স্প্রেলিওদারের জগ্গল। ফলে, এ অণ্ডল ছাযাচ্ছন্ন। কারখানাটার সর্বন্ত শিথ ক্রিক্সান এবং কাশ্মীরী কুলীর আন্তা। সম্পূর্ণ অজানা এবং অপরিচিত স্থান্ত আমার কাছে বটে, কিন্তু বন্ধান্দের সঙ্গে ওদের ভাষাগত ঐকোর জন্য সহক্রেই অন্তর্গগতা ঘটছে। আমরা হত্যপাকার গাছের গর্নজ্ব জটলা পেরিয়ে ছোট একখানা কাঠের বাড়ির অন্ধকার ছমছন্তে অবহাওয়ার মধ্যে প্রবেশ করল্ম। আমাদের সন্ধিলিত পায়ের শব্দ

পেরে প্রথমেই যে বেরিয়ে এল, সে প্রোচ্বয়স্কা এক শ্রমিক নারী, জাতে কাশ্মীরী মুসলমান, পরনে কাশ্মীরী আলখাল্লা, গলা থেকে পা পর্যানত, মাথায় টুকরো কাপড় বাঁধা এবং কানে মোটা মোটা অলঙ্কার, রং খুব ফর্সা। সে হাসিমুখে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে যে ব্যক্তি হাসিমুখে বেরিয়ে এলো, সে খালা ও রুপলালের অন্তর্গে বন্ধ। সন্ভবত একট্ আগে আমার আসার থবর জানবার জন্যই সেই বন্ধ্বটি সোজা ভাঙা বাঙলায় আমাকে সন্ভাষণ করলো। ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম মিঃ চোধ্বরী। আমার বিক্ষয়ের অন্ত নেই, এখানে বাঙালী হিন্দু শুধু অপ্রত্যাশিতই নয়, অসম্ভবও বটে।

হাসি তামাসা চললো বহুক্ষণ। এই প্রথম জানতে পারল্ম, এর নাম 'কটেজ'। এমন 'কটেজ' এ অগুলে বহু আছে। অর্থের বিনিময়ে আহার ও বাসম্থান পাওয়া ষায় এবং প্রধানত স্থালোকরাই এই প্রকার 'কটেজ' পরিচালনা করে। চৌধুরী এসেছেন এখানে গতকাল দশ্তর থেকে ছুটি নিয়ে,—এরা সকলেই একই দশ্তরের লোক। চৌধুরী চিরদিনই উত্তর-পশ্চিমে মান্য। বাঙ্জার সংগে তার কোন যোগ নেই, বাঙ্লা ভাষাও তার কাছে অপরিচিত।

প্রোঢ়া দ্বালোকটির উৎসাহ কর্ম নয়। কলাইয়ের মণে চা ও দ্বানা রেড়ো বিদ্কৃত এনে আমাদের থেতে দিল। আনদাজে বোঝা গেল, আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে সমস্ত আয়োজন আগে থেকেই চলছে। এমন কি ম্বথ ধোবার জল এবং এক কৃচি সাবান গ্রেছিয়ে রাখা পর্যান্ত। ঘবদোর অত্যান্ত ছোট ছোট, ভিতরটা একট্ব দম আটকানো, ওর মধ্যে আছে একখানা রঙীন ছবি পেরেকে ঝোলানো মক্কাতীথের। তামাকের ব্যবস্থা, এলম্মিনিয়মেয় বাসন, র্টের ট্বকরোর সংখ্যা ম্রগাঁর পালক ছড়ানো, কাঁচা কাঠেব ট্বল আর তন্তা, ময়লা বালিশ আর ছে'ড়া নোংরা কম্বল। আমার একট্ব দিশাহারা ভাব লক্ষ্য করে চৌধ্রী বললেন, একটা রাত আপনার কেটেই থাবে, ভাববার কিছ্ব নেই, আস্ক্রন।

খারা আর র্পলাল আমাকে রেখে বাজারের দিকে গেছে। খানিক পরেই ফিরবে। চৌধুরী আমাকে নিয়ে গেল ভিতরে আর একটা ঘরে। একই চালার নীচে ছোট ছোট খুপরি, তাকেই ঘর বলতে হচ্ছে। কিন্তু সেই ভুজি জীর্ণ আসবাবের পাশে নিয়ে গিয়ে চৌধুরী দাঁড় করালো আরেকটি জীলোকের সামনে। এর বয়স কম মাথায় র্মাল বাঁধা নেই, অত্যন্ত মারলা আলখাল্লা, এবং মাথায় তেল চকচকে পাটি করা চুল যেমন কাশ্মীরী মুসলমানীরা বাঁধে, কানে র্পো বাঁধানো লাল পলা, পিছন দিকে দ্ব তিনুক্তিবেশী বলেছে। চোখে স্মান এবং চোখ দ্বইই ধারালো। চৌধুরেই সামনে দাঁড়িয়ে বাকি সমসত কথাটা কেবলমার হাসি দিয়ে ব্রিজ্যে কিল, অর্থাং ব্রুতে যেন বাকি না থাকে! মেয়েটা তাড়াতাড়ি আমাদের হাতে সিগারেট দিল, এবং নিজেও ধরালো।

চায়ের পেয়ালাটা আমার এক হাতে ছিল, অন্য হাতে সিগারেট ধরিয়ে সটান বাইরে এসে বসলাম। শাল আর দেওদারের নীচে ছমছমে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কারখানার মজাররা অনেকক্ষণ আগেই বিদায় নিয়েছে। সন্তরাং একটা নিরিবিলি একটা গাছের কাটাগা্ডির ওপরে বসে চা গিলতে লাগলা্ম বিস্কৃটের সঙ্গে। নতুন হাওয়া বটে।

এত দ্ব এবং দ্রেহ্ স্থানে বাঙালীকে পাওয়া সত্ত্বে চৌধ্রীর সংগ্র আমার দ্রেছ ঘ্চলো না। কেবল তাই নয়, এই 'কটেজ' এবং 'কটেজ গার্ল' সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করে তার কিছ্ বিমর্ধতাও দেখল্ম। ফলে আরও দ্রেদ্ব বেড়ে গেল। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বন্ধুবা আঘাত পায়, পাছে আমার কোনো আচরণ অথবা দ্ভেষ্ণীর বৈলক্ষণো ওরা আমার মধ্যে নৈতিক গোঁড়ামির গন্ধ পায়। স্ত্রাং একদিকে যেমন আড়ণ্ট হয়ে রইল্ম, অন্যানিকে তেমনি স্থির করল্ম, হাসি-পরিহাসে সর্বক্ষণ সকলকে উল্লিসিত করে রাখতে চেণ্টা পাবো।

যতদ্ব মনে পড়ছে মেয়েটার নাম ম্সম্মত মশনি। বেধে হয় ম্শানি থেকে মশনি। বাড়ি তার বরাম্লা পেরিয়ে কোন্ পাহাড়েব দিকে। বর্ধার শেষে মায়ের সঙ্গে আসে এদিকে, শরং ও শীতকালটা এদিকে থাকে, তারপর গ্রীষ্ম ও বর্ধার আগে চলে যায় দেশে। মা কাজ করে কাঠগোলায়ে, নিজে এই 'কটেজ' চালায়। কটেজের আয় নিয়ে দেশে চলে যায়।

হটুগোল থেকে যখন ছুটি পাওয়া গেল, তখন রাত বারোটার কম নয়। বন্ধরা তখন কিছু দিতমিত। মশনিও খুব সুস্থ নয়। আমি বাইবে এল্ম। প্রিমার চন্দ্র দেখা যাছে বিশাল দেওদারের ভিতর দিয়ে-একেবারে মাথার ওপর। পাহাড়তলীর ওদিক থেকে মাঝে মাঝে জন্তুর ডাক শোনা যাছিল। আমাব প্রিয় সেই গাছের গ্রিড়িটির উপরে এসে কিছুক্ষণের জনা বসল্ম। এমন নিবিড় জ্যোৎস্না, সমস্তই চারিদিকে দেখতে প্রাছি, কিন্তু ভব্ কিছুই স্পন্ট নয়। ফলে একপ্রকার অবাস্তব এবং বিভ্রান্তকর স্বংনাবেশ সর্ব্জেজিড়িরে রয়েছে। বাতাস অতি মৃদ্র, কিন্তু শরতের দিনশ্বতা নেমেছে আকাশভরা জ্যোৎস্নার থেকে। আলোভায়াভরা পাহাড় উঠে গেছে অদ্রুক্ত তার বিশালতা দেখলে যেন গা ছমছম কনে। ওর গা বেয়ে উঠে এই জ্যোজনালোকে কোথাও উধাও হয়ে গেলে কোনো এক র্পকথার রাজোর জেজি খ্রুজে পাবো, হয়ত পোছতে পারবো পর্বতমালা পোরিয়ে কোন এক বিশ্বির লোকে—এই বিতস্তার তীরে বসে যেন তার আস্বাদ পাছিছ। ব্যক্তি শারিন আপন অস্তিজবোধের চেতনার কখন বিল্বিণ্ড ঘটেছে! তন্ময় হয়েছিল্ম।

ছারাম্তি এসে দাঁডালো একেবারে কাছাকাছি। ঠাহর করে দেখল্ম সেই

প্রোঢ়া স্থালোকটি। আপন ভাষায় জানালো, আমি এখনও রুটি খাইনি।
আমার জন্য সে অপেক্ষা করে আছে। বেটা, ভূথে রহোগে কেঁও, কুছ খা লেও।
থ্পরিগ্রলো প্রায় নিস্তখ্ধ হয়ে এসেছে। বন্ধুরা তাদের উদ্দীপনার মধ্যে
লক্ষ্যই করেনি যে, তাদের অতিথি এবেলায় অভক্ত। লক্ষ্য না করাই স্বাভাবিক.

অপরাধ কিছু নেই।

কিন্তু সে রাদ্রে এই স্থালোকটির সন্বিকেনার কথা আমি ভুলিনি। আহারাদি সেরে যদিও বাইরের দিকে কন্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল, আমি কিন্তু কোন কণ্টই পাইনি। ময়লা বালিশও একটা কপালগুণে জুটেছিল।

পর্যদিন মধ্যাহের পর অনেক হয়রানি ও ছ্টোছ্টির পর পিশ্ডির দিকে যাবার মোটরবাস পাওয়া গেল। আমি একাই চড়ে বসল্ম গাড়িতে। কেননা আমার হাতে সময় কম। মনে হচ্ছে বন্ধরা আজ রাত্তেও এখানে থেকে যাবে। আমি 'সানি ব্যাণ্ডক' হয়ে মারী যাবো। সেখান থেকে শীন্নই পিশ্ডি হয়ে ফিরবো।



সমগ্র হিমালয় হলো শৈব ও শান্তের লীলাভূমি। যত দুর্গমেই যাও, মহাদেব এবং পার্বতীর মন্দির পাওয়া যাবে সর্ব<u>ত্র।</u> যতদূরে যাও, যেখানে খ্বীশ যাও-মহাকালীর প্রাপনা! শক্তির আরাধনা চলছে আবহমানকাল থেকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ধরো। পেশাওয়ার থেকে রাওয়াল-পিণ্ডি, ঝিলম্, শিয়ালকোট, জন্ম, পাঠানকোট,—তারপর চ'লে এসো পাঞ্জাব রাজ্যে, হিমাচলপ্রদেশে, কাংড়া-কুল্বতে, এসো শিমলায়, গাড়োয়ালে, কুমায়্নে,— শ্বাধ্য শিব ও দ্বর্গা, চন্ডী, মহাকালী, মহিষ্মদিনী। তারপর উত্তর দিকে ষাও,—সমগ্র কাশ্মীরে শিব ও শক্তিপ্জা। নেমে এসো নীচে কুমায়নে, তারপর পূর্বাদিকে তিব্বতে ঢোকো, মানস সরোবরের পথে পাবে শক্তি আরাধনা। তিব্বতের খোচরনাথ গম্ফার গর্ভলোকে মহাকালীর মূর্তি, অমাবস্যায় সেখানে পশ্ববিলদান হলো বিধি। হিন্দুদর্শনের বনস্পতির থেকে নানা শাথা-প্রশাথা বেরিয়েছে,—কোনটা শৈব, কোনটা শান্ত, কোনটা বা বেশ্বি। ভারতের ধর্মীর সংস্কৃতি যুগ যুগ ধ'রে কেবল পরস্পরের ভিতরে সংহতি সাধন ক'রে চলেছে। এই সংস্কৃতি রাম্থ্রের কোনও সীমান্তরেথাকে মার্নোন, রাজনীতিক জরীপকে ম্বীকার করোন, তুষারমণ্ডিত শত শত গিরিশ্ল্গমালার অবরোধকে গ্রাহা করেনি। কেবলমার আল্ডরিক ধর্মবিশ্বাসের শক্তিতে চিরকাল ধরে তা'রা হিমালয়ের পারাপার করে এসেছে। ঠিক এই কারণেই সিকিমে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, এটা তিব্বতের অংশ; নেপালে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে এটা ভারতের অংশ। যাঁরা কুমায়ন, কাংড়া, হিমাচল প্রদেশ, লাডাক,-অথবা এই কাছাকাছি উত্তর বিহারের কোনো কোনো উত্তরাঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিংবা যাঁরা শিমলা থেকে তিব্বত হিন্দুস্থান রোড ধরে গেছেন কিন্নরদেশে—জাঁরা জানেন, খণ্ড থণ্ড তিব্বত এই ভারতের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। আবার <mark>যখন দেখি</mark> তিব্বতের অসংখ্য গ্রুম্ফায় হিন্দু, দেবদেবীর নিত্য আরাধনা চলে, তম্প্রিরুঝতে পারি, খণ্ড খণ্ড ভারত তিব্বভের মর্মে মর্মে বাসা বে'ধে রয়েছে অনাদিকাল থেকে।

উত্তর বিহার পেরিয়ে যখন সগোলি থেকে রক্ষোল ক্রেটশনে গাড়ি থেকে নামল্ম, তথন এইপ্রকার নানা তর্ক ছিল মনে। আমি ক্রিলাল যাচ্ছিল্ম। সংগ ছিলেন পালিত মশাই। তাঁর গতি ছিল কিছ্ম মন্থার। একটি কথা ব'লে রাখা ভালো। এবারের যাত্রায় অনেকটা আর্থিক অনুট্রিল ছিল, সেজন্য পালিত মশাই সংগ নিয়ে চলেছেন একছড়া সোনার বিছাহার। হারছড়ার মালিক কে, এটা অপ্রাস্থিক। কিন্তু কথাটা পরে উঠতে পারে সেজন্য আগে ব'লে রাখা ভালো।

রক্ষোলে তথন সন্ধ্যা নেমে এসেছে ছমছমিয়ে। পাশাপাশি দুটো স্টেশন, তার মধ্যে একটি হলো ভারতীয় রক্ষোল, অপরটি নেপালী। ছাড়পত্র পেতে অস্ক্রবিধা ছিল না, তবে দ্ব'টি পয়সা লাগলো। দ্ব'জনের জলযোগে লেগে গেল আনা চারেক। উভয় দেশের প্রহরীরা ছিল আশে পাশে। এখন শিবরাত্রি আসল্ল, পশ্বপতিনাথে মদত মেলা, অনেক রকমের যাত্রীর আনাগোনা। বাঙালী বিশ্লবী দলের ছেলে এই স্ব্যোগে নেপালে গিয়ে ত্কলে প্রলিশের চোথ এড়ানো যায়; অথবা নেপাল থেকে যদি কোনো অস্ত্রশেস্থ আনা সম্ভব হয়, সে চেন্টাও চলে। যাই হোক, এখান থেকে অমলেকগঞ্জ আন্দাজ ত্রিশ মাইল, দ্ব'জনের ট্রেন ভাড়া তখন আনা দশেকের বেশী নয়, দ্ব'খানা তৃতীয় শ্রেণীব টিকিট ক'রে আমরা অমলেকগঞ্জের গাড়িতে উঠে বসল্ক্ম। পালিত মশাই ইতিমধ্যে কোথা থেকে যেন এক গাল পান কিনে খেয়েছেন, তার সঞ্চের টিকিট করলেই ত' হতো ব'সে বিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন, সেকেন্ড ক্রাসের টিকিট করলেই ত' হতো বেশী ত' লাগতো না! বস্তু ভিড় এ গাডিতে!

এবারের তীর্থযান্তার ওহবিলে তিনি কিছ্ম চাঁদা অবশ্য দিয়েছিলেন, কিশ্তু সে চাঁদার হাবড়া থেকে মোকামাঘাট পর্যনত তৃতীর শ্রেণীর কামরায় আসা যায় মান্ত। কিশ্তু আমার মনে আনন্দ ছিল যে, এ যান্তায় একজন স্মুর্রাসক সংগী পাওয়া গেছে। আরেকটা অপ্রাসন্থিক কথাও এখানে বলা চলে। দীর্ঘদিন শ্রমণের অভিজ্ঞতায় জেনেছি যে, হিমালয়ের এমন বহু অঞ্চল আছে যেখানে আমাদের অভ্যসত খাদ্য, পানীয় এবং নানাবিধ বিলাসদব্য দুজ্পাপা। সেই কারণে প্রাত্যহিক জীবনের অনেক প্রকার অভ্যাস ছেড়ে অনেক উপকবণের উপর আসন্থি ত্যাগ করে বেরিয়ে না পড়লে পদে পদে মন খারাপ হ'তে থাকে। অভাবব্যথের কাঁটা খচ খচ করে।

আমাদের ছোট্ট খেলাঘরের টেনখানা চলেছে পাহাড়ি গ্রামের মাঝখান দিয়ে এবং অন্ধকারের ভিতর দিয়েই দেখতে পাছিছ গ্রামের লোক গাড়িখানাকে বিশেষ গ্রাহ্য করছে না। বহু যাত্রী চলেছে হাঁটাপথে, তাদের তাঁবু পড়েছে পথের আশে পাশে। এই যংসামান্য রেলপথট্যকু ছাড়া সমগ্র নেপালে যানবাহনের আর কোনো ব্যবন্থা নেই। নেপালরাজ তিভুবনবিক্তম তথনও নেপালের তিলুসীমার বাইরে যাবার হৃকুম পান না, এবং তাঁর তিভুবনবিক্তমী বিক্তমকে খ্রাক্তির রাখ্যব জন্য মহারাজা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি তেনিক একপ্রকার নজরবন্দী ক'রেই রাখেন।

এটা হিমালয়ের তবাই অঞ্চল। সমস্ত নদীনালা কুর্ন্তে ও জলপ্রপাতের গতি এইদিকে। বৃষ্ণিবাদল এইদিকে বেশী,—এবং এইক্টিকে যেমন বেশী ফসল ফলে, তেমনি বেশী লাকে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। ১৯৯০ গ্রাই অঞ্চল এখানেই শেষ হয়নি। দক্ষিণ কুমায়্ন থেকে আরম্ভ করে সমগ্র য্তপ্রদেশ, বিহার, বাঙ্গলা, সিকিম, দক্ষিণ, ভূটান ও উত্তর-পূর্ব আসামে চলে গেছে। এর দীর্ঘতা হাজার

মাইল না হ'লেও তার কাছাকাছি। সমগ্র হিমালয় থেকে তুষার-বিগলিত জলধাবা নামে, মাজিকা ও পলিমাটি নামে, বর্ষা ও ঝড়ের আঘাতে নেমে আসে উন্মালিত বনজঙ্গল এই বিশাল তরাই অঞ্চলে। এই অঞ্চলের ঘন গহন অরণ্যানীর সঙ্গে তুলনা চলে কেবল আগেকার স্বন্দরবনের। কুমায় নের পূর্বপ্রান্ত শিলগড় পর্বত থেকে কালগিরি, টনকপরে, পিলিভিং, মাইলানি, কৌড়িবাজার হয়ে অগণ্য নদীনালা জলা পেরিয়ে এই টিরাই চলে গেছে বীরগঞ্জ ছাড়িয়ে যোগবানীর দিকে, সেখান থেকে জলপাইগ্রাড়, শ্রুক্না, আলিপ্রুর দ্রার ও দক্ষিণ সিকিম পেরিয়ে আসামে। এই হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে যেমন একদিকে পাওয়া যায় শত শত বংসরের পুরাতন স্থাপতা, মন্দির, দেবালয়, নানা ঐতিহাসিক কীর্তি, তেমনি এর ভয়ভীবণ অরণ্যলোকে হস্তী, ব্যায়, ভল্ল্ক, নেকড়ে ও চিতা, গণ্ডার, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ, শত শত ববনের পাথি ও বিষাক্ত সপ‴—এই স্ববিশাল ভূভাগের প্রতি শ্তবকে-শ্তবকে চিরকাল ধরে অব্যাহতভাবে বাস করে চলেছে। আজও হিমালয়ের সর্বত্ত রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত ওষধি বন, অনাবিষ্কৃত ভূমিজ ও খনিজ সম্পদ্—যা খাজে এনে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ফেললে কেবল যে কোটি কোটি টাকা আয় হ'তে পারে তাই নয়,—এই বিশাল অরণ্যের বিচিত্র ওষধিলতার সাহায্যে আজকের এই আর্ণবিক বিষ্ময়ের যুগে হয়ত মানুষের চির-কালের দুরাশার বস্তু মৃতসঞ্জীবনী পদার্থ ও মিলে যেতে পারে। অবিশ্বাসা ঘটনা ব'লে কোনো কিছু, একালে আর নেই!

বীরগঞ্জের বিশান অরণ্যের একাংশে আমাদের গাড়ি অতি ধীর গতিতে চলেছে। শোনা গেল, মহারাজা হস্তীপৃষ্ঠে এই পথে আজ শিকারে বেরিয়েছেন। তাঁর লোকলম্করের তাঁব পড়েছে জণ্যলের ধারে ধারে। রাদ্রে কিছ্ দেখা যায় না, কারণ সরকারী কোনো আলোর বালাই নেই। কেরোসিন আসে ভারতবর্ষ থেকে, তার দাম অনেক। অন্ধকারে নেপালকে রাখা দবকার, কেননা সভাতার আলো প্রবেশ করলে পাছে এ রাজ্যের অধিবাসী আপন দর্গত জীবনের চেহারা দেখে শিউরে ওঠে, পাছে মহারাজার হাত থেকে শাসনদন্ড খসে পড়ে! তাছাড়া, জাতিতে বৌন্ধ হ'লেও ওদেরকে শক্তিপ্রায়া উৎসাহ দান করা হয়। কারণ ইংরেজের সাহাযোে প্থিবীর নানা দেশে লড়াইয়ের জন্য গর্খা সৈন্য রুপ্রাঠাতে পারলে রাজ্যের আয়-বায়ের কোনো ভারসাম্য থাকে না। এমন ক্রিয়ের, এমন ঠান্ডা রক্তে, এমন অবলীলাজমে—গর্খা সৈন্যের মতো আর কেন্ত্রীবর্ম্প পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এমন কি সীমান্তের পাঠান, ক্রের্টি, রাজপতে জাঠ, ডোগরা, শিখ এরাও গর্খা সৈন্য দেখে স'রে দাঁড়ায়। স্ফ্রির ভারতে, দক্ষিণপ্রে এশিয়ায়, দ্র প্রাচ্যে, আরব ও উত্তর আফ্রিকায়, ইউরেশের বহু, অঞ্চলে এরা নিভীকতা, তেজন্বিতা ও দয়াহীনতার জন্ম ক্রির খ্যাতি অর্জন করেছিল। এদের প্রাথমিক শিক্ষাই হলো শহুর প্রতি নির্মাতা। এমন বাধ্য ও নিয়মান্গত, এমন কন্টসহিন্ধ ও দ্যুন্বাস্থ্য, এমন সরল ও নির্ভরযোগ্য—সহসা দেখা যায়

না। ইংরেজের মন্দভাগ্যের কালে প্রায় সকল শ্রেণীর সৈন্যদলই বে'কে দাঁড়িয়েছিল,—কিন্তু গ্রেণা সৈন্যের বিদ্রোহ একবারও শোনা যায়নি।

অমলেকগঞ্জ হলো শেষ স্টেশন। আমরা যখন নামলম তখন সন্ধ্যা রাত। স্টেশনটি পাহাড়ের কোলে। চারিদিক অন্ধকার। কেরোসিনের আলােয় এখানে ওখানে দেখি কয়েকখানি মাড়ােয়ারির দােকানপাট। ওর মধ্যেই ওরা দাঁড়িপাঞ্জা ধরেছে, ওর মধ্যেই কাঁচি আর কাটাকাপড় নিমে বসেছে, এবং ওর মধ্যেই বনস্পতির তেলে ময়লা রংয়ের প্রি ভাজতে লেগেছে। ওরা যে এককালে জয়পর-উদয়পর-চিতাের-বিকানের-যশলমেরের অধিপতি ছিল একথা ওরা এবং আমরা উভয়েই ভুলেছি। ব্যবসায়ের সতেগ বিক্রমের কোনাে যােগ ওরা রাখতে দেয়নি।

গাড়ি থেকে নেমে রাগ্রির আশ্রয় খ্রেজ পাবার আগে পালিত মশাই ধারে বসলেন, একটা গরম চা খাবো।

ইতিমধ্যে জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। যাত্রীনিবাস হয়ত পাওয়া ষেতো, কিন্তু আমি নিজে সে নরককৃত কোনোদিনই পছন্দ করিনি। ফলে, নানাবিধ কাঁচামালসংঘ্র একটি দোকান ঘরের মেঝেতে সেই রাত্রর মতো আশ্রয় পাওয়া গেল। চতুর্দিকে জক্পলের এবং পাহাড়তলীর ব্যুপিস অন্ধকার ছাড়া আর কোখাও কিছু দেখা যাছে না। কিন্তু এই দোকান ঘরের মেঝেতে কন্বল মুড়ি দিয়ে যখন পড়েছিল্ম, তখন আমার মনে প'ড়ে গেল ব্লাওয়ালপিন্ডির সেই ঔষধের গ্রাম। শত সহস্র প্রকার ঔষধের সংমিশ্রিত উৎকট গল্পে সমস্ত রাত্র আমি পায়চারি করে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল্ম। গোয়েন্দার চোখে সন্দেহভাজন হবার ভয়ে সেই জান্টের রাত্রে ঘরের বাইরে বেরোতে পারিনি, এবং এখানে এই কাঁচামালের আড়তে ও কাঁচাকাঠের তৈরী ঘরের বাইরে এসে একবারও নিন্বাস নিতে পারল্ম না—কারণ এই অমলেকগঞ্জের বাজারের উপর থেকে গতকাল রাত্রেও নাকি একটি নরখাদক বাঘ একটি স্বীলোককে তুলে নিয়ে গেছে। ফলে, আমাদের ঘরটির চারিদিকে একদম ইন্দি-ছিন্দি বন্ধ করা হলো। ভিতরে শাতৈ কাঁপছে স্বাই।

পালিত মশাই সপো এনেছিলেন বিছানার প্রেটলি। তার ওপর ব্রেশ আরামে শুরে পান জর্দা চিবিয়ে, বিজি ধরিয়ে এবং নস্য নিয়ে বললেন, প্রাপ্রনার হিমালয় আপনারই থাক্। আপনার পাল্লায় প'ড়ে আরো কি কপালে জ্ঞাছে জানিনে।

তাঁকে আনা ছিল গামার গরজ, স্তরাং ভয়ে ভয়ে ভিল্ম। তাঁর আরাম ও স্বাচ্ছদেন্তর দিকে আমার কড়া নজরও ছিল। বিজ্ঞান ঈষং বিরন্তির সংগ্য বললেন, মুখখানা ঠাওার ফেটেছে! বাজারে মুরিছিল্ম ভেসলীন্ কেনবার জনা—জংলীরা ওটার নামই জানে না! যত অগামারার দেশ!

পাতলা লেপথানা বেশ ক'রে মনুড়ি দিয়ে তিনি পাশ ফিরে শনুলেন। তারপর

নিশ্চিন্তমনে ঘ্রমোবার আগে একবার বললেন, বাঘ এসে যদি দরজা ঠেলাঠেলি করে আমাকে ডেকে দেবেন!

অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি মাইল চন্বিশেক পার্বত্য পথ। সকালের দিকে শীত পড়েছে, বাতাস বইছে কনকনিয়ে। সমস্ত অরণ্যলোক ঠাণ্ডায় আড়ণ্ট হয়ে রয়েছে। শীতের মধ্র রোদ্র তথনও নামেনি অমলেকগঞ্জে, প্র্বিদকের পর্বতমালা রৌদ্রকে আড়াল ক'রে রেখেছে বহুদ্রে পর্যন্ত। উত্তর ও পশ্চিমে ছায়াছের ঘন জগ্গলের ভিতর দিয়ে বিশেষ কিছু দেখা যাছে না। পাহাড়ের নীচে দিয়ে চলেছে বাগমতী নদী—এ নদী নেপাল থেকে বিহারে নেমে গিয়ে বোধকরি ম্থেগরের দিকটা হয়ে গগায় মিলেছে,—সঠিক আমি জানিনে। কিন্তু উত্তর প্রদেশ ও বিহারকে জলদান ক'রে চলেছে নেপালের নদী। সারদা, ভেরি, রাশিত, কালিগণ্ডক, রিশ্লেগগ্গা, গণ্ডক—এরা সকলেই নেমে এসেছে নেপাল থেকে। নেপাল তথা উত্তর বিহারের জল পেয়ে গগা গোরবর্গবিব্য হয়েছেন।

মোটর চলেছে পার্বতাপথ দিরে। এ পথ অপরিচিত নয়। সুক্রা থেকে তিনধরিয়া, গোহাটি থেকে শিলং, কালকা থেকে শিমলা, পিশ্ডি থেকে মারী, জম্ম, থেকে ব্যানহাল, কোটম্বার থেকে লাস্সডাউন, তিস্তা থেকে দার্জ্বিলং, জ্বালাম খী থেকে কাংড়া, কিংবা রংপো থেকে গ্যাংটক,—এ আমার অতি পরিচিত পথ, কিন্ডু তব্ৰ অতি পরিচয়ের পরেও মনে হচ্ছে ওরা যেন আমার চিরকালের বিসময়। ওদের প্রত্যেকটি পাথর আমাকে যেন যুগযুগান্তর ধ'রে মোহমদির করে রেখেছে। ওরা আমাকে টেনে এনেছে বার বার ওদের মাঝখানে। এই আমি মানবগোষ্ঠী পরম্পরায় বংশান,ক্রমিক দেহ-দেহান্তরের ভিতর দিয়ে ওদেরকে দেখে এসেছি হাজার হাজার বছর ধরে। প্রতি পাধর কথা বলেছে আমার কানে কানে। ইতিহাস শ্রনিয়েছে, রহস্য-যবনিকা তলে ধরেছে। জানিয়েছে অনেক, দেখিয়েছে অনেক বেশী। পর্বতের নিভ্ত কন্দরে শৈবালাছ্য় প্রাচীন পাথরের গন্ধে আমার মন কতদিন অমর্ত্যলোকের দিকে নির্দেশ হয়ে গেছে। সুন্থির আদিকালে গলিত অণিনগোলক যেদিন থেকে জমাট বে'থেছে,— সোদনকার প্রথম জীব আমি যেন কীটানকেটি; তারপর সরীস্পের মধ্যে আমি; তারপর মংসা, কুর্ম', বরাহ, নুসিংহ, বামন—সেই আমি নানা বিবর্ত্যুনুরু ভিতর দিয়ে এসেছি যুগে যুগে। এসেছি আদিবাসীর চেতনার ভিতর জিয়ে, এসেছি বন্য বর্বর মানবেতর প্রাণীর ভিতর দিয়ে,—এসে পেণছৈছি আফ্রিউসেই প্রাথমিক ইতিবৃত্তে। সেই আমি এসেছি রামায়ণে, এসেছি মহাভার্তি অবিতিতি হতে হতে এই আমি অবশেষে এসে পেণছল্বম আর্য সভ্যত্ত্ত্ত্ত্ দেখে এসেছি আমার নিজের লক্ষ লক্ষ বছরের কাহিনী এই হিমালয়কে স্থাক্ষা রেখে। ওদেব ওই জঠরে, কোটরে, গহররে, গহোয়, ছায়ায়, মায়ায় স্থামার আবহমানকালের প্রাণসত্তা আছে লাকিয়ে। তাই আমার মন বার বার কেনে ওঠে ওই গালমলতাসমাকীর্ণ পাথর জটলার মধ্যে আমার অজর-অমর আত্মাকে আবিষ্কার করে। কে'দে

বেড়ায় আমার মন ঝরনার ধারায়, প্রাচীন পাইনের ছায়ায়, ভয়-ভীষণ প্রস্তর সত্পে আর গিরিমেখলের আশে পাশে,—ঘ্রের বেড়ায় আমার চির প্রোতন প্রাণ ওই ওক্ গাছের শাখায় শাখায়, প্রতিপত অব্িডের চারায় লতায়, রডোডেনড্রনের গোছায় গোছায়। প্রতি কীটে, পততেগ, সরীস্পে, প্রতি উপলের অন্পরমাণ্তে, প্রতিটি ঝরনার শিকরকণিকায়, প্রতি বনস্পতির লতায় পাতায় শিরায় উপশিবায় আমি উপলব্ধি করে চলেছি আপন অস্তিহকে।

পথের অসংখ্য বাঁক পেরিয়ে যাবার সময় অত্যন্ত বিপঙ্জনক মনে হচ্ছিল। সন্দেহ নেই, পাহাড়ে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ হলো পায়ে হাঁটা –যদি বনা বাপদ ও সপ্ভিয় না থাকে। মোটর হলো সর্ব্যাপেক্ষা সূর্বিধাজনক, কিন্তু সবচেয়ে বেশী বিপদাশপ্কাপূর্ণ। এক ইণ্ডি দু: ইণ্ডির ব্যবধানে মৃত্যুকে প্রতি বাঁকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে অবশেষে আনে ক্লান্তি আর অবসাদ। তার ওপর ড্রাইভার যদি মাদকবস্তু সেধন ক'রে দ্রুত গাড়ি চালাতে থাকে, তবে আগাগোড়া অস্বস্তিব অন্ত থাকে না। গত প<sup>4</sup>চিশ বছরে অন্তত পাঁচ হাজার বার আমার পঞ্চম্প্রাণ্ডির স্যোগ ছিল, কিন্তু দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্লোড়ে দ্রাত্মাদের বােধ হয় ঠাঁই নেই। ধরো, কাঠগ্রদাম থেকে যারা আলমোড়া যায় রাণীক্ষেত হয়ে, তাদের মোটর-পথে কমপক্ষে এমন একশত 'বেণ্ড' (বাঁক) পড়ে যে, মোটরের একটি চাকা এক আধ ইণ্ডি এদিক ওদিক হ'লে মৃত্যু অথবা দার্ন অপঘাত অবধারিত। কিংবা ধরো যারা হিমাচল প্রদেশে মণ্ডিশহর হয়ে কুল্ল-মানালির পথে একবার গিয়েছে বিপাশা নদীর তীরে তীরে,—তারা ফিরে না আসা পর্ফনত নিজেদের বেকে থাকাটাকে বিশ্বাস করেনি। পাহাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভদ্রপথ হলো দার্জিলিংয়েব পথ। সে যাক্। এই কিছুদিন আগেই গিয়েছিল্ম আলমোড়ায়। সেখানকার প্রধান আকর্ষণ হলেন প্রথ্যাত উচ্চিদ্তত্ত্বিদ্ শ্রীয়ন্ত বলীশ্বর সেন মহাশয়। তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের শিষ্য, এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 'হোল্ট'—যাকে বলে অতিথি-সেবক। তাঁর কাছে গল্প শ্নল্ম, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথকে ব'লে-ক'রে তিনি গ্রীষ্মক'লে আলমোড়ার নিয়ে যান। মোটরযোগে আলমোডায় পোঁছে মহাকবি কিছ্কাল সেন মহাৃশয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। ওখানকার ওই বেন্ডগালি পেরোবার সময় কবির মনে যে আতৎক 🔊 উদ্বেগ

সন্ধারত হচ্ছিল তার জন্য তাঁর অপরিসীম ক্লান্ত ও অবসাদ আজি।

শথে একটি স্কুজ্গপথ পেরিয়ে এক সময় অক্সাল ভীমপেডিতে এসে
পে'ছিল্ম। এ অঞ্চলটি স্উচ্চ পর্বতের পাদদেশুক্তিও একটি ছোট উপত্যকা।
এখান থেকে 'রোপওয়ে' অথবা রুজ্জ্বপথ চ'লে ক্রিছে নেপালের দ্রারোহ পর্বতমালার গর্ভে। কিছ্দ্রে পর্যন্ত নজর চলে, তারপরে রুজ্জ্বপর্যটি অদৃশ্য।
ভীমপেডি অথবা ভীমপেহডী—যাই বলো। ভীমপাহড়ী বললেও কেউ নালিশ

করবে না। দ্বাপর ধ্রেগ মহামতি দ্বিতীয় পাশ্ডব প্রচুর পরিমাণে হিমালয় প্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হিমালয় থেকে তাঁর দ্রমণের চিল্ল দেখতে দেখতে কুমায়নে বিভাগে ভীমতালে এসে পেশছই,—দেখানে সামনেই দেখি হিড়িন্বা পর্বত, এবং ভীমেন্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির। তারপরে এই আসামেও দেখা যাবে হিড়িন্বাপ্রে—যেটা অধনা ডিমাপ্রে এবং কো-হিমা, অর্থাৎ হিড়িন্বা পাহাড়। ব্রথতে পারা যায়, সহধর্মিণী ঘটোৎকচের জননীকে নিয়ে ব্কোদর হিমালয়ের নানাম্থানে ধর্মাচরণ করেছিলেন।

এটাও ভীম পাহাড়ের কোল, পাশেই বাগমতি নদী। নেপাল রাজের ধর্মশালা একটি আছে বটে, কিন্তু ভিড় বাঁচিয়ে আমরা পথেই এসে বসল্ম। পালিত মশাই এবার দেখি সেই হারছড়াটি গলায় ঝ্লিয়েছেন। তিনি বললেন, চানা থেয়ে পাদমেকং ন গচ্ছামি! তার সংগ্যে চাই পান জ্বা।

কাটমান্তু শহর এখান থেকে কাছেই। আন্দান্তে ব্যক্ত্ম কুড়ি বাইশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু অন্নিপরীক্ষা হলো এই পথট্কু। এখান থেকে ঘোড়া, ডান্ডি, ঝাঁপান, অথবা কান্ডি—প্রায় সবই বন্দোবদত করা যায়। কিন্তু আমাদের পর্নজি হলো থংকিঞিং। অতএব চড়াই ধরে হে'টে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। চারিদিকে নেপালী অথবা গ্র্থা কুলি দড়ির গোছা হাতে নিয়ে ঘ্রছে। এ সময়টা ওদের মবস্ম। আমরা ভীমপেডীতে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করে চড়াই পথে পা বাড়িয়ে দিল্ম। অমলেকগঞ্জ থেকে এখানে আসবার সময়ে দেখে এসেছি পথে-পথে বসন্তকালের নবীন সমারোহ। কোথাও সে রক্তিম পীতাভ, কোথাও বা সে নীলিমায় সব্জে আন্চর্য। ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম প্রুপন্তবক্তে আর উপত্যকার পাখির কলকুজনে পরিপ্রণ। মনে করেছিল্ম সেই বসন্তশোভা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবে। কিন্তু সিসাগড়ি পাহাড়ের চড়াই কিছুদ্রে ভাঙতে ভাঙতে সে ভুল আমাদের ভাঙলো।

ভীমপেড়ীতে আমরা যদি স্নানাহার করে বিশ্রাম নিয়ে পা বাড়াতুম, তাহলে হয়ত এ ভূল এমনভাবে ধরা পড়তো না। আমরা ভেবেছিল্ম সিসাগড়ি ওরফে শ্রীশাগরি অতিক্রম করে কুলেখানি ধর্মশালায় গিয়ে একেবারে বিশ্রাম নেবো। কিন্তু শ্রীশাগরিতে না ছিল শ্রী, না বসন্তকাল। রৌদ্র প্রথম হলো, প্রশ্নে থেকে প্রথম্বতর,—সেই রৌদ্র জ্যেন্ট মানোলো। পথে কোথাও ছায়া অথবা পানীয়জল দেখছিনে, চটি ধর্মশালার চিহ্নও চোখে পড়ে না, পথের আন্দাজও পাইনে, কেবল সেই রৌদ্রে পঞ্জেশি ওপথে এক চড়াই থেকে অন্য চড়াই ভেতেগ চলা। গাড়োয়ালের বিজনী চত্ত্বই কিংবা ছান্তিখালের চড়াইরের সন্গেই কেবল এই চড়াইয়ের তুলনা চলেই কিংবা ছান্তিখালের ঘণ্টা আড়াই পরে নেপাল সরকারের গোরা ছান্ত্বী এবং পল্টন দশ্তর পাওয়া গেল। এখানে স্নান করবার স্ববিধা পেল্ম বটে, কিন্তু আমাদের রসনার মতো যেমন-তেমন কোনো আহার্যবিন্দ্ জন্টলো না।

মধ্যগানের প্রচণ্ড রোদ্র এই রুক্ষা পাহাড়ের উপরে অণ্নিক্ষরণ করছিল। পালিত মশাই অত্যন্ত জুন্ধ হচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে এক একটা পাথরের ঢেলার ওপর সজোরে আঘাত কর্রাছলেন। পথে কোনো কোনো প্রবল এক-আঘটা পরিত্যক্ত ভণ্ন দেবালয় পার হয়ে যাচ্ছিল্ম পালিত মশাই ক্ষেদেন্তি ক'রে বললেন, রাবিশ। স্নান ক'রে যেট্কু জল টেনেছিল্ম, ঘাম দিয়ে সেট্কু বেরিয়ে গেল!

মৃথ ফিরিয়ে দেখি তিনি গাত্রাবরণ কতকটা সরিয়েছেন। কপাল থেকে অসংখ্য ঘামের ফোঁটা নেমেছে। হিমালয় থেকে যেমন গিরি-নদীর ধারা নামতে নামতে গলা পেরিয়ে সোনার হারছড়াটা ভিজিয়ে আবো নেমে গেছে। সহান্ত্তির সংগ্র বললম্ম, আপনার কোটোয় পান আছে, একটা খান্ না ?

নাঃ—!

তবে না হয় নিস্যানিনা এক টিপ 🤃

পালিত মশাই হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে লাঠি আছড়ে শ্ধ্ব বললেন, থাক্! সাধ্রা চলেছে চিমটে বাজিয়ে,—জয় পশ্পতিনাথ! জয় শন্ডো! ওদের সপেগ চলেছে জাভিষাত্রী। পাশ দিয়ে গাছের ডাল ছিপটিয়ে তিব্বতী টাট্ট্র চলেছে সওয়ার নিয়ে। মাঝে মাঝে ভালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে পেরিয়ে যাছে সরকারী অফিসার। পিঠে বন্দ্রক ঝ্লছে। মাথায় পিতলের তক্মা আঁটা মিলিটরৌ। ওদিক থেকে আসছে গোর্থা কুলী পিঠে মন্ত বোঝা নিয়ে, কিন্বা আসছে পাহাড়ি লোমশ ছাগলের পাল প্রভাকের পিঠের দুই দিকে প্রেলী ঝ্লিয়ে।

আসবার সময় সেই উত্তর বিহারের সাঁঘানত থেকে মানুবের মুখের রেখা বদলাতে আরুভ করেছে। উত্তর বিহারে মনেক স্থালে চ্কেছে মণেগালীয় রন্ত। উচ্চতায়, চোয়ালে, দুই চোখের ব্যবধানগত অবিস্থিতিতে দেখতে পাওয়া যাছে সেই পরিবর্তান। দেখতে দেখতে এসেছি যত ভিতরে যাছি ততই সেই পরিবর্তান। দেখতে দেখতে এসেছি যত ভিতরে যাছি ততই সেই পরিবর্তান প্রকট। শুধু মানুখ নয়, গরু ও মহিষ, ছাগল ও মেষ এদের আকৃতি ও গঠন যাছে বদ্লো। এই ক্রম্বিবর্তান দেখেছি আলমোডায়, গাড়োয়ালে, হিমাচল প্রদেশে, পহলগাঁও থেকে জোজিলা গিরিপথের দিকে। এক অণ্ডল মিলছে ভিন্ন অণ্ডলের প্রকৃতির সংগ্রে। এক রক্তবভাব মিশিয়ে ক্রিছে ভিন্ন রন্তে। সিকিমে দেখে এসেছি তাদের, যাদের নাম লেপ্চা। ক্রিকিমের আদিবাসী, তার সংগ্রে বাঙ্ডালী, তার সংগ্রে গুরুর বাদের নাম লেপ্চা। এমিন ক'রে অনাদিকাল থেকে সমুক্তিমান্ধের সংগ্রে সমস্ত মানুষকে মিলিয়ে দিছে এক অদুশ্য নিয়ন্তা। ইছ্ক্সের মিলছে, আনছায় মিলছে, অজ্ঞাতে মিলছে। বাধা দেবার সাধ্য তোমার ক্রম্বর্তার নেই। হিট্লার বাধা দিতে গিয়েছিল, কিন্তু নিজের শক্তিতে নিজেই ফেটে মরেছে। প্রকৃতির ক্রমবিবর্তানকে বাধা দেবার সাধ্য হানি।

সাত আট মাইল—যতদ্র আন্দাজ করতে পারি। যথন কুলেখানিতে এসে পেছিলাম তখন অপরাহু। এত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত যে, পালিত মুশাইয়ের দিকে তাকাতে সাহস হলো না। সামনে মুহত সরকারী যাত্রীনিবাস। দুরে দুরে দেখা যাছে নেপালী গ্রেখাদের বৃদ্তি। আমরা পরিশ্রান্ত দেহে যাত্রীনিবাসের ভিডের মধ্যেই আশ্রয় নিল্ম। আজ থেকে চতুর্থ দিনে পড়বে শিবরাত্রি, সাত্রাং হাতে আমাদের সময় ছিল।

কুলেখানির মৃদ্ত ধারীশালাটা তিব্বতী দ্থাপত্য শিলেপর পরিচয় দেয়। শুধু যাত্রীশালা নয়, মন্দিরও তাই। বড় বড় বাসম্থান, দেবালয়, গুরুর্যা বস্তির ঘরদোর,—এরাও তিব্বতী শিল্প প্রভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ স্থাপত্য হলো কাঠের তৈরি। তার ওপর খোদাই, তাব ওপরেই নক্সা। নেপাল বৌশ্ধ প্রধান, কিন্তু শান্তমতি। মহিষমদি নীর জন্য মহিষ চাই পদে পদে। অধিকাংশ আমিষাশী। খল চাই, রক্ত চাই, বলির জন্ত চাই,—মংস্যা, মাংস, মদ্যা, তন্ত্রমন্ত ভূত প্রেত পিশার -সবই পাওয়া চাই। অনার্য (!) শিবকে চাই--যিনি শ্মশানচারী; অনার্য ছিল্লমস্তাকে চাই, যিনি রক্তলোভাতুরা চন্ডীকে চাই, যিনি শুচু বিমদিনী। সিংহ-বাহিনীকে চাই, যিনি সর্বপালিকা। আমার কাছে আজও দপত নয়, নেপাল বেশ্বি অথবা শাস্ত। খৃষ্ট ও বৌশ্বধর্ম প্রন্থী যারা তারা এ-যুগে আহিংসা পরমধর্ম' এ আদর্শ মেনে চললো কিনা, এতে আমার সন্দেহ আছে। কেননা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষে এই সেদিন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল, তার প্রধান নায়করা ছিল থ্ন্টান ও বোদ্ধধর্মের লোকেরা। হিন্দু এবং মুসলমান সারে দাঁড়িয়েছিল। অহিংসার সংগ্রে অহিংসার জগৎজোড়া রম্ভপাত হয়ে গেল।

নেপালের প্রায় সমুহত প্থাপত্যকর্ণিততে যে সমুহত চিত্র খোদিত দেখা যায়, তার অধিকাংশই নগন নরনারীর মৈথ,ন চিত্র এ দৃশ্য নতুন নয়। কাশীতে, প্রেনীতে, কোনারকে, বাঙলার কোনো কোনো স্থাপত্ত্যে—এর প্রাচুর্য সবাই জানে। অম্লীলতার এরা ভয় পর্যোন, কালে ওটাকে এরা সন্দর কারে তুলেছে। উম্বথ্ন চিত্তের ভিতর দিয়ে এরা সবাই তুলে ধরেছে সেই বি**পনে অ**শ্নিস্তাবের সংক্তে—যার থেকে স্লানবগোণিঠ, যার থেকে সভাতার পর সভাতা, এবং বিশ্ব-ব্যাপী জীবস্থি বিবর্তিত। প্রথিবীর সমস্ত জাত এই অভিব্যব্তিষ্কে জিয় করে এসেছে, তারা দাবিয়ে রাখতে চেয়েছে জীব-জন্ম-রহস্যকে সুকঞ্জির চিথের আড়ালে। কিন্তু একমাত্র হিন্দ্র, যারা এই রহস্যকে দেখেছে সুর্থীনের চোখে। যাদের কাছে জ্ঞান বড়, বিজ্ঞান বড় নয়। ধারা তত্তকেই প্রাড়িস্টা করেছে, শুধু তথা খাজে বেড়ার্যান। যারা দেখে এসেছে মহার্শান্তর সুধ্রেরিযোগে পলকে পলকে নিঃস্রাবিত হচ্ছে জীব-জন্ম সমাত্রোহ। প্রনরায় গ্রন্থ করছেন মহাকালী আপন মৃত্যুগহন্তর সকল জীবকে। জন্ম-মৃত্যুর এই ক্রেলা চলেছে শান্বতকাল। পরিদিন আমরা একটি নদী পার হলাম। নদীটি ছোট, বলা বাহনুল্য

বাগমতীরই শাথা। চারিদিক পর্বতমালায় বেণ্টিত, সভ্যতা থেকে দরের, ছোট

ছোট গ্র্থাবসিত বাদ দিলে চারিদিক নিঃঝ্ম, শব্দহীন। কিছ্দিন আগেই এ অঞ্চল ত্যারপাত হয়েছে, এখনও প্রবল শীতের বাতাস। সামনে চড়াই-পথ পেরিয়ে এবার পাওয়া গেল উপত্যকা। পথ পিচ্ছল, কিছ্ম ম্ন্ময়, কিছ্ম বারিছম। এপাশে ওপাশে অরণালোক। তব্ ওরই মধ্যে কিছ্ম কিছ্ম চাষ আবাদের চিহ্ম আছে, ওরই মধ্যে ফসল। সামনে পাশে পর্বতগার, ওপারে কিছ্ম দেখা যায় না। শ্রীশাগিরি পেরিয়ে এসেছি, এবার পার হতে হবে চন্দ্রগার। পথ বহ্দ্র, কিন্তু চড়াই কম। দুই স্ববৃহৎ পর্বতশ্তের মাঝখানে এটি উপত্যকা। একট্ম উৎরাই পেলেই ভাবনা হয়, কেননা অতটাই আবার চড়াই ভাঙতে হবে। আমরা সমতল পেলেই খুশী থাকি।

আরাম ও আহারাদির কথা ওঠে না, কারণ আমরা তীর্থপথিক। যতদরে সদ্ভব এগিয়ে যাবো, এই ছিল চেন্টা। সকালের দিকে নোংরা চা গিলে পালিত মশায়ের প্রায় থৈবচুর্যতি ঘটছিল। তাঁর মনের কথাটা ছিল এই যে, শিবরাত্তির মতো সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অত বেশী তাড়াহ্রড়ো করার দরকার নেই। ছাড়পতে যখন সময় বেশী আছে, তখন ধীরেস্ক্রে এক-আর্ধদিন এখানে ওখানে কাটালে ক্ষতি কি?

কথাটা যুক্তিসঙগত। কিন্তু তাঁব গলায় সোনার হার আছে বলেই তাঁব সাহস আছে,—এদিকে আমার তহাবিল কিন্তু উৎসাহজনক নয়। ফলে, আমার তাড়া ছিল। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, আমি যত দ্রুত এগিয়ে যাই, পালিত মশাই ততই পিছিয়ে পড়েন। মাইল খানেক হে'টে গিয়ে আমি এক পাথরখণ্ড আশ্রয় ক'রে তাঁব জন্য অপেক্ষা করি, কিন্তু তিনি হয়ত তথন এক মাইল পিছনে পড়ে আরেকখানা পাথর আশ্রয় করে বসে থাকেন। এইভাবে যেতে যেতে অপরাহ্রকালে আমরা চেৎলাং ধর্মশালায় এসে পেছিল্ম। শেষের দিককার পথটা ছিল কণ্টদায়ক, সেজন্য বিশ্বামের বিশেষ দরকার ছিল।

বাগমতীর তীরে সবকারী এক ছোটু চালা পাওয়া গেল। সেটা লতাপাতায় ছাওয়া তাঁব্ ভিতরে কিছ্ নেই, বাল্পাথরে কাঁকরে পরিপ্রে (ু ক্রিয়াদ্রবা হিসাবে খড় সংগ্রহ ক'রে আনা গেল। কিন্তু নদীর স্রোত যদি ষ্ট্রীং খরতর হয়, তবে জল আসবে ভিতরে। আমাদের মনে উম্বেগ ছিল, ক্রিষ্টু তা'র চেয়েও নুর্ভাবনা ছিল এই, তুহিন ঠা ভার মধ্যে আমাদের রাহ্রিক্রটিবে কেমন করে?

পাথরের ট্করোর সাহায্যে উন্ন বানিয়ে ভাত ক্রিটাবার চেণ্টা চললো।
কঠেব সেই আগ্নেটাই হোলো আলো, তার বাইক্রেমির অন্ধকার হয়ে আসছে।
শোনা গেল, এখন এদিকে নাকি নরখাদক বান্ধের পদ্রব চলছে। মান্ধের গন্ধ
ও সাভশব্দ পেলে তা'রা আসতে পারে বৈ কি। হিমাছেল সন্ধ্যার ঠাণ্ডায় আমরা
নদীর তটে বসে এমনিতেই ঠক ঠক করে কাঁপছিল,ম. তার উপরে এলো নর-

খাদকের আতৎক। পালিত মশাই এদিক ওদিক তাকিয়ে কাঠের আগ্রুনটা ছেড়ে তাঁব্র দরজার কাছে গিয়ে উব্ হয়ে বসলেন। গরম গরম চা ও জলখাবার পেয়ে তাঁর আবার পরিহাসবাধ ফিরে এসেছিল। এবারে কিন্তু অন্ধকারে আব বিশেষ কিছু দেখা যাছে না। আমরা কেবল উদ্বিশ্নচক্ষে চেয়েছিল্ম পশ্চিম দিকে, দুই বিশাল পর্যতের নীচেকার গহর থেকে যেখান দিয়ে বাগমতীব দ্রুত জলধারা সশন্দে ছুটে আসছে। গত কয়েকদিন রৌদ্র অতিশয় প্রথব ছিল, বরফ গলেছে নিশ্চয় অনেক বেশী। মধ্যরাত্রের দিকে স্লোভ ফ্লীত হবার সশভাবনা অন্ধে: আমাদের মন দুশ্চিন্তায় ভারে রইলো।

আহারাদি সেরে তৃগশযাার উপরে কন্বল মুড়ি দিয়ে যখন পড়েছি তথন আমাদের তাঁব্টি যাত্রীর সংখ্যায় দেখতে দেখতে ভরে উঠছে। ভিতরে জন আন্টেকের মত্যে জায়গা হ'তে পারতাে, কিন্তু জন পনেরাে এসে জায়গা নিল। ভিষারী, বৃন্ধা, খজ, বাউন্তুলে, সাধ্ নানা লােকে ভরে গেল। ওর মধ্যে ছিল একজন কাঁচা বয়সের কৃষ্ণাণাী বিহারী স্থালাক। কপালে টিপ—মাথায় সিন্দর, হাতে রুপার চুড়ি, পরনে কালাপাড় শাড়ী,—আগে থেকেই আমাদের মুখচনা হয়েছিল। সে এসে জায়গা নিল এক কেশবিরল স্থলকায় বৃন্ধ মহারাজের পালে। স্থালাকটির কলকন্ঠে, পরিহাসে, স্পত্রাদিতায় এবং গ্নগ্নানি সংগীত্ সাধনায় মর্ভূমির উপর যেন কাজল মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল। হিশিদভাষায় পালিত মশায়ের বাংপত্তি কম, তব্ও কন্বল মুড়ি দিয়ে ভিতরে ভিতরে হেসেই খুন। স্থালাকটির প্রাণশন্তি ছিল অসামান্য, তার কলকন্ঠের তাড়নায় ঘ্ম পালাছে সকলের চাখ থেকে। কিন্তু একথাটা যখন শোনানো হোলাে যে, মানুষের গলার আওয়াজ পেলে নরখাদকের পক্ষে পথ চিনে তাঁব্র মধ্যে ঢােকা সন্ভব এবং পুরুষ অপেক্ষা স্থালাকের প্রতি নরখাদকের আকর্ষণ বেশী,—তথন সে র্কপ করলাে।

মধ্যরাক্রে চেটামেচিতে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। পাট্টলী থেকে মোমবাতি নিয়ে আলো জনালানো হোলো। আমরা লাঠি বাগিয়ে ধরল্ম। কিন্তু ব্যাপারটা একটা ভিন্ন রকমের। বৃশ্ধ কেশবিরল গের্য়াধারী মহারাজ শারেছিল স্মীলোকটির ঠিক পাশে। সহসা মধ্যরাক্রে ঘ্যের ঘোনে স্মীলোকটি অন্ত্রুব করে, নরখাদক ব্যাদ্রের থাবা তার শরীরকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু ঘুমি ভাঙতেই ব্রুতে পারে, নরখাদক ঠিক নয়—অশৈবতবাদী মহারাজেরই থাবা আলো জেলে আমরা দেখি, বিরলকেশ মহারাজের মাথায় স্মীলোক্তি সফলারে চপেটাঘাত করছে। কিন্তু মহারাজ স্বয়ং বহুকাল তপশ্চর্যাস্থ কৈলে এমনি সংযম ও আহিংসায় ব্রতী ছিলেন যে, এত প্রহারের ফলেও জাঁর আজোকা হচ্ছে না। বৃশ্ধ এই কথা বোঝাবার চেন্টা করছিলেন যে, ঘ্রেক্সি ঘোরে তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে স্বশ্বেন দেখে হাত ব্যাড়ারেছিলেন। কিন্তু স্মীলোকটি তাঁর কথায় তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন না ক'রে এই কথাটাই চীংকার ক'রে জানাতে চায় যে, পা্র্যের হাতের

এবং আঙ্বলের ভাষা প্রত্যেক য্বতী নারী বোঝে এবং এই মধ্যরাত্রে মহারাজের শ্বাসপ্রশ্বাসের যে উত্তাপ অন্বভব করা যাচ্ছিল, তার ভিতরকার রহস্যটা অভিজ্ঞ মেয়েমানুবের কাছে দুর্বোধ্য নয়।

চেচার্মেচি এবং তর্কবিতর্ক চললো অনেকক্ষণ পর্যনত। মোমবাতির মালিক আলোটা নিবিয়ে মোমবাতিটা কাছে নিল। স্বালোকটি এবং মহারাজ যেখানে শ্রেছিল ঠিক সেখানেই রইলো। যতদ্রে মনে পড়ে শেষরারের দিকে আবার উভয়ের মধ্যে একটা চাপা কলহ এবং লাঞ্চনা প্রনরায় আমাদের কানে আস্চিল।

ভারপর সকাল হোলো। শীতে জমে যাচ্ছিল হাত পা। আজ ভোর-ভোর আমরা চেংলাং ছেড়ে চন্দ্রগিরির চড়ো অভিক্রম করবো। চড়াই খ্ব কঠিন, তবে এইটিই শেষ চড়াই। এরপর নামতে হবে থানকোটে, সেখান থেকে সোজা কাটমান্ডু। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তৃত হচ্ছিল্ম। রোদ ওঠবার আগেই বেরিয়ে পড়বো।

পালিতমশাই সহজে নড়তে চান্না, তিনি একট্ ধারগতি। তাঁর চা-পান চাই ঘন ঘন। একট্ মশগ্লে হয়ে বসা, একট্ গত রাত্রির আলোচনা,— তার সপেগ গরম গরম প্রি-কচ্রি। সমস্তটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, তবে কিনা পকেটের ভাষাটা একট্ অন্য রকমের। যত দেরি হবে ততই তহবিলে টান ধরবে, এই মুশকিল। যাই হোক, আমাকেও একট্ ঢিলে দিতে হোলো।

আজ সকালে আমরা সবিদ্যয়ে আবিষ্কার করল্ম, মহারাজ এবং সেই হিল্মপানী দ্বীলোকটির মধ্যে বেশ সদভাব ঘটেছে। মেয়েটি পরিহাসে বেশ সরস, এবং বৃশ্ধ মহারাজও কর্মোৎসাহে বেশ চণ্ডল। দ্জনে একসপোই চলাফেরা করছে। পরশ্পরায় জানা গেল, দ্বীলোকটির সন্তানাদি হয় না ব'লে দ্বামীর সণ্ডো বিবাদ ক'রে একা পশ্পতিনাথে চলেছে। বাবা পশ্পতিনাথ যদি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এই আশা! এই কাহিনীটিকে কেন্দ্র করে আমি পরে দেবতার গ্রাস' নামে একটি রচনা প্রকাশ করেছিল্ম। বাবা পশ্পতিনাথ দ্বীলোকটির মনোবাঞ্ছা প্রণ করেছিল্লন!

চেংলাঙের সামনেই স্বিশাল পর্বতচ্ড়া। ওরই গা বেয়ে উঠছে জুত শত বাত্রী পিপীলিকাশ্রেণীর মতো। সিসাগড়ির মতো এটারও নাম চল্যগড়ি। অত্যত কটসাধ্য পাকদন্ডি পথ,—সোজা খাড়াই। অমরন্তে তীথে যাঁরা গেছেন, যাঁরা মল্লাকিনী থেকে উখীমঠে গেছেন, যাঁরা ক্লিবিল বছর আগে চিয়্গীনারায়ণ কিংবা গ্রুতকাশী গেছেন—তাঁরা ক্লিবেন চল্যগিরের চড়াই পথ। একমাত্র সাল্যনা এই, এই পথের দীর্ঘতা কিছু কম—মাইল চারেকের বেশী নয়। যেমন ভূটানের সীমানায় বল্পা কিলাশালার পথ,—মাইল দেড়েক চড়াই তাই রক্ষে, নইলে কণ্টটা মনে থাকতো। যেমন ম্সোরী থেকে 'কেম্পিটি' জলপ্রপাতের পথ,—ছয় মাইল মাত্র চড়াই ব'লেই লোকে সহজে ভূলে যায়।

কিম্পু যে কারণে লোকে নৈনীতালের 'চায়না-পাঁকের' কথা ভোলে না,—সেই কারণেই চন্দ্রগিরির কথা আজও আমি ভূলিনি। সম্প্রতি শ্নতে পাছি রক্ষোল এবং কাটমান্ডুকে সংখ্র ক'রে সম্লাট ত্রিভুবন বিক্রমের নামে একটি রাজপথ নির্মাণের কাজ চলছে।

শ্রীশার্গার এবং চন্দ্রাগার—দ্বটো চ্ড়াই সম্দ্রসমতা থেকে প্রায় আট হাজার ফ্রট উচ্। কিন্তু ভীমপেডির পর চার থেকে আন্দাজ পাঁচ হাজার ফ্রট পর্যন্ত চড়াই উঠতে হয়। বাকি চড়াই উংরাই অমলেকগঞ্জ থেকে ভীমপেডি অবধি মোটর বাসেই আনাগোনা চলে। চন্দ্রগারির চ্ড়া এবং এদিক ওদিকের পর্বতমালা ঘন অরণ্যে আব্ত, হিংস্ত জন্তুর অবাধ বিচরণ ভূমি। চ্ড়ার দিকে অগুসর হলেই চারিদিকের দিগন্ত বিস্তার লাভ করতে থাকে। নীচের দিকে যখন থাকি, নিজে তখন অনেক বড়। যত উপরে উঠি, যত বিশ্বপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি যার, তখন দেখি নিজে আমি কত ক্ষ্ত্র! সংসার যাত্রায় আমার আশে পাশে যত লোভ, মোহ, অভিমান, আকর্ষণ, আমার স্বেখ দৃংখ, আমার ভিতরকার ষড়ারপ্রর খেলা—তারা কী নগণা, কী সামান্য! আকাশ এখানে অনেক বড়। এ পৃথিবী আশ্চর্য।

চন্দ্রগিরির চ্ডায় দেখি, কাপড়ের ট্করো বাঁধা অসংখ্য পতাকা! হিমালয়ের যেখানে যাও, এ দৃশা চোখে পড়ে। সিকিমে এই, অমরনাথে এই, গাড়োরাল কুমায়্নে এই, ভূটানের সীমানায় এই, হরিন্বারের চন্ডী পাহাড়ের পথে এই। এতই যখন চল্ডি, এটি প্রচলিত কুসংস্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কুসংস্কার এক অখন্ড ঐক্যবন্ধনে বে'ধে রেখেছে সমগ্র হিমালয়েক একপ্রাত্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। কালো কাপড় উড়িয়ে কাক তাড়ানো যায়, লাল কাপড় দেখলে নাকি মহিষ ক্ষিত্ত হয়ে ওঠে, সাদা কাপড়ের ট্ক্রো ওড়ালে নাকি হিমালয়ের ভূত প্রেত পিশাচরা সে তল্লাট ছেড়ে দ্র হয়ে যায়। এই শেবতপতাকা ওড়ে সমগ্র তিব্বতের গ্রুক্ষায়-গ্রুক্ষায়।

চ্ডায় উঠে দেখি সেই প্রাচীন প্থিবী; কিল্কু উত্তরে তার ল্পনলোক।
সমগ্র হিমালয়ের ত্যার রাজ্য, তার প্রত্যেকটি শৃংগ দৃংধশ্ব বরফে ঢাকা।
প্রত্যেকটি যেন ত্যার শ্ব মন্দির, প্রত্যেকটি যেন মহাযোগে আসমুদ্ধ বায়্বলতর ভেদ ক'রে গিয়ে ওদের উপর পড়েছে রৌদ্র—একটি অত্যুক্ত্রেল গৈরিক
লবর্ণাভার আবহ স্থিট করেছে। এখানে সব চুপ। মানুক্ত্রির কথা, ভাষা,
মল্র, লতব, কলকণ্ঠ সমন্ত লত্থা। চেতনা, প্রাণ, চিল্কুর্ন, জ্ঞান, ব্রন্থি—
সমন্তগ্রলো যেন থরথরিয়ে কাপছে আমার এই দৃষ্টিবিন্দ্রতে। অনেকক্ষণ
পরে নিজেকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়য়ে ব্যক্তে ইয়ে যে, এবার আমাদের
এগোতে হবে।

উপর থেকে চোখ নামিয়ে নীচে আনতে হয়। নীচের দিকে বিরাট নেপাল,— নীলাভ তা'র উপত্যকা এবং শস্যপ্রান্তর। বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদের চড়ো— কিন্তু এখান থেকে কী ক্ষ্ম ! মাঝখনে রোপ্য রোদ্রাভ নগর কাটমান্তু,— সমস্টো যেন প্রত্রের ঘর সাজানো। যত বিরাট, যত ব্যাপক, যত বিস্তৃত, যা কিছ্ম হোক – হিমালয়ের কাছে অতি নগণ্য। এই পশ্চাদ্পটের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ট কাটমান্তু শহরটাকে ফ্টখানেক লম্বা-চওড়া একটা ছেলেখেলা ব'লে মনে হ'তে লাগলো। এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে কতবার কত উপত্যকা দেখেছি হিমালয়ের কত বিসময় দুই চোখে নিয়ে। মুসোরির উপরে দাঁড়িয়ে দেরাদ্ন, বানিহালের স্মৃড়গালোকের মুখ থেকে সমগ্র কাশ্মীর, হন্মান চটি ছেড়ে গিয়ে দ্রের থেকে বদরিকাশ্রম, গোপেশ্বরের পাহাড়ের উপর থেকে বহুদ্রে অলকানন্দার তীরে চামোলির পার্বাভ্য শহর, বজ্রেশ্বরীর মন্দির অণ্ডল থেকে পাঞ্জাবের বিশাল কাংড়া উপত্যকা, চন্ডীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে হরিন্বারের মনোরম দৃশ্য।

কতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা এবার অবতরণের দিকে পা বাড়া**লমে**। আমাদের নামতে হবে আন্দাভ হাজার চারেক ফুট নীচে, কিন্তু কিল্পিদিক দ্মাইলের পরিসরে। কাজটি শস্ত। ব্রুততে পারা যায়, এই বিরাট প্রাকৃতিক প্রাচীরের অশ্তরালে রাখা হয়েছে কাটমান্ডু শহরটিকে; এই অবরোধের বাইরে রাখা **হরেছে সভ্যতাকে।** কিন্তু এই বিপক্ষনক অবতরণের দিকে তা**কিয়ে** প্রথমটা আমরা প্রমাদ গণলাম। নামবার সময় দেহের ভারসামা না রাখতে পার**লে অপঘাত** অবধারিত। তা ছাড়া ভয় ছিল হাঁটুর ওপর অতি<mark>শয় চাপ</mark> পড়বে। পাহাড়ের চড়াইতে বিপদ নেই, কেবল বুকের মধ্যে আঘাত লাগে এবং পরিশ্রম হয়; কিল্ড উৎবাইতে লাঠি ঠিক করে ধারে না রাখতে পা**রলে** বি**পদের সমূ**হ আশৃৎকা। মনে পড়ে যাচ্ছে পরেশনাথের কথা। হাজারীবাশের ওদিকে। ধারা দেবতদ্বরী দিগদ্বরী ধর্মশালার ওদিক দিয়ে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে উঠেছেন, তাঁদের খানিকটা অভি**জ্ঞ**তা **আছে**। কিন্দু তবু পরেশনাথের স্বিধা এই, পথটা ছয় মাইলে ছড়ানো। এ**থা**নে বড জোর আড়াই মাইল। শোনা গেল, এই উংরাই পথে প্রতি বছরে বহুসংখ্যক দুর্ঘুটনা ঘটে। অসতর্ক পায়ের ধারায় নীচের দিকে অনেক সময় **পাথ**র গড়িয়ে পড়ে। অনেকে পা ফসকে নীচে গড়িয়ে যায়। কিন্তু তীর্থযাত্তা**পথে** কতকটা দুৰ্গম **অণ্ডল থাকে ব'লেই** সেটা মান্ব্ৰেব সাহস ও শক্তিকে জ্যা**কৰ্ষণ** করে। সমগ্র হিমালের ভ্রমণে মান্ধের শক্তি, সাহস, থৈর্য, অঞ্জিসায় এবং আর্মানগ্রহের অন্নিপরীক্ষা এইভাবেই চলে। তুমি শাল্ড, তুমি ময়, তুমি ধীর, তুমি একাগ্র, তুমি কন্টসহিক্—তবেই তুমি হিমালয়ের ক্রেডি স্বর্পকে দর্শন করবে!

প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগলো থানকোটে এসে পের্ক্তি। ছোট গ্রাম্য শহর।
চারিদিকে দারিল্রটা বড় প্রকট। এখান থেকে স্টেমাণ্ডু আন্দান্ত মাইল ছয়েক
পথ। এখান থেকেই মোটরবাস ছাড়ে। এবারে আমাদের চেহারায় তীর্থবারীর
ছাপ ফ্রটেছে। ধ্লোবালি-মাখা কম্বল, নোংরা পরিচ্ছদ, ময়লা মাথা, শীতের

ছাপ-ছাপ চামড়া-ফাটা দাগ,—তার সঙ্গে নিগ্রহের কুশতা। এবার সহজে মিলে গৈছি যাত্রীর জনতার সঙ্গে। এর আগে দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের কেউ-কেউ আমাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছে, এবার আমরা যদি ভিক্ষে করতে চাই, তবে আমাদের চেহারায় বেমানান হবে না। পাহাড় থেকে নেমে বড় স্বস্তিবোধ করলম। গত তিন-চারদিনে সমান সহজ রাস্তা যেন ভূলে গেছি। আমরা বাসে চড়ে বসলমে। গাড়ীর চাকা ঘুরছে, নতুন আনন্দের স্বাদ পাছিছ।

পিছনে পড়ে রইলো চন্দ্রগিরির আরণ্যক বন্য শোভা গ্রহাগহরুরে, কন্দরে: পাহাড়তলীর নীচে নীচে জানোয়ার ও সরীস্পরা তাদের চিরন্থায়ী বাসা নিয়ে আছে; আর এই পর্বতমালার কোন এক রহসালোকের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে বাগমতী,—যার এপারে ওপারে বহু অঞ্চলে আজও মন্যাপদচিহ্ন স্পর্শ করেনি। মনে পড়ছে অলকানন্দার কোন এক শাখা নদীর পথ। চলতি পথের থেকে কিছ্মদূরে যেখানে যাবার প্রয়োজন ঘটে না কাবো। ভীর্ পায়ে <mark>গিয়ে নামলমে সেই নদী</mark>র কোলে প্রস্তর-শিলায়। কিছ্মদূর পর্যন্ত গিয়ে সেই নদী দুই বৃহৎ পর্বতের মাঝপথ দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোন মান্য কর্থনো গিয়েছে সেখানে, তার কোন চিহ্ন নেই 🔻 উপর থেকে নামছে সেই জলধারা, তার দারনত বেগ ছাটে এসে পাথরের উপরে ধান্ধা থেয়ে উৎক্ষিণ্ড ফেনাযিত হচ্ছে। বড় বড় মাছ উপর থেকে জলের সংগ্য নীচে নেমে থাচ্ছে। বসন্তকাল পরিপূর্ণ সমারোহে নেমেছে ছোট নদীর দুই ধারে, পাহাড়ের গায়ে, বনময় গ্রাগহররের আশেপাশে। শৈবালাচ্ছন্ন পাথর আর প্রাচীন শিকড়েব পাশ দিয়ে বনবল্লরী উঠে গেছে মস্ত গাছগুলিতে। অজানা অনামা প্রুপ-সম্ভার **ব**্রেকে পড়েছে গাছ থেকে নদীতে । বড় বড় রঙীন পাখীরা ভাকছে। প্রকাণ্ড দুই ডানা মেলে নেমে এলো দুই লালমোহন। পাহাড়েব কোটরে ডিম পেড়েছে অপরিচিত পাথি। মদত পাথরখানার পাশে প্রকাণ্ড বিচিত্রবর্ণ সাপ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে আরো গিয়েছি এগিয়ে। মধ্যাহের নিঃশব্দ্যের মধ্যে শ্নেতে পাওয়া যায় পাথির কুজনের মধ্যে মেলানো সরীস্পের ভাক। নানাবর্ণের বন্য মাকডসারা জাল বে'ধে ঝ্লছে কাঁধের পাশে পাশে পাহাড়ে। দূরের বন্দিতর থেকে কখনো কোন গৃহপালিত পশ্র আন্নের্ডনা এই নদীতে জল থেতে। সম্পূর্ণ নিঃঝ্ম পাহ।ড়তলীর এই বনাপ্রকৃতি করেছি সেদিন ওইখানে দাঁড়িয়ে, আকাশপথের জ্যোৎস্যালোক খ্রেকি নেমে আসে শ্বুক্রপক্ষ দেববালার দল—ওরা এসে অবগাহন ক'রে যায় 💉 শীলাভ জলধারায়, উঠে বসে ওই শিলাতলে,—তাদের দেহের শোভায় পাছ্টিভলীর এই মায়াকানন রোমাণ্ড হরবে প্রলাকত হয়। উপরে দ্র ঈশ্বে ফ্রাণের পর্ব তগাত্র বেয়ে মানুষের চলার সংকীর্ণ পথ কোথায় যেন ক্রাণ্ডিয়ে গেছে। আর এই নীচে অদ্রে পাথরের উপরে দেখেছি শৃহক রক্তের ধারা তথনও রক্তিমান্ত এবং তারই অদ্র-ঝোপের পাশে সদাহত শৃংগজড়ানো হরিণের খণ্ডদেহ। হঠাৎ সন্দেহ

হয়েছে আশপাশ থেকে অমাকে কোন একটা প্রাণী তাক করছে, ষণ্ঠেন্দ্রিরের দ্বারা আমি অন্তব করতে পার্রাছ,—অমান একটি মৃহ্তে আমার সর্বশরীর ছমছমিয়ে এসেছে! আমি বাইবের লোক, এ রাজ্যে অন্থিকার প্রবেশ কর্রোছ, ওদের কেউ একজন মৃখ বৃজে আমাকে লক্ষ্য করছে। সহস্য সজাগ হর্মোছ, আমার হাতে হাতিয়ার কিছ্ব নেই। তথন ভারী পা দ্বটো টেনে উঠে আবার ফিরে গেছি।

বাল্-পথেরে আকীর্ণ পথ ভেঙে আসতে মোটরবাসের লাগলো আধ ঘণ্টা। যেখানে নামালো সেখানকার কাছেই ছিল জলের কল। এখানে পেণছবার অগে বাগমতীর প্ল পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু প্রথমেই কাটমান্ড্র চেহারা দেখে মন বড় বিষণ্ণ হলো। যেমন অপরিচ্ছন্ন, তেমনি ঘিঞ্জি—সমস্তটা মিলে কেমন যেন ব্কচাপা সম্কীর্ণতা। প্রত্যেক চতুদ্কোগযুক্ত দোপাট্টা চালাঘরের ভিতরে যতই দৃষ্টি যাছে, কেমন যেন অন্বাস্থ্যের চিহ্ন, কেমন র্ননতা, কেমন একপ্রকার নোংরা অস্ত্র জীবনযাত্রা। কাছেই চিপ্রেশ্বরের মন্দিব। কাঠের ওপর অমন চমংকার কার্শিল্প, এমন অপ্রব নক্সায় প্রত্যেক বাসম্থান নির্মাণ করা হয়েছে—তার ছন্দ, তার মাত্রা, তার স্ক্রমা ও স্ক্রমণতি,—দেখতে দেখতে মৃন্ধ হয়ে গেল্ম। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের কপালগ্রণে নাগরিকদের অপরিক্রার এবং বিশ্বেখন গ্রেম্থালীর দিকে চেয়ে অত্যন্ত নির্বংসাহ বোধ করল্ম।

পথের উপরে পড়ে রয়েছে সিন্দ্রমাথা শিবলিওগ, তার পাশে হাঁড়িকাঠ— সেখানে টাট্কা রন্ত থিক্ থিক্ করছে। এটা স্বাধীন দেশের একটা রাজপথ হলেও শ্রী ও শোভনতার উপর স্ক্রুক্সেপ কারো নেই। কোথাও গন্ধুজ, কোথাও প্যাগোডা, কোথাও বা শান্ত-মন্দির।

অত্যন্ত তীব্র রোদ, স্কুতরাং ঠান্ডা কলেব জলে যেমন তেমন করে পথের ওপরেই সকলের আগে দ্নান করে নিল্ম। নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনল্ম। গলা ধ'রে গেল, মাথা ভার হলো। দ্নান সেরে হাঁট্ডে হাঁটতে এসে আমরা অতিথিশালা খুজে বার করল্ম।

আধ্নিক কাটমাণ্ডু স্থি করেছেন প্রলোকগত মহারাজা চুক্ত সমসের জংগ বাহাদ্র । রাজপথের ধারে তাঁর প্রস্তরম্তি । অদ্রে ক্রেকীতার লালদীঘির মতো একটি সরোবর—রাণীবাগ । সরোবরের ঠিক মুক্তিনিনে একটি মন্দির,— অমৃতসরের স্বর্ণ-মন্দিরের মতন । রাণীবাগের ক্রেকীরে একটা ঘণ্টা-ঘড়িঘর; যাকে বলে টাওয়ার ক্লক । চতুদিকে পাহাড়, ফ্রেকীনকার এই উপতাকায় হলো কাটমাণ্ডু । এরই আশেপাণে ছোট ছোট পার্বত্য গ্রামা-শহর হলো, স্বয়ন্ত্র, দক্ষিণ কালী, পাটান, নারায়ণথান, দ্বাতেয়, চৌবাহার ইত্যাদি । কিছু গৃহ-

শিশ্প, কিছু বা চাষবাস, এই হলো সাধারণ জীবিকা। এ ছাড়া চাকরি-বাকরির সূর্বিধা কয়। ছেলেরা বড় হতে পারলে চোথ পড়ে পন্টনের দণ্টরে, মেয়েরা বয়স্থা হলে 'কেটি' হয়ে যাবার কামনা করে রাজসংসারে। যিনি রাজা, তিনি ধীরাজ নামে পরিচিত, প্রধান মন্ত্রী হলেন মহারাজা। ধীরাজ হলেন 'পাঁচ সরকার', মহারাজা 'তিন সরকার'—খতদ্রে কানে এলো। এগ্লো বাইরের লোকের কাছে কোন অর্থ বহন করে না, তাই এসব নিয়ে কেউ মাধাও ঘামায় না।

চারিদিকে পর্বতিমালা, মাঝখানে এই উপত্যকা নাকি ছিল এককালে এক বিশাল হ্রদ। এই হ্রদের জল যিনি তরবারির একটি আঘাতে বার করে দেন, তিনি হলেন নেপালবাসীর উপাসা দেবতা মৈঞ্জ, দেব। তরবারির সেই আঘাতেই বাগমতা নদীর স্ফি। সেই থেকে এই উপত্যকা মানুষের বাসষোগ্য হয়ে ওঠে। কাশ্মীরের ঠিক এই গল্প চলে। সেখানে ছিল কশাপম্মির কৃপা। কশ্যপ-মীর, এই নিয়ে কাশ্মীর। শ্রীনগর প্রান্তের ভাল হুদটিকে নালিপথে বার করে দিলে খ্ব- খারাপ কাজ হয় কিনা আমার জানা নেই। নৈনীতালেও তাই। নৈনীহ্রদের নীচে থাকতেন নয়নীদেবী,—এদিক থেকে তাঁর অবশ্য কোন কৃপা হর্যনি।

আজ নেপালে বয়ে চলেছে নডুন হাওয়া, স্মৃতরাং আগেকার কাহিনী ওর ইতিহাসের মধ্যেই থাক্। এই সেদিনও রাজার পক্ষে নেপালের বাইরে যাওয়াটা ছিল **অমণ্যলস**ূচক শুকটা গহি<sup>ত</sup>ত কাজ। আজকে সেই ধারণা এক **ফ**ংকারে উড়ে গেছে। রাজসংসারে 'কেটি' হয়ে থাকতে পার**লে মেয়েদের** বরাত ফিরে যেতো। কিন্তু এই রেওয়াজও বোধ হয় এবার কমে এলো। নেপালের বৃদ্ধি ছিল প্রাচীনপূর্নথী, জ্ঞান ছিল রক্ষণশীল সংস্কারে আচ্চল্ল-সমার্কে, ধর্মে শিক্ষায়, দৈনন্দিন জীবন্যাত্রায় সেই কারণে মন ছিল পিছিয়ে। ফলে, ব্যাধি, অস্বাস্থ্য, রাজনিগ্রহ এবং হতাশা কামড়ে ধর্নেছিল এতকাল ওদের সমাজ-জীবনকে। এই অবস্থায় বাঙালী গিয়ে পেণছেছিল নেপালে। তারা নিয়ে গিয়েছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতি। স্কুল-কলেজে, ডাকঘরে, রাজকোষে, সরকারী দুংতরে, হাসপাতাল আর পূর্তবিভাগে এবং আইন আদালতে—যেখারে সেখানে ঢুকেছিল বাঙালী। আমি যগন গেল্ম, তথন দেখি প্রধানমূল 🗘 মহারাজার গ্রশিক্ষক, মুন্সী, চিকিৎসক, এমন কি তাঁর রন্ধনশালার অ্শ্রিনায়ক সকলেই বাঙালী। বাঙলার অনেক বিশ্লবী দলের ছেলে এককালে ক্সিভিটিড়েয়ে নেপালে থাকতে বাধা হয়েছিল। বাঙালীরা আজো নেপাল্লে স্ক্রিব জনপ্রিয়। এই দোদন পর্যদত ইংরেজরা ওদের ডাকবিভাগ দখল ক্রেইটরেখেছিল, ওদের ভালো-মন্দ নিয়ে গায়েপড়া অভিভাবকম্ব করতো এবং শ্রিদপোর্টের নামে ভারতবর্ষকে নেপালের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিত না। ইংবেজ চলে ধাবার পর শ্রীশগিরি ও চন্দ্রগিরির দেওয়াল অতিক্রম করা এখন সহজ হয়েছে। নতুন রাস্তা খুলেছে।

ইংরেন্ডের খয়ের-খাঁ যারা অর্থাৎ মহারাজার দল এতদিন পরে রাজ্যপাট তুলে স'রে পড়েছে। দক্ষিণের হাওয়া লেগেছে ওদের মনে। ওদের বাঁধন সব খুলে গেছে।

আগামীকাল পশ্বপতিনাথে শিবরাতির মেলা। আমি জনুরে পড়েছি, মাথা তুলতে পার্রছিনে। জনুর বেড়েই চলেছে। পালিত মশাই বেশ প্রাচ্ছল্য-লাভ করেছেন, সোংসাহে তিনি এখানে ওথানে ঘ্রের বেড়াচ্ছেন। সরোবরের ধারে ধারে বায়ুসেবন করে ফিরছেন গলায় সেই সোনার হারছড়াটা ঝুলিয়ে। তাঁর বাঁ-হাতের দ্বিট আঙ্কল সেই হাবগাছটা প্রায়-সময়েই ছ্বুয়ে থাকে। গান তিনি জানেন না এই আমি জানতুম এবং গান তিনি যখন নিতাশ্তই গাইতে থাকলেন, তথনও বিশ্বাস করল্ম, গান তিনি জানেন না।

হাসপাতালের বাঙালী এক ডান্ডাবের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিয়েছিল্ম।
তিনি আমার চিকিৎসার ভার নিলেন। ভদ্রলোক একা থাকেন, স্তরাং
পথ্যাদির ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যা ছিল। সে যাই হোক, একটি ঘর পেয়েছিল্ম
ভালো। তারই জানলা দিয়ে চেয়ে রইল্ম কাটমাণ্ড্র দিকে। আমার বেশ
মনে পড়ে, এই জানলার ধারে ব'সে মহাপ্রস্থানের পথে'র একটি অন্ছেদ
লিখতে আরম্ভ করেছিল্ম।

এককালে ম্সলমান আক্রমণের ফলে বহু রাজপুত প্রিবার পালিয়ে আসে নেপালে। সেও প্রার ছয়শো বছর হতে চললো। তখন নেপালে ছিল মঙ্গোলীয় পার্বতা জাতি। তারা শুধু শানিতপ্রিয় নয়—তারা নিজের শিলপকলা ও স্থাপতা নিয়ে থাকতো। রাজপুতেরা তাদের হাত থেকে শাসনভার তুলে নেয়। ফলে সেই মঙ্গোলীয় ও রাজপুতের সংমিপ্রণের ফলে গুর্খা জাতিব উৎপত্তি। সেই গুর্খারা পশ্চিম নেপালে ক্রমে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে এবং গুর্খা রাজ্যের পত্তন করে। অত্যন্ত শত্তিশালী হয়ে ওঠে তারা এবং সমগ্র নেপালকে তারা শাসন করতে থাকে। আজও সেই তাদেরই রাজ্যপাট এবং তাদেরই প্রতিপত্তি। অবশ্য মাঝে মাঝে এখনও দুই দলের মধ্যে কলহের ক্রম্বা শোনা ষায়। একদল হলো গুর্খা নেপালী, অন্য দল হলো রাজপুত নেপ্রালী। সে বাই হোক, নেপালের বহু অংশ আজও অনাবিষ্কৃত এবং উপ্রেশিকত। দুর্গম ও দুরারোহ পর্বতমালার আশেপাশে উপত্যকা আছে, ক্রিক্ট্র সেখানে বিরল্বসতি। কোজাও চিরন্থায়ী তুষারের স্ত্পে, কোম্প্রি হিমবাহের আত্যক, কোধাও বা ভাষণাকার তুষারবিগলিত জলপ্রপাত বেরাই ক্রলতা-তৃণহীন প্রস্তর প্রান্তর। এদেরই উত্তর সীমানায় রয়েছে কাঞ্জেক্তা ও গোরীশ্পা। কাটমাণ্ডু থেকে প্রায় দুন্শা মাইল পেরিয়ে গেলে নাম্চেবাজার,—সেখান থেকে গেছে গোরীশ্রশের পথা। সেখানে গোরীশ্রেগর একটি প্রাদেশিক নাম প্রচলিত।

কাটমাণ্ডুর কেন্দ্র থেকে আন্দাজ আড়াই মাইল দূরে পশ্বপতিনাথ। মন্দিরের নামেই গ্রাম। যেমন কেদার-বর্দার, যেমন জ্বালাম,খী, যেমন বৈজনাথ। শথর থেকে মোটরবাস যায়, কিন্তু ভিড়ের চাপ ছিল বেশী। সেজন্য প্রবল জবর নিয়েও পর্রদিন আমাকে হে'টে ষেতে হলো। পালিত মশায়ের পর্বল বোধ হয় কিছু, ছিল, তিনি গেলেন মোটরবাসে। কথা রইলো মন্দিরে অথবা ফিরে এসে আবার দেখা হবে। পায়ে হাঁটা স্ববিধা, কেননা ভ্রমণটা সতা হয়। হিমালয়ের মধ্যে যখনই মোটরে ভ্রমণ করেছি, দৈখেছি অনেক, কিন্তু উপলব্ধি সত্য হর্মান। পথে থাবার সময় বাজবাড়ী পড়ে বাাদিকে। কিন্তু রাজবাড়ী বলতে যেমন উদ্যান সরোবর আর ফোয়ারার কল্পনা আদে, এ তৈমন নয়। এ এক বিশাল ইমারত,—তার তুলনায় সামনের দিকে অবকাশ কমই। কুচবিহারের রাজবাড়ী, নাটোরের রাজবাড়ী, কলকাতার গভর্নমেণ্ট হাউস, দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন,—এরা চোখে স্বস্থিত আনে। কিন্তু এ রাজবাড়ী একেবারে নীরেট। শহরের উপর দিয়ে গেছে সেই ভামপেডির রক্জ্মপথ— যেমন দান্তি লিংয়ে। জনস্রোতের ভিতর দিয়ে চর্লোছ। জ<sub>ব</sub>রের তাড়নায় প**থে** বর্সেছি কয়েকবার। চোথ দুটো ছিল ঘোলাটে, তাতে দেখার অসুবিধা হয়েছে। ক্রমে আমরা এসে প্রে'ছিল্ম বাগমতীর প্রেলের কাছে। অদ্রে শমশানঘাটা। নদীর ওপারে গুহোশ্বরীর মন্দির ও পীঠম্থান। পশুপতিনাথের মন্দির বাগমতীর তীরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূল মন্দির-চ্ড়া সোনার পাতে ঢাকা, রুপার তোরণ, এবং মন্দিরের বাইরে বিশালকায় এক কনককান্তি বলিবর্দ। পশ্বপতিনাথের আশেপাশে আরো অনেকগর্বল মন্দির দাঁড়িয়ে। মন্দিরের চম্বর অনেকথানি এবং চতুদিকি মাবেলি পাথরে মোড়া। মলে মন্দিবের ভিতরে পশ্পতিনাথের কৃষ্ণকায় পঞ্চমুখী প্রস্তর-বিগ্রহ কণ্টিপাথরের বেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরটা, যেমন অনেক মন্দিরেই দেখি – অন্ধকার। ভিড়ের চাপকে রোধ করার জন্য মূল মন্দিরের চার্রাদকে চার্রাট দরজায় কাঠের বেড়া দেওয়া হয়। কিম্কু যাত্রীদলের প্রচণ্ড চাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভালো করে দেখতে দেয় না।

গ্রেশ্বরী মন্দিরে ম্তি নেই, আছে প্রস্তরশিলা, সোনার প্রস্ত্রে ঢাকা।
ওটাই হলো মহাপঠি,—এখানে, সতীর গ্রহ্রন্থান পড়েছিল। যেমন কামাখ্যার
দেখে এল্ম সতীর যোনিপঠি—মন্দিরের ভিতরে গিয়ে কলেউটি ধাপ নেমে
অন্ধকারের মধ্যে সেই শীলাখণ্ড দর্শন। পশ্রপতিরাক্ত শৈবপ্রেল, কিন্তু
গ্রেশ্বরীর প্রা হলো শান্ত,—এখানে মোরগ ও প্রস্তর্গল হয়। শান্ত হিন্দ্র
ও বৌন্ধ এখানে মিলেছে। এই মিলন দেখা মুদ্ধি নেপালের মচ্ছেন্দ্রনাথের
দেবন্থানে। উভর জাতির লোক এখানে প্রস্তর্গরি এখনো এখানে বিদ্যান।
পাশে রয়েছে মৈঞ্জন্দেবের মন্দির—যাঁর তরবারির আঘাতে জলরাশি সারে গিয়ে

এ্খানকার উপত্যকার জন্ম হয়। এখানে প্রবাদ, মঞ্জ্যুন্তীদেব এসেছিলেন চীন দেশ থেকে। সেই কারণে চীন, তিব্বত ও নেপালের ধর্মীয়ে যোগ ঘনিষ্ঠ। সেথানে থেকে তীর্থযান্ত্রীরা আসে ব্যবনাথ স্ত্পে—তারা আসে কাটমাণ্ডু পর্যক্ত। সেই স্ত্পের থেকে নির্গত পবিত্র জল নিয়ে যায় তারা চীনে ও তিব্বতে। দলোই লামা সেই জল স্পর্শ করেন।

শিবরাহির মেলায় এলো রাজার মদত শোভাযাত্রা। রাজদর্শন ঘটতে বিলম্ব হলো না। শিবিকায় এলেন রাজার প্রনারীরা, যাঁরা অন্তঃপ্রিকা অস্থ-ম্পশ্যা। তাঁদের সংগ্য সংগ্য এলেন অমাত্যগণ এবং রাজপ্রের্ষ। পালিভ-মশাইকে সেই জনারণ্যে কোথাও খুজে পাওয়া গেল না।

কাটমান্ড্র কাছে নেপালের কুচকাওয়াজের মাঠ বড় আধ্নিক,—এদিকটায় এলে নব্য সভ্যতার কিছ্ম স্বাদ মেলে। এর সীমানায় প্রাচীন নেওয়ারদের রাজধানী ছিল, এর নাম যন্ডিখাল। এই নেওয়ারদের হাত থেকেই পরবতীনিকালে গ্রেখারা শাসনদন্ড কেড়ে নির্মোছল। এ ছাড়াও পরিপ্রমণের অন্তল রয়েছে পাটান ও ভাটগাঁও। এরা ছিল প্রাচীন নেপালের রাজধানী। সেখানেও নেওয়ারদের স্থাপত্য ও শিশপকলার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। যাত্রীরা নীলকণ্ঠর ধারে গিয়ে বিস্কুম্র্তি ও বস্ধারা দর্শন করে আসে। অস্ক্রুপ দেহ নিয়ে সেখানে আমি যেতে পারিনি।

পরবর্তী তিনদিন একট্ব বেশী জব্বরে অনেকটা যেন বেহ**্ন থাকতে** হয়েছিল। সমগ্র হিমালয় পর্বতমালা ভ্রমণের মধ্যে এই আমার প্রথম ও শেষবারের অসম্প্রতা। যাই হোক, ডাঙার সে-খাতায় নিউমোনিয়া ও বিকারের লক্ষণ সন্দেহ করে নেপাল তাাগের পরামর্শ দিলেন। শ্রীর্শাগরি ও চন্দ্রীর্গারর আন্দাক্ত কুড়ি মাইল পাহাড় আমাকে ঝাম্পানে যেতে হবে।

যেতেই হবে ঝাশ্পানে। কিন্তু টাকা! ঝাশ্পানের ওই অতিরিক্ত কুড়ি টাকা ত' আমাদের কাছে নেই! পালিত মশাই আহারাদি সেরে পান্ চিবোতে চিবোতে এসে আমার চেহারা দেখে ত' হেসেই খ্ন।—একি, বাৰ্ত্তপদ্পতিনাথের পায়ে মাথা রেখে চোখ বোজবার চেষ্টা করছেন দেখিছিল সে কেমনকরে হয়!

উনি একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলেন আমার দ্ই ক্রিন্ত্রেলের ফাঁকে। কিন্তু যে কারণেই হোক সিগারেটটা পড়ে গেল হাত থেকে উনি সন্দেহ করে কাছে এলেন এবং একটা যেন ভয়ই পেলেন। অফ্রিস্টাসছিলাম। পালিত মশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখন, হারগাছটা আমার গলাতেই আছে, এটা এখনই বিক্রী করা চলে,—তাছাড়া এটা আপনারই বান্ধবীর জিনিস; কিন্তু ব্যাপারটা

একট্র 'ডেলিকেট্' ত'—তাঁর জিনিস তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিলেই আমার মান রক্ষা হয়।

কথাটা যুক্তিসংগত; কিল্কু কিছ্ম ভাববার আগেই ডাঃ দাশগমুণ্ড পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গদ্ভীরভাবে পালিত মশায়ের মাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওঁর হাতে আমিই প'চিশটি টাকা দিচ্ছি, ওতেই ওঁর হবে।

कारेन् !--व'ता भानिक भगारे नाकिता केंद्रतन।

ওই আমার প্রথম ঝাম্পানে চড়া। ফিরবার পথে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চোশ দুটো প্রায় বন্ধ করে চারজন মানুষের কংধের উপর যেন ভাসতে ভাসতে চললুম। থানকোট থেকে ভীমপেডি। দেহের মড়ো চোথ দুটোও কেমন একপ্রকার আছের ছিল। চোথ বুজে নেই, চেরে নেই, ঘুমিয়ে নেই—ওই একরকম। থররোদ্র ছিল মাথার ওপর। অর্মান করে আমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে আমার নিয়তি হিমালয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোনদিন ভার বিরতি নেই। ওই একটা অস্বাভাবিক আছের অবস্থার মধ্যেও বেন শুনতে পাছি আবার নতুন পাহাড়ের ডকে—ওরই ভিতর দিয়ে কেমন একটা বুক্ষ বন্য ক্ষুধার্ত কঠিন আত্মনিগ্রহের ডাক। ওই ডাক আমাকে কোনদিন কোথাও স্থির থাকতে দেয়নি।

আমার বহুকালের ধারণা, হিমালয় পরিদ্রমণকালে যদি কেউ অস্বর্ধ হয়, তবে ওখানকার নদীতে অবগাহন-দনান করলে তার সব অস্থ সারে। সন্ধার সময় ভীমপেডিতে প্রেটিছে বাগমতীতে আমি দনান করেছিল্ম। ঠাণ্ডা হাওয়া আর ঠাণ্ডা জল সত্ত্বেও আমার শীত ধরেনি। বাড়ি যখন ফিরেছি, তখন আমি স্কুখ। সেই কখাটা জানিয়ে ডাঃ দাশগুণ্তকে তাড়াতাড়ি প'চিশ টাকার মনিঅর্ডার পাঠিয়ে দিল্ম। পালিত মশাই কলকাতায় ফিরে তার গলায় ঝোলানো সোনার হারছড়াটা মালিকের হাতে অবশাই ফেরং দির্মেছকেন। তবে তার প্রত্যপ্রেপ কিছু কোতুকজনক আড়ুন্বর ছিজ। কিন্তু হারছড়া যিনি ফেরং পেলেন, তিনি আমাদের ভ্রমণ-ব্রান্ত শ্রেন পালিত মশাইকে কোনোদিন ক্রমা করতে পারেনান।



বিদ্যী লেখিকা শ্রীমতী কৃষ্ণাদেবীর কথা এর আগে দ্' একবাব উল্লেখ করেছি। তিনি চিঠি লিখলেন, দ্বগে গেলেও মেয়েমান্ধের স্থা নেই। সেখানে যদি বিশ্বামিত থাকেন তবে সেখানেও বিগ্লব। এখানে এমনি বেশ আছি নিঃসংগ, কিন্তু গৃহত্যাগী হবো একথা উল্লেখ কবা মাত্র চারিদিক থেকে সহস্র বাহ্ বাড়িয়ে ওই এক কথা, যেতে নাহি দিব! সে যাই হোক, আগামী ২ওশে অক্টোবরের প্রণ্য তিথিতে রাত্র সাডে নটায় যে গাড়ি যায় দিল্লী স্টেশন থেকে হরিন্বারের দিকে, আমি সেই গাড়ির ঠিক সামনে দাড়িয়ে থাকেবা। শ্রাভকবাবে সংগ্র থাকলে খ্লী হবো, তিনি রাশ টানতে জানেন। প্রশেচ—
স্মাণিনীর বেশ ধারে যাচছি, স্তবাং 'ক' বললেই কৃষ্ণকে মনে পড়বে। ক-দেবীর বদলে 'কৃষ্ণা' হলেই স্থাঁ হই। গোরবর্ণা আমি নই, অতএব নামটা মানিয়ে যাবে।

স্ত্রাং দিল্লী দেটশন থেকেই কৃষ্ণা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সামনে হেমন্ডকাল। স্তমণ পিপাসায় বন্ধব্ব শশান্ত চৌধ্রীর পাথা গজিয়েছিল। তার স্বান্ধ্যোদ্ধার, তার অবসর বিনোদন, তার অনাহত নিদ্রাস্থ, তার আহার-বিহারের নিয়মান্বতিতা, সেদিকে আমাদের সদাজারত দৃষ্টি। শশান্তর ফ্রুং ছিল নিতাসন্থিয়। কৃষ্ণা বললেন, উনি কৃশকায় ব্যক্তি, কিন্তু ওঁর ওজন অন্তত দশ পাউত্য যদি না বাডে তবে আমাদের হিমালয় প্রমণ মিথো।

ফলে, হরিন্বারে যে কদিন রইল্ম. তিনজনে মিলে পাঁচজন্যের খাদ্য অনায়াসে গলাধঃকবণ করতে লাগল্ম। কোমর বে'ধে লেগে গেল্ম শশাৎকর পরিচর্যায়। তার 'বেড্-ট' তার প্রাতরাশ, তার মধ্যাহ্রভোজন, তার সান্ধ্য চা, তার নৈশভোজ। শশাৎকব পরিপাকশন্তি দেখে আমরা ম্বাধ, এবং বন্ধ্বর নিজেও বিহ্মিত। কৃষ্ণা 'আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনার দেবতান্থা হিমালয় নিয়ে আপনি যত খ্লি মাথা ঘামানগে, আমার প্রেক্ত হলো মহত ছ্বিট। 'কেউ কোথা নেই আর, শ্বশ্রে ভাস্র সামনে-ক্তি ভাইনে-বাঁয়ে—' আমার প্রকারেন চেহারাটা আপনি ব্রথবেন ক্রিটি ঘর সংসার করেননি ত'!

কিল্ড শুশাঙ্ক ?

ওঁর স্বাস্থ্যোত্মতি! পরিপাকশন্তি বাড়ানো! উর্ক্তি প্রাপনার মতন বাউল্ড্রে নন্, গেরস্থ! ভেসে যান্না, সাঁতার কেটে পেঞ্জি যান। হিসেবী মান্য!

ইত্যাদি। অর্থাৎ এই প্রকার সংগসাহচর্যে আমার পথ এ-যাত্রায় কণ্টাকত ছিল। বাঁধা ছকের মধ্যে পরিপ্রমণ করাটা যে আমার দ্ব' চোখের বিষ—একথাটা দেবতাশ্বা—৯ বোঝবার শক্তি আমার ছিল না। ইনি এসেছেন হাড় জ্বড়োতে, আর উনি এসেছেন স্বাস্থাকামনায়।

হরিন্দার থেকে আন্দাজ বিশ বহিল মাইল হলো দেরাদ্ন। এথানে স্টেশনের কাছেই মনসা পাহাড়ের স্ভূজা, এই স্ভূজার ভিতর দিয়ে ট্রেন চলে যায় ভীমগোড়া পেরিয়ে এ'কে বে'কে, সভানারায়ণের দিকে। কিছুদ্র এগিয়ে রায়ওয়ালার কাছে রেলপথ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ডার্নাদকে গণগাপথ,—হ্ষিকেশে গিয়ে গাড়ি থামে। বাঁদিকে দেরাদ্নের পথ। এটি অরণ্যলোক। দেরাদ্ন উপত্যকার অরণ্য হলো স্প্রসিদ্ধ। হস্তী, ব্যাঘ্ন, ভল্লকে, কাকার, বিবিধ সরীস্প, লেপার্ড ও চিতাল, প্যান্থার ও শন্তর,—এরা আশোশাশের অরণ্যে চিরুম্থায়ী। কিছুদিন আগেও এই পথের ধারে চিতাবাঘের দৌরাত্যাছিল অতি প্রবল। তীর্থযান্ত্রীরা দল বে'ধে না গেলে ভয়ের কারণ ছিল। এখন আর সেদিন নেই। অরণ্য প্রায় তেমনি আছে, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার ভিতর দিকে সারে গেছে। জারগা দখল করেছে শ্রেণ্ঠ জন্তু—অর্থাং মানুষ!

আমরা টেনেই যাচ্ছিল্ম। এটা শিবলিংগ পর্ব তমালার পাদম্ল। স্তরাং দেরাদ্নে পেণছবার আগেই পাহাড়ী বনজ্পল চারিদিক থেকে বেন্টন করে। এই বন গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে প্রে ও পশ্চিমে। প্রে গণগার মূল প্রবাহ এবং পশ্চিমে যম্নার ধারা। এই উভয় নদীর মাঝখানে এবং দক্ষিণে প্রায় শাহারাণপ্র জেলার সীমানা অর্বাধ এই উপত্যকা কমবেশী দ্শো মাইল পরিধি নিয়ে অরণ্য বেন্টিত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাংড়ার ন্যায় দেরাদ্ন উপত্যকাও পশ্মিকারের জন্য স্প্রস্থি। অরণ্যের ভিতরে ভিতরে শিকারীদের জন্য ডাকবাংলো পাওয় যায়।

আমার পক্ষে মৃশকিল এই, চল্তি অর্থে আমি 'ট্রিস্ট' নই, সেজন্য আনুপ্রিক তথ্যের দিকে আমার স্বভাবতই ঝোঁক কম। আমি এসেছি নিশ্বাস নিতে নতুন দেশে, নতুন পটভূমিতে। দেরাদ্নের চাউল অতি স্ক্রের ও স্ক্রাদ্ন, কিন্তু তা নিয়ে আমার মাধা ঘামাবার সময় নেই। ৩ অন্ডলে ঔষ্ধিবন হলো বিশাল, এবং লতাগ্রুম ও শিকড়ের গবেষণার জন্ত মন্ত এক সরকারী কলেজ এথানে প্রস্থি। বেশ মনে পড়ে, আমর্ক্ত সেখনে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা যাপন করলেও আমাদের কোত্হল মেটেনি এখানে দেওদার শলে চীড় হল্দ তুন শিশ্ম— ইত্যাদি কৃষ্ণ প্রচুর প্রিমাণে দেখতে পাওয়া ষার। আমরা অনেকগ্রিল চা-বাগান দেখে বেড়িয়েছিলিয়ে।

দেরাদ্দন স্টেশনে নামলে রাচিকে মনে প্রস্তেতি দ্বই থেকে আড়াই হাজার ফ্রাট উন্থা সমন্দ্রসমতা থেকে, কিন্তু বোঝবার জো নেই। আমার চোখ ছিল এখান থেকে প্রধান দ্বটি পথের দিকে। একটি গেছে রুড়কি, অনাটি চক্রতা।

কিন্তু কোনো পর্থাটই নিতান্ত সহজ নয়। চক্রতা এখান থেকে কমবেশী ষাট মাইল পথ। আন্দাজ ত্রিশ মাইল পর্যন্ত গেলে শাহারাণপারের পথের সংগ্র মেলে। তারপর সেখান থেকে আরো ত্রিশ মাইল কোটশ্বার থেকে যেমন লান্সডাউন, তের্মান শাহারাণপরে রোডের ওই সংযোগ থেকে চক্রতার পথ গিরিগান্ন বেয়ে চ'লে গেছে চক্রন্তার দিকে। পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে চড়াইয়ের পর চড়াই পেরিয়ে গিরিনদী, ঝরনা, উত্তরে তুষারশত্রে হিমালয়ের বিস্তৃত শোভা, নীচের দিকে অরণ্যবেষ্টিত দেরাদ,নের বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র। পথে পড়ে চোহারপুরে, তারপর যমুনার পুল। এই পুল পেরিয়ে একদিকে চলে গেছে নাহান রোড, অন্যাদকে মোটরপথ চক্রতার দিকে। ইংরেজ আমলের ভারত গভর্নমেন্ট কোনোদিন গাড়োয়ালীকে এবং গ্রেখাকে বিশ্বাস করেনি। সেজন্য তা'রা এই চক্রতায় এবং লান্সডাউনে সৈনাদলকে প্রায়ীভাবে মোতোয়েন ক'রে রাখতো সাঠানকে তারা বিশ্বাস করেনি, সেজন্য সমগ্র পাঞ্জাব এবং সীমান্তে অত্যুলি গোরা ছাউনী। অথচ এই গাড়োয়ালী, গুর্খা এবং পাঠানদের মতো নিভ*ির*যোগ্য যো<sup>হ</sup>ধাও তারা আব ভূভারতে *খ্জে* পেতো না<sup>‡</sup> ইংরেজ আজ নেই, কিল্ডু গ্র্থা সৈন্য পাবার জন্য তাদের আকুলি-বিকুলি থেকে গেছে।

চক্ততা প্রায় সাত হাজার ফর্ট উচ্চতে এথানে বেড়ানো যায় কিন্তু বসবাস করা চলে না। সৈন্যসামন্তর পরিবারেরা মাঝে মাঝে এসে বাস করে এবং তা'র জন্য দেহাতীদের ছোটখাটো বাজাব বসে। প্রয়োজনের সীমানাটা পেরোলে আর কোথাও কিছ্ নেই। সৈন্যদলের বাাবাকেব বাইরে কিংবা দক্তরের সীমানা ছাড়িয়ে না আছে সমাজ, না বা কোনো আত্মীয় গোষ্ঠী। ফলে, একবেলা থাকলেই হাঁপিয়ে ওঠে মন। কার্তিক যাস পড়লেই দ্রুত্ত ঠান্ডা হাওয়া আসে এই চক্তরের পথে কিন্তু যম্নার বন্য ও পার্বত্য শোভা মনকে আগাগোড়া কেমন যেন অভিভূত করে রাখে। চক্তরের পরেই কইলানা অঞ্চল। এটি চক্তরেই অংশ, কিন্তু কইলানা নেক্-এর দ্বাবা প্রক। দুটি মিলিয়ে এক, কিন্তু দুটি বিচ্ছিল্ল কলকাতা এবং ভবানীপ্র,—মাঝখানে চৌরঙ্গী।

দেরাদ্ন থেকে আন্দার্জ প্রার্থিন মাইল দ্র হলো হরিপ্রে। ইরিপ্রের সামনে হিমালয়ের নিসর্গ দ্শ্য পথচারীকে আনন্দে স্তাদ্ভিত জিরি। হিমালয় পোরয়ে মতোঁঃ প্রথম নেমেছেন যম্না ওখানে গংল্রিক আবির্ভাব হলো হরিপ্রেরিক আবির্ভাব ঘটলো হরিপ্রেরিক যেমন আমরা দেখে এসেছি আলমোড়ার উত্তর প্রান্তে বৈজনাথ, যেখাকে গোমতীর প্রথম অবতরণ ঘটছে মর্ত্যলোকে। হরিপ্রের প্রান্তে ক্রিকি অঞ্চলে সম্রাট অশোকেব শিলালিপি অতি প্রসিদ্ধঃ সেখানে মোট চৌদ্দিট অন্ত্রা প্রস্তরগাত্তে খোদিত রয়েছে। খ্লুপ্রের তৃতীয় শতাব্দীর সেই আবহ এখানকার জনশ্না পার্বতা

প্রান্তরে নীলাভ আকাশের নীচে প্রথর রৌদ্রে আজও যেন অনির্বাচনীয় গীতি-কাব্যের ব্যঞ্জনা নিয়ে ঘ্রুরে বেড়ায়। আমার প্রথর অতি-আর্ধ্রনিক মন কোথাও কোনো প্রাচীনের চিহ্ন লক্ষ্য করলেই যেন সমগ্র সন্তা দিয়ে লেহন করতে থাকে।

দ্বাপরযুগে আচার্য দ্রোণ তাঁর একটি অস্ত্রশিক্ষা শিবির স্থাপনার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এখানে ওখানে। অবশেষে শিবলিংগ পর্বতমালা পোরিয়ে উপগিরি ও বহিগিরির মাঝামাঝি দেওদার পর্বতের কোলে এই স্বিশাল উপত্যকাটি তিনি বেছে নিলেন। দ্রোণাচার্যের আশ্রম এখানে ছিল ব'লেই এ অণ্ডলের নাম হয় ভেরাদ্রোণ, ওরফে দেরাদ্বন। প্রাচীন হস্তিনাপরে থেকে দেরাদ<sub>ন</sub>ন বেশী দূরে ছিল না। এই উপত্যকার ভিতর দিয়ে পরবর্তী**কালে** পঞ্চপান্ডব ও দ্রোপদী গিয়েছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। পৌরাণিক কাল থেকে আধ্নিক ইতিহাসের কাল অর্বাধ অনেক ঝড় ব'য়ে গেছে এই দেরাদ্বনে। এই উপত্যকা বরাবরই ছিল গাড়োয়ালের অধীনে। সণ্ডদশ খূষ্টাব্দে এলো মোগল। শহেজাহানের সেনাপতি খালিল লাব সংগ্র গাড়োয়ালরাজ প্থনী-শার লাগলো যদে। রাজা সন্ধি করলেন তাদের সঙ্গে। সম্রাট আওরংগজেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে শতাব্দীর শেষভাগে গ্রেরু রাম রায় এলেন দেরাদুনে। মোহন গিরিসংকটের কাছে গ্রু রাম বায় তাঁর ভত্তগণকে নিয়ে আবাস রচনা করলেন। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটাবার চেণ্টায় তিনি যেদিন প্রথম দেরাদুনে পা দিলেন, সেই দিনটিকে স্মরণ করে আজও প্রতি বছর এখানে 'ঝান্ডা' উৎসব-মেলা হয়ে থাকে। গ্রের রাম রায়ের মন্দির যেটি মোগল ম্থাপত্যের অন্করণে নিমিত –সেটি এখানে অতি প্রসিম্ধ। এখানে গ্রের শয্যাদ্রব্য ও চিতাভদ্ম সূর্রক্ষিত বয়েছে। গরের রাম রায়ের শিষাসেবকদের এখানে বলা হয়ে থাকে 'রামরাইয়া।'

অন্টাদশ শতাব্দীতে প্রচণ্ড রাজনীতিক দ্বাতি দেখা দেয় এই দেরাদ্বে। 'এসেছে সাফ্রাজালোভী পাঠানের দল।' আফগান সেনাপতি নাজিব্দেশীলা এবং তাঁর নিষ্ঠার নাতি গোলাম কাদির দেরাদ্বন আক্রমণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। এই সময় দেরাদ্বন ঐশ্বর্যে ও সম্পদে পরিপ্রে ছিল। নাজিব্দেশীলা ছিলেন শাহারাণপ্রের শাসনকর্তা। তিনি শিবলিণ্গ পর্ক্তমালা পেরিয়ে এসে দেরাদ্বন আক্রমণ করেন। এই সময় গাড়োয়ালের রাজা এবং দেরাদ্বনের অধিপতি রাজা ফতে শা আপন গ্রণ-গরিমার জন্য চ্যুর্যদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু রোহিল্লা দলের শাসন ও সেবাজিত নাজিব্দেশীলা প্রতিবেশীর এই সমাদর বরদাস্ত করতে প্রস্তুত ছিল্লেন্সিনা। রক্তপাত ঘটলো সামানাই। দেরাদ্বন তিনি অধিকার করলেন। কিন্তু সে মান্ত অল্পদিন। তারপরেই নাজিব্দেশীলার মৃত্যু ঘটে। অঞ্জ্যের ফতে শা যাদেরকে আশ্রুয় দিরেছিলেন—সেই সব রাজপত্বত ও গ্রুজর সম্প্রদায়—যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য বহিভারিত থেকে আসতো, এবং প্যঞ্জাবের শিখরা অথবা নেপালের

গুর্থারা—একে একে এই উপত্যকার উপর হানা দিতে আরম্ভ করলো। দেখতে দেখতে অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে দেরাদ্বনের দুর্গতি উঠলো চরমে। মাশানে পরিণত হোলো উপত্যকা। কিন্তু এর পরেও শেষ হয়নি। হিমালয়ের এই পাথর রম্ভরাগা হয়ে উঠেছে বার বার শিখ-সর্দার ব্যেল সিং এবং পাঠান সেনাপতি গোলাম কাদিরের তরবারির খোঁচায়। লুট করেছে উভয়ে। হত্যা করেছে প্রাণের প্লাকে। আগ্নন জনালিয়ের উল্লাস করেছে দ্জনে। অতঃপর গোলাম কাদির গর্ব রক্ত নিয়ে গ্রুব রাম রায়ের মন্দিরকে রগ্গীন করে তুলেছে।

গোলাম কাদিরের পরে এলো গ্র্মা আক্রমণ। তারা জাতিতে হিন্দু, কিন্তু নিষ্ঠ্যরতায় গোলাম কাদিরকেও হার মানালো। গ্র্মারা জয় করলো সমগ্র কুমার্ন, পরে দেরাদ্ন। তা'রা বিধ্যুস্ত করলো সমগ্র গাড়োয়ালকে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে দেরাদ্নের পথের উপর রাজা প্রদ্যুদ্দ শাকে হত্যা করলো। অবশেষে গ্র্মারা কেমন ক'বে ইংরাজের নিকট পরাজিত হয়, এবং গাড়োয়ালরাজ স্মুদর্শন শা কির্পে ইংবাজেব সাহাষ্য নেন, সেকথা আমি আগেও ব'লে এসেছি, পরেও সামান্য বলবো।

দেরাদ্নে গ্র্থাদের রাজত্বকালট্কু কেমন কলঞ্কের মসীলিপত হয়ে রয়েছে সে সন্বল্ধে দ্' একটি কথা এখানে বলি। ওরা যথন এই উপতাকায় এসে কুক্রি ও বন্দ্রক হাতে নিয়ে পথে ঘাটে প্রাণের আনল্দে হত্যা ক'বে বেড়াতে লাগলা, তথন উপত্যকার প্রায় সব নরনারী পালাতে লাগলো এখানে ওখানে। কৃষকদের কাছ থেকে রাজন্ব আদায় করতে না পেরে গ্র্থারা হরিন্বারের বাংসরিক মেলায় গিয়ে গাড়োয়ালী ছেলে ও মেয়েকে বিক্তি ক'বে আসতো। একটি ফ্রটফ্রটে ছেলে প'চাত্তর টাকা, একটি স্ট্রী ও ন্বান্থাবতী মেয়ের দাম দেড়শো টাকা। কৌতুকের বিষয় ছিল এই য়ে, সেই মেলায় একটি ঘোড়া পাওয়া যেতো আড়াই শো টাকায়।

দেরাদ্বন থেকে মাইল পাঁচেক এগিয়ে টনস নদীর কাছাকাছি পাওয়া যায় একটি 'ডাকাতে গহা'। ডাকাতের দল কোথাও নেই বটে, তবে এখানকার নিরিবিল নিভ্ত চেহারাটার মাঝখানে এসে দাঁড়ালে যে একট্ গা ছমন্ত্রীম ভাব হয় না তা নয়। এখানে নদীর জল সহসা ন্ডি পাথরের তলা ভিয়ে অদৃশা হয়ে বায় এবং আবার কিছ্দ্র গিয়ে প্রবাহের আকারে দৃশ্যুক্তি হয়। আশে পাশে প্রাকৃতিক শোভা মনের মধ্যে কাব্যের ব্যঞ্জনা আনে স্কৃতিই নেই।

আমার ঠিক মনে পড়ছে না, দেরাদ্ন শহর থেকে ক্র্ট্রেশ্রর বোধ হয় আন্দাজ মাইল নয়েক পথ। এই পথ বাঁধানো, এবং মোটুর চালনার পক্ষে অতি উত্তম। এই রাজপ্রেরর কাছাকাছি গন্ধকজল ও গরম ক্রিলের ঝরনা দেখতে পাওয়া যায়। সমগ্র গাড়োয়াল কুমার্ন এবং পাঞ্জাবের বহু পার্ব তা অণ্ডলে এই প্রকার ধাতব এবং উত্তপত জলের ঝরনা শত শত। কিন্তু এখানে এর পরিবেশটি বড় মধ্রে

এবং আনন্দদায়ক। একটি গৃহাশীর্ষ থেকে অবিশ্রান্ত জলধারা নামছে, এ দৃশ্যটি দৃষ্টিকে মৃশ্ব ক'রে রাখে। এই দৃশ্যটিকে যাঁরা 'সহস্রধারা' নামে প্রথম অভিহিত করেছেন তাঁদের রসব্যেধকে তারিফ করি বৈকি। চারিদিকে অজস্ত্র লতাগৃল্লের ভিড়, ঝতুর মরস্ক্রে চারিদিকে নানা ফ্লের সমারোহ, শরতে-বসন্তে নেমে আনে হিমালয়ের নানা রগগীন পাখী—আর তাদের মাঝখানে এই নিভৃত কাব্যকাননে শান্ত মৃদ্ ঝরনার ঝরঝরানি শব্দ অনেকটা বেন গাতিময়।

শহর থেকে মাইল তিনেক দ্রে গার্রাহ গাঁও ছাড়িয়ে কয়েকটি চা বাগান ও ফরেন্ট রিসার্চ কলেজ পেরিয়ে গেলে শীর্ণ একটি স্লোতন্বিনীর নীচে তপোকেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরটি হোলো একটি মস্ত গ্রেহার মধ্যে, নদীর কোলের ভিতরে। এখানে পাথর দেখেছিল্ম বহুবর্ণের। অনেকে বলে, এখানে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। গৃহার সমেনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল্ম আমরা। ভিতরে কয়েকটি মূর্তি ও দেবলিংগ ভারতের সর্বত্ত যেমন, এখানেও ভেমনি প্রতি বছরে শিবরাতির দিন মস্ত মেলা বসে। মেলা হলো মিলনের কেন্দ্র। একটি মেলার তারিথ ধরে আসে শত সহস্র নরনারী। ভারত সংস্কৃতির প্রধানতম প্রতীক হলো দেশদেশান্তরের মেলা। মেলায় দাঁডিয়ে আজও ডাক দেওয়া <mark>যায় বিশাল</mark> ভারতের জনসাধারণকে। তপোকেশ্বরের ওপারে আছে দেরাদনে মিলিটারী কলেজ। ভারতের যাঁরা ভবিষ্যৎ সমর নায়ক হবেন, তাঁরা বালককাল থেকে এথানে যুস্ধবিদ্যা ও চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন। খেজি ক'রে দেখেছি, এখানে নিয়মান্গতোর শিক্ষা অতিশয় কঠোর; এবং জীবনবারার প্রণালী অতিশর রক্ষতার সপ্তো শেখানো হয়ে থাকে। এর জনা মনে মনে তারিফ করেছি। মহাভারতের আচার্য দ্রোণ যে এখানে অস্তাশিক্ষা দান করতেন, তা'র সম্পে আজকের এই একাডেমির মিল আছে বৈকি। চারিদিকে পাহাড় আর অরণা ; দুই পাশে দুই নদী,—আর মাঝখানে এই বিশাল উপত্যকা। অস্ত্রবিদ্যা ও রণকোশল শিখবার উপযুক্ত প্রান, সন্দেহ নেই।

দেরাদ্দের আর দ্বিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমার ভালো লেগেছিল। এমনি
নিরিবিলি পাহাড় আর অরণ্যের মাঝখানে যদি কেউ বালক-বালিকাদের সংশিক্ষা
দানের কথা ভাবে তবে সেটি আনন্দের কথা বৈকি। পরলোকগত এই আর দাশ
মহালর ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহার পটভূমিকায় বালকদেরত্ব কৈমন করে
গড়ে তোলা যায়, সেকথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি এই প্রকার ভাবনা নিয়ে
প্রায় কুড়ি বছর আগে দেরাদ্দেন একটি বিদ্যালয় স্কৃতিন করেন। সেখানে
জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল বালক শ্রিচতাসম্পন্ন বিদ্যালয় করেতে পারে। ম্বর্গত
দাল মহালয়ের এই দ্বন্ স্কুল ছাড়াও মেয়েদের জুলা আরেকটি বিদ্যালয় রয়েছে,
তার নাম কন্যা গ্রেকুল। এই বিদ্যালয়িরটি পার্বত্য মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত,
রাজপ্রের পথে। শীতের দিনে এখানে প্রবল ঠান্ডা, আবার গরমকালে স্কিম্প্র।

এই বিদ্যালয়টি প্রায় তিন হাজার ফুট উ'চুতে,—অবশ্য সম্মুদ্রসমতা থেকে। কিন্তু চারিদিকের বন্য পার্বত্য শোভার দিকে তাকালে চোখ জ্বভিয়ে যায়। বাংগলার ছেলেমেয়েরা যে কত দুর্ভাগ্য, এবং একশ্রেণীর পিতার্মাতা যে কী অদ্রদশ্য,—সেকথা ব্রতে পারি যখন দেখি ভারতের সকল প্রদেশই আজ भिका न्वान्था **চরিত্রগঠন এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিদ্যা**য় ছেলেমেয়েদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। উত্তরপ্রদেশে শতকরা আশীটি ছেলেমেয়ের স্বাদ্থ্য ভালো একথা শ্বনলেও আনন্দ পাওয়া যায়। কন্যা গরেকুলের মত্যে বিদ্যালয় দেখে এসেছি শিমলায়, দার্জিলিঙে, কার্সিয়াঙে, কালিপঙে এবং শীলঙে। কিন্তু এমন আনন্দায়ক পরিবেশ সহসা চোখে পড়ে না। এখানে বালিকাদের বয়স দশ বছরের বেশী হ'লে আর ভর্তি করা যায় না—এই নিয়ম ে অনেকঢা আশ্রমিক বিধি অনুযায়ী বাঁলিকারা এখানে বিদ্যালাভ করে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা দেরাদনে অনেকগ\_লি।

দেরাদ্বন স্টেশন থেকে কিছবু দূরে সেই জৈন ধর্মশালাটা অপ্পণ্টভাবে মনে পড়ে। বাঙ্গালী হোটেল একটি ছিল, এখনও হয়ত আছে, কিন্তু ধর্মশালার আবহাওয়াটা আমার ভালো লাগে। কাঠকয়লা আর পেন্সিলে লেখা অসংখ্য নাম আর ঠিকানা, একটুখানি আবেদন, একটি করুণ মিনতি,--আমাকে মনে রেখো! এ মিনতি কোথাও বাদ যায়নি। পাথর কেটে এমনি করে নাম-ধাম লেখা <mark>আছে কত দেশের কত মন্দিরে। এ মিনতি দেখে এসেছি কৃতব মিনারের চূড়ার,</mark> আবু পাহাড়ের নীচে, স্বারকার ধর্মশালায়, বোস্বাই-সম্দুণভের হসতীগ্রায়, অজল্তায়, রামেশ্বরমে, ভূবনেশ্বরে, কোথাও বাদ যায়নি। শুধু, মনে রেখো! প্থিবীর পট থেকে একদিন মুছে যাবো মনে মনে জানি, কিন্তু আমি যে ছিলুম, এই সংবাদটুকু রেখে যেতে চাই! যদি ধর্মশালার এই দেওযালের দিকে তোমার চোখ পড়ে—জানি পড়বেই এক সময়ে,—ভবে আমাকে মনেব কোণে একটা ঠাই দিয়ে !

এই হাস্যকর প্রচেষ্টার দিকে তাকিয়ে বন্ধবের শশাৎক এমন করে হাসলো যে, নিজের অস্তিশ্বটাও যেন নিজের কাছে অশ্রণ্ডেয় হয়ে উঠলো ৷ কৃষ্ণাদেবী বললেন, আপনার দ্বাদেখ্যর উল্লাভি ঘটছে কিনা সেট্রকৃ অন্তড লিখে,্রঞ্জিখ বান, শশাক্ষবাব, ।

শশাশ্কবাব,।
মেরেমান্বের হালকা পরিহাস,—শশাগ্ক, বিজ্ঞের মতো মুর্ভের একটা শব্দ ক'রে নির্ত্তর রইলো।

এখানে আমাদের আয়্ অন্প। এই ধর্ম শ্লোটির দ্খানি ঘরে আমাদের ওই স্বল্পকালীন সংসার্যান্তার সীমানা,—ওরই মধ্যে দিন তিনেকের খেলাঘর পাতা হয়েছিল। বাইরের কুকুর আসে, দোকানদার ঝাড়্বদার এসে ঘুরে যায়। আমরাও

ঘ্রেছি যখন তখন, যেখানে সেখানে। আমাদের সামনে দেওদার পর্ব ত, রাত্রে এখনে থেকে দেখা যায় মুসোরী শহরের আলোর মালা। নীচে দেরাদ্বন, উপবে মুসোরী। অক্টোবর প্রায় শেষ হয়ে এলো, এখন সকলের মুসোরী থেকে নেমে আসার পালা। কিন্তু আমাদের মন হোলো বিপরীতগামী, এই আমাদের যায়ার কাল। কৃষ্ণা দেবী হাসিমুখে বললেন, যবনের সঙ্গে বেরিয়েছি, স্তরাং এক সাথেই খানা খেতে হবে। ঘুরেছি অনেক দেশ, কেবল হিমালয় দেখা বাকি ছিল।

বলল্ম, শাস্ত্রকার মন্বলৈছিলেন, পথে নারী বিবজিতা! তার অর্থটা বোধগম্য হচ্ছে এতদিনে!

কৃষ্ণাদেবীর চোখ দ্বটো স্বভাবতই বড় বড়। তিনি আমাদের দিকে সভয় প্রশনময় দ্ফিতে তাকালেন। বলল্ম, সংগ্যে মহিলা থাকলে তিনিই পথ আড়াল করে থাকেন, তাঁকে এড়িয়ে কিছু দেখা যায় না!

কৃষণ বললেন, বেশ ৩', কম্বল জড়িয়ে ঘরে গিয়ে ঘ্যোইগে, আপনি গিয়ে ঘ্রুন, রাজপ্রেব পথে। কাব্য জমবে! দেখলেন অনেক, কিন্তু মন দিয়ে দেখবার চোখ পেলেন কি? তীথে-তীথে মাথা ঠ্কলে মাথাটাই ফোলে, আর কিছু হয় না!

কথাটা দর্শনিতত্ত্বের দিকে ঘে'ষে গেল, সত্তবাং আর নঞ্চ। ব্রুষতে পারা ষায়, কৃষ্ণাদেবীর মনে সমস্যার জটিলতা আছে। সেদিকে আর অইসের না হওয়াই সংগত। আমরা গত কয়েকদিন যাবং তাঁর মধ্যুর সৌজন্য ও অমান্ত্রিক ব্যবহারে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও সংখমে গঠিত তাঁঐ প্রকৃতি। কোনো উল্লাসে কিংবা কোলাহলে তিনি একবারও মেতে ওঠেননি, কিন্দু শান্ত হাস্যে আমাদের এই পরিভ্রমণে তিনি সহযোগিতা ক'রে এসেছেন। প্রতি <sup>ন</sup>দেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। তিনি কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধাদি *লেখেন*,— এবং তাঁর অনেক রর্চনা আমার হাত দিয়েও ছাপা হয়েছে, হিন্দি রচনাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী,—কিন্তু নিজের লেখা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে তিনি নারাজ। ওটা অত্যন্ত কুণ্ঠার সপ্গে তিনি এডিয়ে যান। তাঁর পারিবারিক জীবন আমাদের জানা নেই, জানবার চেষ্টাও করিনি,—কিন্তু কোথাও কিছু একটা বেদনার খোঁচা আছে অন্বভব করতুম। হারন্বারের ঘাটে ভাঁক্ল্রেঅনেক সময় একা ব'সে থাকতে দেখতুম, হৃষিকেশের ধর্মশালা থেকে বেরিক্টেডিনি গিরে বসতেন নীলধারার সামনে সন্ধ্যার দিকে.—আর আমি প্রণন ক্রেড্রিম শলাৎককে উন্বিশ্ন মনে। বাস, ওই পর্যন্তই। মেয়েদের সম্বন্ধে কেট্রেল্লীঅভব্য কোত্রহল প্রকাশ করাটা অশোভন ব'লেই বিশ্বাস করতুম।

তব্ব ওই জৈন ধর্মশালাব বারান্দায় ব'সে অংগ্রের দিন রাত্রে আমি ব'লে ফেলল্ম, আপনার জন্মলা অনেক মনে হচ্ছে :

তিনি মুখ ফিরিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, ব্ঝতে পেরেছি। তাগাদা দিচ্ছেন ত'? তাগাদা? কিসের?

আমার জন্লা কি, সেকথা থাক্। তবে আপনার বোধ হয় পেটের জন্লা ধরেছে। চলনে খেতে দিই।

আমরা দ্বজনে হেসে উঠল্ম। শশাংক সোংসাহে গিয়ে পানীয় জল ধারে নিয়ে এসে ঠাঁই কারে বাসে গেল। উনি ধরেছেন ঠিক। পরিপাকশক্তি আমাদের প্রবলভাবে বেডেছে।

আগামীকাল আমরা মুসোরী রওনা হবো।



হরিন্দারের ওপারে চণ্ডী পাহাড়ের নীচে গণ্গার ম্লধারার তীরে দাঁড়ালে চোখে পড়ে সোজা উত্তরে,—বদরিনাথের তুষারশ্ভ চ্ড়া এত দ্রে থেকেও চিকচিক করে। মনসা পাহাড়ে কিংবা চণ্ডীর মন্দিরে দাঁড়ালে ত' কথাই নেই। একটি কাক যদি উড়ে যায়, তবে আকাশপথে হয়ত প্রিদ মাইলের বেশী হবে না, কিন্তু পথ ধরে গেলে দ্শো মাইল। শোভা দেখতে চাও ত' দ্রের থেকে, নৈলে পায়ে হাঁটা পথ প্রাণান্তকর। পাহাড় হোল শক্তির অণিনপরীক্ষা।

শশাপ্ত চৌধ্রীর উৎসাহ, কেবল পাহাড়ের চ্ডায় বাস করবো। সেখানে বায় লঘ্, শ্বাস-প্রশ্বাস হয় দীর্ঘ,—এবং পাবিপাকশন্তির উপ্লতি। শতকবা নিরানস্বই জন তাই চায়, অস্থির হয়ে ঘ্রে বেড়ালে জল-হাওয়া বসে না। যে-পাশ্বর গড়িয়ে বেড়ায়, তাব গায়ে শ্যাওলা ধরে কি? শশাৎকর অকাটা যুদ্ধি। অস্বশ্চনীয় হিসাববাধ।

দেরাদ্বন থেকে আমরা যাচ্ছিল্ম ম্সেরীর দিকে। হেমণ্ডকাল। ঠাণ্ডা বাতাসে শৃষ্কতার টান ধরেছে, 'কোল্ড-ক্রীম' মুথে মাখবার সময় এসেছে। 'চেঞ্চাররা' পাহাড়পর্বত থেকে বিদায় নিচ্ছে একে একে। তারা হরত বোঝে না, পর্বতবাসের পক্ষে উপযুক্ত সময় এইবার আসন্ত্র। যত ঠাণ্ডা, যত হাওয়া এবং যত রোদ্র –তত্তই শ্বাস্থান্ত্রী। বস্তৃত, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অর্বাধ মুসেরিরী, নৈনীতাল, আলমোড়া, দাজিলিং প্রভৃতি পার্বত্য শহরে বসবাসের পক্ষে শ্রেষ্ঠকাল। কিন্তু বাঙালীর সীজন্ শেষ হয় অক্টোবরের সন্ধ্যে সতেগ। স্ত্রাং আমরা যাচ্ছিল্ম সীজ্নের পরে। আমাদের প্রাণের তানের ভিন্ন রক্মের।

কুষ্ণাদেবীকে প্রশন করল্ম, কেমন লাগছে আপনার?

তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, নতুন!

নতুন, সন্দেহ নেই। বতবার এই প্রকার পথে এসেছি—নতুন। জাহাটি খেকে নংপোর পথ, কাল্কা থেকে ধরমপুর, কাঠগোদাম থেকে ভাওয়জ্ঞী, শুক্না খেকে তিনথরিয়া,—চিরকাল নতুশ। যারা যার্মান তারা দুর্ভাপ্তরের কাছাকাছি। তাদের মনে কোনোদিন দাগ মুছবে না। আমরা এগোচ্ছি রাজপুরের কাছাকাছি। মস্ণ পথে চলেছে আমাদের মোটরবাস। আমার ঠিক থিনে পড়ছে না, দেরাদ্ন খেকে মোটরপথে মুসৌরী বোধ করি মাইল বাইস্কেইবে। আট ন' মাইলের পরে গিয়ে এক সময় পড়ে রাজপুর। বছর প্রতিপিক আগে ঘোড়ায় চড়ে যাবার একটা সহজ্ঞ পথ ছিল দেরাদ্ন থেকে মুসৌরী, কিন্তু সে-পথে এখন আর কেউ বার না।

দ্রোণাচার্যের কাল থেকে এই পর্বভটির নাম হয়েছে দেওদার পর্বভ।
শিবলিক্য পর্বভমালা এবং দেওদারের মাঝখানে দেরাদ্নের বিশাল উপত্যকাটা
চোখে পড়ে রাজপুর ছাড়িয়ে গাড়ি যখন চড়াই পথে উঠতে থাকে। বাঁধানো
মোটরপথ অভি চমংকার; নৈনীভাল দার্জিলিং মনে পড়ে। মুসৌরী পাহাড়ের
প্রিদিকে অনেক নীচে দিয়ে চলেছে গণ্গা, এবং পশ্চিমে যম্নার ধারা।
হিমালয়ের শত-সহস্র পাহাড়ের নামে শত সহস্র র্পকথা লোকম্থে প্রচলিত।
এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। এই দেওদার পর্বতের চ্ড়ায় থাকতো নাকি এক
দানব,—নাম মানাস্রে। তারই অপস্রংশ হলো মুসৌরী। অনেকে বলে, এই যে
এখানে অনেক অন্যলে মন্স্রির বৃক্ষ দেখা যায়, এর থেকেই নাকি মুসৌরী নাম
প্রচলিত।

রাজপুর পর্যন্ত পথ মোটামুটি সমতল। তারপর চড়াই আরম্ভ হয়।
চমংকার পথ, কিন্তু বেণ্ডগ্রলির সংখ্যা বেশী, সেজন্য সংঘর্ষ ও অপঘাতের
আশব্দা থাকে। এই কারণে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এথানে 'একমুখী যানবাহন
চলাচলের' ব্যবস্থা করেছেন। ওঠবার সময় চড়াই এথানে অত্যন্ত দুঃসাধ্য মনে
হতে থাকে, এবং নামবার সময়ও তেমনি ভীতিজনক। আমাদের মোটরবাস
তার সমস্ত শক্তি এবং হিংস্ল আর্তনাদ প্রকাশ করা সত্ত্বেও ধীরগতিতে উপরে
উঠছিল। পায়ে হে'টে যারা এক-আধন্তন ঠ্ক ঠ্ক কবে আসছে, মোটরের মধ্যে
বসেও তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওয়াজ মাঝে মাঝে কানে আসে। আমার মনে
হয়, এই পথটিকৈ অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য করে তোলা দরকার।

প্রকৃতির পর একটি 'বেন্ড' আমরা পেরিয়ে যাচ্ছল্ম। পিছন দিকে দেরাদ্নের বিস্তৃত উপতাকা ছবির মত হয়ে আসছে। যত উচ্চতে উঠি, ততই বিস্তার, ততই ব্যাপকতা। চড়াই যত ওঠে, চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য পদ্মের মতো এক একটি যেন দল মেলতে থাকে। দ্রদ্রান্তরে ছ্টে যাচ্ছে দৃষ্টি। আলমোড়া, নৈনীতাল, গাড়োয়াল,—প্রত্যেকটি পার্বত্য জেলা; পাহাড়ের পর পাহাড়, দিকদিগনত অবধি প্রসারিত। পথের পাশে কোথাও প্রপার্ত্তির শন্দ, কোথাও গিরিগার বেয়ে নামছে ঝরনা, কোথাও বনময় ছায়ান্ধকারে মৃত্তি কলতান। উপরে রৌদ্র প্রথর, কিন্তু ঠান্ডা বাতাস প্রথরতর। চুপ করে জ্রেস আছি বলেই বোধ হয় দীত দীত করছে। অন্যানা পাহাড়ী শহরের মতে ক্রিস আছি বলেই বোধ হয় দীত দীত করছে। অন্যানা পাহাড়ী শহরের মতে জ্রিস আছি বলেই ক্রেপোন্টে' গিয়ে ট্যান্সের রিসদটি আবার না ক্রেজেল চলে না। ঝরিপানির 'চেকপোন্টে' গিয়ে ট্যান্সের রিসদটি আবার না ক্রেজেল চলে না। ঝরিপানির ছাড়িয়ে খানিকটা দ্র গেলে নেপাল মহারাজক্তি প্রাসাদটি চোখে পড়ে। কিন্তু প্রাসাদ বললেই তার ছবি ফোটে মনে, বর্ণনার প্রয়োজন নেই। ঝরিপানি ছাড়িয়ে গেলে আর একটি ছোট জনপদ পাওয়া যায়। নাম বালেগিঞ্জ। এখানে একটি

কলেজ এবং শিখ সম্প্রদায়ের গ্রন্থার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমাদের গাড়ি এলো একটি ঝোলাপ্রল পেরিয়ে। তলা দিয়ে তার নদী চলে গেছে দেরাদ্নের দিকে।

মুসোরী শহর বটে, কিন্তু সমগ্র পাহাড়টিকেই এখন মুসোরী বলা হয়ে থাকে। দেওদার পর্বতের নাম মান্য কবে ভূলে গেছে তার ঠিক নেই। বার্লোগঞ্জের পরে আসে কুর্লার বাজার; এখান থেকে আরেকটি পথ চলে গেছে লান্ডুরের দিকে। লান্ডুরের দিকে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে মৃহত একটি ঘণ্টাঘর। এই ঘণ্টাঘড়ি ঘরটি ঠিক মুসোরী এবং লান্ডুরের মধ্যপথে অবস্থিত।

এই পর্যালত কৃষ্ণাদেবী চুপচাপ ছিলেন। এবার আমিই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করে বসল্ম। বলল্ম, আজ সকাল থেকে যেন আপনার আর ধরা-ছোঁওয়া পাওয়া যাছে না।

তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে প্রসন্ন চক্ষে তাকালেন আমি প্রনরার বললাম, বিয়ের পরে নতুন বউ যথন প্রথম শ্বশরেষর করতে যায়, তার চুপ করে থাকাটার মধ্যে আসল ভাষাটা ব্বি। কিন্তু আপনার মৌনরত একেবারেই দ্বর্বোধ্য! ভয়ানক একটা পিছুটান আপনার আছে মনে হচ্ছে!

তিনি হাসিম্থে বললেন, হটুগোল না হলে ব্ঝি আর আপনার চলছে না?
ব্ঝতে পারা গেল, তিনি মুখ খুলতে চান না। মুসৌরী প্রায় এসে
গৈছে। কিন্ফেগের কাছে আমাদের নামতে হবে। সেখান থেকে অনেকটা
চড়াই পথ পায়ে হেঁটে গেলে তবে ম্যাল্ পাবো। মোটরবাস থেকে নামবার
ঠিক আগে কৃষ্ণাদেবী শ্র্ধ্ব বললেন, 'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয়
গো।'

বাস থেকে নেমে মালপন্ত কুলীর মাথায় দিয়ে আমরা উপর দিকের পথ ধরে চলল্ম। এ সময়টা স্বিধা। হোটেলের দাম যেমন সদতা; জায়গাও মেলে তেমনি প্রশাসত। ধর্ম শালা ম্সাফিরখানা—কোনোটারই অভাব নেই। আর্ষস্মাজ মান্দরেও অনেক রকম জায়গা পাওয়া যায়। এমন কি বিনাম্লো আহার ও আগ্রয়। কিন্দু আমাদের পছন্দের জাত আলাদা। অবশেষে এখানে ওখানে ঘ্রতে ঘ্রতে এক সময় পছন্দসই একটি হোটেল পাওয়া গেল। তিন চার খানা ঘর নিয়ে থাকলেও দৈনিক দ্টাকার বেশী লাগবে না এক আহায়াদি আমাদের ইছামতো। হোটেল-মাধিক হলেন এক পাশী ভদ্ধলোক। আমরা ভিল্ল তার আর কোনো বোর্ডার বর্তমানে নেই। এই ব্রুক্তিই আমরা চেয়েছিল্ম। কৃষ্ণা হলেন আমাদের অতিথি, স্ব্তরাং শশাৎক জার জন্য শ্রেণ্ঠ ঘরখানি বরাদ্দ করে দিয়ে এলো। তিনি সে ঘরে তার ক্রেক্তির জন্য শ্রেণ্ঠ ঘরখানি বরাদ্দ করে দিয়ে এলো। তিনি সে ঘরে তার ক্রেক্তির প্রস্তুত করে নিলেন। আমরা এখানে গোবর্ধন নামক জনৈক গাড়োয়রের গাচককে নিম্বত্ত করেছিল্ম। ছিন্র রাহমুণ, কিন্তু মাংস ও মাছ রাধে ভাল। তার বাড়ি হলো দেবপ্রয়াগের দিকে।

বন্দরপঞ্চের পর্যতমালা সোদ্ধা উত্তরে চোথে পড়ে। আর কোনো পাহাড়ী শহরে বোধ হয় এত কাছাকাছি তুষারচ্ড়া চোথে পড়ে না। উত্তর অংশটা একেবারে শ্ন্য, সেই কারণে মুসৌরীতে তুহিন বাতাস এত প্রবল। দার্জি লিংয়ে কিন্বা শিমলায় উত্তরাঞ্জলে অনেকটা বাঁধন আছে, আলমোড়াতেও থানিকটা অংশে পাহাড়ী দেওয়ালের অবরোধ দেখা যায়; নৈনীতাল পড়ে আছে অনেকটা যেন চৌবাচ্চার মধ্যে। কিন্তু মুসোরী একেবারে খোলা। হঠাং চ্ড়াটা উঠেছে ধেন যুথদ্রুই হয়ে, চারিদিকে খোলা অবকাশ। 'ক্যামেলস্ ব্যাক'-এর চ্ড়া আছে পাশেই, কিন্তু সেটা অবরোধ নয়। 'ক্যামেলস্ ব্যাক'-এর অগে নাম ছিল 'গান্-হিল'। ওখান থেকে আগে বেলা বারোটায় কামান দাগা হতো, শহরবাসীরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত। কিন্তু তার জন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে এমন আচমকা কাঁপন লাগত যে, শহরের লোকরা ওটাকে আর পছন্দ করল না। এখন আর কামানের আওয়াজ নেই।

লাশ্চুরের উত্তব-প্রে 'উপ্ টিন্বা' হলো মুসোরী অণ্ডলের সর্বোচ্চ চ্ড়া। এটির উচ্চতা সাড়ে আট হাজার ফুটের ওপর। এই চ্ড়ায় উঠে দাঁড়ালে শ্ব্র্য্য বদরপণ্ড নয়, একে একে নালাখ্য, শ্রীকান্ড, সতোপন্থ, কেদারনাথ, কামেত, বদরিনাথ,—প্রায় প্রত্যেকটি চ্ড়া দ্বিটগোচর হতে থাকে। আকাশ পরিষ্কার ও নির্মেঘ থাকলে আরও দ্বের প্রেদিগন্তে দেখা যায় প্রিথবীর উচ্চতম চ্ড়াগ্র্লি। যেমন নন্দাদেবী, ত্রিশ্ল, দ্রোণগিরি ইত্যাদি। অনেক সময় কৈলাস পর্বভের শ্রেণীও এখান থেকে স্পত্ট আন্দাজ করা যায়।

মুসৌরী থেকে গণেগাত্রী যাবার পথ আছে। বহু লোক গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ-টিহরী-ধরাস্র পথ যেমন ধরেন, এখান থেকে তেমনি একটি পথ ফেড়িও লালকোড়ি হয়ে ধরাস্র দিকে চলে গেছে। এ পথ নির্জন বনময়, জল্ডু-জানোয়ারের উপদ্রব আছে,—সেজনা দল বে'ধে যাওয়া নিরাপদ। পথে চড়াই এবং উৎরাইয়ের সংখ্যা কিছু বেশী বলেই যাত্রীরা দেবপ্রয়াগের পথটা ইদানীং পছন্দ করে। এ পথে পাওয়া যায় বহু বিচিত্র বর্ণের অরগাপ্তম্প এবং ঔষধিলতাপাতা। কিন্তু দেশীয় প্রকৃতির এই অফ্রন্ত সম্পদের প্রতি আমাদের মোহ বরাবরই কম। চলতি পথের বাঁধা অভ্যাসটাই আমাদের প্রিকৃত্যুসজন্য উদ্বেগ এবং আকুলতা নেই। সে যাই হোক, গপ্সোত্রীর দ্রেম্ব প্রমান থেকে একশো তিশ মাইলের বেশী নয়।

কতবার দেখেছি এই পাহাড়ের পথ, কত গিরিনদী আর্দ্ধনিবারিণীর সপ্টো আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তার জন্য এদের স্বাইকে দিখে প্রবনো বন্ধ্বের আম্বাদ যেন পাই। আমি ওদের আশে পাশে প্রিয়ে ব্রলে ওরা যেন আমার কুশলবার্তা জানতে চায়। মহাকালের তুলনায় জামি ক্ষণায়, ক্ষণজীবী,—কিন্তু ওরা চিরকালের, আদি-অন্তের। আমি নতুন পাখী, নতুন কাকলী শ্নিয়ে যাবার জন্য এসেছি ওদের ওই গহনলোকে। শ্নতে চায় ওরা কান পেতে,— যেমন শ্রেন এসেছে হাজার হাজার বছর। ওরা জরা-ব্যাধি-মৃত্যু এবং কালক্রমিক মান্বের উত্থানপতনের অতীত,—তব্ব ওরা শ্রনছে নতুন পাথীর কাকলী! আমিও কতবার শ্রেনছি ওদের ভাষা। নির্বরের কলম্বনে, সরীস্পের ও পশ্রেক্সীর কণ্ঠে, ঝিল্লীর ডাকে, পতগের গ্রেজনে। শ্রেন এসেছি ওদের মর্মের ভাষা অনাহত স্তব্ধতার মধ্যে।

এই অন্তল থেকেই চলে গেছে আরেকটি পথ যম্বনাত্রীর দিকে। এখান থেকে আন্দান্ত এক শো দশ মাইল। রাণ্যগাঁও হয়ে পথ চলে গেছে কুনলারি ও রাজটোরের দিকে। সেখান থেকে কাউনসালি হয়ে খ্রসালির দিকে। খ্রসালি থেকে যমুনোত্রী দেড় ক্রোশ মাত্র। এখান থেকে চক্রতা রোড ধরে কেম্পটি প্রপাত ছাড়িয়ে নাগটিন্বা পর্বতমালার ভিতর দিয়ে পথ। একেবারে ষম্নার কলে গিয়ে মি**লেছে, সেখান থেকে যম**না উপত্যকা পেরিয়ে <mark>চড়াই পথে সোজা</mark> উত্তরে চলে যাওয়া। কি**ন্তু এই পথে প্রায়ই** গভীর সরণ্য**লোক অতিক্রম করে যেতে** হয়। আগে যমুনোতী এবং সেখান থেকে খ্রসালি, চিনপ্লা ও ভৈরংঘাটি হয়ে গণ্গেন্ত্রী আসাই স্কবিধা। পথ অতি দক্ষতর এবং দ্রতিক্রমা; ঠাডায় অতীব ক**ন্টকর,—ভারপর উপয**়ন্ত খাদ্য এবং আশ্ররের <mark>অনেকটা</mark> অভাব। কিন্তু কোনোমতে যদি দেখে নেওয়া যায় জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তবে তা রইল এ-জীবনের গর্বের মতন! যুক্তি ও গবেষণা সহ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে, কৈলাস শিখরশ্রেণী থেকে নেমে এসেছে মূল গণ্গার ধারা; বিশ্বাস করতে মন বাবে যে, দেবাদিদেবের জটা-জটিলতার মধ্যে "জাহ্বী তার ম্ভেধারায় উন্মাদিনী দিশ হারায়—।" মুসোরীও গণেগাত্রীর পথে হরসিলের কাছে এসে গণগা মিলেছে তিধারায়,—নীলগণগা, হরিগণগা ও গ্\*তগণগা! গণেগাতী থেকে গোম, যাবার পথ কন্টকর—আন্দান্ত মাইল পনেরো। ঘণ্টা পাঁচেক লাগে। এখানে বেমন তুষার নদীর দৃশ্য অতি স্বন্দর, তেমনি যম্নোতীতেও তুষার নদীর শোভা অতি মনোহর। যমুনোলীর উত্ত**ণ**ত ঝরনা যেমন আরামদায়ক, র্মান্দরটিও তেমান আনন্দ দান করে।

ম্পোরী থেকে চক্রতা প্রায় চল্লিশ মাইল এবং দেওবন আরও ধরো ছয় মাইল। চক্রতা থেকে দ্বিট পথ গেছে শিমলার দিকে। একটি ট্রিনী ও আরাকোট হয়ে চলে গেছে এ'কেবৈ'কে—প্রায় একশো প চিশ মাইল; অন্যটি চক্রতা থেকে সিন্গোটা প্ল পেরিয়ে চলে গেছে। এ পথে লেলি দ্রম্ব কিছ্মক্ষা। চক্রতা থেকে কোয়াথেরা, তারপর চেপাল ও ফাগ্ম হেলি শ্যার অকশো মাইল। মুসোরী থেকে ঝাল্কি হ্রেটিহরী যেতে গেলে বিয়াল্লিশ মাইল পড়ে। টিহরী থেকে নৈনীতালের শ্যা হলো ন্বারহাট আলমাড়া রানীক্ষেত ও খয়রনার ভিতর দিয়ে ক্রিনিটালে। অর্থাৎ মুসোরী পাহাড় রয়েছে এমন একটি কেলে, যার চারিদিকে হলো একটির পর একটি

পার্বতা রাজ্য। হিমাচল প্রদেশের শিমলা, পাঞ্চাবের কুল, উপত্যকা, এদিকে কুমায়,নের পর্বতমালা এবং নীচের দিকে দেরাদ্দে ও শাহারানপুর। মনে হয়, মুসৌরীর ওপারে একে দাঁড়ালে একদিকে গাড়োয়াল এবং অন্যাদিকে হিমাচল প্রদেশ যেমন দেখা যায়, তেমন অন্য কোথাও থেকে সম্ভব নয়।

আমার মনে ছিল অর্ম্বাস্ত। বোধ হয় কিছু যেন বাকি থেকে যাচ্ছে। দেখা মানেই ত' সপ্তয়,—সপ্তয়ের ঝুলি শ্ন্য না থেকে যায়। পাহাড়ের নিজস্ব ভাষা কিছ্ম নেই, কিল্ডু তারা নিজেদেরকে প্রকাশ কর্ক আমার মধ্যে। আমি সেথানেই সার্থক। হিমালয় তার দিকদিগতত জোড়া মহাকাব্য কাহিনী মেলে ধরে রয়েছে, তুমি কেবল তাকে প্রকাশ করো! তোমার মধ্যে তার অভিব্যান্ত, তার মহিমা। বিশ্বব্যাপী হয়ে রয়েছে বিপ**্ল স্থি**, তুমি দেখছ তার পিছনে প্রণ্টার সঙ্কেত। প্রদ্টাকে দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু তুমি উপলব্ধি করছ তাকে। এটা তোমার অন্তরের মহিমা, তোমারই নিজন্ব অভিব্যক্তি। ঈশ্বর আছে কি না, সে কথা থাক। আমি কৌত্হেলী এই আমার পরিচয়, আমি সংশয়বাদী। আমি জানিনে কোন্টার থেকে জ্ঞানের জন্ম,—বিশ্বাস না সংশয়? বুন্থি, না যুক্তি? উপলন্ধির থেকে জ্ঞান,—এ বরং বিশ্বাস্য! ইনট্যুইশন থেকে দিব্য-দৃষ্টি,—যুদ্তির দ্বারা বিশ্বাস করি! কিল্ডু ভব্তি থেকে বিশ্বাস,—এ অসম্ভব! অন্ধ ভব্তি কোথায় টানে, এ আমি জানি ! পাহাড়ে পাহাড়ে আমি প্রতিফলিত, তাই আমার এই আনন্দ! আমার মধ্যে প্রতিফলিত হিমান্নায়, ওইতেই আমার এই অন্তর্যামী আনন্দিত। আমি খ্শী করতে চাই আমার মধ্যের আমিকে। সেই আমি কাপাল, সে হাত পেতে বেড়ায় হিমালয়ে, সে কে'দে বেড়ায় ভূভারতে! আত্মতৃষ্টি সাধনের জন্য প্রতি পাথরে সে দিয়ে যাচ্ছে আলিণ্সন, প্রতি অরণ্যপ**্রম্পের পল্লবে নিবিড় চুম্বন, প্রতি নিঝরিণীতে** তার প্রেমের <mark>অঞ্জলি,</mark> প্রতি চ্ডায়<sup>'</sup>তার অন্রাগের অর্ঘা! আমি বে৷ধ হয় প্রস্তরপ্রেমিক, তাই আমার হিমালয় দেখা কোনমতেই শেষ হয় না। যখনই দেখি, তুমি নতুন! তোমার অংশ অংশ অভিনবদ, তুমি মোহিনী মায়া, তাই আমার দুই চোখে ঘন অনুরাগ। আমার লুখে দুগিট তোমার বর্ণাঢ্যতার দিকে! আমার বন্যক্ষ্ধা উদ্বেশিত হয়ে ওঠে তোমার সামনে এলে। তোমার কঠিন প্রকৃতির্ভ্যতাকে স্তবকে আমার মৃত্যু যেন নেচে বেড়ায়,—আমার হিংস্ত ভালবাস্মু <mark>ব্রিন ত</mark>োমার প্রতি অংশে নথরের আঘাত হানতে থাকে, ধারাল দাঁতের ক্রিশনে তোমাকে ক্ষতবিক্ষত করে। তুমি আমাকে কতগর নিয়ে গেছ ডেক্সির ওই অন্ধ গ্**হা**-গহররের প্রেতচ্ছায়াময় মৃত্যুর মধ্যে, নিয়ে গেছ তোম্প্রিস্মৃশ্যাম বসন্তকাননে মলবশীভূত করে, নিয়ে গেছ তোমার দিভূত রুক্টেলিকেডনে,—আমার কাছে প্রকাশ করেছ তোমার মর্মকাহিনী! আমি স্কেই ভিক্ষা আনন্দ,—তোমার ওই অন্তহীন মহিমার মধ্যে আমি বার বার নবজন্মলাভ করে ফিরেছি।

রাজা প্রদ্যুম্ন শার পত্রে স্ফুর্শন শার কাছ থেকে জনৈক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি দেরাদ্বন উপত্যকাটি ধরিদ করেন। তিনি আবার এই উপত্যকাটি বাংসরিক বারো শত টাকা খাজনা পাবার সর্তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে হস্তাস্তর করেন। এর কিছুকাল পরে নেপালের গুর্খারা এই উপত্যকাটির লোভে বৃটিশ সিংহের ল্যাজ ধরে টান দেয়। পশ্রেজ ক্ষিণ্ড হয়ে গ্র্থা দলের উপর আক্রমণ করে এবং নেপাল ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। মুসোরী তথন দেরাদুনের অন্তর্গত, কিন্তু তদানীন্তন মুসোরীতে দেরাদ্বনের হিংস্ত শ্বাপদের দল স্থায়ীভাবে বসবাস করতো, মানুষের চিহ্ন কোথাও ছিল না। আজও শীতের তিন মাসের মধ্যে জন্তজানোয়ারের দল আসে মুসোরীর পাহাড়ে পাহাড়ে.—যখন পাহাড ছেড়ে শীতের ভয়ে সবাই চলে যায় নীচেব দিকে এবং সমগ্র শীতকালটায় সমগ্র মুসৌরী ও লাণ্ডুর প্রায় তিন ফুট উচ্চু বরফে সমাচ্ছল্ল থাকে। সে যাই হোক, একথা সত্য, গত একশো বছরে মুসোরী শহরটি সাহেবস-বার হাতেই এক প্রকার গড়ে উঠেছে। এক ডালহাউসী ছাড়া সদ্ভবত আর কোনো পার্বতা শহরে এমন সর্বাণ্গীণ সাহেবি চেহারা দেখা যায় না। এ শহরের আগাগোড়া প্রকৃতির সংগে ভারতীয় প্রকৃতির যোগাযোগ একপ্রকার নেই বললেই হয়। এই সেদিন অবধি পাউণ্ড ওজনে খাদা এবং ইংল্যাণ্ডের ওজনে আবহাওয়া চাল, ছিল। স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকাংশই সাহেব-মেমদের পরিবার, শ্মশানের বদলে সাহেবদের গোরস্থান, লাইব্রেবী বলতে অ-ভারতীয় বই, কাগজ বলতে স্টেটসম্যান এবং ধর্মানদর বলতে গির্জা। ওরা শীতপ্রধান দেশের লোক, স্বতরাং এদেশের প্রত্যেকটি পার্বত্য শহরে—যেখানে প্রচুর ঠান্ডা—এক একটি খন্ড ক্ষ্মনুদ্র ইংল্যান্ড তৈরি করে তুলেছিল। এমন স্কুর ও স্সাক্তিত ফুলের বাগান, লতাবিতানে ছাওয়া এমন চমংকার এক একটি বাংলো, এমন স্র্ভিপ্র ও স্ত্রী জীবনবাচা—আর কোনো পার্বতা শহরে এমন বিস্তৃতভাবে আমার চোখে পড়েনি। এটা উত্তর প্রদেশের অস্তর্গত হলেও এখানে উত্তর প্রদেশীর সংখ্যা ছিল অতি কম, কারণ তাদের অতিশর হিন্দ্র্য়ানি এখানে তাদের বসবাসের পক্ষে ছিল পর্বতপ্রমাণ বাধা। সেই কারণে পাল্লাবী ও মুসলমানরা এখানে জায়গা পেয়েছিল বেশী। সর্বত্রগামী মারোয়াড়ীরা পশ্চাৎপদ ছিল না।

বিদ্যালয় মানেই ইংরেজি দকুল—ইংরেজিই তার মাধ্যম। ক্রিদেশের একটি ছেলেমেয়েকেও তারা জায়গা দিতে নারাজ ছিল। তাকে ক্রিই ছেপে আসতো বিলেত থেকে। ইতিহাস পড়তো বিলেতের। শুর্ম্মেশ্র মানে বাইবেল। পরিচ্ছদ বিলেতী বন্দ্র। কোনো নেটিভের সংগে ক্রেটো সামাজিক যোগ ছিল না। এখান থেকেই তৈরি হত ভবিষ্যৎ অক্সি অফিসার, ভাইসরয়েব স্টাফ, জেলা শাসক, প্রলিসের কর্তা এবং নিউ দিল্লীর সেক্রেটারীর দল। ওরাই হতো ভারত সামাজ্যের রক্ষক। কোনকালে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ এক পা

নড়বে না, এই কথাটা মনের সামনে রেখেই তারা কায়েমী স্বার্থের কেন্দ্রগালি গড়ে তুর্লোছল। কিন্তু হায়, "তব্ চলে যেতে হয়, তব্ ছেড়ে চলে যায়।" আমার এক বন্ধ্ব বলেন, মৌমাছির অসহ্য দংশনে অস্থির হয়ে পশ্বরাজ পালালো। ইংরেজ এদেশে রাজত্ব করেছিল একশো বছরও নয়, দ্বশো বছরও নয়, মাত্র পায়িশ বছর! অর্থাৎ ১৯১২ থেকে ১৯৪৭। তাও স্বদেশীদের যন্দ্রণায় জর্জারিত হয়ে। এদেশের মন পাবার জন্য ওরা 'হে'ট মাটি ওপর' করেছে। দেড়শো বছর ধরে ওদের লাঠালাঠি শেষ হয়ন। সন্ধির পর সন্ধি করে নানা জাতকে ওরা নিবন্ত করেছে। নপ্ংসক দেশীয় রাজাদের মাথায় মর্কুট পরিয়ে তাদের দরজায় দারোয়ানি করে এসেছে এতকাল। মাথায় করে কাপড় বয়ে এনেছে, পাড়ায় পাড়ায় ইন্কুল বাসয়েছে, মেয়েদের মন পাবার জন্য টয়লেট তৈরি করে এনেছে, ওরা করেনি এমন কাজ নেই। তারপর বসালো দিল্লীর দরবার। মনে করল কপালের ঘাম মর্ছে এবার থেকে সর্থে-স্বছন্দে রাজ্যপাট ভোগ করবে। কিন্তু বিধি বাম। ভবীর মন কিছ্বতেই ভুললো না। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ পালিয়ে বাঁচল। সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি সবচেয়ে কম সময় টিকে ছিল। ভাগ্যের এমন পরিহাস প্রিথবীব ইতিহাসে নেই।

করেকটি জলপ্রপাত আছে মুসোরীতে। যেমন ভাট্টাপ্রপাত,—ভাট্টা গ্রামের কাছাকাছি। এখান থেকে মুসোরীর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে। শহর থেকে নীচে কার্ট রোড ধরে অনেকটা পথ গেলে তবে এটি দেখা যায়। আরেকটি আছে হার্ডি প্রপাত—ভিনসেট পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে। কিন্তু অনেকটা দুস্তর পথ পেরিয়ে যেতে হয়। এ দুটি ছাড়াও বার্লোগঞ্জের ওদিকে রয়েছে মিস ও হিয়ার্সি প্রপাত,—কিন্তু তাদের কাছে পেছিবার পথ হলো একটি বাগানবাড়ির ভিতর দিয়ে। অন্য আরেকটি আছে, তার নাম মারী প্রপাত,—সেটি লান্ডুর থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল পড়ে।

আমরা একদিন স্থির করল্ম, কেম্পটি জলপ্রপাত দেখতে যাব। কৃষ্ণা দেবী সানন্দে সংগ্য চললেন। আমাদের হোটেল থেকে আন্দাজ সাড়ে সাত মাইল পথ। সকালবেলায় আমরা যাত্রা করল্ম। পাচক শ্রীমান গোবর্ধন আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের উপকরণ সংগ্য নিয়ে চলল।

এটি চক্তা যাবার পথ। কিন্তু এপথে মোটর চলে নার্ড পথ সংকীর্ণ এবং অধিকাংশই উংরাই। এমনই উংরাই—যেন পিছন থেকে ঠেলে নিয়ে চলে। শরংকালের যাত্রীর মরসমুম শেষ হয়ে গেছে, স্কুতরাং প্রায় প্রমুদ্ত পথই জনবিরল। সাদা কেডস্ জুতো পায়ে দিয়ে কৃষ্ণা চললেন স্কুড্লন গতিতে। তিনি স্বভাবতই আত্মগত। আমরা আলাপ করি, কিন্তি শোনেন প্রসন্ন মনে। ওতেই ওঁর সায় আছে। বনময় পথ আমাদের অজানা, সেই বন ঘন হতে থাকে যতই আমরা এগোই। শীতের দিন, তাই আমাদেব ক্লান্তি কম। সমুদ্ত পথটা

784

দেবতাত্মা—১০

এসে পেণছতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগলো। কেম্পটিতে একটি ছোটখাট ডাকবাংলা এবং বারান্দা রয়েছে। আন্দাজে পাই, এ অঞ্চলটা মুদারী থেকে প্রায় হাজার দুই ফুট নীচে। স্কৃতরাং রৌদ্রে খানিকটা তাপ আছে। সামনের পাহাড়ের মধ্যে একটি চক্তাকার ক্রোড়গর্ভ, অনেকটা অম্বক্ষুরের আকৃতি। তারই একটি বিরাট পর্বতশীর্ষ থেকে ফ্টাতকায় একটি জলপ্রপাত নীচের দিকে পড়ছে ঝরঝিরে। আশে পাশে ছোটখাটো প্রপাতও আছে দু একটি। নীচে গিয়ে তারা জলাশয় স্টিট করছে। আসামের চেরাপাঞ্জীতে দেখেছিলাম এই দুশ্য, হস্তীপ্রপাতে ও গিরিডির উন্তী প্রপাতে, দাজিলিংয়ের পাগলাঝোরায় এবং কাম্মীর যাবার পথে জম্মার বিশাল পর্বতশ্রেণীতে,—যেটাকে বলে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা। এখানে লোভনীয় পরিবেশ তেমন কিছা নয়। দু চারজন ভিজিটর' মেয়ে-পার্য় দেখা গেল বটে, কয়েকজন মিলে হটুগোলও করলো—যদিও এখানে পরিক্রমণের সা্বিধা তেমন বিশেষ কিছা নেই। তবে কিনা ভূনি-থিচুড়ি সহযোগে ওখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের আসরটা জমে উঠেছিল বটে। বলা বাহালা, আমাদের আহার্য-তালিকায় হিন্দা-মা্সলমানের মিলন ঘটেছিল।

জলহাওয়ার গুণে আমাদের পরিপাকশন্তি যত প্রবলই হোক, ফিরবার পথে আমাদেব অবস্থাটা ছিল কন্টকর। উদরপ্তির ফলে পা চলে না সহজে এবং চড়াই পথে ওটাই নিষিশ্ব। পাহাড়ে চলতে গেলে কখনও বে পেট ভরে খেতে নেই, একথা মনে রাধার দরকার ছিল। সেই প্রমাদের জন্য ফিরে আসতে লেগেছিল চার ঘণ্টারও বেশী। কৃষ্ণাদেবী যেমনই ক্লান্ত তেমনি ঘর্মান্ত, এবং আমরা,—থাকু, বর্ণনায় আর কাজ নেই। হোটেলে ফিরে ঘণ্টাথানেক অবধি কেউ কারো সংগে আর কথা বলিনি। সেটা কৃষ্ণপক্ষ। সন্ধ্যার পরে তারকায় ছেয়ে গেল আকাশ এবং সে-আকাশ যেন আমরা হাত বাড়ালে পাই। কিন্তু নীচেকার দৃশ্য আরও অপর্প। আমবা বেছে বেছে এমন একটি হোটেলে উঠেছিল্ম, যেখান থেকে সমগ্র দেরাদন্ন উপতাকা ঘাড় ফেরালেই দেখে নিতে পারতুম। সন্ধ্যায় দেরাদ্বন শহরে জবলে উঠেছে আলোর মালা। সাত হাজার ফুট উ'চুতে একটি জায়গায় বসে নীচের তলাকার সেই দীপালীর দৃশ্যুর্জিক্সায়ের মতো চোখে লেগে থাকে। এমন একটা দৃশ্য দেখেছিল্ম বোদ্বাইঞ্জি মালাবার পাহাড়ের উপর সেই হোটেল থেকে নীচেকার সমন্দ্রেব দিকে। अर्थाনে সমন্দ্রের কোলে সমগ্র বোদ্বাই অর্ধচন্দ্রাকার, তার ভিতর দিয়ে এক্টেডি মেরিন ড্রাইভ। সন্ধ্যার পরে অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমের কোলে দীপমাল্য স্ক্রিলৈ উঠেছে। স্থানীয় লোকেরা ওই গোলাকার ব্তের নাম দিয়েছে 'কুইনুস্ইনক্লেস'। দুই চোখ-ভরা বিসময় ছিল আমার।

হঠাৎ পাশ থেকে কৃষ্ণাদেবী আক্তমণ করলেন। বললেন, প্রুষ্কে খ্শী করা আমাদের প্রাণের দায়!

তাঁর বাক্যবাণে আমরা দ্বজনেই ধারা খেলুম। শশাংক প্রশন করল, কেন বলান তো?

তিনি বললেন, চোখ দুটো শান্ত থাকলে তবেই ত' দেখবেন! কেম্পটি ফলস্-এ গিয়ে কি মিথ্যে হয়রানি হলো না? সবাই মিলে নাস্তানাবাদ!

বলল্ম, খার্পান যে কণ্ট পাচ্ছেন জানতে দের্নান কেন?

কণ্ট পাচ্ছি দ্বম আপনাদের কন্ট দেখে!

আমরা খুশী থাকবো, আপনি কি এইজন্যে গিয়েছিলেন?

कृष्ण এবার হাসলেন। বললেন, দোহাই, চটে যাবেন না। কিन্তু এবার থেকে আমি না বললে আপনার আর কোথাও যাওয়া হবে না।

মানে? আমি তাঁর দিকে তাকালমে।

তিনি বললেন, বল্বন ত' শশাধ্কবাব্ব, যেখানে কিচ্ছ্ব পাওয়া যায় <mark>না,</mark> সেখানেই উনি হাত বাড়াতে যান কেন? কী উনি পেলেন কেম্পটি ফলস্এ?

শশা॰ক বলে বসলো, ওর ওটাই দোষ। সব সময় ধরতে যায়, যেটা ধরা যায় না! যেখানে কিছু মেলে না, সেখানকার স্থ্যাতিতে পশ্চমুখ!

আমরা উচ্চকণ্ঠে সবাই হাসতে আবদ্ভ করে দিল্ম। সমাজের মাঝখনে এসে বসলে শশাপ্ক চিরকালই আমার বিপক্ষ দলে যোগ দেয়। আমাকে নিয়ে তামাসাই ওর কৌতক।

বিজয়গোরবে কৃষ্ণা বললেন, কাল থেকে প্রোগ্রাম তৈরির ভার আমার আর শশাংকবাব্র হাতে থাকবে!

হাসিমুখে বললুম, তাহলে আমার সন্দেহ এতদিনে সত্যে পরিণত হলো? কি সন্দেহ?

থাক, শানে কাজ নেই !--আমি ওঠবার চেণ্টা করলমে।

ওরা দ্বন্ধন আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অস্থির হয়ে উঠল। আমি সিগারেট ধরাল্ম। দেখতে দেখতে কৃষ্ণাদেবীর অবস্থাটা কাহিল হয়ে উঠল। অধীরকণ্ঠে তিনি বললেন, কী বলছেন আপনি ছেলেমানুষের মতন? কিসের সন্দেহ?

নাটকটা যথন জমে উঠেছে বেশ, তখন বললম, এ ক'দিন আপ্র্য্যার ছম্ম ভীর্যের কথাটাই বর্লাছলম। ওঃ তাই ভালো! ভয় পেয়েছিলম!—আবার আমাদের স্ব্রেটি হাসির রোল। গাদভীর্যের কথাটাই বলছিল,ম!

উঠল ।

সিন্ধ্ আর শতদুর মতো বন্য ও পার্বত্য নদী ভারতে তৃতীয় আর নেই। 
ভারেরীতে একদা লিখেছিল্ম -গংগা হলেন রাজতরিংগনী, কিন্তু শতদু
আমার বিস্ময়! আদিতে বিস্ময়, অন্তেও বিস্ময়। ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত
করেছে শতদু। তিব্বত থেকে সে যাত্রা করেছে। কৈলাস পর্বত শ্রেণীকে
কেটেছে, তারপর জাস্কার, তারপর ধবলাধার, শ্লেশ্ংগ ও শিবলিংগ
পর্বতমালা —অর্থাং সমগ্র হিমালয়কে কাটতে কাটতে এসে পাঞ্জাবের বিলাসপ্রে মোড় ঘ্রেছে। আশ্চর্য নদী। স্বাইকে টেক্কা দিয়ে পাঞ্জাবের ভিতর
দিয়ে সোজা নেমে গেছে দক্ষিণে, তারপর সিন্ধ্র সঙ্গে মিলিত হয়ে আরব
সম্দ্রে। বন্য শতদুর আজ শৃংখলিত হতে চলেছে বাখ্ডা-নাংগালে।

ভূতত্ত্বিদ্রা অবাক হয়ে শতদ্রর দিকে চেয়ে থাকে।

বিলাসপ্রের দিকে যখন শতদ্র এলো, তখন সে হিমাচল প্রদেশের অনতগতি। মুখাকিল এই, পার্বত্য পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ এমন একাকার যে, কোন্ তহশীল কার মধ্যে, হঠাৎ বলা কঠিন। চাম্বা যদি হিমাচল প্রদেশে হয়, তবে কাংড়া ও কুল্ এসেছে পাঞ্জাবে—এটা শ্নতে অবাক লাগে। একটার সংগো একটার সংযোগ নেই কোথাও। পশ্চিমবঙ্গের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে গেলে বিহার অথবা প্রবিভগ পোরিয়ে যেতে হয়, তেমনি হিমাচল প্রদেশে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে যেতে গেলে পাঞ্জাব না মাড়িয়ে উপায় নেই। পেপস্ও প্রায় তাই এবং পশ্চিম ভারতে ব্রোদারও ওই একই নম্না। এর ফলে এই হয় যে, বাইরের থেকে কোনও প্রকাব আঘাত এলে প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সংহতি ও যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমি বিক্ষয় বোধ করেছিল্ম যখন শিমলাকে আনা হলো হিমাচল প্রদেশের মধ্যে। কেননা, হিমাচল প্রদেশের মূল প্রকৃতি হলো রাজপ্ত এবং সিমলার হলো পাঞ্জাবী। বিচ্ছেদটা কামনা কবিনে, কিন্তু মিলনটা বিষ্ণুয়কর। পাঠান আর মোগলের আমাল হাজার হাজাব রাজপ্ত পরিবার প্রালয়েছিল হিমালয়ে পাঁচ ছশো বছব আগে। স্থানীয় লোককে হটিয়ে অব্রেটি আপন আপন বিদাা, বৃদ্ধি, শোর্ষা, শিক্ষা এবং স্কাসনেব গ্রে প্রকৃতি লাভ করেছিল। এইভাবে নেপালও যেমন গভ়ে ওঠে রাজপ্তের হাত্তি তেমনি উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ কাশমীরের মাঝামাঝি পার্বত্য অণ্ডল্ ইন্টাকে আজ নাম দেওয়া হচ্ছে হিমাচল সেটাও রাজপ্তেরা আগে নিজ্কের্নের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এর ফলে খড়, ক্বন্দ, বিচ্ছিন্ন বহন ছোট ছোট রাজ্য একে একে গভ়ে ওঠে। দ্ব-চরেটি পাহাভ় নিয়ে এক একটি রাজ্য—আশেপাশে কোন নদীর সীমানা এবং

এইটিই প্রধান --ব্যস্', প্রত্যেকে স্বাধীন এবং স্বতন্ত। এই প্রকার একুশটি ছোট-বড় রাজ্য নিয়ে আজ হিমাচল প্রদেশ গ'ড়ে উঠেছে। 'এদের মধ্যে চাম্বা, মন্ডি, বিলাসপরে, শিরমার—এরাই হলো বড় বড়।

শিমলাতে বাস করেছিল্ম কিছ্দিন। ওটা নাকি এই সেদিনও পাতিয়ালার মহারাজার জমিদারীর মধ্যে ছিল্ট কিল্টু ইংরেজ গভর্নমেন্ট ওটা নিজের দখলে রাখেন। পাঞ্জাবে গরম হলো অংত্নীয়, সেজন্য পাহাড়ী শহর না হ'লে সাহেবদের চলতো না। এই স্তে য়ালান্ ক্যান্বেল জনসনের "Mission with Mountbatten" —বইখানার একটি প্তা মনে পড়ে। প্র্বপাকিস্তান জন্মাবার সংগে সংগে জনৈক ইংরেজকে গভর্মরের পদটি নেবার জন্য জির্মা সাহেবের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়। কিল্টু প্রবিশেগর এলাকায় শিলং ও দার্জিলিং পড়েনি বলেই সেই ইংরেজ ভদ্রলোক চাকুরি নেননি। সে ঘাই হোক, পাতিয়ালার প্রাসাদ আছে বটে শিমলায়, তবে তিনি তখন বাস করেন চাইল্ শহরে শিমলা থেকে চাইল্ দেখা যায় রাত্রের দিকে, যখন চাইল্-এ আলো জ্বলে। দিনের বেলায় অসপ্টে।

পার্বতা শহরের মধ্যে বোধ হয় একমান্ত শিলং, যেখানে পেশছলে একথা মনে হয় না যে, পাঁচ হাজার ফুট ওপরে বাস করছি। কেননা, পথঘাট আশ্চর্ম রকম সমতল সেখানে। অন্য কোন হিল্ স্টেশনে সে স্বিধা নেই। অবশ্য শিলং হলো হিল্ সিটি, হিল্ স্টেশন নয। শিমলা এর বিপরীত। যতদ্র মনে পড়ছে, উচ্চতায় শিমলা সাত হাজার ফুটেবও বেশি এবং মুসোরী ও রাণীক্ষেতের মতো শীতের দিনে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে এবং তুষারপাত হয়। কোন কোন বছরে শিমলায় চার-পাঁচ ফুট অবধি বরফ পড়ে। শিমলায় যাবার পথঘাটও খ্ব সোজা নয়। কেননা, মণ্ডি, চান্বা অথবা বিলাসপরে থেকে শিমলায় পেশছতে গেলে যে পরিমাণ দ্বতর পথ অতিক্রম করতে হবে, তাতে রাজধানীর সংগ্র নিত্য সংযোগ বাথা খ্বই দ্রহ্। উত্ত্রগ পর্বত, অনধ্য্যিত উপত্যকা, ভীষণ অরণানী এবং দ্রহিতক্রম্য নদীনিকরিবার দ্বারা একটির সংগ্র আরেকটি চিরকাল বিচ্ছিল।

কাল্কা থেকে শিমলা পর্যন্ত রেলপথ, তার সণ্ডের আছে রেল-মেট্রির এবং তারই পাশে পাশে প্রশৃত কার্ট রোড। যেমন, দাজিলিংয়ে, কিজা গৌহাটী থেকে শিলং, অথবা কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ার পথ। পথি আঁকাবাঁকা, বন্ধর, অনেকগর্নল লুপ, অনেক টানেল্—যতদ্র মনে শুড়ে। এই পার্বত্য পথে কয়েকটি স্প্রাসন্ধ অঞ্চল রয়েছে। একটি হলো ডগ্সাই—যেখানে ভারতীয় সৈন্যদলের অফিস। একটি হলো সোলুর্ভ বৈখানে ভারতপ্রসিম্ধ মদ্য প্রস্তুতের কারখানা। তৃতীয়টি হলো কর্মেলি—কুকুরে কামড়ালে যেখানে বিশেষজ্ঞের ন্বারা চিকিৎসা করা হয়; এবং চতুপ্রটি ধরমপ্রে—যেখানকার হাসপাতালে যক্ষ্মা রোগীরা আশ্রয় পেয়ে থাকে। সমতল পাঞ্জাবের ধ্লি-

ধ্সরতা থেকে দ্রে, পর্বতের নিভ্ত বনময়তার মধ্যম্থলে ধরমপরে অতি মনোরম ম্থান। কাশিয়াংয়ের হাওয়ায় জলীয় অংশ বেশি, এমনিক, নৈনীতালের ভাওয়ালীও হয়ত অনেকের পক্ষে স্যাতসেতে মনে হ'তে পারে, কিল্তু ধরমপ্রের শাহক এবং স্বাস্থ্যকর বায়, ও জল বাঙালীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপকারী। এখানকার পারিপাশ্বিক পার্বত্য বনভূমি, নানা বর্ণের অজস্ত্র হিমালয়ের পাখী, নিঝারিপার কলম্খরতা—যে কোন প্যতিকের কাছে অমরাবতীর সংবাদ এনে দেয়।

কাল্কা থেকে শিমলা মনে হচ্ছে আন্দাজ ষাট মাইল পাহাড়ী পথ। বিষ্ময় লাগে, এই পথ এককালে যারা জরীপ করেছিল! তা'রা নমস্য সন্দেহ নেই। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে দেহাতিদের পায়েচলা পথ, সে ড' সংখ্যাতীত, তেমনি জটিল—কিন্তু কিছুতেই এবং কোনমতেই যেখানে পথের আন্দাজ পাওয়া যায় না, সেখানে প্রত্যেকটি পাহাড়ের ভিতর দিয়ে পারম্পরিক সংযোগ আবিষ্কার করা, এ-কাজ অতিমানবিক। এখানেও ঠিক দার্জিলিংয়ের মতো। রেলপথেব মণ্ডেগ সঙ্গে মোটর-পথ। নেউল যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, তেমনি এখানেও মোটরের সংগ্রে টেনের খেলা! উভয়ে কখনও অদৃশ্য, অর্থাৎ উভয়েই হারিয়ে গেছে পার্বত্য বনপথে: কিন্তু যথাসময়ে সহসা আবার দেখা হয়ে গেল। যাকে বলে, শেষ পর্যন্ত নেউলের হাতেই সাপের পরাজয়। মোটর আগে গিয়ে পে"ছয় শিমলায়। শিমলার প্রবেশপথে আছে অক্টায়, সেখানে একটা খানাতল্লাসীর ব্যাপরে থাকে, তারপর পোল্-ট্যাক্সের কথা ওঠে। অতঃপর ছাড়পর সংগে নিয়ে পাঞ্জাবের (বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের) এবং ভারতের পার্বত্য রাজধানীতে মাথা গলানো যায়। পাহাড়ের দুই প্রান্তের দুটি মাল-ভূমির উপর প্রদেশের গভর্নর এবং ভারতের ভাইসরয়ের আবাসভূমি ছিল। অতি স্পণ্টত এটি হলো ইংরেজের গ্রীম্মাতণ্ক। ওয়েন্ট রীজের পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলে মাসোৱায় হলো বড়লাটের প্রাসাদ, প্রাসাদের নাম 'রিষ্ট্রীট্ ।' এই 'রিষ্ট্রীটে' পাইন বনের নীচে চায়ের আসরে বসে ভারতের ভাগ্য বহুবার নিয়ন্তিত হয়েছে এবং এখানকারই একটি নিভূত কক্ষে বসে কোন এক শেষ রাত্র পশ্ডিত নেহর, পাকিস্তান স্থিতৈ রাজী হর্ষোছলেন!

ওই ওয়েন্ট রীজের দিকে, অর্থাৎ আপার শিমলার কেন্দ্রী পরিষদের কাছাকাছি ব্রাহা মন্দিরের পাশ কাটিয়ে নীচের দিকে একটি বাড়িতে বাস করেছিল্ম অনুকদিন। এখান থেকে চক্রাকারে ঘুরে সেই শিমলা শহরের পথ। ওদিকে হলো লোয়ার শিমলা। এধার দিয়ে পথ চলে গেছে যক্ষ পর্বতের দিকে। ওখানে যার চলতি নাম হলো জ্যাকো হল'। ওখানে পরিশ্রম করতে যায় অন্লারোগীর দল, আই ইনতি মেয়েপ্র্যুষ্থ। সমগ্র পাছাড়িট পরিশ্রমণ করতে গেলে মাইল আন্টেক হাঁটতে হয়। ওখানকার মায়াকাননের আন্দেপাশে অনেক উর্বাশী বাঁকা নয়নে টেনে নিয়ে যায় অনেক আধ্নিক

বিশ্বামিতকে। এদিকে ম্যাল ধরে সোজা চলে গেলে একটি নিরিবিলি অপানে বাঙালীসমাজ পরিচালিত কালীবাড়ি। এই কালীবাড়ি স্যার ন্পেন্দ্রনাথ সরকারের চেন্টায় এক সময়ে প্রচুর উন্নতি লাভ করে। তিনি তংকালীন সরকার তরফের লোক হলেও অত্যন্ত জনপ্রিয় এং বাঙালী সম্প্রদায়ের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন। কীতির্যস্যাস জীবতি!

আমি ছিল্ম বন্ধ,বর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসূরে অতিথি। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং সাহিত্যসমালোচক। কিন্তু তিনি অধুনা পরলোকে। তাঁর কথা অন্যত্রও বলেছি। তাঁর কাঠের বাংলোটি ছিল শিমলার পাহাডতলীর এক নিভূত বনময় অণ্ডলে। তিন দিকে স.উচ্চ পাহাডের প্রাচীর, নীচের দিকে একটি ক্ষ্যুদ্র উপত্যকা, আশেপাশে স্ববিশাল পাইন, শাল ও চিড়ের ছায়া-নিবিড় নিকুঞ্ললোক। কিন্তু অমন নিভ্তবাসের মধ্যেও আমাদের কয়েকজনকে মিলে একটি দল গড়ে উঠেছিল। ব্যিনশালের নেতা শ্রীয**্**ত সরলকুমার দত্ত, যিনি স্বর্গত আশ্বনীকুমার দত্তের দ্রাতৃষ্পত্ত - তিনি ছিলেন নাটের গ্রের। স্বসিক এবং পশ্ডিত। এদিকে সাংবাদিক সত্যেনের কাছে আসতেন স্প্রসিম্ধ সাংবাদিক শ্রীষ্ত দ্রগাদাস, আসতেন শ্রী ভি ভি গিরি—এই সেদিনও যিনি মন্ট্রী এবং পরে সিংহলের ভারতীয় হাই-কমিশনার ছিলেন। আর আসতেন মাদ্রজের প্রসিশ্ধ নেতা স্বর্গত সত্যম্তি, প্রান্তন বিংলবী নেতা শ্রীষ্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ, স্কুর্দর্শন শিল্পী শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন এবং আরো অনেকে। মেয়েদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী বস্কু, এধনে। পরলোকগতা। কবি অক্তিত দত্তের শ্যালিকা শ্রীমতী মিণ্ট্র ও তাঁর এক বান্ধবী শ্রীমতী রমা নন্দী। এছাড়া আরেকজন ছিলেন, শ্রীমান পাতঞ্জলি গৃহঠাকুরতা। কিন্তু সেদিন সে আমাদের কাছে 'বলাই' নামে খ্যাত ছিল, পাতঞ্জলি হয়ে ওঠেনি। আরেকটি স্কুদর্শন তর্ব ছাত্র আসতো আমার কাছে মাঝে মাঝে, তার নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার ৷ অপ্রাস**িগক যদি না হয় তবে বলি, সেদিনে**র সেই প্রভাত পরবর্তীকালে বিবাহ করে বলাইয়ের সহোদর ভানী শ্রীমতী অরুন্ধতী গ্রেঠাকুরতাকে—যিনি 'মহাপ্রস্থানের পথে' চিত্রে 'রাণীর' ভূমিকার অভিনয় ক'রে প্রথম অভিনেত্রী যশোলাভ করেন। অতএব আমাদের দলটি সেদিন নেইছে ছোট ছিল না। সত্যেনের ঘরে ছিল বিনাম্ল্যের দৌলফোন, স্বতরাং,বছ্মীউপভোগ্য কাহিনী টেলিফোনের সাহায্যেও রচিত হতো।

শিমলা থেকে তারাদেবীর ছোটু গ্রামটি নিকটবতী ক্রিক্তিব্র মনে পড়ছে এখানে একটি কালীমন্দির দেখেছিল্ম। যেমন আর্ক্সের্রেলছি, আসামের উত্তর প্রান্ত থেকে আরদ্ভ করে ভূটান, সিকিমের দক্ষিত্র অংশ, দার্জিলিং, নেপাল, কুমার্ন এবং তারপর কাংড়া ও হিমাচল প্রঞ্জে সমগ্র হিমালয়ের প্রথম স্তরে শক্তিপ্জার আয়োজন। চন্ডীর পরে এলেন কালিকা, তারপর তারাদেবী, তারপর কিমরের ভীমকালী, শাক্ষভরী, মহিষ্মদিনী—এইভাবে চলেছে। ব্যক্তিগত

বিশ্বাস এবং ধারণা থেকে সমাজ-মনের উৎপত্তি। সেই সমাজ-মন লালন করেছে ধমীয় সংস্কৃতি, চিৎপ্রকর্ষ, এবং সমণ্টিগত জ্ঞানলাভের বাসনা। যদি কেউ বলে, আমি বিশ্বাস করিনে, বলকে, কিল্তু বিশ্বাসটা চলে এসেছে। কাল থেকে কালে, যুগ থেকে যুগো। ভারতীয় মনের এই সর্বকালীন ধারবোহিকতা এখনও অটুট।

শিমলার নীচেই সরকারী রিজার্ভ ফরেস্ট। উধর্বতন কর্মচারীরা এথানে মধ্যে মাঝে শিকারে আসেন এবং অবসর বিনোদনের জন্য কিছ্বদ্রবতী আনানদেল্ মাঠে যান খোড়দোড়ে জ্য়া খেলতে—শহর খেকে মাইল তিনেক দ্রে নীচের দিকে। যেমন দাজিলিংয়ের প্রান্তে লেবং-এর মাঠ। বড় শিমলা পেরিয়ে ছোট শিমলার ধার দিয়ে একটা পথ চলে গেছে বয়ল্গঞ্জ ছেড়ে প্রসপেক্ট পাহাড়ের দিকে। সে অঞ্চলিট জনবিরল বলেই বনভোজনের পক্ষে ভারি স্বিধে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে হিমাচল প্রদেশের বিশ্তার ও বৃহত্তর চেহারা দেখা যায়।

সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান, বড় বড় হোটেল এবং বোর্ডিং হাউসে শিমলা শহর সকল সময়েই জনবাহ্নলা গমগম করে। এত অধিক সংখ্যক বাসস্থান বোধ হয় আর কোন পাহাড়ি শহরে থক্তৈ পাওয় যায় না। স্থানীয় লোকরা প্রধানত ব্যবসায়ী অথবা শ্রমিক, বাদ বাকি প্রায় সকলেই চাকুরে। তৎকালে এমন অনেক বাঙালী ছিলেন,—যাঁদের মধ্যে অনেকেই উল্লাসিক সমাজের লোক—যাঁরা এই শহরে চিরস্থায়ী বসবাস করে থাকেন। অনেকে চার্কার থেকে অবসর গ্রহণ করলেও দিল্লী-শিমলার মোহ আজও ত্যাগ করতে পারেনান। সিত্য বলতে কি, মোহ ত্যাগ করাও কঠিন। জল, বায়, আহার, বিহার এবং একটা আন্প্রিক স্বাচ্ছেল্য—এইটেই শিমলার বৈশিন্টা। এই শহরের সর্বাণগীন উল্লাতি সাধনের জন্য পাঞ্জাব এবং ভারত—উভয় গভর্মমেন্টই স্ক্রিবিকাল ধরে মাথা ঘামিয়েছেন।

শিমলার নীচে দিয়ে চলেছে বিস্তৃত কার্ট রোড—যে-পথ দিয়ে শিমলায় প্রবেশ করতে হয়। সমগ্র শহরের পরিশ্রমসাধ্য চড়াই আর উৎরাই ছেড়ে এই পথ চলে গেছে বহুদ্র। এই 'হিন্দ্রস্থান টিবেট রোড' ধরে শিম্বার্ট্য থেকে আন্দান্ত একশো মাইল গেলে তিব্বত ও ভারতের সীমানা। কিন্দু এই পথিটি অতিশয় দ্বতর। প্রে-কাশ্মীরে যেমন কার্রাগল হয়ে লাভাক্ত্রিতে হয় এবং বহু দ্বর্গম গিরিসঙ্কট এবং অজ্ঞানা অনামা ও দ্ববারোহ অক্ট্রান্ট্রিয়ে লাভাকের রাজধানী লে শহরে পেশিছানো যায়, এখানেও তেমনি। তিয়াড়া কন্দ্র, অশ্বতর—এরা ভিল্ল আর কোন বাহন নেই। আহারের আয়েজিল নিতে হয় সঙ্গে, তার সঙ্গে একটি তাঁব, মাইনে-করা দ্বিট পথিনিক্সেক,—এছাড়া দ্বঃসাধ্য। ঠিক অরণ্যের মতো, পাহাড়ে পথ হারানো অতিশয় বিপক্জনক। পথ যেখানে শাখা-প্রশাথায় বহু বিভক্ত, সেখানে গাইড ছাড়া চলে না—কেননা, কোন পথের কোন

সপ্কেত নেই। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে বায়ুর বিশেষ একটি দ্তরে গিয়ে পেছিলে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গোলযোগ ঘটতে বাধ্য। অত্যন্ত স্বাস্থাবান, সাহসী ও কণ্ট-সহিষ্ণ, ব্যক্তি অল্প পরিশ্রমেও কেন যে ক্রান্তি বোধ করছেন, তিনি নিজেও ব্রুবতে পারবেন না । সে যাই হোক, এই পথে একশো মাইল পর্যন্ত গেলে তবে হিমালয় প্রদেশের সীমানা। এই সীমানার মধ্যেই বুশাহর রাজ্য প্রেড়, এবং এই রাজ্যেরই একটি অণ্ডলের নাম কিল্লর দেশ। একদিকে তিব্বত, দক্ষিং হিমাচল প্রদেশ, পূর্বে গাড়োয়ালের প্রান্ত সীমানা—এবং এ অঞ্চলের গা বেয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আশ্চর্য শতদ্র নদী এদেরই মধ্যম্থলে হলো কিন্নর দেশ। ব্যুশাহরের প্রকৃত রাজধানী হলো শরণ, এখানে ভারতপ্রসিন্ধ ভীমকালীর অতি সাদুশ্য মন্দির ভারতীয় ও তিব্বতী প্থাপত্য শিম্পের একটি উল্জান্ত্র নিদর্শন। আগেও আমি বলেছি, পূর্ব-কাম্মীরে, নেপালে, উত্তর গাড়োয়ালে এবং সিকিম-ভূটানে তিব্বতীয় স্থাপত্য-প্রভাব অতিশয় প্রকট। হিন্দু মন্দির ত' দ্রের কথা, ম্সলমানের কোন কোন মসজিদও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি। অনেক সময়ে ্ তিব্বতী ধরনের হিন্দা দেবদেবী যেমন শিব, কাতিকি, কালী, লক্ষ্মী ইত্যাদি এদের গঠন ও সম্জা-পারিপাট্যের মধ্যেও তিব্বতী প্রভাব অনায়াসে মিশে গেছে। অবশ্য হিন্দ্র দেবদেবীও বিভিন্ন নামে এবং বিচিত্র সংজ্ঞায় তিব্বতে প্জা পেয়ে থাকেন সন্দেহ নেই। শতন্ত্র নদীর তীর ধরে প্রাচীন পথ চলে এসেছে তিব্বত থেকে ভারতে। এই পথ বৃশাহর রাজ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন এরই ধারে পাওয়া যায় প্রাচীন শহর রামপত্র। কিল্ডু এই শহর অতিক্রমের পর অত্যন্ত স্পন্ট হয়ে ওঠে যে, কিন্নর দুই ভাগে বিভন্ত। একভাগ ভারতীয়, অন্যটি তিব্বতীয়। ভারতীয় অংশটা মন্দিরপ্রধান: আচার ও আচরণে যেমন দেখে এসেছি সমগ্র হিমাচল প্রদেশে, তেমনি হি°দ্য়ানী। কিব্তু তিব্বতীয় অংশটা ভিল্লর্প। এদের ধর্ম গ্রে হলো লামা। তাদের ধর্ম স্থান হলো গ্রুফাজাতীয়, তারা বৌদ্ধ। তাদের চোখ থাকে তিব্বতের দিকে—চেহারায় তিব্বতী, আচার ও ব্যবহার লামা-জাতীয়। সেই ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং দৈত্য-দানবের বিরুদ্ধে মন্ত্রোচ্চারণ। ম্পণ্ট ব্ঝা ষায়, কিন্নর দেশ হলো ভারত ও তি**ব্বতের সাং**স্কৃতিক সেতৃবন্ধ। এই কিন্নরের প্রধান কেন্দ্র হলো 'চিনি' চিনির দক্ষিণে বিশাল অধিত্যক্তি অণ্ডল হলো গহন অরণ্যময়। আশ্চর্য, বৃহৎ রঙীন পাখী অরণ্যে অুরুক্টিজর্ক দিয়ে চলেছে অবিদ্রানত, নীচে দিয়ে অবাধে চলেছে শৃংগশোভী বৃক্ত ইরিণের পাল।

এছাড়া তিব্বত থেকে নেমে আসে ধ্সর বর্ণের ভাল্ক।

নারকাণ্ডা থেকে রামপ্রে যাবার পথে কোটগড় পুর্ভেটি একট্ন বাঁকা পথ।
কিন্তু রামপ্রের পর থেকেই পথ অরণ্যসমাকীপুর্ভিটিটিট্ট উঠেছে, উংরাইতে
আবার নেমেছে। এপথ দিয়ে যাবার কালে ব্রিটিজগতের কোনো চিহ্ন সহজে
মেলে না। বছরের একটা বিশেষ সময়ে ব্যবসায়ীদের ক্যারাভান কেবল আনাগোনা
করে। তিব্বত হোলো একপ্রকার নিষিন্ধ দেশ, কিন্তু ভারতের দরজা চিরদিনই

খোলা। কে না জানে, ভারতের দরজা বন্ধ হ'লে তিব্বতী ব্যবসায়ীদের দুর্গতির শেষ থাকবে না। সেইজন্য তিব্দতীয়দের স্বার্থের দিক থেকেই 'টিবেট্-হি<del>ন্দ্রে</del>থান রোড' কোনোদিনই বন্ধ হয়নি। রামপরে থেকে ওয়াংট্র, ওয়াংট্র থেকে চিনি। কিন্তু ওয়াংটা হোলো অরণ্যের কেন্দ্র, কোথাও অবকাশ নেই। দেওদার এবং পাইন এবং আখরোটের বন, শাল ও সেগানের অরণা পর্বত-শ্রেণীর তরাই অণ্ডলে ঘন গভীর এই অরণ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় কাঠ্ররিয়াদের ঘব। তারা প্রায় সমস্ত বছর ধরে এক অণ্ডল থেকে অন্য অণ্ডলে কাঠ কেটে বেড়ায় এবং বড় বড় কাঠের গাড়ি ও দ্বিপার শতদ্রর প্রথর নীলাভ জলস্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেয়। সেই কাঠ ভেসে আসে পাঞ্জাবের দিকে। এ ব্যবসা চলেছে যুগযুগানত থেকে। ওয়াংট্ব থেকে চিনি হোলো চডাইপথ। পথের মাঝখানে একটি ঝুলন-সাঁকো। সন্ধারে পরে এই সাঁকো দিয়ে এপার থেকে ওপারে বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনা চলতে থাকে। এই সাঁকো পোরয়ে ধীরে ধীরে যেতে হয় চড়াই পথে। রক্তিম আপেলের বন চলেছে, আগ্যুরের ক্ষেত তার গায়ে গায়ে। মেয়েরা সলম্জ সন্দর চোখে তাকায়; আপ্স্রের মতো টসটসে মুখ, আপেলের মতো আরম্ভিম দুটি গাল। স্ঠাম দেহখানি নজরে পড়ে না, এমনি করে ঢেকে রাখে সর্বাঙ্গ, পাছে পথচারীর কোনো গ্রুণত বাসনার দাগ এ'কে যায় সেই কিন্নরীর লাবণ্যলতায়। মান,যকে ওরা ভয় পায়।

'চিনি' অনেক উদ্, হয়ত বা দশ এগারো হাজার ফ্ট। হঠাং সামনে পাওয়া যায় মহত উপত্যকা, সমতল আর অসমতল মেলানো। তিনদিক তার চক্রাকার, নীচের দিকে বৃহং ভারতবর্ষ। কিন্তু এই আগ্রার আর আপেলের প্রান্তর পেরিয়ে সামনে উঠে দাঁড়িয়েছে আকাশছোয়া পর্বত শিশুর,—চ্ডার পর চ্ডা,—চিরতুষারে সমাচ্ছয়। প্রত্যেক চ্ডার নাম তিব্বতী আর ভারতীতে মিলানো, নাম মনে রাখা কঠিন। এখানে, ধরো এক শো মাইলের মধ্যে মিলেছে গাড়োয়াল, পাঞ্জাব, তিব্বত এবং কাশ্মীর। পাহাড়েব চ্ডার উপর দাঁড়ালে সমহতটাই দ্শামান। সিকিমে গিয়ে গ্যাংটকের দরবার গ্রুফার অগ্রানে দাঁড়ালে য়েমন দেখা যায় উস্তরে তিব্বত, প্রের্ব ভূটান, পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে ভারতর তিব্র নানা শাখাপ্রশাখা অসংখ্য বিভিন্ন নামে ঠিক এইখানে দ্বিমাবিভক্ত ইয়েছে কিল্লর-দেশ। উত্তরে দ্বুতর পার্বতাপথ, শস্যতর্লভাহীন ক্রিক চেহারা; দক্ষিণে অনহত শ্যামন্ত্রী এবং মাঝে মাঝে অগ্রণিত দেবালয়।

বসতির আশে পাশে দেবস্থান।

এত মন্দির ও দেবস্থান কেন হিমালয়ে ?

মনে। পার্বত্য শহরের কাছাকাছি যথন আসছি, যথনই এসে পেছিচ্ছি একটা কর্মজগতের কোলাহলে,—তথনই দেবালয়ের সংখ্যা কমে আসছে। যথনই

দর্শসাধ্য দ্দতর পার্বত্যলোকের দিকে এগোই তখনই এর সংখ্যা যায় বেড়ে! এর কারণ শপট। মান্র একা থাকতে চায় না, মান্র চায় মিলন। ভালোবাসা দিয়ে বাঁধে, বন্ধরু দিয়ে সেতু নির্মাণ করে, দেনহের দ্বারা সম্পর্ক লালন করে। দেবালয় হোলো সেই মিলনের কেন্দ্রখল। এই দেবালয় থেকে শগ্রেথ ফর্ংকার আর মঙ্গলঘণ্টার আওয়াজ দ্রদ্রান্তরে চ'লে যায়; ডাক দিয়ে আসে পাহাড়ে পাহাড়ে, বার্তা পাঠিয়ে দেয় গ্রাম থেকে গ্রামে; প্রতি মান্যের মনে মিলনের চেতনা জাগায়। এই দেবালয় মান্যের মনে আনে নীতিবোধ, সমাজধর্মচেতনা, অন্যায়ের প্রতি অনাসন্থি, শ্রচিশ্বদ্ধ জীবনের প্রতি অন্বাগ। একটি বিচারালয় আছে চিনি-তে,—কিন্তু সেখানে না আছে মকেল, না আছে মোকদ্মা। চুবি, ডাকাতি, রাহাজানি এসব কিছ নেই, বিচারালয় উপবাস ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিভৃত কিল্লরের নিশ্চিন্ত জীবন্যাত্র চেহাবা, সন্দেহ নেই, মনের মধ্যে সম্ভ্রমবোধ আনে। দক্ষিণ কিন্নর নাচে আর গানে ম্বর। চাষী মেয়ে নেচে-নেচে গান ধরে অবে মন্দিবের ব্রাহত্মণ প্রে।হিতকেও সে নাচিয়ে বেড়ায়! অলওকার আর আভরণ ফিরিয়ে দিলে স্বামীর সঙ্গে দ্বানি বিচ্ছেদ ঘট্লো, -ব্যস, বাকি জীবন নেচে গেয়ে কাটানো। নেচে এলো ঘরের বউ শ্রমিকের সংগে। বনকুস,মের কোরক ধরেছে যখন, যখন ঘনশ্যাম অরণ্যতলে নেমে এসেছে নব-বসন্তের রক্তিম আভা,—কিল্লবীন দল তখন গিয়ে ন্তাগতি কারে এলো তর্ণ স্কুমার কাঠ্বিয়াদের সঙ্গে ভিন্দেশের পর্যটক কিংবা পরিব্রাজক গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে—কটাক্ষবতী নর্তকী এলো এগিয়ে, মধ্ব বিষ্মযে ভেকে নিয়ে গেল আপন অংগনে,—আংগরের, আপেলে, মাখনে, মিষ্টায়ে করলো তা'র অভ্যর্থনা। তারপরে ওবা মধ্ব কণ্ঠে গান গাইলো,—সে-গানের ভাষা দ্বোধ্য, স্বরও অপরিচিত, কিন্তু সেই কাকলীকণ্ঠের মর্মন্থলে আছে অনাম্বাদিত উপলব্ধি, অংগ্রাব রহস্য-উচ্ছনাস, আনন্দের সন্দীর্ঘ জয়ঘোষণা! পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে শতদ্রর তীরে তীরে সেই সংগীত সেখানে পরম সতা, কেননা ওই গানের সঙ্গে সেখানে,—হ্যাঁ, কেবল সেখানেই পরমার্থের আম্বাদ মেলে। পাল পার্বণ উপলক্ষে গানের সঙ্গে ন্তন ধরনেব নৃত্য,—ব্রুঞ্জি কুল্ উপত্যকায়,—অস্করের মুঝোশ,—পিশাচের, প্রেতের, জন্তুজানোয়ার্ট্টের িনাচের সংগ্র প্রাণেব প্রবল আশ্নেয় উত্তাপ, যাকে বলে প্যাশন,—অন্যায়ট্টেই ভয় দেখানো, পাপকে বিতাড়িত করা, মহতের মৃত্যুকে অস্বীকার করা, প্রের্জনীর জয়যাত্রার সঙ্গে জনতার স্বীকৃতি মেলানো। আল্থাল্ হয়ে নাচে ক্লিক্সী মেয়ে, অণ্গে অংগ তা'ব নাচের দোলা, নাচে তা'র জীবন আর মরণু প্রেই নাচের রণ্ডেগ মেলানো থাকে ঝড়ের তাড়না, বর্ষার বেদনা, বসলেতর@শুবিন্যল্রণা! সেই নৃত্যর•েগ্র কাঁপন গিয়ে স্পর্শ করে প্রান্তরচারী মেষপালককৈ, পথচারী ব্যবসায়ীকে, কুটির শিল্পের কর্মচারী তর্ণ য্<mark>বককে,—ওই স</mark>ধ্েগ তার্ত্ত গান গেয়ে ওঠে দীর্ঘকনেঠ। সমগ্র কিল্লরের পার্বত্যেলোকে সেই গান ধর্ননত-প্রতিধর্ননত হয়।

উত্তর কিন্নরে ভিন্ন চেহারা। দক্ষিণের পাপ এখানে না ঢোকে। বিশাল তোরণের ৩লা দিয়ে এসে প্রবেশ করো, সমস্ত অকল্যাণ রেখে এসো বাইরে। ব্ৰক্ষ, ঊষর, উপলবহাল, কঠিন পার্বতাপথ,—ওইখান দিয়ে এসে আনত বিনয়ে লামাদের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্জা নিবেদন করে। এবং আশীর্বাদ মাথায় তোলো। সেই যেমন আগে দেখেছি, এখানেও প্রতি পদে পদে উডছে শত শত ছিল্ল কাপড়ের ট্রকরো,–প্রেত পিশাচের বিরুদেধ ওই দেবত পতাকা,–ওই পতাকার প্রতি দোলনে প্রার্থনা ভেসে চলেছে গৌতম ব্রুম্ধের উদ্দেশে, যিনি লামাদের পরম গ্রে,। প্রতি মান্ত্র পড়ছে মন্ত্র, যেমন তিন্বতের ন্বভাব –প্রতি মান্ত্রের হাতে মণি-চক্র। আন্দেপাশের পাথরে-পাথরে লেখা— ও মণিপন্মে হু;।' যে বিশ্তিটি ওরই মধ্যে একটা বড়, সেখানে একটি গাম্ফা। সেখানে বাল্ধমাতি म्थाপিত এবং বাইরে একটি প্রকান্ড ঢোলড কা। মেয়েরা প্রজার্থনী, মুখে চোথে সোম্যভাব, চেহারা কৃচ্ছ্যভার মধ্যেও স্ক্রী, মাথার চুল ছাঁটা। সমগ্র জীবন ধ'বে দেবসেবা, লামাসেবা। লামারাই সর্বাধিনায়ক। লামাদের হাতেই সমাজ-ব্যবদ্থা, জীবন-মরণের দায়িত। এই উত্তর কিল্লর দিয়ে তিব্বতের পথ সোজা চলে গেছে গারটকের দিকে শতদ্রুর ধাবে ধারে, ড্যাবলিং ছাড়িয়ে এবং 'শিপকি' পর্বতের বিরাট তুষারাচ্ছল চ্ডার তলা দিয়ে। মাঝখানে পড়ে লকে এবং পিয়াং নামক দ; টি জনপদ। দ্বেখতে দেখতে দ;গম পর্বতমালা পেবিয়ে গারটকে গিয়ে এই ক্যারাভান্-পর্থাট মূল পথের সংগ্গে মেলে। গারটক হোলো ভারত আর তিব্বতের মধ্যে বাণিজোর একটি প্রধান ঘাঁটি। এই শহরের আগে পর্যন্ত দর্গম এবং অনধার্ষিত অণ্ডলের মধ্যে ভারত ও পশ্চিম তিব্বতের সীমানা সম্পূর্ণ আনিদিপ্ট। কাগজেপত্রে এবং মানচিত্রে এর কতথানি সমাধান করা আছে বলা कठिन। जातरोक त्थरक कारतानान अथ जिल्ह हार्तिमरक। मिकन-भर्त केनाम ও মানস সরোবরের পথ,—এপথে যায় অনেকে। কিন্তু ঠান্ডার জন্য মৃত্যুভয় এখানে প্রচুর। উত্তরে একটি পথ গেছে সিন্ধ্নদেব দিকে, যেখানে লাডাক ও কাশ্মীর যাবার প্রধান ক্যারাভান্ পথ। উত্তর-পূর্বে একটি পথ গেছে<sub>র</sub>জ্ঞিবতের হৃদ্কেন্দ্রে—বেদিকে থোক্ জাল, ঙের সোনার থনি। অন্য একটি 🖼 রের পথ তাসিগঙ হয়ে মধ্য এশিয়ার দিকে চলে গেছে। স্কুতরাং গারটক ইালো তিবত-ভারতের অন্যতম প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র। সম্প্রতি চীন-ভারত ক্রির মধ্যে গারটকের কথাটাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কৈলাস পর্ব তশ্রেণীরঞ্জীয় মধ্য-কেন্দ্রে বিরাট পর্ব তচ্ ড়ার উপরে এই গারটক শহর অবস্থিত উচ্চতায় পনেরে। হাজার ফিটেরও বেশী। আমাদের পরিচিত প্থিবইঞ্জির এই পার্ব তা জগৎ এতই প্থক এবং এমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব বন্য বিসময় আনে যে, সমতল জগৎ ও আধ্রনিক সভ্যতাটাকেই স্বণ্নবং মনে হয়। প্রথিবীর আদিম চেহারাটা

চোখের সামনে আনে, আনে হাজার হাজার বছর আগেকার একটা অন্ভূত চেতনা,—
এমন একটা দিগণতজাড়া নির্বাক বিষ্মায়, যেটার কথা মন্যাসমাজের কাছে
গিয়ে বর্ণনা করলে নিজের কানেও অলীক শোনাবে। এমনি একটা উপলব্ধি
কাশ্মীরের প্রান্তে জোজিলা গিরিসংকটের কাছাকাছি গিয়ে অমার মনে
এসেছিল। ঘোড়া, কিংবা টাটুল, কিংবা ঝব্বল্ল ও চমরী—যেটা মহিষেত্র লোমশ
কুট্নব এবং অতি শানত নিরীহ জীব,—এরা ছাড়া যানবাহনাদির আর কোনো
কথা ওঠে না। প্রথিবীর কোথাও চাকার গাড়ি আছে, কিংবা চর্বির প্রদীপ
ছাড়া পেট্রল কেরোসিন নামক কোনো পদার্থের গন্ধ আছে, এ একেবারে অজ্ঞাত।
সম্প্রতি টিবেট-হিন্দ্রম্থান রোডের কিছ্মদ্র অবধি মোটর চলাচল করছে শ্নতে
পাই।

শিমলা থেকে নেমে এসেছিল্ম বহুদিন পরে। কিন্তু সেখানকার পাহাড়তলীর সেই ফুলবাগান ঘেরা ছোটু বাড়িটি, তা'র পাশে ঝরনার সরসরানি, তা'র
সঙ্গো বন্ধ্বান্ধ্বগণের মধ্র সংগ—অনেকদিন অবধি আমার মনকে উন্মনা করে
রেখেছিল। যিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন এই ভ্রমণে, সেই বিদ্ধী লেখিকা
ও কবি শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবীর কাছে ফিরে গিয়ে সবেমার সবিদ্তারে গল্প ফে'দে
বসেছি, এমন সময় শিমলার এক নিদার্ণ সংবাদ 'অম্তবাজার পরিকায়' ছাপা
হোলো, আমার অতিথিসেবক সাংবাদিক সত্যেন্দ্রসাদ, বস্' গতকাল অপরাহে
হুদ্যল্যের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে! তা'র শেষক্ত্যের সময় ভারতের নেতৃপ্রানীয় বহু বাজ্তি এবং স্বয়ং স্যার ন্পেন্দ্রনাথ সরকার উপস্থিত ছিলেন।

এই সংবাদটি প্রকাশিত হবার ঠিক পরের দিন শিমলা থেকে সত্যেনের স্বহস্তলিখিত এক পদ্র আমার হাতে এলো —

"তোরা একে একে বিদায় নিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেলি, আমিও এর' প্রতিশোধ নেবো ব'লে রাখল্ম।... দিন চারেক আগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এখানে এসেছিলেন তাঁর কাজে। আমার সেই প্রনো হার্টের অস্থ তোর মনে আছে ত'? ডাঃ রায় এবারে আরেকবার পরীক্ষা কবে বললেন, "পাহাড়ে থাকিছিলেমার কিছুতেই সইবে না, তুমি এক্ষ্নিন নেমে যাও।" কিল্ডু আমি ক্ষুটল এখানে 'ইউনাইটেড প্রেস'-এর কাজ আর কেউ চালাতে পারবে কি?

'ইউনাইটেড প্রেস'-এর সম্শিধর জন্য সত্যেন জ্বিন দির্মেছিল, একথা বিধন্ভ্যণ সেনগ্ৰুতও বিশ্বাস করেন। কিন্তু আর্ম্বের আর কোনোদিন শিমলায় ধাবার ইচ্ছা হয়নি। ফাল্যানের প্রথম সংতাহ। এ বছর শীতটা কিছু দীর্ঘ-বিলম্বিত, একট্র ক'মে গিয়ে আবার তেড়ে আসে। আকাশের চেহারাও গত দুর্দিন থেকে খুব উৎসাহজনক নয়। শুনতে পাই উত্তরবধ্গের লোকেরা চৈত্র মাসেও অনেকে গায়ে লেপ ঢাকা দিয়ে রাত্রে ঘুমোয়।

কোন এক রাত্রে জলপাইগ্রাড় থেকে দার্জিলিং জেলায় ঢ্কেছি। দীর্ঘ প্রান্তর পেরিয়ে এসেছি অন্ধকারে। বাতাসে ঠাড়া ছিল প্রচুর। আমার দ্র্রাম্ব আছে, ঠাড়া আমার লাগে না। যাঁর মোটরে আসছিল্যম তিনি ভূপেন্দ্রনাথ কক্সী,—মোহরগং-গ্রল্মার চা-বাগানের মানেজার। আমার দ্রমণ ব্যাপারে তিনি অতিশয় উৎসাহী,—যে কোন প্রকাবের সহায়তা তাঁর কাছে মিলবে। শিলিগ্রিড়তে এসে তিনি কিছ্ম কেনাকাটা ক'রে নিলেন, তারপর আবার গাড়িছেড়ে চললো দার্জিলিংয়ের রাজপথ ধরে। দীর্ঘপথ চ'লে গেছে উত্তরের পাহাড়-ভলীর দিকে।

শুকুনার জগ্গলে থাকিনি কোনদিন। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের যে অরণ্যের কথা ব'লে এসেছি, শ্বক্না হোলো তারই ধারাবাহিক অরণ্য। হাঁটাপথে এ অন্যলে থাওয়া বিপক্জনক। এই পথ পেরিয়েছি বহুবার,— দাজিলিঙে যাওয়াটা যথন নিতানত সহজ ছিল। মন খারাপ হ'লে দাজিলিং, প্জোর সময় দার্জিলিং, বৈশাথের শেষে কলকাতায় গ্রেমাট দেখা দিলে দ্যজিলিং,—কিছ; না হোক, আত্মগোপনের বড় আশ্রয় হোলো, দার্জিলিং! কিন্তু আজ এই প্রথম রাত্রের দিকে যাচ্ছি শ্বক্নার জংগলে, কেননা জংগলের মধ্যেই হোলো ভূপেন্দ্রবাব্দের চা-বাগান এবং তাঁর বাগানের ভিতর দিয়েই চলে গেছে আসামের রেলপথ কোচবিহারের দিক দিয়ে। পথ সামান্য, কিন্তু ওর মধোই আনে ঘন অরণ্যের উপলব্ধি। শিলিগ্রাচ্নির শাল আব সেগ্রন বংগ-বিখ্যাত, বর্মাটীকের পরেই নাকি এর ঠাঁই। কিন্তু বাণিজ্য এক বস্তু, আরুজ্জিবকার রাহির শলে-সেগনে আছেল শত শত মাইল অবণ্য অন্য বস্তু। মাুক্তীটি মাইল পথ, তব, ওর মধ্যেই উত্তর পর্বতের দিকে দেখা গেল, তিন্দুজ্জির ঝিকিমিকি আলোর মালা; অন্ধকারে যেন মণিমাণিকা জবলছে। ্ঠিক এই দৃশ্য,—এই প্রকার প্রদীপের মালাখচিত পর্বতের দৃশ্য দেখা যায় ক্রিদিন্ন থেকে মুসোরী। অন্ধকার থেকে বড় সন্দর লাগে। দেখতে দেখতেুই অমিরা গ্রল্মার চা-বাগানে এসে প্রবেশ করল্ম। এ নিয়ে অনেকগ্রেক্টিটা-বাগানে আমি অনেকবার कांग्रिसिंह, किन्दु स्मिन् आत्नाहना এথানে थाक्ँ।

নিত্যই বাঘ আসে এ অঞ্চলের চা-বাগানে। গতকাল সন্ধ্যায় ঠিক এইখানে

লাইনের ধারে মোটরের আলো দেখে একটি লেপার্ড, থমকে দাঁড়িয়েছিল . ওরা আসে গর্-ছাগলের আশায়। তবে মান্ষের আওয়াজ পেলে পালায়৸ মাঝে মানে ঈটার বেরিয়ে পড়ে, তবে চা-বাগান মাত্রই ভালো শিকার ম্রথে। সন্ধ্যার প্রাক্তালেই চা-বাগানের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। বাগানের ভিতর দিয়েও প্রায় দ্মাইল পথ। কিন্তু অন্ধকারে দ্বই পাশে কিচ্ছ্ দেখা যায় না। তরাই অঞ্জের নীরেট অরণ্য প্রেতচ্ছায়ার মতো চারিদিকে দাঁড়িয়ে। আমাদের মোটর একে-বেকে এসে বিস্তৃত বাগানবাড়ির মধ্যে চ্বকলো।

ম্যানেজারের প্রাপাদের নীচে চন্দ্রমল্লিকার মন্ত বাগান। বড় জমিদারের বাগানবাড়ির সংগ্যই কেবল এর তুলনা চলে। ভূপেন্দ্রবাব্ সপরিবারে এখানে বাস করেন। তাঁর অপরিসমি যত্ন, আতিখেয়তা ও পরিহাস-সরস আলাপে সেই রাত্রি বড় আনদেদ অতিবাহিত করেছিল্ম। পরিদিন সকালে প্রাতরাশের পর তিনি সংগ্য দিলেন একখানে নতুন মোটর এবং একজন নেপালী ড্রাইভার। বলে দিলেন, এ গাড়িটি আমি যেখানে খ্লি নিয়ে যেতে পারি এবং চার-পাঁচশো মাইল যাবার মতো পেট্রলের বাবস্থা ড্রাইভারের সংগ্য রইলো। অতঃপর জার করে তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন আজান্লিম্বত এক ওভারকোট এবং একটি ব্যালাক্রাভা ট্রিপ। পশমের তৈরী তিনি নাকি আমার স্বেছাচারের কেহারা দেখে অত্যন্ত ক্লান্ত। কথা রইলো ফিরবার পথে তাঁর এখানে হয়ে যাবো।

অননাসাধারণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদের কথা ওঠে না, কিল্চু নিজেকে হঠাং এমন বেপরোয়া অনেকদিন মনে হয়নি। পাহাড়ের পথে মোটরগাড়ির মধ্যে একা বসে এমন আরাম এবং স্থের চেহারা পাইনি কোনদিন। এমন নধর গদি এবং কাচের আববণ, এমন একালত নিরাপদ একা। আস্কু বৃদ্ধি, আস্কু তুষাব ব্যক্তিন,—একেবারে আমি নিশ্চিল্ত। দায় নেই, ব্যয় নেই, তাগিদ নেই,—যখন খ্রিশ, সেদিকে খ্রিশ! ভূপেনবাব্য লেখকের মনকে চেনেন।

শিলিগ্রিড়তে এমে গাড়ি ঘ্রলো সেবকপ্লের দিকে,—গেলিখোলার প্রনা রেল-লাইনের গা বেয়ে সেই পথ চ'লে গেছে পাহাড়-পর্ব তের অন্তঃপ্রে । বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছ্টলো। মাঝপথের নদীর নাম মহানন্দা, বোধ করি তিস্তার সংগ গিয়ে মিলেছে। দাছিলিং ও জলপাইগ্রিড় জেলার ক্রীমানাটা এখানে ঠিক ব্রুতে পারিনে। জলপাইগ্রিড়র সীমানা সম্ভব্ জিলিগ্রিড়র নীচে দিয়ে এগিয়ে গেছে আলীপ্র দ্য়ারের দিকে অরণ্যের ক্রিডরেখা দিয়ে। সমতল পথ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে, দেখতে ক্রেড্রই পথ সংকীর্ণ। পিছনে ফেলে এসেছি প্রান্তরের পর প্রান্তর,—মাঝে মুক্তি সেখানে ইদানীং বসে গেছে রেফ্রজীদের উপনিবেশ। কোথাও কাঠের ব্যুক্তার্প্রিভার্থাও বা কুটির-শিলপ। অনেক কাঠের বাড়ি খ্রির ওপর দাঁড়িয়ে, ক্রেড়ে বলে পোঁতা, মাঠ থেকেই কাঠের সির্ণাড় উঠে গেছে উপরতলায়। এরকম বাড়ি তরাই অঞ্চলের বৈশিন্টা। গোহাটি থেকে নাংপোর পথে দেখে এসেছি এই প্রকার, আলীপ্রের দ্য়ারে এই,

কোচবিহারের অনেক অণ্ডলে এই। যেখানে বন্যার ভয়, যেখানে পার্বত্য-নদীর চল নেমে আসে অকম্মাৎ, কিংবা জন্তু-জানোয়ার সাপথোপ,—সেখানে মান্ব এইভাবে নিজেকে নিরাপদে রাখার প্রয়াস পায়।

গেলিখোলার প্রনাে শাঁণ রেলপথটি দেখতে পাছিছ পাশে পাশে। তিস্তার দ্রুক্তপনার জন্য এপথে ট্রেন চলাচল আর সম্ভব হলাে না। জলের ধারায় লােহার লাইন ম্চ্ছে যায়, দিলপারগালি উৎথাত হয়ে জদালা হয় এবং গাাড়ি ও এজিন ভূবজলে তলিয়ে থাকে। ফলে আজকাল মােটরবাস ও লরাঙরালাদেব রামরাজত্ব। তিস্তার এই পথটিতে আমার প্রথম অভিযানটির কথা মনে পড়ছে। সেবার শিলিগাড়ি থেকে ট্রেনে আসছিল্ম। সংগে ছিলেন বন্ধ্বব শশাংক চৌধ্রা। আগের দিন থেকে বৃষ্টি হওয়ার ফলে পাহাড়ে যেমন ভাগ্যন ধরেছিল, তিস্তারও তেমান দ্রুক্তপনা বেড়ে উঠেছিল। ফলে কালিঝােরা পর্যান্ত গিয়ে ট্রেন আর যেতে পারলাে না। কিন্তু দ্র্যোগ যতই ঘন হাক, আমাদের কোথাও থামলে চলবে না। সেটা ১৯৩৮ খ্লাব্দ এবং বাঙলা তারিখ ছিল ২৫শে বৈশাখ। মহাকবির জন্মাদিন উপলক্ষে আমবা যাাছিল্মে কালিম্পঙে। রবীন্দ্রনাথ তথন সেখানে। তাঁর পাদপশেম দেবার জন্যা কিছ্ নৈবেদাও ছিল সংগা। তার মধ্যে শ্রীজমল হাম আমার হাত দিয়ে প্রণামী পাঠিয়েছিলেন একঝাড় রজনীগন্ধা এবং একটি কলম। ফলে যদি বা শাকোয়, কবির কলম যেন শাকোয় না কোনাদিন!

তিত্তা বিস্তৃতিলাভ করেছে মাঝপথে। সংকীণ গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ এসে প্রথম সে গা এলিরে দের উপত্যকার। পাহাড় ভেগে আনে সংগে, আনে কাঁকর আর বাল্। আমার মোটর চলেছে তারই প্রাণ্ত-সীমানা বেরে। দেখতে দেখতে এলো করনেশন ব্রীজ। এরই চল্তি নাম হলো সেবকপ্রন। এপারে দার্জিলিং জেলা, ওপারে জলপাইগ্রিড়া যতদ্রে মনে পড়ছে মোটরপথ চ'লে গিয়েছে আলীপরে এবং কোচবিহারের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে যেতে হয়। পথটি ডান দিকে রেখে মোটর চললো এবার পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। পাশে রইলো তিস্তা। কোথাও রৌদ্রের প্রথরতা, কোথাও ব্রিমেঘছায়ার সংগে ঠান্ডা বাতাসের ঝলক,—আজ ফাল্গনের এই প্রথম স্তর্গাহে খেলাটা জমেছে ভালো। চড়াই পথ উঠছে, ভূপেনবাব্র ড্রাইভার ক্রেম্বর সতর্ক। বনমর পাহাড় দেখছি দুই পারে, প্রথম স্তরের পর দ্বিতীয় ক্রেম্বর তার দিখরদেশ। কতকাল ধ'রে দেখছি, কতবার করে। শ্রুম্বর্জিটির দেখা বলেই আনন্দদর্শন, নৈলে হিমালয় কেবল পাথরের পর্বজে। মাটি আর পাথরের পত্তলকে শ্রুম্বার সত্তলে শ্রুম্বার স্তর্গার করে। স্বাধ্বর পারের মধ্যে মহিমা কিছন

নেই, কিন্তু মহিমা আছে আমার মনে। ইউরোপের আল্প্স্ পর্বতমালা নিয়ে এক শ্রেণীর লোক অতিশয়োজি করে, আমাদের কাছে ওটা অর্থহীন। আমরা হিমালয়কে মিলিরেছি দেবতার সংগা; দেবাদিদেবের প্রতীক হলো হিমালয়,— তিনি শিব, তিনি কল্যাণের আধার। কিন্তু ইউরোপের চোখে আল্প্স্-এর সে মহিমা একেবারেই নেই।

আন্দাজ বিশ্রণ মাইল পথ শিলিগুড়ি থেকে। তারপর এলাে তিম্তার দিবতীয় প্লা। বাঁদিকে সাজাপথ চলে গেল চড়াই ধরে দাজিলিং শহরের দিকে। ওর নাম পেশক রােড। এখান থেকে দাজিলিং বাইশ মাইল,—পথে পড়বে ঘুম্। ডানদিকে তিম্তা প্লা পেরিয়ে উপর দিকে চমংকার পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে কালিম্পঙে। মাইল দশেক পথ। প্লা পার হবার আগে পড়ে জঠমল ভাজরাজের মম্ত গদি। এয় একশাে বছরেরও বেশা হােলাে দার্জিলিং জেলা ও সিকিমে আমদানি-রম্তানির কাজ করে আসছে—বাবসাটা প্রায় একচিটিয়া। এয়া হলাে পাঞ্জাবা রাজপ্ত। যখন কানে যােগাথােগ ছিল না, রেলপথ এবং মােটরগাড়ি যখন ছিল স্বাম্বতি থিক।

আমার মোটর চললো কালিম্পঙে। সুখ আছে সংগ্য, তাই অম্বাস্থিও আছে। এত সুখ সইছে না। দ্রতগতি মোটরে দ্রমণ সিন্ধ নয়। গ্রহণ করবার সময় পাছিনে কোথাও, মন কোথাও দাঁড়াতে পাছে না, সেজন্য দেখাটাও সতা হছে না। শরীরে ক্লেশ নেই, পথশ্রম অনুভব করছিনে, প্লুতি পদক্ষেপে পথের স্পর্শ পাছিনে,—স্বতরাং এ দ্রমণ সার্থক নয়। নিঃঝুম নির্দ্ধনে কবে কোথায় হিমালয়ের কোন্ শিলাতলে বসেছিল্ম, গোমতীর ধারা পেরিয়ে কবে কোন্ মধ্যাহে গর্ড় নামক ছেট্র শহরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিল্ম, ম্সোরীর থেকে হাঁটতে হাঁটতে কবে নেমেছিল্ম কেম্পটি জলপ্রপাতের দিকে, ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে পরিশ্রান্ত দেহ টানতে টানতে কবে গিয়ে পেণিছেছিল্ম মন্দাকিনীর তারে গোরীকুডে—সেইসব পথের প্রতিটি বাঁক, প্রতিটি মুহুতের উপলব্ধি আজও স্পন্ট মনে পড়ে। এ দ্রমণে ফাঁকি আছে, তপ্তকতা আছে, স্পর্শের অভাব আছে, তাই এ দ্রমণ সিন্ধ নয়। পোন্ট-অফিনের পার্সেল এখান থেকে যাম্বিরলেত, কিন্তু সে ইউরোপ দ্রমণ করলো, একথা বলা চলবে না।

দেখতে দেখতে অনেক উপরে উঠে এল্ম। এবার ধারে ধারে ব্রুতে পারা 
যাছে ভূপেন বক্সী মহাশয়ের হাত থেকে ওভারকোটটি ক্রের মলা কতথান।
ফের্য়ারী মাসের ভূতীর সশতাহ শেষ হছে, কিল্কু পাঁত পাঁচ হাজার ফ্ট
উচ্চতার এ প্রকার ঠাণ্ডা একট্ অস্বাভাবিক। বেলা অপরাহ, মেঘে-রোদ্রে
কালিম্পঙ্রের আকাশ নানা বর্ণে শোভাময়। ৠয়য় মোটর এসে দাঁড়ালো এক
বাঙালী মিঃ ম্থাজীর হোটেলের সামনে। একট্থানি ঢাল্ পথ দিয়ে ঘ্রেই
সামনে মন্ত লন্। এখন ঠিক মরস্মের কাল নয়, স্তরাং বোর্ডিং প্রায় শ্না।

জ্রাইভারের জন্য আহারাদির বাবস্থা ক'রে আমি গেল্ম ভিতরে। শ্রেষ্ঠ ঘর চাই, শ্রেষ্ঠ বিলাসধাসন এবং তিন-চারজন হোটেল-বয়কে আমার এখুনি দরকার। অনেককাল পরে একট্ন নবাবী ক'রে নেওয়া যাক্। বন্ধ্রা বলেন, আমি যখন একা, ৩খন আমি মাকি বিপজ্জনক। বয়ু, সোড়া লাও!

মোটরের চেহারাটায় যতথানি আভিজাত্য ছিল, আমার পরিচ্ছদে তার আন্তাস বিশেষ মেলে না। পরিচ্ছন্ন পারিপাটা ফেলে আসি নিজের দেশে। কৈফিয়তের কোন দায় নেই, ফিটফাট থাকার দরকাব আছে মনে করিনে। পোশাকেই হোলো পরিচয়, সে পরিচয় না পেলেই খুশী থাকি। কেউ না জান্ক, মৃথ ফিরিরে চলে থাকা, কোতাহল প্রকাশ না কর্ক-সেইটি আমার প্রয়োজন। বোর্ডিংয়ের ভিতরে গিয়ে দোতলায় উঠে দেখি, এঘর থেকে ওঘর, ওঘর থেকে সেঘর—সমুহত শ্না। শ্না বারান্দা, শ্না করিভর—স**ু**তরাং স্বাধীনতাটা অবারিত। জানালা দিয়ে হিমালয়কে দেখা দরকার, যেদিকে ওই তিস্তা উপত্যকা,—যেখানে অপরাহের বস্তিম আলোয় দলছাড়া ছোট ছোট মেঘ নেমেছে উত্তরীয় উড়িয়ে। বারান্দায় দাড়িয়ে দেখা দরকার দূর উত্তরে যেখানে চ্ড়ায় চ্ড়ায় অকাল বর্ষার সজলতা। ওথানে ওই গ্রেহাম্স্ হোমের উত্তরে একটির পর একটি চূড়া আবহমানকালের বিষ্ময়স্তব্ধ ধ্যানগদভীর মূতিতি দাঁড়িয়ে। ওথানে ময়েছে মহাকবর, কাণ্ডনজত্মা, শ্রীশন্তু, নরসিংহ চূড়া, শিনিওলচ্ ও লম্গেবোর শিখর। কে নাম দিয়েছিল জানিনে, ইতিহাসেও পাওয়া যায় না। নাম যদি ওদের খ্জে না পেতৃম, ক্ষতি ছিল না কিছ্ব। ওরা হিমালয়ের দল, এতেই আমি খুশী। ওরা আগ্রয় দিয়েছে আমার অস্থির প্রকৃতিকে চিরদিন, তাই ওদের কা**ছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।** ওরা জবা<mark>ৰ</mark> দিয়েছে আমার অনেকদিনের অনেক প্রশেনর, অনেক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার,—ওরা আমার অনেক দিনের অনেক গোপন অগ্ররে সাক্ষ্য আর সান্থনা,—ওডেই আমি তশ্ত। ওদের পাথরে পাথরে দেখেছি আমার প্রাণের ভাষা, ওদের ওই পাখী-ডাকা উপত্যকায় আমার জীবন-জি**জ্ঞাসার স**্বৃহৎ দরখাস্তখানা কতু<del>র্বরু</del> মেলে ধরেছি, আমার হার্ণপিন্ডের রক্তগারা কতবার ব'য়ে গেছে ওদের উপলাহতা নিবর্ণির প্রত্নিত নতনে। ধ্যান-মৌন চিরনিব্রক হিমালয় ক্রিস্ট্র কেবলমাত্র আমার কানে কানে ওরা কথা কয়, আমাকে আকর্ষণ কর্ম্পনিয়ে যায় ওদের অনতঃপনুরে বার বার, আমাকে চেনে ওরা মর্মে মর্মে ১৬দের মাঝখানে গিয়ে কখনও বিক্রম প্রকাশ করিনি, অসমসাহসিক অভিষয়নৈ গিয়ে ওদের মাথায় দাঁড়িয়ে কখনও নিজের মাথা তোলবার চেণ্ট্র্সেইনি,—কিন্তু ওরা দেখিয়েছে আমাকে শ্রন্থা আর আনন্দের পথ, দেখিয়েছে নৈবেদ্য উৎসর্গের পথ। ওদের একখানি পাথরের কাছে আমি কীটান কীট সেই আমার একান্ত একাগ্র আনন্দ।

রামকৃষ্ণ আশ্রম রয়েছে কালিম্পঙের দক্ষিণ শিখরে। একটি উদ্দেশ্য ছিল ওখানে গিয়ে কাণ্ডনজঙ্ঘা দশ্ন। তখনও সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। কিন্তু ওখানকার বেণী রহাুচারী মহারাজ সহসা আমাকে দেখে উল্লাসিত হলেন এবং আমি ধরা পড়ে গেলমে। তাঁকে কখনও দেখেছি মনে পড়ে না কিন্তু তিনি নাকি আমাকে দেখেছেন কোন এক উপলক্ষে। দেখামাত্রই পরমান্দ্রীয়ের মতো তিনি কাছে টেনে নিলেন। ফলে, আমার স্বাধীনতাটাকু সম্পূর্ণ মাছে গেলো। ফিরে আসতে হোলো সামাজিক জগতে। মহারাজ তাঁর দল ভারী করে তুললেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিককে ডেকে আমাকে সংগে করে নিয়ে চললেন ছোট হাকিমের বাঙলোয়। হাকিম বয়সে তর্ব, কিন্তু তাঁর এবং তাঁর স্বীর মিষ্ট আলাপ এবং অমায়িক আচরণে মৃশ্ব হয়েছিল্ম। হাকিমের নাম ডক্টর বি ভট্টাচার্য। আমি সিকিম থাচ্ছি শানে তিনি সোৎসাহে ফোন্ করে দিলেন গ্যাংটকে, এবং জেঠ্মল ভোজরাজের নামে চিঠি লিখলেন। এমন জনপ্রিয়, ভদ্র এবং সংশিক্ষিত হাকিম সহস্য চোথে পড়ে না। বর্তমানে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ের একজন উচ্চপদম্থ কর্মচারী। ওখানেই পরিচয় হয়েছিল মিঃ ডি পি প্রধানের সঙগে, তিনি এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আমাদের সংগেছিলেন আরেকজন অবসরপ্রাণ্ড ম্যাজিস্টেট মনোরঞ্জন চৌধ্রী মহাশয়। অতঃপর গেল্ফ ডাঃ গোপাল দাসগ্ণত মহাশয়ের বাড়িতে। বাড়ির নীচে মস্ত ডাক্তারখানা। জলপাইগ্রিড়ির প্রসিন্ধ নেতা ডাঃ চার্চন্দ্র সান্যাল, এম-এল-সি আমার মারফং একখানা চিঠি দিয়েছিলেন ডাঁঃ দাসগ্ৰুত্ব নামে। ভেবেছিল্ম সে চিঠি চেপে যাবো। কিন্তু সংগীবা ডাঃ দাসগ্ৰুতর কাছে গিয়ে আমার কথা বলতেই ব্রুতে পারা গেল, তিনি আমার আসার খবর আগে থেকে জানতেন। অতএব এই সমস্ত আলাপ পরিচয়ের শেষ ফলাফল হোলো, স্থানীয় 'বাঙালী সমিতিতে' আমার এলোমেলো বক্ততা! কী বললমে তা মনে নেই, কিন্তু কি বলতে চেয়েছিল্ম সেটা মধ্যরাত্রে তোলাপাড়া করে ব্রুবল্ম। পরবৃত্য কালে চন্দননগব কলেজের জনৈক অধ্যাপক শ্রীয়ার প্রফাল্লচন্দ্র দত্ত আমাকে প্রযোগে জানান, আমার সেই বস্কুতার ফলে 'বাঙালী সমিতি' নাম বর্দালয়ে 'মৈত্রী সংঘ' রাখা হয়। বলা বাহ্বা, আমার কিছ্ব জান্ত্রীর এবং অনুধাবন করবার আগেই দেখলুম, আমার মালপত সমেত আমুক্তি হোটেল থেকে তুলে এনে ডাঃ দাসগ্দেতর দোতলার একটি ঘরে স্প্রতিষ্টিউ করা হয়েছে এবং তাঁর বিদ্বাধী দ্বিতীয়া দ্বী অপরিসীম যত্নে নৈশভেঞ্জির সমস্ত রাজসিক উপকরণ টেবলের উপর সাজিয়ে আমাকে ডেকে বস্থাকেন। এতটকু অবাধ্য হবার উপায় ছিল না, এবং আমি যে অন্তত দিন পুরুষেরী এথানে থাকতে বাধ্য,—তার সর্বপ্রকার আয়োজন নাকি ইতিমধ্যেই ক্রী ইয়ে গেছে। সহসা নিজেকে কলের পতুল ব'লে মনে হ'তে লাগলো।

এ অভিজ্ঞতা অভিনব সন্দেহ নেই। কপালের ঘাম মৃছে এসেছি হিমালরে

এতকাল, অল্ল আর আশ্রয় জোটোন কতবার। নিজের পায়ে নিজে মালিশ করেছি, কাঁধ কনকন করেছে বোঝা সঙ্গে নিয়ে, পায়ে ফোম্কার ঘা নিয়ে খঞ্জির খ্রিড়েয়ে হে'টেছি,—এদের সাক্ষী ছিল না কেউ। আজ শতে পেলুম পাল**ে**কর গদিতে, মেঝের উপরে কার্পেট পাতা, আরাম কেদারায় মথমল বসানো, মাথার কাছে বেতার যন্ত্রে বেহাগের আলাপ। বাইরে থেকে হিমালয় ডাকছে ওই বেহাগের আলাপে, ওর ক্রন্দনকম্পিত মূর্ছনায়, ওর অব্যক্ত বেদনায়। স্পাী আর স্থিগনীরা মিলেছিল আমার স্থেগ এই হিমালয়ে। মারী পাহাড়ের সেই আজিজ আহমদ আর মের্যাত সিং, কোহালার পথে খালা, কাম্মীরে এম কে ধর, জম্মনুর সেই বক্সীজি ড্রাইভার, র্দ্প্রয়াগের সেই মারাঠা গ্হিণী, নেপালের মান বাহাদ্বর, কুল, উপত্যকার স্থনলাল। এবা ছাড়া ছিল বাঙালী ছেলে আর মেয়ে; বন্ধ, আর বান্ধবী। অনেকে নেই, অনেকে রয়েছে আক্তও সগৌরবে। হারিয়ে গেছে কেউ, মিলিয়ে গেছে কেউ অন্ধকার স্মৃতির তলে; কেউ মরে গেছে, কেউ বা গৃহস্থালী নিয়ে বসে গেছে। বিপদ হয়েছে এই, আমার হিমালয়ের পথ এখনও ফুরোয়নি। নিজকে ভোলাবার চেণ্টা পেয়েছি, কাদ্বনে মনকে নানা খেল্না যাগিয়ে অন্যমনস্ক করতে চেয়েছি,—িকন্ত্ হাওয়ায়-হাওয়ায় হঠাৎ ডেকে যায় হিমালয়। ওর মাঝখানে এসে ব্রুতে পারি, সব খেলা আর সব খেল্না মিথো, ছম্মবেশটা মিথো,—এইখানেই আমার নিজের সংশা নিজের নিভাল চেনাচেনি।

ভোরে এলো আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে। ডাক্তার গৃহিণীর ডাইনিং হলে প্রাতরাশ সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কালিম্পঙের উপর দিয়ে চলেছে রেনক্ রোড তিব্বতের দিকে, কিন্তু এ পথে দ্রোগ বেশী, এবং দ্বঃসাধ্যও বটে। স্তরাং এই প্রাচীন পথ ছেড়ে এখন প্রায় সবাই যায় গ্যাংটকের পথ দিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারতের মধ্যে কালিম্পঙ থেকে তিব্বত সর্বাপেকা নিকটবতী রেনক্ রোড গিয়েছে 'জেলাপ-লা' গিরিসংকটে, তারপরেই তিব্বত সীমানা। গ্যাংটক থেকে নাথলা গিরিসংকট হোলো মার্ক্তাবিশ মাইল; এখান থেকে জেলাপ-লা ঠিক ক' মাইল আমার জানা নেইটি এই পথ দিয়ে কিন্তু তিনজন জগংপ্রসিদ্ধ বাঙালী গিয়েছিলেন তিব্বক্তের তাদের মধ্যে প্রধান হলেন বাঙলার চিরদিনের গর্ব ঢাকা-বিক্রমপ্রেক্তাবিশ সন্তান অতীশ দীপৎকর শ্রীজ্ঞান। আজ থেকে নয়লাে বছরের রেশী স্ক্রিজ ভারতের তদানীতন শ্রেণ্ঠ জ্ঞানঝিষ দীপৎকর তিব্বতে গিয়ে বৌশ্বধ্বের নামাল স্বর্গকে প্রচার করেছিলেন। তিনি তেরাে বছর সেখানে বাস্ক্রিজিলেন, এবং লাসার নিকটেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। গোতম বৃশের পরেই তিব্বতবাসীরা তাঁর মৃতিকে আজগু বোধিসত্ব নামে প্রজা করে। শ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন আধ্বনিক ভারতের কুলগ্রের

রাজা রাম্মোহন রায়। তিনি তিব্বত থানা করেছিলেন, কিন্তু তার আন্প্রিক ইতিবৃত্ত আমার জানা নেই। তৃতীয় যে-বান্তির প্রতি আমি অসীম শ্রন্থা পোষণ করি তিনি ছন্মবেশে গিয়েছিলেন তিব্বতে, তাঁর নাম শরংচন্দ্র দাস। তিনি গিয়েছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে। তাঁর কাছে আধ্ননিক ভারতবর্ষ ঋণী, কেননা তাঁরই ভ্রমণবৃত্তান্ত শানে একালে প্রথম আমরা তিব্বতের বিষয় জানতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে সার ফ্রান্সিস ইয়াংহাসব্যান্ড যথন তিব্বত জয় করতে যান, তথন শরং দাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেই তিনি সর্বাধিক সাহায্য লাভ করেছিলেন—এটি সার ফ্রান্সিসেরই স্বীকারোন্তি। অতীশ দীপ্রকরের আগে আরেকজন ভারতবরেণ্য বাঙালীও তিব্বতে গিয়ে আচার্য ব্যোধসত্ব উপাধিলাভ করেন, তিনি হলেন যশোরের রাজপ্র শান্ত রক্ষিত। অতীম শতাব্দীতে তিনি তিব্বতে যান। লামারা তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জ্ঞানায়। কিন্তু দীপ্রকরের যে বিপন্ন কীতির কথা আমরা জ্ঞান, শান্ত রক্ষিত সম্বন্ধে অতটা জানা যায় না।

কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্তে ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো গারটক, কিন্তু সে বহুদ্রে এবং বহু অগম্য অঞ্চল পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। কুমায়নের প্রান্তে গার্বিয়াং ছাড়িয়ে লিপ্ন লেক গিরিসক্ষট অতটা না হলেও অনেকটা তাই; ওখানে তাকলাকোট হোলো তিব্বতীদের ঘাঁটি। নেপালেও আছে নাম্চেবাজার দিয়ে তিব্বত। অন্যান্য পথও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলার এই পথই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিব্বত যে এত কাছে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। বিমানে গেলে কলকাতা থেকে দিল্লী পেশছতে লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা,—সেই গতিতে গেলে লাসা পেশিছতে ঘণ্টা তিনেক লাগে কি?

কালিম্পঙের যে পথ চ'লে গিয়েছে উত্তরে সেথানে পশমের ঘাঁটি একটির পর একটি, অসংখ্য তিব্বতী আর মারোয়াড়ী তার আশেপাশে। এইটি হোলো তিব্বতীদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু এখানে কারবারিদের উন্নতি ঘটেছে একালে প্রচুর, তার প্রকাশা নিদর্শন হোলো বড় বড় অট্টালিকা, আর অগণ্য কুঠিবাড়ি।

ভোর থেকে আকাশ আজ মেঘময়, শীতের হাওয়া ছিল কনকনে। ধড় গিজাটা হোলো কালি-পঙের ল্যান্ডমার্ক। তারই পাশ দিয়ে চলে গ্রেষ্ট্রাচ্ডাই-পথ এদিক ওদিক ঘ্রে অনেক উচ্তে গ্রেহাম্স্ হোমের দিছে। এখানে এগালো ইন্ডিয়ান এবং সাহেব সন্বার অভিভাবকহীন ছেলেক্ট্রেরা পড়াশ্নেনা করে মান্য হয়। সমগ্র পাহাড় নিয়ে এ এক বিরাট ক্রিউর্লেণ্ডি। পরিচালনা ব্যবস্থা সমস্তই খাঁটি সাহেব-মেমদের হাতে। একট্র জাধট্র দেখে বেড়াতেই ঘণ্টাখানেক সময় লাগলো। ঝিরঝিরে ব্লিট হয়েইজ্লেন্ড

প্রায় ঘণ্টা তিনেক ঘ্রে আবার ফিরে এল্ফ্রেডিঃ দাসগ্রণ্ডের পাড়ায়। এটা অভিজাত পল্লী। কিন্তু এরই একপাশে একটি সৎকীর্ণ গালর নীচে নেমে যে মন্দিরটির চম্বরে এসে দাঁড়ালমে, এটির কথা আজও ভূলিনি। দেখে নিলমে

সেই অপরিচ্ছন্ন নোংরা ঝুপুসি ঘরখানা, যেখানায় বছর চৌন্দ আগে একটি রাতি বাস করে গিয়েছিলমে আমি আর শৃশাৎক চৌধুরী। এটির নাম ছিল ঠাকুরবাড়ি, আজও সেই <mark>নামটি তের্মান প্রচলিত।</mark> সেদিনও কালিম্পঙ্ এমেছিল্ম বটে, কিন্তু কালিন্পঙ চোখে পডেনি,—মহাকবি ববীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব সমগ্র হিমালয়কে সেদিন আমাদের চোথের আড়ালে রেখেছিল। মনে পড়ে সেই ২৬শে বৈশাখের অপরাহ। কবি রয়েছেন গৌরীপরে প্রাসাদে। বৈদান্তিক এটনী হীবেন দত্ত আছেন, আছেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী। অনিল চন্দ, মৈত্রেয়ী আর চিত্রিতা। অমল হোমের কলম এবং রজনীগন্ধার গ্রুচ্ছ কবির হাতে তুলে দিয়ে প্রণাম করল্ম। আমার হাতে ছিল কয়েকখানি 'যুগান্তর' পত্রিকার 'রবীন্দ্র জয়ন্তী সংখ্যা'। মহার্কাব জানতেন, আমি তখন 'যুগান্তরের' অন্যতম সম্পাদক। আমার অনুরোধে উনি অনেকবার 'যুগান্তরে'র জন্য লেথা দিয়েছিলেন। আজকের 'যুগান্তরের' প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল শিল্পীর হাতে-আঁকা কবির একখানা রেখাচিত্র। গ্রাম-নগর-দেশ-মহাদেশ এবং দিশ্বলয় ছাড়িয়ে কবির মাথ। উঠেছে ধবলাধার গৌরীশ্রুপের মতো,—হিমালয়ের চেয়ে তিনি বড়,—প্রথিবীর উচ্চতম শিখর তিনি! ছবিখানার মধ্যে এই চেহারাটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল ম।

কবি বললেন, সমগ্র মহাভারতখানা তিনি নিজের হাতে একবার লিখতে চান, অত বড় এপিক প্রথিবীর কোনো কালের কোনো সাহিত্যেই নেই। কিন্তু কাজটি দ্বর্হ, অনেকদিন সময় লাগবে। হীরেনবাব্কে আনিয়েছি, ওঁর সাহাষ্য নেবে।—

তাঁকে যখন জানাল্ম, এখানকার এক ঠাকুরবাড়িতে এসে উঠেছি, তিনি বললেন, এ ছাড়া আর ঠাকুরবাড়ি কোথায় হে?

সৌম্য সর্হাস কবির ম্থখানিতে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভা প্রকাশ পাছে। বাইরের আলো এসে পড়েছে সেই সর্ন্দর শ্বেত মগ্র্ময় ম্থে। নরম একখানা শাল এলায়িত দেহের উপর ছড়ানো। একখানা আরাম কেদাবায় তিনি অর্ধশিয়ান। দ্ব'চারটি কথার পরে তাঁর পরিহাস-সরস বাক্যবাণ ছ্টতে লাগলো। বলা বাহ্লা, সেই বালে আমিই বিশ্ব হচ্ছি বারস্বার এবং হাসির রোল উঠাকে প্রপাশে ওপাশে। কবি সেদিন আমাকে বাগে পেয়েছিলেন।

সেই দিনকার সেই ২৫শে বৈশাখের সন্ধ্যায় তিনি দেশবাস্থার তিন্দেশে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একটি নবরচিত কবিতা বেতারযোগে স্থান করবেন, সেজনা কলকাতার বেতারকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কলকাতা-কালিশ্পঞ্জের মধ্যে টেলিফোনের বন্দোবন্দ্রত করেছিলেন। কালিম্পঙ্জে টেলিফোন ক্ষিন্দ্র না, এই উপলক্ষে তার প্রথম উন্বোধন। সেজন্য পাহাড়ে-পাহাড়ে টেলিফোনের খাটি বসানো এবং তার খাটানো হয়েছে গত কয়েকদিন থেকে। টেলিফোনের কর্তৃপক্ষ এজন্য প্রচুর অর্থবায় করেছেন। কবি তাঁর ঘরের আসনে ব'সে টেলিফোনে কবিতা পাঠ

করবেন এবং বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁর কণ্ঠন্বরটি ধ'রে নিয়ে সংগ-সংগে রডকাস্ট করবেন, এই ছিল ব্যবস্থা। করেকজন বেতার-বিশেষজ্ঞ এসেছেন এখানে এই উপলক্ষে। তাঁদের মধ্যে স্বনামখ্যাত "ন্পেন্দ্র মজ্মদার ছিলেন অন্যতম। মহাকবি মাঝে মাঝে একবার ভীষণ শব্দে গলা ঝাড়া দেন, একথা সকলেরই মনে আছে। কিন্তু আজ কাব্যপাঠকালে সেই আওয়াজটির দাপটে স্ক্ষা যক্রটা বিদীর্ণ হয়ে যাবে কিনা, এই আশংকাটা ছিল রখীন্দ্রনাথ প্রম্থ অনেকের মনে। সেজনা উদ্বেগও ছিল। মাঝখানে ন্পেনবাব্ একবার আমাকে বললেন, ঠিক ওই চেয়ারে বসে যক্রে ম্ব রেখে কলকাভাকে একবার ডাকুন ভো? আপনার গলায় যদি না ফাটে তবে আর ভয় নেই!

কে'পে উঠল্ম। ওটা যে কবির আসন! কিন্তু ন্পেন্দ্রবাব্র ফরমান শ্নতেই হোলো। নধর মথমল-বসানো চেয়ারে ব'সে কয়েকবার ডাকল্ম, হ্যালো, ক্যালকাটা.....হ্যালো.....?

কলকাতা থেকে তৎক্ষণাৎ জবাব এলো—'ও-কে।' (o.k.)

বোধহয় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা কিংবা আটটা। একটা বৃঝি বেল বাজলো! কবি উঠে গিয়ে বসলেন যন্তের সামনে। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। বাইরে আমাদের পাশেই রয়েছে রেডিয়ো যন্ত্য—কলকাতা ঘ্রুরে কবির কণ্ঠ ফিরে আসবে এই যন্তে,—সেই আমাদের রোমাণ্ড প্লেক। কবি মাত্ত পনেরো মিনিটকাল তাঁর কবিতা পাঠ করবেন। বাইরে থেকে আমরা কাচের দরজা বন্ধ ক'রে দিলুম। শব্দ না ঢোকে।

একটি আলোর নিশানা পেয়ে কবির দীর্ঘ দীশ্ত কশ্ঠের মূর্ছনা উচ্ছবসিত হয়ে উঠলো নবরচিত কবিতায়—

> "আজ মম জন্মদিন। সদাই প্রাণের প্রাণ্ডপথে ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলঃপিতর অন্ধকার হ'তে মরণের ছাড়পত্র নিয়ে।"

আমাদের পায়ের নীচে কালিম্পঙ থর থর করতে লাগলো ক্রিট্রেসকথা তথন আর কারো মনে রইলো না। জ্যোৎস্না ছিল সেদিন বাইরি। একটা মায়াজ্জ্ঞা স্বন্দলোকের মধ্যে আমরা যেন হারিয়ে যাজ্ঞিল্ম। জ্রান গিয়েছিল্ম পরস্পরের অস্তিত্ব।

"আজ আসিরাছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে ক্রিসারাছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম—
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুবের শ্বতারাসম,
এক মন্দ্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।"

"ইন্দের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি ত্যাগাঁরে প্রত্যাশা করি, নির্নোভেরে সাপিতে সম্মান, দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান । বৈরাগ্যের শৃদ্ধ সিংহাসনে। ক্ষান্ধ যারা, লাম্প যারা, লাম্প যারা, আকাল্ড আত্মার দৃষ্টিহারা, শমশানের প্রাল্ডচর, আবর্জনাকৃন্ড তব ঘেরি বীভংস চাংকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি—নির্লাজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।"

"বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে শ্রনি ঘণ্টা বাজে, শেষ প্রহরের ঘণ্টা; সেই সংগ্য ক্লান্ত বক্ষোমাঝে শ্রনি বিদায়ের দ্বার খ্রলিবার শব্দ সে অদ্রে ধ্রনিতেছে স্থান্তের রঙে রঙা প্রবীর স্রে।"

"......দিনান্তের শেষ পলে

রবে মোর মৌন বীণা মুছিরা তোমার পদতলে।—

আর রবে পশ্চাতে আমার নাগকেশরের চারা

ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরীহারা

এপারের ভালোবাসা বিরহস্মৃতির অভিমানে
ক্রান্ত হয়ে রাহিশেষে ফিরিবে সে পশ্চাতের পানে।"

মাত্র পনেরো মিনিট, কিন্তু আমরা বাইরে ওই জ্যোৎস্নানিমীলিত হিমালয়ের দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে কেমন যেন আদিঅন্তহীনকালের মধ্যে নিশ্চিক্ত হয়ে গিয়েছিল্ম। সহসা পাশ থেকে যেন কতকটা রুখে নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে রথীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, 'যাক্, উনি গলা ঝাডা দেননি!' এবপর কবি মান্ত তিন বছর তিন মাসকাল জীবিত ছিলেন!

চৌন্দ বছর পরে ফিরে আসি এবার নিজের কথায়। ডাঃ দার্ক্তাইত এবং তাঁর দ্মীর কাছ থেকে যেমন ক'রেই হোক আমাকে এযাত্রা বিদ্যার্থিনতৈ হোলো। আকাশে মেঘ রয়েছে এখনও, হয়ত বা কোথাও ব্লিউও সার্ক্তি পারে। কিল্তু

আজ আমি দিথর করলমে, ভূপেনবাবরে গাড়ি ছেড়ে জিরে এবার অন্যপ্রকারে সিকিম রওনা হবো। পথের চেহারাটা আমার জান্ত ক্রিই, স্তরাং যদি কোনো-প্রকারে তাঁর গাড়ির কোনো ক্ষতি হয়, ক্রেক্ড় লম্জার কথা। অনেক ভেবেচিন্তে ড্রাইভারকে গাড়ি ফিরিরে নিয়ে যেতে বলল্ম। প্রথমটা সে একট্র বিশ্বিত হলো, তারপর রাজী হোলো। ফিরবার পথে—যদি নিরাপদে ফিরি— তবে ভূপেনবাব্র ওখানে হয়ে যাবো ব'লে দিল্ম। সে গাড়ি নিয়ে চ'লে গেল।

ভারতবর্ষে বাইরে হোলো সিকিম, তাই একটা মিশ্র মনোভাব রয়েছে আমার। অজ্ঞানা অপরিচিত সেই পথ। কিন্তু সেইটিই ড' বড় আকর্ষণ! আমি মোটর বাসে গিয়ে উঠে বসল্ম।—

[প্রথম খণ্ড সমাণ্ড]



## (प्रचेश्या **इ**माल्य

দিবতীয় খণ্ড ]

প্রাণে দেবী ধরিষ্টী প্রশন তুলেছেন: প্রভু, তোমার আপন স্বর্প ল্কালে কোথার? মানবাকারে তুমি প্রকাশ নও কেন? ওই উদার গিরিশ্ধ্যমালার বিশাল মৌনে কেন তুমি আপনাকে অভিবাক্ত করেছ?

পদ্মনাভ শ্রীবিষ্টা, জবাব দিচ্ছেন প্রিয়ে, মহাহৈমবতের ওই প্রসন্ন আনন্দ-দ্বর্প ক্ষাদ্র মানবাকারের মধ্যে কোথা? ওথানে প্রদতর-কাঠিন্যে দেবতাত্মার প্রকাশ। ওই বিরাট তুষারশৈলাধার সকল দ্বর্যোগ, শীতাতপ, ভয়, মৃত্যু, বেদনা, জ্বা ও জয়োল্লাসের অতীত। মহৎ স্থাণ্ট্র মধ্যে দেবতাত্মা যোগাসীন। তিনি অজর, অবায়, অমের।

ধরিতী তাঁর শিয়রে ধারণ করে রয়েছেন মহাজট তুষারকিরীট দেবাদিদেবকে, যিনি চিরতন্দ্রায় নিমীলিতনেচ,—যিনি আত্মন্থিত যোগ্যসীন। স্নৃদ্রে দক্ষিণে ধরিতীর চরণচুম্বন করছেন মহাজলধি আপন তরগারগো!

এই ভূবনমনোমেহিনী তুষারকিরীটিনীর দিকে ম্বাধনেরে চেরে রয়েছেন সমাট অশোক। তিনি ধ্যানম্ধ, আত্মমাহিত। ভারতবর্ষের স্বান্র ভবিষ্যুতের দিকে এই জগদ্বরেণ্য প্রে,ষ্ট্রেন্ডেন্সের দ্খি নিবন্ধ—সাম্প্রতের আবরণ সরিয়ে। দুই হাজার দু'শো বছর আগেকার কথা।

পাটলিপত্তে তৃতীয় বৌশ্ব মহাসন্মেলন হয়ে গেল। রাজধর্মকে কল্যাণধর্মে র্পান্তরিত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন সমাট। প্রথিবীর প্রথম মানব-সভ্যতা প্রবর্তনের প্রাথমিক নীতিকে উৎকীর্ণ করেছেন তিনি পর্যালায় ভগবান ব্শেষর জীবনাদর্শে। কিন্তু তব্ তাঁর আনন্দ নেই মনে, ললাট চিন্তান্বিত, দ্ঘি বিষয়ে। দেশদেশান্তরাগত সম্যাসীগণ তাঁকে প্রশন করলেন, হে অমিত-তেজঃ, তুমি কি তৃত্ট নও? আসম্দ্রহিমাচল কি তোমাকে বরণ করেন্দ্রি

সমাট ধর্মাশোক জবাব দিলেন, মহাত্মন্, আমি ভিক্ক, প্রামি বৃত্কর্ কল্যাণের। বিশ্বমানবের দ্বংখ, মৃত্যুভয়, নিরানন্দ—এরা বিশ্বীরত না হ'লে কোখা আমার শান্তি, কোখা বা এই দেবভূমি ভারতের আম্ক্রি? সভ্যভার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কোখা?

কর্তব্য আদেশ কর্ন, হে ভিক্স্পতি!

গৈরিকবসনাব্ত নশ্নপদ দারিদ্রাভূষণ সমাই ভিন্ন নতজান্ হলেন সম্যাসী-গণের পদপ্রান্তে। বিগলিত অগ্রনয়নে নিবেদন করলেন, মহাত্মন্, ভগবান ব্যেধর যোগধর্ম প্রচারিত হোক বিশ্বময়, সংতদ্বীপার তাঁর বাণী নবকল্যাণচেতনা দেবতাত্মা—১ আনয়ন কর্ক, ব্শের দৈবসত্তা প্রতি মানবের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হোক,—এই আমার জীবনের বত। অহিংসার মল্তে প্থিবী দীক্ষালাভ কর্ক, প্রেমের মক্তে প্নের্জীবিত হোক, ত্যাগের মক্তে তাদের সিদ্ধিলাভ ঘট্ক, শান্তিময় সহস্থিতির মন্তে তা'রা নবজীবনবেদের ব্যাখ্যা লাভ কর্ক। আমার নির্বাণ-লাভের প্রে বিশ্বজীবনের এই সার্থকতা দেখে যেতে চাই, মহাম্মন্!

রাজভিক্ষার সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছিল,—ইতিহাসে এই সংবাদটি পাওয়া যায়। সমাট অশোক প্রথম বৌন্ধধর্ম প্রচার-কামনায় কাম্মীরে দাঁড়িয়ে পাঁস্চমে গাম্পারের দিকে এবং পূর্বে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার দিকে সম্র্যাসী ভিক্ষাগাকে প্রেরণ করেন। পৃথিবীর কেউ তখনও জার্গেন। মঞ্যোলিয়া ও মিশর তন্দ্রায় আছয়; ব্যাক্টিয়া, আমিরিয়া, ইয়ায়খন্দ, চীন—সবাই ঘ্মিয়ে।ইউরোপ উলজ্গ হয়ে ঘ্রের বেড়ায় বনে অরগ্যে আর সম্মুতীরে; আমেরিকার জন্ম হয়নি। সমাট অশোকের আবেদনের ফলে তিব্বতে, মধ্যএশিয়ায় ও গান্ধারে বৌন্ধভিক্ষাগণ বৌশ্বসভ্যতার কীর্তি স্থাপন করেন। সেই কীর্তির ধ্রংসাবশেষ আজও রয়েছে কুন্ল্ন গিরিমালার উত্তর পারে বিশাল তাক্লা মাকানের মর্লোকে—ইয়ারখন্দ, খোটান ও কেরেয়া নদের এপারে ওপারে,—যাদের নাম মাসারতাগ, কারাডঙ, দান্দান উইলিক, আইপা ইত্যাদি। শত সহস্র বংসরের বালার ঝাপটা এই ধ্রংসাবশেধগ্রিকে আজও বিলান্ত করতে পারেনি। আজও এদের বালাপাথরের প্রাকার গোতম বন্ধের বালাকৈ বহন করছে।

সম্ভাট অশোকের এই বিশ্ববৌশ্ধবাণী-সাধনার প্রথম কেন্দ্রে পরিণত হবার সোভাগ্যলাভ করেছিল কাশ্মীর। প্রথম কাশ্মীর থেকে ভিক্ষার দল প্রবেশ করেছিল সম্ভাট অশোকশাসিত গান্ধারে,—বে-গান্ধারে একদিন মহাভারতীয় চন্দ্রবংশের প্রভূত্ব ছিল। আজকের মতো সেদিনও গান্ধারের প্রধান প্রবেশপথ ছিল 'প্রের্বপ্র', একালে যে শহরটিকে বলা হচ্ছে পেশাওয়ার। রাজধানী প্রের্ধপ্রকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র গান্ধারে বৌশ্ধ সভাতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সম্ভাট-ভিক্ষা অশোক।

ভারতের উত্তরে কাশ্মীর থেকেই বোশ্ধসভ্যতা প্রথম দিশ্বিজয়ে যাত্রা করেছিল। সেদিন প্রতিবেশী রাশ্টের গ্বাতন্ত্র্য সীমানা আজকের মকেট্রিচিক্ত ছিল না। ওদিকে পারস্যের পথ এবং এদিকে তিব্বত মঙেগালিয়ার প্রথ সম্পূর্ণ অবারিত ছিল। মানবধর্মনীতি ও স্থাসনের প্রভাবে সক্তিজাতির মান্য সেদিন সহজে বশ্যতাস্বীকার করতো। স্তরাং মধ্প্রাচ্য, তিব্বত, চীন, মঙেগালিয়া, এবং দক্ষিণে সিংহল, ও সমগ্র দক্ষিণ-প্রেজিলারা সম্রাট অশোকের ধর্ম ও মানবতার নীতির নিকট আত্মসমর্পণ ক'রেজানিক পেয়েছিল। এই কীতি ভারতের সংস্কৃতির—কন্যাক্ষ্যেরী থেকে কাশ্মীর ছিল এই

এই কীতি ভারতের সংস্কৃতির—কন্যাস্থার্মী থেকে কাশ্মীর ছিল এই সংহতিমন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। শত শত উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে চ'লে এসেছে এর ঐতিহ্য আর সভ্যতা। মহাপ্রলয় ও ঝঞ্চা, সংহার ও স্ফিট, অগণিত দানবীয়তার দংশ্রীঘাত, অস্করের করালচক্ষ্ম, এবং সংখ্যাতীত সম্ন্যাসী ও দৈব-মানবের ভয়হীন প্রতিভার স্বাক্ষর —কাল-কালান্তের সকল ইতিহাস চিহ্নিত রয়ে গেছে এই সংস্কৃতির পর্বে পর্বে। কিন্তু একথা সত্য, আড়াই হাজার বছর আগে গোতমব্যুন্থের জন্মের সংগে সংগে সনাতন ভারতেরও নবজন্মলাভ ঘটে।

কাম্মীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল্যম !—

ধবলাধার গিরিশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে সোজা উত্তরে, উত্তর থেকে প্রেদিকে তার শাখা-প্রশাখা। উলগ্গ ফকিরের মতো সে উধর্বাহর, ব্ভুক্ষায় বগুনায় সে যেন চির্দরিদ্র। আমাদের পথ ধবলাধারের দিকে নয়, আমরা যাবে। উত্তর-পশ্চিমে, –ইরাবতী নদী পেরিয়ে জম্মার দিকে। পারাকালে চাক নামক এক বর্বর পার্বত্য জাতি কাশ্মীরের উপর প্রবল অনাচার করেছিল, সম্ভবত তাদেরই নামান্সারে চান্ধি নামক একটি চেক্-পোষ্ট পাশে রেখে আমরা পাঠান-কোট থেকে বেরিয়ে মাধোপার ও লক্ষণপারের দিকে অগুসর হচ্ছিলাম। গত রাত্রে আমরা জলন্ধর খেকে পাঠানকোট পর্যান্ত শতদ্র এবং বিপাশা অতিক্রম করে এসেছি। বস্তৃত কাশ্মীর পরিভ্রমণকালে কোনো না কোনো সময়ে পঞ্চনদ এবং সিন্ধুনদ না পেরিরে উপায় নেই। নদীর সপ্যে যোগাযোগ না করলে পার্ব তার্ভমিতে আনাগোনো করা যায় না। আসামে রহমুপত্রে, উটানে রায়ডাক আর কালচিনি, সিকিমে তিস্তা আর রংগীত, দার্জিলিংয়ে মহানন্দা, নেপালে বাগমতী, কুমার্নে কোশী আর গণ্গা-যম্না,—যেখানে যাও, বে কোনো পাহাড়ে, যে কোনও হিমালয়ে। প্রভাতের প্রথম রম্ভরন্মির নীচে দিয়ে দেখে এসেছি শীতলসাগর হ্রদ, অতিক্রম করে এসেছি বিপাশার গৈরিক স্রোত। দেখে এসেছি এই স্দুরে উত্তরেও ছড়িয়ে রয়েছে বাঙলা দেশ এখানকার পথে প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে আর গ্রন্থলতায়—সমস্ত নীলাভ ঐশ্বর্থসম্ভার নিয়ে। দুরে দুরে ধ্য়াভ গিরিশ্রেণীর দতবকে দতবকে শ্রাব্যশেষের বর্ষণক্লান্ত মেঘের দল বিশ্রাম নিছে। প্রজাপতি পতংগরা পথে বেরিয়ে পড়েছে স্থাকিরণে।

পাঠানকোট থেকে জন্ম্র পথ আগে ছিল অবাবহার্য, এই সৈ-পথ চিক্কন ও মস্ণ। শিয়ালকোট থেকে জন্ম, ছিল রেলপথ, বিশ্বু শিয়ালকোট এখন পশ্চিম পাকিস্তানে। পাঠানকোট থেকে জন্ম, মেট্রুর বাসে গেলে সাতর্ষট্রি মাইল।

সমগ্র কাষমীর দুই ভাগে বিভক্ত। পর্স্থিসিঞ্জালের এপার হোলো জম্ম ইপত্যকা, ওপার হোলো কাম্মীর উপত্যকা। জম্ম পাঞ্চাবের অন্তর্গত ছিল বহুকাল। জম্ম হিন্দুপ্রধান, এবং কাম্মীর বর্তমানে মুসলীম-প্রধান।

মাধােশ্র ছাড়িয়ে ইরাবতীর প্ল পেরিয়ে লক্ষ্যাণপ্র পিছনে রেখে আমরা চলল্ম পশ্চিম দিকে। শাল-শেগ্নে আর শিসমের বনচ্ছায়ায়র পাখীডাকা উপতাকাপথ মধ্র লেগেছে মনে মনে। দক্ষিণের হায়দারাবাদের মতো এদিকে পাঞ্জাবের স্দ্রীর্ঘ কোন কোন অঞ্চল মালভূমির মতো; রক্ষ রক্তিম পর্বতের সান্দেশ লতাগ্রেমবিজড়িত। তারই ভিতর দিয়ে কোথাও কোথাও পীর পাঞ্জালের বন্য নদীর রক্তবরণ প্রবাহ ছাটে চলেছে। এই পথ থেকে শিয়ালকোটের সীমানা বড় নিকট। এই রক্তবরণ প্রবাহ ইরাবতীরই শাখাপ্রশাখার অন্তর্গত। এবা আসছে ধবলাধার গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এদের মাল উৎস সম্ভবত পরিপাঞ্জালে, যার ফ্রোড়পর্বাত হোলো ধবলাধার। কিন্তু এমনটি দেখিনি কোথাও,—এত লাল, এত রক্তের স্লোত। হয়ত একেই বলে, রক্তগণ্যা।

নিস্তব্ধ মধ্যাহকালে একটি গ্রাম পেরিয়ে গেল। নাম শন্বা। শন্বা অর্থে বিদর্শ্লেতা; যদি শন্ব হয় তবে বল্লুদণ্ড। ছোট পাহাড়ী গ্রাম প্রে থেকে শন্চিমে প্রসারিত; ডার্নাদকে পার্বত্য ক্রোড়ভূমি। বন্ময় উপত্যকা আর আঁকারাকা গিরিনদীর উপলাহত স্লোত নিঃঝ্ম মধ্যাহকে নিবিড় করে তুলেছে। দ্র দিগন্তে ঠাহর করা যায় পাঞ্জাবের বিশাল সমতল, আর সেই সমতলের থেকে শিরদাড়া ও মের্দণ্ডের মতো হিমালয়ের পার্বত্য শিরা উপশিরাগ্র্লি উত্তর্থণ্ডের দিকে প্রসারলাভ করেছে। এরাই হোলো হিমালয়ের ভিত্তি, এরাই হোলো তার ভূতাত্তিক পঞ্জর-বন্ধন।

কিছ্ অন্তাশিত ছিল মনে, কিছ্ বা শঞ্কা। দিল্লী থেকে বাহির হ্বার কালে কোনো কোনো উচ্চপদন্ধ সরকারী কর্মচারী ভর দেখিয়েছিলেন, কান্দ্রীরে রস্তারন্তি চলছে, ওদিকে নাই গোলেন! সেটা ১৯৫৩ খৃষ্টান্দের আগন্টের মাঝামাঝি। প্রায় সংভাহখানেক আগে শেখ আবদ্লো গদিচ্যুত হ্রেছেন, এবং কয়েক সংভাহ আগে ডাঃ শ্যামাপ্রদাদ ম্থোপাধ্যায় শ্রীনগর প্রান্তে আটক অবস্থায় হঠাৎ মারা গৈছেন। অজ্ঞানা ভবিষাতের ভাবনার সমগ্র কান্দ্রীর উন্বিশন।

দ্বংখের সংগ্রহ স্বীকার করি, রক্ত দেখতে দেখতেই আমরা মান্তি কারণ আমরা বাঙালী। জীবরত্ত আমাদের খাদা, টাট্কা মাছ-মাংসের হৃত্তি তথানাের রক্ত দেখলে আমাদের মাখ লালাসিক হয়। রক্তান্বর আমাদের চাত্তে বিত্ত পরিধের। রক্তলােভাতুরা মহাকালী আমাদের ইন্টদেবী। বলিদানের প্রায়ন্ত দেখলে আমরা ভাবান্দ্রত হই। সন্ধিপ্রায় অস্বরনাশিনী চন্দ্রী তিতাত শ্নতে শ্নতে আমাদের আবেশ আমে। রক্তবা আর রক্তপদ্ধি সামাদের প্রোর উপচার। আমাদের মেয়ে পায়ে পরে আল্তা, মাধার বিত্ত সিন্দ্র। রাণ্গাপাড় শাড়ী ভাদের সকল উৎসবে পরিধের। বাঙালী কবি উদয়ান্ত গগনের রক্তছটার কাব্যের প্রেরণা পায়। রাজনীভিতেও তাই। ১৯০ও থেকে ১৯৫০ অবধি বাঙালীর

রন্তক্ষরণের কাহিনী। শৈবভারতের রাজনীতি বাঙালীকে অভিভূত করেনি; রন্তবিশ্লবে তা'রা পেরেছে আনন্দ। নেতাজী স্ভাবচন্দ্র যেদিন সংহারম্তি নিয়ে দাঁড়ালেন, বাঙালী সেদিন প্রাণের শ্রেণ্ঠ নৈবেদ্য সাজালো তাঁর উদ্দেশে। বাঙলার সরকারী প্রতীক্ হোলো রয়েল বেণ্গল টাইগার। রক্তে বাঙালীর ভর নেই। এই সেদিনও এক পরসা ট্রামভাড়া বাঁচাতে গিয়ে কলকাতার পথে-পথে বাঙালী রক্তারক্তি করেছে! কিন্তু তব্ সাম্প্রতিক রাজনীতিক বিপর্যরের ফলে জম্ম, ও কাশ্মীরের জনসাধারণ যে-সময়টায় বিশ্ময়-বিম্টু এবং হতচকিত, ঠিক সেই সমর্যটিতে অজ্ঞানা দেশে প্রবেশ করা দ্ভাবনার কারণ বৈ কি। দারিদিকে চাপা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে, কাশ্মীর মিলিসিয়ার কর্মতিংপরতা নানা দিকে প্রকট, কথন্ আগ্নন জনলে ওঠে কে জানে।

দেখতে দেখতে এসে পড়েছি অনেকদ্র। অনেক বাঁক ব্রেছি, উপত্যকা আর অধিত্যকার সপিল গতি আমাদের মোটর বাসকে অনেক চড়াই উৎরাইতে ঘ্রিরের আনলো তপতরোদ্রের চেহারায় মধ্যাহ্ন বিগতপ্রায়। সমতলের কোলাহল-কলরব আর কোথাও শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে রাণ্গামাটির অধিত্যকার শালশেগনে-গিশমের ছারানিবিড বনে পাখীসমাজের বিশ্রন্ডালাপ চলছে।

পার্বভা পাঞ্জাব হিন্দুপ্রধান—শিব এবং শক্তির প্জারী। সেইকারণে জন্ম উপত্যকায় প্রায় সর্বতই হিন্দুমন্দির। কোথাও রঘুনাথ, কোথাও, রুদ্রেশ্বর, কোথাও বা ভৈরব। রাজপথের বাইরে নিরিবিলি বৃক্ষজটলার মধ্যে চকিতে শোনা যায় প্জাপ্রহরের ঘণ্টারব। কোথাও দেবদেউলের বাইরে এসে দাঁড়ালো পট্বন্য-পরিহিত প্জারী ব্রাহ্মণ: ছোট পাহাড়ের ওই অনেক উচ্চতে হয়ত চোখে পড়ছে ত্রিশ্লীর মন্দিরে শেবত ও রক্তপতাকা উস্তীন। কোথাও দেখছিনে একটিও মসজিদ, অথবা একটিও শিখ গ্রুদ্বার। কাশ্মীরের ধমনীতে হিন্দু আর বৌশ্ধভারতের রক্ত বইছে চির্বিদন।

্মধ্যাক্ত অতিক্রানত। আমাদের মোটর বাস এসে দাঁড়ালো জম্ম শহরে। ঘণ্টাখানেকের মতো ছবুটি পাওয়া গেল। জম্ম হোলো পাঞ্জাব এবং কাম্মীরের মিলনক্ষের।

বড় শহর, মনত বাজার হাট। পাহাড়ের নাতিউচ্চ প্রশন্ত উপস্থানিয় এই শহর খ্বই প্রাচীন। একদিকে পাঞ্জাব এবং অন্যদিকে শ্রীনগর, স্ফুরাং এ শহরে আমদানি রংতানির কাজ প্রচুর। বাহির থেকে নানা সম্প্রদায়ের বাবসায়ীরা এসে এখানে রাজাপাট বসিয়েছে বহুকাল আগে থেকে। পথস্টি অপ্রশন্ত,—পার্বতা শহরে যেমন হয়। কোনদিক ঢাল, কোনদিক বা উদ্ভূতি এটি হোলো কাশ্মীর মহারাজার শীতকালীন রাজধানী। এখন মহারাজার হিব সিং তার কৃতকর্মের জন্য অনাত নির্বাসিত; তার পথলে আছেন তারিই তর্ণ পরুর করণ সিং,—তিনিই এখন কাশ্মীরের সদর,ই-রিয়াসং, অর্থাৎ অনেকটা রাজ্যপালের মতো।

সমগ্র কাশ্মীর ও জন্মতে চাউল হোলো প্রধান খাদ্য, গম নয়। কিছু বিস্ময়

লাগে যথন দেখি বাঙালীর অতি পরিচিত ভোজ্য উপকরণ কাশ্মীরের প্রায় সর্বা । লাউ বেগন্ন প্রোড় কচু কাঁচকলা বিস্তে উচ্ছে তুম্বর কুমড়ো নটে আর লাউডগা। যদি কেউ মনে করে কাশ্মীরের হিন্দ্ম্ম্সলমান জনসাধারণ উগ্র এবং বিলণ্ঠ স্বভাব, সে ভুল করবে। ওদের প্রাণশন্তির প্রবল কোনও পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। এমন নিরীহ জাতি ভূভারতে নেই। ওরা তাই মার থেয়ে এমেছে চিরকাল, কিন্তু মাথা ভোলোনি একবারও। একবারও শোনা যায়িন, উৎপীড়িত কাশ্মীরীরা বিশ্লব ঘোষণা করেছে, অথবা দস্যুকে বিতাড়িত করেছে। এ দ্বাম ওদের নেই। শন্তিতে ওরা বাঙালী অপেক্ষা অনেক দ্বল। ওরা হোলো প্রাচীন আর্যজাতির মহৎ বিনন্ধির সাক্ষ্য। ওরা শন্ধ্য মধ্রস্বভাব, ওরা অতিথিপরায়ণ, ওরা পরম শান্ত,—কিন্তু না আছে ওদের ব্যক্তিস্বাতল্যা, না বা আত্মপ্রতিষ্ঠা। যে-কোনো শ্রেণীর শাসক বাইরে থেকে এসে ওদের ওপর প্রভূত্ব কর্কে, ওরা আ্যান্সমর্পণ করতে উৎস্কুক। এই অতি কোমল প্রকৃতির ভিতর থেকে বজ্রের কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে আজ একটি মান্ম, তিনি হলেন বন্ধী গোলাম মহন্মেদ।

জন্মব চাউল হোলো ভারতপ্রসিন্ধ। এমন নধর সম্পাদ্ধ ও শ্ব্র তার প্রী। একটি গ্রেজরাটি হোটেলে মধ্যাহ ভোজন সেরে পথের ধারে এক মনোহারী দোকানে উঠে বসল্ম। আমি বাঙালী শ্বেন দোকানদার সসন্দ্রমে আসন দিল। কাশ্মীরের জন্য সর্বশেষ আত্মবিল দিয়েছে বাঙালী, অর্থাৎ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। সমগ্র কাশ্মীর এখন বাঙালীর জয়গানে ম্থর। বলতে বলতে ম্সলমান ছোকরা অতিশয় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার ধারণা, শ্যামাপ্রসাদের অপম্ত্যুর জন্য 'শেখ সাব' সম্পূর্ণ দায়ী। হম কাশ্মীরী হৄর্, কবিভ ঝ্ট্ নহি বোল্তা, সাব! দ্বিনয়াভর ইন্সানকো মালুম হো গৈ!

আমাদের মোটর বাস আবার জন্ম ছেড়ে চললো। বেলা অপরাহু। আমরা এন-ডি-রাধাকিষেণ কোন্পানীর গাড়ীতে যাছি। এটি লালমোটর, অর্থাৎ ডাকগাড়ী আমাদের ড্রাইভার অতি ভচ্ এক কান্মীরী সৌমদর্শন ব্যক্তি, নাম বক্সীজী। পার্বত্যপথের বিপদসংকূল বাঁকে-বাঁকে গাড়ী চালাবার জনা যে ধীর বিচারব্যিধ ও সচেতন দ্ভিট্ব প্রয়োজন,—বক্সীজীর অনন্যসাধারণ ছিল্লগাতার তার প্রমাণ পাওয়া যাছিল পদে পদে।

জন্ম থেকে উধমপ্র বেশী দ্রে নয়। এবার আশ্রে প্রিশে অলপদ্বলপ পাওয়া যাচ্ছে পার্বত্য প্রাচীর। ধীরে ধীরে উঠছি চুক্তাই পথে। নিস্তর্শ উধমপ্র। অদ্রে বট-অশ্বথের ছায়াছেললোকে একটি মন্দির দেখা যাছে। বোধ হয় আজ সেখানে কোনও বিশেষ পর্ব ছিল্পি পথের বাঁকে রাজার এক উদ্যানবাটির মৃত্ত তোরণ। তারই প্রত্যেক ছাটিতে দেখা যাছে মিলিটারী পোষাকপরা সশস্ত্র প্রহরীর দল। উদ্যানটির আয়তন অতি বিস্তৃত, এবং দ্র থেকে চোথে পড়ে একটি টিলাপাহাড়ের উপরে একতলা রাজবাড়ী। ওখানে শেখ আবদ্লা সাহেব বর্তমানে অন্তরীণাবন্ধ। তিনি নিজে বন্দী, কিন্তু থাকেন সপরিবারে। দেশের নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য বন্ধী গোলামের হাতেই বন্দী, কিন্তু শিষ্যের হাত থেকে গ্রুর্ তাঁর দক্ষিণা পাচ্ছেন নির্য়ামত। অর্থাং, চ্ডান্ত স্বাচ্ছন্দোর মধ্যেই তাঁকে আটক রাখা হয়েছে,—সংবাদপত্তাদি এবং বেতার যন্ত্রসহ। তাঁর গতিবিধি প্রাসাদ উদ্যানের মধ্যেই সীমাবন্ধ। এই প্রাসাদের বারন্দো থেকে সমগ্র জম্ম্ব উপত্যকা দ্ভিগোচর হয়।

উধমপরে ছেড়ে গাড়ী ছুটে চললো এবার চড়াই পথ ধরে। এবার যেন শতদলের এক একটি দল মেলছে। প্রিদিকে এবার ধবলাধারের বিস্তার,— আমরা প্রবেশ করছি উত্তরে পরি পাঞ্জালের আঁকাবাঁকা চড়াই পথে। গোধ্লির আর বিলম্ব নেই। এপাশে ওপাশে নামছে গিরিনিকবিগারা, ওদের ন্প্র-নিরূপ কানে আসছে, শ্নতে পাছি কলক ঠার গ্নগ্নানী। সমতল জগতে ওদেরকে কোথাও পাইনে; ওরা থাকে হিমালয়ের পারিজাত কাননের আড়ালে-আবডালে। আজ শ্রুল সংত্মী। হিমালয়ের রাজসভা বসবে আজ চন্দ্রভাগার তারি-তারে, তার জনা তৈরী হছে ওরা, ওই স্ক্রী ঝর্ণা, তর্রলিত চন্দ্রিকা চন্দ্রবর্ণা!

খদ নামক একটি পাহাড়ী বসিত্র কাছে এসে চা পান করা গেল। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে 'কুদ'। কিচ্ছা নেই কোথাও অনেক উচু থেকে অনেক নীচু অবধি চলে গেছে এই বসিত। তীর্থপথে একে সাধারণ 'চটি' বলা থেতো। এখানে দটি উল্লেখযোগ্য জলধাবাপাত চোখে পড়ে। সমগ্র খদটি অধচিন্দুকাব, অন্বক্ষ্রাকৃতি। যেমন দেখেছি মুসোরী ছাড়িয়ে কেন্পটি প্রপাত, যেমন দেখে এসেছি চেরাপ্রিন্ধর জলধারা। এতকাণে আমরা সম্ভ্রসমতা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উপরে উঠেছি। বাতাস লঘ্, মুখচোরা সিন্ধ হাওয়ায় আমরা সজীব হয়েছি। সন্ধ্যার ছায়ায় আমবা ছোট্ট গৈলন্বান্থ্যনিবাস বাটোটে এসে পে'ছিল্ম।

আমরা মোট জন পাচিশেক যাত্রী। সবাই বলছে, এবার টার্রিনেটর ভাঁড় কম। রাজনীতিক কারণে সকলেই গ্রুত। কারো কারো ধারণা, পাকিশ্তানের পক্ষ থেকে আরুমণ ঘটতে পারে। আমাদের গাড়ীতে দ্বীলোক ও শিশ্বও আছে দ্বার জন। কেউ কেউ বমি করতেও আরুশ্ত করেছে, অর্থাৎ 'চল্লর' লেগেছে। একজন স্মাছেন মাদ্রাজী সরকারী কর্মাচারী, নাম আয়াব। তাঁর আর্থিক অবস্থার চাকচিকা ঠিকরে পড়ছে আমাদের এপাশে আর ওপাশে। তিনি অফ্রিল্রন কাশ্মীরে দ্বাস্থ্যোশ্ধার কামনায়। য্বক বলা চলবে না, প্রোট্ বলক্ষে ক্রেমে। সম্ভবত কেউ তাঁকে ব'লে থাকবে, দৃধ খেয়ো খ্ব, ফল খেয়ো তা'র ক্রেমেরও বেশি। ফলে, তাঁর এহাতে ওহাতে কিছু না কিছু ফল, ঝুড়িতে ফল্লু দৃই পকেটে ফল। গাড়ী কোথাও থামলেই তিনি ছোটেন কোনও দোকাকৈ যদি দৃধ পাওয়া যায়। সকাল থেকে তিনি বার আন্টেক দৃধ খেয়েছেন, ফলের রস ঝরেছে তাঁর কোটপ্যাণ্টে। বাটোটের ছায়ান্ধকারে তিনি কিছুক্ষণের জন্য অদ্শা হয়েছিলেন। বস্থাজী

বারন্বার হর্ন দিচ্ছিলেন গাড়ীতে তাঁর জন্য। একসমর তিনি ছুটতে ছুটতে এদে হাজির। মুখে হাতে জলের দাগ। বেশ হাসিথুশী। তাঁকে নিয়ে সারাদিন ধ'রে গাড়ীর মধ্যে চাপা হাসি আর ট্রকরো কথার চোথ ঠারাঠারি ছিল। আরার দ্রুকেপ করেননি। দাক্ষিণাত্যের সঞ্জে আর্যাবর্তের আজও রুচির মিল হর্মন।

গাড়ী ছাড়লো। কিন্তু এবারে ভয়ের সণ্টার হচ্ছিল মনে মনে। পাহাড়ের পথ অন্ধকার হরে গেছে। গাড়ীর হেডলাইট জনুলেছে। রাতি তা'র দিগন্তজোড়া ডানা মেলে নেমে এসেছে পরি পাঞ্জালের চ্ড়ায়-চ্ড়ায়। দিনমানে যে-হিমালর শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক্, রাত্রির অন্ধকারে তা'র দানবাকার ম্তি হংকন্প আনে। অনেক উচুতে উঠতে হচ্ছে, অথচ প্রশান্ত পথ নর। একট্র ভূল, একট্র অমনোযোগ, একট্র বা দ্খিবিশ্রম;—অর্মান আমাদের অন্তিছের অবশান্তাবী অবল্বিত। সাধারণত রাত্রের দিকে পার্বত্য পথে মোটর চালনা নিষিত্ম। কিন্তু করেকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এ নিয়ম মানতে গেলে চলে না। বলা বাহ্লা, বাইরের দিকে নির্পায় দ্ভিতৈ তাকিয়ে আমরা রুত্মন্বাস ভয়ে গাড়ীর মধ্যে ব'সে ছিল্ম।

যেদিকে গহার সেইদিকে আমি। গাড়ীর চাকা আর মৃত্যুর মাঝামাঝি কয়েক ইণ্ডি মার ব্যবধান, হেডলাইটের আলােয় তার পরিমাপ করছিল্ম প্রতি ক্ষণে। কিন্তু আতঞ্চময় বিমৃত্তারও শেষ আছে একসময়ে। যদি হঠাং আসে এক ঝলক অরণাপ্রশেপরংগন্ধ, মৃত্যুভয় মধ্র হয়ে ওঠে। যদি হঠাং চোখে পড়ে, শ্রুলা সপতমার মালিন জ্যোংশনা বিশাল তির্যক ছায়া ফেলেছে হিমালয়ের ওই কৃষ্ণাংগ দৈত্যদলের বক্ষপটে, তবে হতচেতন বিশ্ময়ের উপর দিয়ে অনন্তের তোরণাবার খ্লো যায়। একটি বিশ্দুর উপরে দাঁড়িয়ে বর্তমান কাঁপতে থাকে থরথারিয়ে।

আমরা যাচ্ছিল্ম চন্দ্রভাগার ধারাপথ বেয়ে। ঘ্ণী লেগেছে তার রন্তবরণ থবস্রোতে, সেই ঘ্ণীজিল মায়াচ্ছল জ্যোৎস্নায় শত শত চন্দ্রবলকে চ্ণিবিচ্ণ হচ্ছে। আমরা উৎরাই পথে রামবান সাকোর দিকে নেমে যাচ্ছি। বনতল অন্ধকার,—চন্দ্রহাস রাচি নেমে এসেছে চন্দ্রভাগায়। লক্ষ লক্ষ বৈদা্র্যমণির মতো জ্যোৎস্না জ্বলছে থরতর, তার প্রবাহে।

সম্মুখের রক্নগিরিদলের চ্ড়ার উপর আকাশলোকে এসে দাঁড়ালের সংতথাবির দল। প্রাণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে একে একে বেরিয়ে এলা অংসরা,— জ্যোৎস্নারতে লম্জাবাস বিসর্জন দিয়ে যারা অবগাহর স্নানে নামে। বন্য কেশরীর রক্তমাথা পদচিহু অনুসরণ করে সিংহশিকার বিশ্বনাসা কিরাত এসে দাঁড়ালো নদীর বালুবেলায়। নংনকাশিত বিদ্যাধ্বর পূর্জপত্রে রক্তিম স্বর্ণাক্ষরে লিখে চলেছে প্রণয়সংগীত। হিমালয়ের সুহাছিদ্র-নিঃস্ত শীতলশ্বাস নিকটবতী বেণুবনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে আপন মর্মরেধ্নিতে মধ্র স্রযোজনা করে। ময়্রপঞ্জী কিল্লবদল নৃত্য ক'রে যায় তা'র তালে তালে। আরণাক

ঐরাবতরা এসে তাদের গান্ত ঘর্ষণ ক'রে যায় বিশাল দেবদার্কাণ্ডে, সেই ক্ষত-গান্তের স্বাংশে পর্বতশীর্ষ হয় স্বাসিত। হিমালয়ের বন্য জ্যোতির্লাতার আজার আলোকিত গ্রাভান্তরে অরণ্যচারী কিরাত ও যক্ষিণীগণের লক্জাহরণের বিলোল বিহনল রসরংগলীলা; অবশেষে মেঘের দল নেমে এসে গ্রহামাথে যবনিকার আবরণ টেনে দেয়। প্রভাতে আসেন সম্তর্থবিগণ ন্বর্ণপ্রপ্রচয়নে। তাঁরা পদচারণা ক'রে যান্ত্রার প্রান্তরের ধারে শতদল সায়রে।

সেই জ্যোতির্লাতা আর স্বর্ণপ্রশেপর সংধানে আমার উৎসন্ক দ্খিট ওই তারকাস্পশ্নী বিরাট হিমালয়ের চ্ডায় চ্ডায় সেই জ্যোৎস্নারাত্রে ঘ্রের বেড়াতে লাগলো।

রামবান পেরিয়ে আমাদের গাড়ী আবার সেই ছায়ান্ধকার গিরিগাতের বিপক্ষনক পথ দিয়ে চড়াই ভেগে চললো।

আতত্বে আনলে সে পথ বিচিত্র। ঠিক ভয় নয়, কিল্ডু বিমৃত্যু বিশ্বয়! দ্বুর্ভাবনায় কথা বলছে না কেউ। থার্ড গীয়রে গাড়ী চলছে, তার অবিপ্রাণত গোঁ গোঁ আওয়াজে কানে তালা লাগছে: জ্যোৎদনায়াত্রে বিমানে চ'ড়ে যায়া আকাশলাকে বিচরণ করেছে তারা জানে এ আওয়াজ। বিমান ভেসে চলেছে হবংনসায়রে। ভয়ের চেতনা লোপ পেয়েছে। বিমানখানি বিকল হয়ে যদি পাড়ে যায় নীচে, তার পরিণাম সম্বন্ধে মন অসাড। কায়ণ নীচেকার প্রথিবী দেখা যাছে না। কৃতব মিনারের শীর্ষে উঠলে ভয় কয়ে, লায়ণ পতনের ফলে যে শায়ীরিক সংঘাত ঘটবে—সেই কঠিন ভূমি আমরা দেখতে পাই। জ্যোৎদনালোকে দশহাজার ফুট উন্টু শ্নো বিমানে ব'সে আয়রা শ্রুর্ দেখতে পাই একটা অবাস্ত্ব মায়াছেয় বোামলোক, লসিট শব্দজগতের উর্যের্, সেখানে পাখা পেশছয় না, লপ্রাণের কোনও চেতনা নেই। অনস্ত গগনে সেই আম্চর্য শ্না! ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে ভেসে চলেছে বিমান,—কিল্ডু অনুভব কয়ছে না কেউ। প্রচন্ড গতি, প্রচন্ডতর বেগ,—অথচ বিমানটি শ্রির, একট্র নড়ছে না, একট্র দ্বলছে জ্যুক্ত সাজ, গতিচেতনাহীন। চাঁদ নড়ে না, তারা নড়ে না, মহাশ্না নড়ে নাটি আরমণাদতে শ্রুয়ে আরোহীয়া নিদ্রিত। কাচের জানলার ভিতর দিয়ে কর্মর জ্যোৎসনা এসে পড়েছে হয়ত কোনও এক বিবলা তন্ত্রলতার উপরের মন্ত্রেক্তর্য জ্যোৎসনা এসে পড়েছে হয়ত কোনও এক বিবলা তন্ত্রলতার উপরের মন্ত্রেক্তর্য রার।

এখানে অন্য কথা। পর্ব তবক্ষে জ্যোৎস্না, নীচের ক্রিভারতীবণ অন্ধকারে আচ্ছন। এপারে বিশাল দেওয়ালগাতে যে-স্তপ্থ, ভ্রিভারতীবণ মাটর বাস চলেছে। চাকার পাশে দেখতে পাচ্ছি নীচের দিক্তে ক্রিভার ফুট কালো গহরর,—দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুর মুখব্যাদান, এবং তাকে পদে পদে এড়িয়ে পালাতে চাইছি!

রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় বানিহাল বঙ্গিতর উৎরাই পথে গাড়ী এসে পেশিছলো। শরীরের অন্যেতনে তথন অবসাদ জড়িয়ে ধরেছে। করেকথানি দোকানে অক্সম্বক্স আলো জবলছে। আবছা জ্যোৎসনার আশ-পাশে বিশেষ কিছু দেখা যাছে না। আমাদের গাড়ী এসে থামলো একটি যাত্রীশালার ধারে। এখানে আজকের মতো রাত্রিবাস। রক্ষক হোলো এক মাড়োয়াড়ী। দু'টাকা ভাড়ায় একটি ঘর নিলুম।

চারিদিকে পাহাড়, মাঝখানে এই বানিহালের অধিত্যকা। চাঁদের আলোয় আন্দাজে বোঝা গেল, কাছাকাছি রয়েছে একটি গিরিনদী। এখানে ওখানে কয়েকখানি দোকানদানি, সামনেই কোথাও আছে একটি ব্যাটারিচার্জকরা বেতার-যলা। আমার ঝ্পাস ঘরখানার কোলে বারান্দা, সেখানে নানালোকের নানা জটলা। ঠান্ডা পড়েছে বাইরে। আগামী প্রভাতে সাতেটায় আবার আমাদের গাড়ী ছাড়বে।

বনময় গিরিনদীঘেরা পাহাড়তলীর অধিত্যকায় ওই প্রম স্ক্র জ্যোৎস্না-রাচিটি ওই বেতারয়ন্দের চিংকারের ন্বারা যেন ক্ষণে ক্ষণে স্চিকাবিন্দ হচ্ছিল। এমন বিরম্ভ হইনি আর কোনওদিন ওই যন্টারে প্রতি। কিন্তু কতকটা অন্যমনস্ক, ছিল্ম ব'লেই আসল ব্যাপারটা অনুধাবন করিনি। ঠাহর ক'রে দেখি, এই পার্বত্য গ্রামটি কতকগ্রাল সম্মন্ত পর্বালশ পাহারায় পরিবেণ্টিত রয়েছে, এবং অদ্রে একটি দোকানে ওই বেতারয়ন্দের চারিদিকে অনেকগ্রাল লোক ভীড় করেছে। পাকিন্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ও রাজপুর্ম্ব করাচী থেকে অতান্ত উত্তেজিত ও শ্রুম্ব করেচ কান্মীরবাসীর উদ্দেশে বেতারে বক্তুতা করছেন।

বক্তার ভাষাটি উদ্বৃত্ত। অলপস্বলপ ব্বতে পারা যাছিল। 'শেথ আবদ্প্লার গদিচ্চিত এবং অবরোধের সংবাদে সমগ্র পাকিস্তান আজ মর্মাহত এবং অগ্রন্থার লাবারানত। কাশ্মীরবাসীগণের প্রতি ভারতের অমান্থাক অত্যাচার যে কতথানি বর্বরোচিত তা প্থিবীবাসীগণ জানে। সর্বজনগ্রন্থের শেথ আবদ্প্লার প্রতি ভারত যে-প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং ভারতীয় সৈন্যরা সমগ্র কাশ্মীরে নরনারী ও শিশ্ম নির্বিশেষে যে হত্যাকাণ্ড চালাছে, তার প্রতিশোধ নেবার জন্য পাকিস্তান প্রস্কৃত। অতএব আমরা পবিত্র কোরাণের নামে শপথ করিছ, আগামী এক সণ্ডাহের মধ্যে আমাদের পক্ষ থেকে সন্দ্র স্বেভাসেবকগণ ভোমাদের এই সর্বনাশা বিপদ থেকে উন্ধারের জন্য শ্রীনগরের দিকে অভিযান করবে। ইসলাম আজ বিপল্ল, তোমরা ঐক্যবন্ধ হৃত। শেখ আবদ্ধ্যা সাহেবের জিপ্তমানের প্রতিশোধ নাও।'

শেখ আবদ্প্লার প্রতি এই প্রতির সংবাদ শ্নে হঠাং ক্রি পড়ে গেঁল পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকং আল্ট্রী থানের কথা,—যাঁকে রাওয়ালিপিন্ডিতে হত্যা করা হয়। তিনি একদা এক বৃদ্ধ্যাকালে ঈষং উত্তেজনার সংগে শেখ আবদ্প্লার উদ্দেশে বলেন, 'কাশ্মীর আপুক্ষেত্রীপকা মিলিকিয়াং নেহি হ্যায়।'—কাশ্মীর আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নয়

শেখ আবদক্রা শ্রীনগরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে জঁবাব দিয়েছিলেন, কথাটা ঠিক। তবে কাশ্মীরে আমার প্রেষানক্রমিক বসবাস। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ থেকে গিয়ে যদি কোনও ব্যক্তি পশ্চিম পাঞ্চাবের উপরে অন্যায় প্রভূষ করে, তবে তাকেই অন্তর্প সম্ভাষণ করা উচিত,—আমাকে নয়।

নব্যবন্ধাদা লিয়াকং আলী খান এই মন্তব্যটি শন্নে চুপ ক'রে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর বাড়ী ছিল উত্তর প্রদেশে। আজ সহসা বৈতার যক্ষে উচ্চারিত আবদ্দ্রার প্রতি এই প্রীতি—এর পিছনে কোনও রহস্যজনক কারণ আছে কিনা এখনও জানতে পারিনি।

আমার পক্ষে ম্কিল হোলো এই, এক সণতাহের মধ্যে পাকিশ্তানের স্বৈছাসেবকরা যদি সশস্য এসে কাশ্মীরের উন্ধারকার্যে লাগে, তবে আমি পালাবো কোথা? তাছাড়া কাশ্মীর উপত্যকায় এখনও প্রবেশ করিনি, -এখনও আছি জন্মপ্রদেশে, —স্তরাং ধ'রেই নেবো করাচীর প্রশেষ নেতারা সত্যভাষণ করছেন। নেতামাত্রই সত্যভাষী—এই আমার ধারণা। তবে কি সত্যই সামগ্রিক হত্যাকান্ডের মধ্যে গিয়ে পড়তে হোলো? প্রাদেশিক অভব্য ভাষার বলতে হয়, একট্ ভড়কে গেল্ম!

ঘরে এসে ঢ্কতে গিয়ে ধমকে দাঁড়াল্ম। ভিতরে দেখি সেই স্বাস্থ্যান্বেধী ফলভুক মান্তাজী ভদ্রলোক কৌপাঁন মাত্র সম্বল ক'রে প্রাণপণে ডন্-বৈঠক দিতে ব্যুস্ত। চেহারাটি তাঁর শাঁণাঁ,—এ বয়সে এক্সারসাইজের শ্বরো তাঁর স্বাস্থ্যের উল্লভি কতথানি সম্ভব বলা কঠিন। আমাকে দেখে তিনি একট্ থতিয়ে ইংরেজিতে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কিছ্ মনে কর্বেন না, আজ থেকে আমি একাজ ধরল্ম। এটা দ্রকার।

আমার মুখে চোখে প্রশন প্রকাশ পাচ্ছিল। প্রনরায় তিনি বললেন, ধর্ন কাশ্মীর যদি আক্রান্ত হয়, আমাদের প্রস্তুত হওয়া দরকার! দেশের জনা, জাতির জন্য.....

কিন্তু সাতদিনে কি লড়াইয়ের উপযান্ত শরীর হবে আপনার?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক তা নয়, তবে মেহন্নত করলে মান্ব সাহসী হয়, জানেন ত?

জান**ল**্ম।

প্নরায় তিনি বললেন, অন্তত ছাটে পালাবার মতো শাস্ত্রও থাক্সিটে।— আজ একটা গামোট! আপনি যদি অন্গ্রহ ক'রে বারান্দায় গিল্লে শোন, আমি এ ঘরটায় যা হোক ক'রে থেকে যাই। একখানা খাটিয়াও রুক্তেই দেখছি।

এবারে বলতে বাধ্য হল্কা,—তা'র চেয়ে ভালো হস্ত্রীদ আপনি গিয়ে বারান্দায় শো'ন,—আপনার এক্সারসাইজ করা ঘর্মান্ত ক্রেই একট্র স্নিণ্ধও হবে! আমি ঘণ্টাথানেক আগে ওই মাড়োয়াড়ীর হাতে ক্রিট টাকাও দিয়েছি।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে একবার উল্পিলেন। তাঁর কি মনে হোলো, একসময় জোব্যাটা, গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। সে-রাচ্চে তিনি একটি স্নানের ঘরে চুকে দরজা বন্ধ করেছিলেন, সকালের আগে আর দরজা খোলেননি। তাঁর এই দরজা বন্ধের ইতিহাস হয়ত আরও একট্ ছিল। আহারাদি সেরে ঘরে চ্বেক একট্ স্কিথর হয়ে বসেছি, এমন সময় জনতিনেক স্থানীয় অধিবাসী মহা হলা বাধিয়ে আমার ঘরে এসে চ্বুকলো। বাইরে একটা সোলমাল বেধেছে। ওদের মধ্যে দ্ব'জন ম্সলমান এবং একজন এই যান্ত্রীশালার খিংমদগার। ম্সলমান দ্বজনেই বয়সে য্বক, কিন্তু ওর মধ্যে একজন একট্ বেশীমান্তায় দেশী 'সরাব' পান করেছিল। একট্ বে'হ্স, একট্খানি টলটলো।

চে চামেচি শনে বারান্দার ওদিকের ঘরগন্তি সব বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে টলটলে যুবকটিকে ধ'রে রাখা যাছে না। অন্য যুবকটি ওকে যখন শানত করার চেন্টা পাছে, ও তখন একখানা ছোরা বা'র করেছে। ওর ইছা, ওই শানিতবাদী যুবকটিকে হত্যা করবে। আশে পাশে লোক হাসাহাসি করছিল। খুনে ব্যক্তিকৈ আমার বিছানায় বসানো হোলো বটে, কিন্তু ছোরাখানা সেকিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না। খুন সে করবেই।

হারিকেন লগ্ঠনে কেরোসিন তেল কম, স্তরাং আলোটা নিভে আসছিল।
মদ-খাওয়া ধ্বকটি নাকি বেতার ধল্যে করাচীর বহুতা শ্নতে শানতে বাধ্রে
সপেগ বিতক বাধায়, এবং স্থে শরীরে বাধ্রে পিঠে ছারিকাঘাত করা একট্
চক্ষ্মকজার ব্যাপার ব'লে সে দেশীমদ খেয়ে ছারি নিয়ে ছাটে আসে। হত্যা সে এখনই করবে, তবে তা'র আগে আমার ন্যায় একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অন্মতি পাওয়া দরকার।

য্বকটিকে একটি সিগারেট দিয়ে নিজেই দেশালাই জেবলে দিল্ম। দেখি ওর চোখদন্টো লাল টসটস করছে। হেসে বলল্ম, যে-ব্যক্তি ছারি মারে, সে কি অন্মতির অপেক্ষা রাথে?

খ্য জোরে সিগারেটে টান দিয়ে রাগ্গা চোখ তুলে য্বকটি বললে, আপনি কি মানা করছেন?

বলল্ম, না, মানা করবো কেন? তবে কাল সকালে মেরো। নৈলে তোমার মতন ভদ্র ছেলের নামে এই দুর্নাম রটবে যে, তুমি মাতলামি করতে গিয়ে খুনখারাপি করেছ। বরং বেশ ভেবে চিন্তে মাথা ঠাওা করে ছারি মারলে তবেই তোমার উন্দেশ্য সিম্ধ হবে!

ছেলেটি হঠাৎ উল্লাসিত হয়ে উঠলো,—ঠিক বলেছেন। একে ফ্রেরি যদি ওই পাহাড় ডিগ্গিয়ে পঞ্চ-এর দিকে পালাই, কে ধরছে! সালাম জিজিয়ে, সাব।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তাকে ওই 'দ্বমন' বন্ধ ক্রিই সহায়তা প্নরায় নিতে হোলো। অবাধ্য পা দ্বানা তা'র বড়ই টলছিল

সকালে উঠে দেখি নিস্তম্প পাহাড়পল্লী। তথনও ঠিকমতো বানিহালের ঘ্ম ভাগের্গনি। রংগীন পাখীরা পীর পাঞ্চাল থেকে নেমে এসেছে অধিত্যকার। বিশ্তর উত্তরপ্রাণ্ডে উপলাহত গিরিনদীর কুল,কুল,ধর্নি শোনা যাছে। চতুদিকৈ পাহাড়ের পর পাহাড়ের অবরোধ। ওরই মধ্যে একট্ আধট্ চাষবাস ও ফলনের কাজ চলছে। দোকান পাট এখনও থোকোন। রাত্রে যে-উত্তেজনাট্কু দেখা গিরেছিল, সকালে তার চিহুমাত্রও নেই। রাজনীতিক ভূমিকন্পের সণ্ডেগ কাশ্মীর চিরদিন পরিচিত, এই সামান্য বিপর্যয়ে তা'র বিশেষ কোনও ভ্রেক্সে নেই।

আমাদের গাড়ী প্রস্তৃত হোলো সকাল সাতটায়। কিন্তু গাড়ী ছাড়বার প্রাক্তালে সেই যুবকটি এসে দাঁড়ালো হাসিম্খে—যাকে আজ এখনই হয়ত হত্যা করা হবে। অতি ভদ্ন মুসলমান যুবক। মদ্যপায়ী যুবকটি ওরই 'চাচার' ছেলে, নাম শের গ্লে! শের গ্লের উত্তেজনা অতি ক্ষণস্থায়ী,—যুবকটি জানালো। ছোরাখানা নাকি এই যুবকটির কাছেই জিম্মা রেখে শের গ্লে ঘ্যোতে গেছে। আর কোনও ভর নেই।

গড়েণী ছেড়ে চললো উত্তর পর্বতের চড়াই পথে। দেখতে দেখতে মধ্র রোদের দিকে উঠে এল্ম। আমরা চলেছি বানিহাল গিরিসঞ্চটের দিকে। বাতাস ধীরে ধীরে স্নিশ্ধ হচ্ছে। বর্ষায় ফল হয়েছে প্রচুর। ফ্লেশব্যা পাতা হয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। ধবলাধার গিরিপ্রেণীতে যেমন কথায়-কথায় পাথরের হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে, এখানে তা নয়। প্রাবণের ন্প্র-অ্ম্র শোনা গেলেই ম্পেশিডের থেকে বেরিয়ে আসে মৌস্মীফ্ল বর্ষার অভার্থনার। সমগ্র পীর পাঞ্জালেরই এই প্রকৃতি, এই অকৃপণ দাক্ষিণা। তাভেলীয়ন, আবটাবাদ, ম্জাফরাবাদ, মীরপ্র, —যেখানে বাও, ঐশ্বর্ষে সমৃন্ধ। কোথাও ছায়া পড়েছে প্রাচীন বনস্পতির, কোথাও বা সকর্ণ মায়া কাব্যব্যঞ্জনার। প্রতি গ্রোগহরের ব্যেখে ব্যক্তি আমার প্রাণের স্বর, প্রতি গ্রেমলতায় জড়িয়ে যাচ্ছি আমার মর্মের ব্যিক, আমার মায়ার কাদন।

দেখতে দেখতে প্রদারিত হচ্ছে জ্যোতির্মায় দিগতে। অন্ধকারে নীচের দিকে পড়েছিল্ম গত রাদ্রে,—যেখানে মান্ধের ক্ষ্দ্রতার ইতিহাস নিত্য রচিত হচ্ছে। যেখানে চিত্তের বিশ্বেষ পারিপাণির্বককে বিষাক্ত করছে ক্ষণে ক্ষণে; স্বভাবের বিকারে, চরিত্রের জানিতে, সংশয় ও ধিকারে যেখানে নরক স্ভিট হচ্ছে কথায় কথায়। কিন্তু এখানে প্রে দিগন্তের রক্সগিরিস্বারে উঠে এলে সব তৃষ্ঠ এখানে হিমালয়ের হাওয়া ক্ষ্মতে বৃহৎ করছে মাহাম্হের। যত উচ্ তৃজ্বিস্তার, তৃতই প্রসার। ক্ষতি নেই, যদি এখান থেকে ভাক দাও আরও বৃহত্তির দৈবজীবনকে, হাত বাড়িয়ে বদি সমস্ত আকাশকে আলিখ্যন করো,—ক্ষ্মত ক্ষ্মতার্ত প্রাণ যদি ভানা মেলে উড়ে যায় পীর পাঞ্জালের উপর দিয়ে হিমালয়ে ছাড়িয়ে কোথাও উধাও হয়ে। থামা চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। যেমার আকাশপথে রাজহংসরা পাখা মেলে চ'লে বায় নির্দ্দেশ লোকে; যেমন প্রস্ক্রিতা'য় কথা কয়, 'হেখা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!'

চড়াই উঠছে মোটর বাস,—প্রচণ্ড হাসফাস শব্দ হচ্ছে। আপার মন্ডার

দেওয়াল বেয়ে উঠছে,—স্দীর্ঘ জিগজ্যাগ্ পথ একবার প্রে এবং একবার পাঁচমে প্রসারিত দেখতে পাওয়া যাছে। আজ ভর নেই গতরাবির মতো; যা কিছ্ প্রছেয় ছিল রাত্রের অন্ধকারে,—এখন সমস্তটা আলোকিত। কাল দেখেছিল্ম মৃত্যুকে, আজ মৃত্যুর অতীতকে। মৃথ ফিরিয়ে দেখছি অনেক দ্রে রয়ে গেল বানিহাল গ্রাম, তারও চেয়ে অনেক দ্রে সমতল ভারত প্রায় দশ হাজার ফ্ট নীচে। ক্রমে আমাদের গাড়ী এসে পেণছলো পর্ব তচ্ডার কাছাকাছি স্বন্পপ্রসার একটি মালভূমিতে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাগিতভাবে দেখা গেল সম্পূর্ণ স্বত্যাগিতভাবে দেখা গেল সম্পূর্ণ স্বত্যাগিতভাবে দিয়া করছে।

কাশ্মীর ও ভারতবর্ষের মধ্যে বর্তমানে এই একমান্ত সন্তুণ্গপথ,—অন্য পথ নেই। এটি আগে কাশ্মীর মহারাজার নিজস্ব পথ ছিল। শীতের কয়েকমাস এই গহররপথের এশার ওপার কঠিন বরফে আছ্ম্ম থাকে, সেজন্য সম্প্রতি নীচের দিকে আরেকটি পথ নির্মাণের চেণ্টা চলছে। কাজ সমাশ্ত হ'লে কাশ্মীর অনেকটা স্থাম হবে। আমাদের গাড়ী কিছ্মুক্ষণ দাঁড়ালো। অতঃপর একটি মিলিটারী গাড়ীর কন্ভয় পেরিয়ে যাবার পর আমাদের বাস ত্কলো সেই অন্ধকার গহরর লোকে। দীর্ঘপথ সত্যই অন্ধকার ঘ্টঘ্টি। পিছনে জন্মা, সামনে কাশ্মীর।

ঠিক মনে পডছে না, বোধ হয় মিনিট তিনেক। সিতা বলবো, ঠিক এ প্রকার ধারণা আমার আগে ছিল না। অথবলার থেকে আলোয় আসামাত্র কাশ্মীরের দ্শা যে অবাক বিন্ময়ের ধারা দেয়, সেটি বিচিত্র। কিছুক্ষণের জন্য চেতনালোপ পায়। সৌরবিশ্বলোকের কোনও বাতায়ন থেকে যদি স্ভিকতা আপন আশ্চর্য স্থিতর দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে অভিভূত হন, তবে এটি সেই একমাত্র বাতায়ন বায়্হতরের মধো স্যার্রিশমর যে কাপন উত্তর্মের্তে অরোয়ার আলিশ্পনার স্থিত করে, দুই চোখ মেলে তা বিশ্বাস করে যাচ্ছি। চতুদিকে শত শত মাইল পরিব্যাশ্ত চিরতুষারময় হিমালয়, তাদেরই কোলে কোলে ভাসছে মেঘের দল চিত্রথের মতো। উপর থেকে দেখছি নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে তা'য়া,—এবং তাদের ভিতরে-ভিত্রে পলকে-পলকে রামধন্ তরজার্মিক্ত হচ্ছে নানা বর্ণে। বায়্লোকে পরিব্যাশ্ত স্যুর্বিশম এই বিচিত্র ইন্দ্রজাল মান্টি করছে মহ্মুহ্, ফলে, দুন্টি আমাদের বিদ্রানত হচ্ছে পলকে-পলকে তা'য় দশ হাজার ফ্রুট উপরে আছি ব'লেই এই দ্ন্তিবিদ্রম এবং এই আনির্বাচনীয়ার দশ হাজার ফ্রুট উপরে আছি ব'লেই এই দ্ন্তিবিদ্রম এবং এই আনির্বাচনীয়ার লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বছর থেকে, বিপরীত দিক থেকে একে কখনও ক্রিমান। কিন্তু ভিত্র গ্রহের উপরে দাঁড়িয়ের বিদ্যার দিকে থেকে একে কখনও ক্রিমান। কিন্তু ভিত্র গ্রহের উপরে দাঁড়য়ের বিদ্যার বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ের নিজের বাড়ীটি দেখলে বৈচিত্রাবোধের আন্বাদে লাগে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বানিহালের এই স্থুডগলোক দিয়ে যদি

কাশ্মীরে প্রবেশ করতেন, তাঁর হাত থেকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা লাভ করতম!

মিনিট দ্ই হতচেতন হয়ে ছিল্ম। ওইখানে নেমে একবার দেখে নিল্ম দেবতাস্থার শীর্ষলোক। চারতচ্ড়া একটির পর একটি পশ্চিম, উত্তর ও প্রে প্রসারিত। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অস্পন্ট হিন্দ্রকুশ আর কারাকোরামের প্রত্যুক্ত শীর্ষা, গিলগিটের পারে দ্মানি, দেখতে পাছিল নাংগার তুষারশীর্ষা, কোলের কাছে দেখছি হরম্খ, সোনামার্গ আর জ্যোজিলা, বাল্তিস্তানের প্রেলাকে গাসেরব্রুম আর মাসেরব্রুম, তা'র দক্ষিণে দেবসাহি, লাডাথ আর জাসকার গিরি-শৃংগমালার অন্তহীন তরংগলোক।

গাড়ী এবার নামতে লাগলো আপার মুন্ডার পথ বেয়ে। কিন্তু ওই যে দ্বিমিনিটের একটি বিন্দর্ব উপরে দাঁড়িয়ে অনাদি অনন্তকাল মুর্ছাহত হয়েছিল, ওটা যেন ভূতের মতো পেয়ে রইলো। শুধ্ব আমার কাছে নয়, প্রত্যেক পর্যটকের কাছেই চিরকালের কাশমীর ওই দ্বিমিনিটের মধ্যে নিভূলি সত্য হয়ে থাকে। দেখতে দেখতে গাড়ী নেমে যেতে লাগলো নীচের দিকে। অনেক দ্ব নীচে সেই প্রিবীপ্রসিন্ধ 'পপলার এভেন্' পর্থটি ছবির মতো চোথে পড়ে। সমগ্র বিরাট উপত্যকা নীলাভ সব্জ, এবং বর্ষার শেষ প্রান্তে এসে সজল শ্যামল শোভার ঝলমল করছে। ব্রুতে পারা যায় কাশমীর কেন এত লোভের বস্তু, কেন এই মানহারা সর্বহারা অনাথিনীক প্রবাতেগ হাজাব দ্ব' হাজার বছর ধরে বিভিন্ন বর্বরের দল তাদের হিংস্র দর্তিত্ব দাগ ও নথের আঁচড় রেখে গেছে!

উপর থেকে নেমে সমতল পথে গাড়ী চললো। চন্দিশ ঘণ্টার পর সমতল দেখলমে। আরও কুড়ি মাইল ওই পপলার শ্রেণীর মধ্যপথ ধরে এসে কাজিকুণ্ডে পেশিছে বাস থামলো। এখানে প্রাতরাশ সেরে নিতে হবে। কাজিকুণ্ড থেকে শ্রীনগর যতদ্র মনে পড়ছে আন্দান্ত চল্লিশ মাইল পথ।

এই পথ খানাবলে গিয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়। একটি যায় উত্তরপূর্বে পহলগাঁওর দিকে, অন্যটি উত্তরে অবন্তীপরা হয়ে সোজা চলে যায় শ্রীনগরের দিকে। ছোট পাহাড় এক পাশে, কিন্তু একদিকে অনন্ত ধানক্ষেত এবং আখের চাষ। সন্ধ্রি ও শস্যের বাগান এখানে ওখানে। গ্রামের বাড়ীগর্নলি ছবিক্স মতো, প্রত্যেকটিতে শিল্পীমন কাজ করেছে। এ ধরনের ঘরদোর ভারত্বের্থে দেখিনি। সদতায় বিভিন্ন নামের ফল পথেঘাটে দোকানে প্রচুর বিক্রি হক্তে। এটা ভাদের প্রথম, বাজারে আপেল আসছে অল্পদ্বল্প। উসটসে ক্ষেম্বরের গোছা নিংড়ে খাছে কাশ্মীরী মেয়ে। কালো চোখের প্রসন্ন চাহ্দির বারা বিদেশীকে ওরা অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু ওরা কি জানে, অজ্যান্ত বিদেশীর পৈশাচিক বিশ্বাস্থাতকভার আঘাতে ওদের মাটির ঘরের গৃহস্থালী যগে যুগে মাটি হয়েছে? এতকাল ধারে মার খেয়েও কাশ্মীরীদের স্বভাব-কোমলতা নন্ট হর্মনি, এটা

বিতদতার গৈরিক-রঞ্জিম আঁকা-বাঁকা স্লোত চলেছে পাশে পাশে। আশ্চর্য, এত বড় পার্বতা উপত্যকার পাথরের জটলা কোথাও দেখছিলে। চারিদিক মূন্ময় আর কোমল। প্রথম দেখলমে 'চেনার' আর 'উইলো' গাছ। চেনারের বৃহৎ বৃক্ষ ছায়া ফেলেছে মস্গ স্কুন্দর পথে। পাহাড়ে পাহাড়ে মেষ-ছাগল ও গর্র পাল চরছে। মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি কাশ্মীরী পণ্ডিত আর পশ্ডিতানিকে।

গাড়ী ছ্টেছে। ছ্টেছে দ্র থেকে দ্রাল্ডরে। মধ্যাহ্নকলে উত্তীর্ণ। এক-সময় প্রথর রৌদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের মোটর বাস এসে পেশিছলো আধ্যানক শ্রীনগর শহরের এক মোটর ফ্টান্ডে। সেখানে টাংগাওয়ালাদের ভীড় জমেছে। প্রায় আধ্যাইল দূবে কাশ্যীর খালস্য হোটেলে গিয়ে উঠলুম।

\*

হরম্থ পর্বতের পাদভূভাগে প্রাচীনকালে ছিল দিক্চিহ্হীন স্বিশাল জলাশর। তার পৌরাণিক নাম হোলো সতীসায়র। দেবী পার্বতী নেমে আসতেন তুষারচ্ড়া থেকে, এবং এই জলাশরে তরণীবিহার করতেন। তারপরে গিয়েছিল কতকাল। হরপর্বেতী গেলেন অধিকতরো লোভনীয় মানস সরোবরে। ইত্যবসরে জলোভ্ব নামক জনৈক অস্ব এসে অধিকার করলো ওই সতীসায়র। মান্ধের উপরে দানরের অনাচার চললো বহ্কাল। ওদিকে রহ্মার পোর করাছলেন। কেই অনাচারের প্রতিকারের জন্য হাজার বছর ধারে তপশ্চর্যা করিছলেন। সেই অসমায় খুশী হয়ে দেবী তার নিকট এক পাখীকে পাঠিয়ে দেন্। পাখীর ঠোঁটে ছিল একটি পাধরের ট্ক্রো। ওই পাধরের ট্ক্রোটি জলোভ্ব অস্বরের শিরে ফেলা হয়, এবং জমে সেই পাধর ব্রদাকার ধারণ করে। এর ফলে জলোভ্ব সতীসায়েরের নীচে সমাধিদ্য হয়, এবং বর্তমান হরিপর্বত দাড়িয়ে ওঠে। সতীসায়েরের জল চালে যায় বরাহম্লের দিকে, ম্ব্যান্ডুমি দেখা দেয় চতুদিকে পর্বত্বেন্ডিত অধিতাকায়, এবং পরবত্রিকালে এই ভ্রাগের নাম হয় 'কন্যপ-মীর।'

ঠিক এমনি উপকথা শ্বেন এসেছি নেপালের কাটমাণ্ডুতে। মঞ্চ্জীদেবের ধঙ্গাঘাতে বাগমতীর স্থিত হয়। নেপাল উপত্যকার জন্ম তথন থেকি। ওদের প্রজ্যু মন্ধ্রান্তাদেব।

এই সমসত উপকথার পিছনে একটি সত্য আজও বিজ্ঞানীলৈর চোখে স্পণ্ট হয়ে আছে, কাশ্মীরের 'স্থা উপত্যকা' এককালে 'অন্তর্গত' মানসের পশ্ম-সরোবরের মতো বিশাল জলাশয় ছিল। আজও এই বিজ্ঞানিক যুগে পাহাড়ের উপরে বহু অঞ্চলে সেকালের সেই সাগর-উভ্জ্ঞি জীবাণ্র নানাবিধ প্রাণময় কোষ আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। ভূতাত্ত্বিকরা চমংকৃত।

খ্ন্টপ্র দুহাজার বছর আগে কেনেও নিদিপ্ট রাজশক্তির থবর পাওয়া না

গেলেও রাজা দয়াকরণ ও রাজা রামদেবের কথা শোনা যায়। অতঃপর ঐতিহাসিক কালে আসেন রাজা প্রবর সেন এবং রাজধানীর নাম হয় প্রবরপরে। এইটিই বর্তমান শ্রীনগর। খুন্টপূর্ব আড়াই শো বছর আগে সম্লাট অশোক এসে বৌন্ধধর্মকে রাষ্ট্রধর্মে রূপান্তরিত করেন। এই রাজভিক্ষর মহৎ আদর্শকে বরণ করে সনাতনীরাও বৌষধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। এর পরে আসেন রাজা জলক এবং তিনি পর্বতশীর্ষে একটি প্রস্তরমন্দির নির্মাণ করেন, সেটি আজও দাঁড়িয়ে,—কিন্তু তা'র নাম শৎকরাচার্য। এই সময় তাতার দস্যুর দল কাম্মীর আক্রমণ করে। ক্রমে সমাট কনিষ্ক এসে দাঁড়ান, এবং তাঁর রাজত্বকালে দস্যদেল বিতাড়িত হয়। কনিন্দের কালেই কাম্মীরের বৌশ্ধমঠে বৌশ্ধমর্মের কোনও একটি মহাসম্মেলনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান ঘটে। পরবর্তী শত শত বংসর অবধি কাশ্মীর ছিল বোম্ধম্মে দীক্ষিত। <sup>°</sup> খৃষ্টীয় সণ্ডম শতাব্দীর প্রথমে শ্বেত হ্নরা আক্রমণ করে এই ভূস্বর্গ, বীভংস অনাচারের শ্বারা কাশ্মীরকে তারা শ্মশানে পরিণত করে। এই আক্তমণকারীদের মধ্যে প্রধান হলেন বেশ্ধ-বিরোধী মিহিরগুল। চীন পরিরাজক হুয়েন সাং কাশ্মীরের এই সর্বনাশ দেখে যান্—মিহিরগালের হাতে তথন বৌর্দ্ধবিহারগালি প্রীয় সবই একে একে ধ্বংস হয়েছে। বৌষ্ধভিক্ষারা পলায়ন করেন তিব্বতের দিকে, সেখানে নির্মাণ করেন বহু, বৌষ্মাঠ। শ্রীনগর থেকে করেক মাইল দূরে হরবনের প্রান্তে আজও সেকালের ভূপ্রোথিত বৌষ্ধবিহারগালির উদ্ধার কার্য চলছে।

এর পর কাশ্মীরে হিন্দ্রাক্তর আরশ্ভ। কবি কল্থনের 'রাজতর্রাঞ্চাণী' বলছে, নৃপতিশ্রেণ্ট লালিতাদিত্য এলেন, এলেন অবণতাবর্মণ্, এলেন একে একে হিন্দ্র নরপতি। সমগ্র কাশ্মীরে অদ্যাবধি বোষ্ধ ও হিন্দ্র ভিন্ন অপর কোনও জাতির সংস্কৃতি, সভাতা ও স্থাপত্য-কীতি নেই। রাজা লালিতাদিতা আজও কাশ্মীরে সর্বাপেক্ষা প্রসিম্ধ। সম্লাট অশোক, এবং কনিন্দের পরেই তার আসন নির্দিন্ট। এই উপত্যকায় তাঁর বিপলে কীতি সর্বজনস্বীকৃত। মার্তণ্ড জনপদে তাঁর মন্দির এবং কাশ্মীরভূভাগব্যাপী তাঁর স্থাপত্যকীতি আজও তাঁর চরিত্রমহিমার সাক্ষ্য দিছে। তাঁর জনা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ছিল স্বর্ণোক্জনে গ্যৌরবের যুগ।

রাজা ললিতাদিতা সমগ্র উত্তব ভারতথণেড স্থাসন প্রতিষ্ঠা ক্লিরে ক্ষান্ত হর্নান। বিষ্ণারের কথা এই, তুরন্কের ইতিহাসে পাওয়া যায়, ললিতাদিতা তুরক্ক এবং মধ্যএশিয়ার একটি প্রধান অংশ আপন শোর্যবিলে জ্বাক্তিরিছলেন। সমগ্র মধ্যএশিয়ার অ-সভা জাতিগণের সম্মথে তুলে ধরেছিলেন হিন্দ্র ও বৌষ্থ-সংস্কৃতির কালজয়ী মহিয়া। স্প্রাসিন্ধ ম্সলমুদ্ধ ঐতিহাসিক আল্বের্নী বলেন, দিশ্বিজয়ী সমাট লালিতাদিতাের আমবেতার দিশ্বিজয়-মহিমা এতদ্র গৌরবময় হ'তে পেরেছিল যে, প্রতি বংসর কাশ্মীর জ্বড়ে মন্ত এক উৎসবের সাড়া পড়ে যেতাে।

দেবতাম্বা—২

হিন্দ্রাজদের চতুর্দাশ শতাব্দীর মধ্যে পার্বতা উপজাতি দাম্ডা ও তালিয়রা কাম্মীরের কল্যাণ-যক্ত নদ্ট করতে চেয়েছে বারন্বার। অগ্নিসংযোগ, ল্ট, নরহত্যা, নারীহরণ—এই ছিল তাদের পেশা। কবি কল্হন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসব বর্ণনা করেছেন। তিনি ন্বাদশ শতাব্দীর মান্য ছিলেন। 'রাজতরিগণীতে' তিনি বলছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী হিন্দ্র রাজদের কালে কাম্মীর ভারতের প্রেষ্ঠ ভূতাগে পরিণত হয়। সাহিত্যে, কাব্যে, জ্যোতিঃশান্তে, ভগবৎদর্শনে এবং শৈব বেদান্ত সংস্কৃতিতে কাম্মীর ছিল অন্বিতীয়। জনসাধারণ সমগ্রভাবে ধর্ম ও মন্যাহ্বাদে শীর্ষস্থানীয় হয়ে ওঠে।

চতুদাশ শতাব্দীর তাতার যোখা জ্বল্ফি কাদির খান আসেন কাশ্মীরে। ভয়ানাম্ ভয়ম্ ভীষণম্ ভীষণানাম্! তার এক হাতে শানিত তরবারি, অন্য হাতে অণ্নিসংযোগের উপকরণ। তাঁর দান্বিক লীলায় কাম্মীর অণ্নিসিদ্ধ হয়। যাবার সময় তিনি পঞাশ হাজার ব্রাহমণ নরনারীকে জীতদাস স্বর্প নিয়ে ষান। কিন্তু তাঁর সেই রক্তরাপ্যা পথে আসে প্রচন্ড তুষার-ঝটিকা, তিনি নিজে তাঁর উপজাতীয় দস্যাদলসহ এবং ওই নিরীহ পণ্ডাশ হাজার নরনারী সমেত তুষার সমাধি লাভ করেন। আজও তাদের কণ্কাল থ'জে পাওয়া যায় হ'ন জা পর্বতের প্রাদেত আর কোহিস্তানে, হিন্দরোজ পর্বতমালার আশে পাশে আর পামীরের মালভূমির তলায়-তলায়। সেকালে কাশ্মীরে ছিল জ্ঞান আর বিদ্যা, কাব্য আর সংস্কৃতি,—কিন্তু না ছিল কাত্রশন্তি, না ছিল রাজশোর্য। কাম্মীরের ইতিহাসে অনাচার ওথানেই শেষ হয়নি। দেখতে দেখতেই আবার এলেন গজনীর মহম্মদ, এলো আবার তাতার যোধার দল। এই প্রকার পাঠান আক্রমণের যুগে সেইকালে কাম্মীরে রাজত্ব করেছেন এক্যধিক হিন্দা,সম্বাজ্ঞী, – ভাতার ও পাঠানদের সংখ্য বহুবার তাঁরা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। ওদের মধ্যে একজন রাণী অনেককাল কাম্মীরে রাজত্ব করেছেন,—যথন তাঁর স্বামী প্রাণ্ডয়ে পলায়ন করেন রাজ্য ছেডে। তিনি জনৈক পাঠানকে নিয়োগ করেছিলেন তার অন্যতম মন্ত্রীপদে। কিন্তু সেই মন্ত্রী শা মির্জা কৌশল-চক্রান্তের স্বারা সিংহাসন দখল করে এবং রাজরাণীকে পত্নীর্পে লাভ করার জন্য হাত বাড়ায়। বিশ্বাসঘাতক ভূত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা রাণী আত্মনুর্দ্ধিক্ট দ্বারা মান্তিলাভ করেন।

আবার একশো বছর ধরে পাঠান স্লতানদের হাতে ক্ষেত্রীর উৎপীড়িত হতে থাকে। দেব-দেবর্ত্তর মূর্তি চ্র্ণ-বিচ্র্ণ হয়ে চলে, স্থাসতোর শ্রেষ্ঠ কীর্তি মন্দিরগর্নিকে ভেঙেগ ফেলা হয়। মার্তশ্ভ, পাশ্রেষ্ট্রেই, গণেশবল, ব্রজবিহার প্রভৃতি জনপদ একে একে ধ্রংসদত্পে ভারে ক্ষেণ্ট্র। তাতার আর পাঠানের কলঙককাহিনীতে কাশ্মীর ভরা।

কিন্তু এক সময় ওই দৈত্যকুলের ভিতর থেকে প্রহ্মাদ এসে দাড়ালেন। তিনি

বাদশাহ জয়ন্ম আবেদিন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরীদের অকৃতিম স্হৃদ্।
তিনি মন্দির মেরামত করলেন, খাল কেটে খন্যার তাড়না থেকে কাশ্মীরকে
বাঁচালেন। কগেজ, রেশম, শাল—এদের কারখানা বসালেন। ফলের বাগান স্থিত করলেন। কাশ্মীরীদেরকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। আজও অনেক অগুলে জয়ন্ল আবেদিনকে নিয়ে লোকসংগীত প্রচলিত, আজও শ্রীনগরে 'জয়না-কদলে' তাঁর ওই সমাধিস্তুম্ভটি রাষ্মীয় প্রস্কৃতাত্ত্বিক বিভাগের শ্বারা স্বত্ন রাক্ষত আছে।

কিন্তু পাঠান ও তাতারের বহুশতাব্দীব্যাপী ধর্ষণকালের তুলনায় জয়ন্ত্র আবেদিনের রাজ্বকাল আর কতট্ট্কু? দার্দ দেশ থেকে এলো গাজি খাঁন, এবং তার পরে-পরে পাঁচসাতজন দস্য নরপতি। আঘাতে আর অপমানে কান্মীরীদের পিঠ আবার দ্যাড়িয়ে গেল। মন্যাড়ের শেষ দশায় এসে তা'রা দাঁড়ালো। কে'দে কে'দে অসাড় হয়ে এলো কান্মীর।

অবশেষে সম্রাট আকবরের হিন্দ, সেনাপতিরা কাম্মীরে তাঁদের জয়পতাকা তুললেন। 'সুখী উপত্যকায়' বহুকাল পরে শুভসুযোগ এলো। জনসাধারণ স্বাহিতর নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠে দাঁড়ালো। আক্বর প্রেরার হারপর্বতের প্রাচীন দুর্গটির সংস্কার সাধন করলেন। প্রাকার তুলে দিলেন চারদিকে। তাঁর পুত্র সেলিম ওরফে জাহাপণীর পুটেপাদ্যান বানাতে বসলেন ভেরিনাগে, নাসিমে, শালিমারে, নিশাতে। চেনারের চারা এনে প্তেলেন সর্বত। স্রেজাহান বানালেন 'পাছর মসজিদ'। জাহাজাীর-পত্র শাহজাহানও পিতার অন্সরণ করেছিলেন। অতঃপর আওরপ্যন্ধেবের আমলে আবার কাশ্মীরে উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। পশ্চিতদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলে, অন্যায় রক্ম কর দিতে তারা বাধ্য হয়। আওরগ্যজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল দরবারে অন্তর্ম্বন্দ্র দেখা দেয়, সেইকালে মোগলরাজের প্রতিনিধিগণের স্বেচ্ছাচার, অনাচার ও উৎপীড়ন কাম্মীরে দানবীয় আকার ধারণ করে। এমন সুযোগ ছাড়বে কেন আফগানীরা? অন্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এলো তাদের পাশরিক আক্রমণ। আহমদ শা দ্বানি জয় করলেন কাশ্মীর। পরবতী ধাট বংসরকাল অর্বাধ সর্বব্যাপী ধরংস ও নারীর সতীত্বনাশ করে চললো তারা। ওটা ওদের গৌরব, ওটাই ওদের**্**ইঞ্জিহাস। ওদের পার্শবিক অত্যাচার কোনও জাতিভেদ মানেনি, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মনাশ করাই হোলো ওদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাজারে-হাজারে কাতারে কীশ্মীরী নরনারীকে ধর্মান্তরিত করা হোলো; যারা রাজি হ'তে চাইল না তাদেরকে আগনে পোড়ানো, জীবনত সমাধি দেওয়া, শ্লে চড়ানে, বন্যজন্তুর খাঁচায় ফেলা, অথবা জীবনত দেহকে চটের থলেতে মন্ডে দাল ছুদে ডুবিয়ে হতাা,—এই সব **इन्दरना** ।

দাল-স্থদের এক কোণের একটি নামকরণ করা আছে, 'বাট-মাজার',—অর্থাৎ হিন্দ্রসমাধি। এমনি ক'রেই কাশ্মীরে অ-হিন্দ্রর সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। পরবর্তী কালে এই হাজার হাজার 'হিন্দ্র' যখন লক্ষে লক্ষে পরিণত হোলো, সেই সময় তারা সদলবলে ফিরে আসতে চাইল তাদের পিতৃপ্রেষের ধর্মে,— কিন্তু অনেক দেরি করেছিল তারা,—বারাণসীর সনাতনপন্থী হিন্দ্রা তাদের আবেদন মঞ্জার করলো না। আজ সেই আচরণের প্রায়ণ্চিত্ত হচ্ছে বৈকি।

ইতিহাস নয়, কাশ্মীরের বৃকের যে যন্ত্রণা এ তারই কাহিনী। কিন্তু এইখানেই শেষ হয়ন। আফগানী জন্তর খাঁনের অত্যাচারে অস্থির হয়ে পশ্ডিত বীরবল ধর লাহাের থেকে ডেকে আনলেন রণজিং সিংহের সেনাপতি রাজা গুলাব সিংকে। তিনি পীর পাঞ্জাল পেরিয়ে এসে জন্তর খাঁনকে বিত্যাড়িত করলেন। উনিশ শতান্দীর তৃতীয় দশক। জনৈক ইংরেজ ভ্রমণ করছিলেন কাশ্মীরে। তিনি বললেন, শিখরা আফগানীদের চেয়ে কম স্বেছাচারী নয়। হতভাগ্য দরিদ্র কাশ্মীরীরা জােগাতে পারলাে না রাজন্ব, স্ত্রাং তা'রা নিশিচহ হতে লাগলাে। দেশে ভূমিকন্প, কলেরা, দ্ভিশ্ফ, জলন্তাবন—কথায় কথায়। বিচার নেই, অন্যারের প্রতিকার নেই, হত্যার শান্তি নেই, অয়-বন্দ্র কোথাও কিছু নেই,—চারিদিকে হাহাকার।

এমন সময় রণজিং সিংয়ের মৃত্যু হোলো। শিখরা পরাজিত হোলো ইংরেজের হাতে। রাজা গ্লাব সিংরের হাতে এলো কাশ্মীরের শাসনভার। হৃদয় তাঁর কঠিন বৈটে, কিল্ডু শানিত যুক্তি এবং প্রথর ন্যায়বৃদ্ধির গুণে কাশ্মীরে তিনি স্শাসনের প্রতিষ্ঠা করলেন। গ্লাব সিংয়ের পোঁচ প্রতাপ সিং অপ্তক ছিলেন, সেই কারণে তাঁর ভাগিনেয় হরিসিং মহারাজা হন্। হরিসিংয়ের প্র হলেন যুবরাজ করণ সিং।

দেখতে দেখতে দালস্থদের তীরে সন্ধ্যা নেমে এলো। আলো জনুলেছে হাউস বোটে আর নেহরু-পার্কের তাঁবরে মধ্যে। ফিরে চললুম শহরের দিকে।

শ্রীনগর দুই পারে বিভক্ত,—মাঝখান দিয়ে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। সাতটি সাঁকোর দ্বারা নগরের দুই পার সংযুক্ত। বিতস্তাকে দেখলে ক্রিট্রাটের আদিগণ্গাকে হঠাং মনে পড়ে। নোকা, শিকারা ও হাউস-বেটেক তীড় পদে পদে। আমি ছিল্ম শহরের প্রায় নাভিকেন্দ্রে, জনতার জোলাহলে,—ওটায় আমার প্রয়োজন ছিল। হাট-বাজারের ভীড়ের মধ্যে, ক্রিট্রা বিস্তির আনাচেকানাচে, টাপ্গা ও মোটরওলাদের আন্তায়, ফলওয়ালা, ক্রিবিওয়ালাদের পাড়ায়-পাড়ায়,—আমার কোত্হলের সীমা নেই। হরিছিং হাই স্ট্রীটের পাশে রাধাকিষণের মন্দির, পঞ্চম্বাধী হন্মানজী আর ক্রিরানীর রামজী মন্দির,—এরা রয়েছে নগরের কোলাহলম্বর পল্লীতে। বিতস্তার তীরে রাজা গ্লাবসিংয়ের প্রাসাদের মধ্যে পাওয়া গেল গদাধরের মন্দির। এই প্রাসাদের একটি অংশে

বসৈছে আজ সরকারী দশ্তরখানা। প্রাসাদের পশ্চিমে হোলো গান্ধীমরদান। একদা মহাআজী এখানে দাঁড়িয়ে কাশ্মীরবাসীকে সম্ভাষণ করেছিলেন। সোঁট ভারতের শ্বাধীনতালাভের প্রাক্ষাল। এই প্রাসাদের তল বেয়ে চলেছে আপন মনে বিভঙ্গতা। ওপারে দ্রের হরিপর্বতের দুর্গ চোখে পড়ে।

শংশ্বদণ্টারবে নদীতীর মুখর, সুর্যপ্রথাম করছে কাশ্মীরী পশ্ভিতের মেরেরা। প্রোহিত মন্দ্রোচ্যরণ করছে। নামহারা অজ্ঞানা মন্দির অসংখ্য। কপালে চন্দন-তিলক, মাথায় লাল অথবা শাদা পাগড়ী, বর্ণ গোর—এরা হিন্দু। সরকারি দণ্ডরে, ডাকঘরে, টেলিফোনে, ব্যান্দেক, কাজকারবারে,—যেখানে যাও, সেখনেই পশ্ভিত। মুসলমান মানেই শ্রমিক জগং। কোনও মুসলমানের দাড়ি নেই, নমাজ পড়ে না অধিকাংশ। গরু কটে না কেউ কাশ্মীরে। সাম্প্রদারিক মনোভাবের গন্ধও নেই কোথাও। হিন্দুপরিবারে অবাধে চাকুরি করে মুসলমান; শিখহোটেলে নির্বিবাধে রাধে মুসলমান,—জাতিভেদ একট্ও নেই। মুসলমানের হাতে থাছে যে-কেউ, ঢালাও বাস করছে উভরে একর। চট্ ক'রে মনে হতে পারে এটি আজব দেশ,—ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে। হিন্দু-পশ্ভিত ভার আর্যমুসলমান বাস করছে কাশ্মীরের ঘরে-ঘরে।

ফিরছিলাম পথে-পথে। শের-ই-কাশ্মীর পার্কের আনাচে-কানাচে, কিংবা বিতস্তার ধারে-ধারে, ময়দানের আশে-পাশে, ছায়ানিবিড় বাগানবাড়ীর পাড়ায়-পাড়ার। মনে অস্বস্থিত ছিল দ্'কারণে। পাকিস্তানের সশস্য স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী কখন এসে পেশছয়, কখন বা শ্রীনগরে রন্তারন্তি আর্ম্ভ হয়। ধারণাটা আমার ভুল। আমার আসবার কয়েকদিন আগে থালসা হোটেলের কাছে দ্ব'চারটি দোকানের সমেনে একদিন একট্ হল্লা হয়, দ্ব'একটি লোক ব্রি প্রিলশের গ্রেলীতে মারা বায়,—তার পরে সব শাস্ত। যেমন চলছে তেমনি। পীরপাঞ্চালের চূড়া চেয়ে রয়েছে কাশ্মীরের দিকে, চেয়ে রয়েছে হরমুখের চূড়া শাশ্বতকাল থেকে,—নীচের দিকে ইতিহাস পাল্টে যাছে কথায়-কথায়। দরিদ্র কাশ্মীর, ভাগাহত কাশ্মীর,—আছে তা'র ঘরে বিদ্রের থ্দ, আছে স্শীতল জল। কিন্তু না আছে সোনা, না কয়লা, না তেল, না লৌহধাতু। সমুগ্র জগৎ এসে কাশ্মীরে মুখিডিক্ষা দিয়ে যায়, রূপে আর গুণে সে লাভেক্সিবস্তু। পাঠান, তাতার, হ্ন, মোগল,—এরা এসে পাত পেতে খেরে থেছে, খাবার সমর নাতাল, ভাতার, হ্ল, মোগল,—অরা এলে লাভ লেভে বেরে মেরে, বাবার সমর হতভাগাদের ঘরকল্লা ভেন্সে দিরে মেরে প্রট ক'রে নিয়ে ক্রেছি। সতীঘনাশ আর ধর্মনাশ,—এই হোলো কাশ্মীরের মধায়, গের ইতিহুলে। মের্দণ্ডভাগা নির্পায় দ্ব'লের ঘরের দরজায় এলে দাঁড়িয়েছে বব্দ দ্গো-যুগে। স্বভাবের কোমলতা তা'রা বোঝেনি, বোঝেনি ন্যায় ও নীভিন্ন মর্মা, বোঝেনি জ্ঞান-বিদ্যা-সংস্কৃতির মহিমা,—কিচ্ছা বোঝেনি। চেরে-ছেরের দেখছি, সমস্ত মাঠের ত্ল-শব্যার ফ্লে ফ্টে রয়েছে বর্ণবাহার কাপেটের মতো। নদীর তীরভূমি, পাহাড়ের গা, সরোবরের কোল,—সর্বত ফ্ল। পরিত্যন্ত জঞ্চালের স্ত্প, নালা

নদ্মার ধার, বাসন্ট্যান্ডগর্নির ময়লা উঠোন, মাছি-ভন্ভনে দোকানের নোংরা জলের পাশ, ওদের মধ্যেই অজস্র অনামা ফ্ল। ফ্টবলের মাঠে ফ্ল মাড়িয়ে ছেলেরা খেলা করে, মেষ-ছাগল-গর্রা ফ্লে মাড়িয়ে ওঠে পাহাড়ের গায়ে, ফ্ল মাড়িরে তীর্থবাদ্রীরা অতিক্রম করে অমরনাথের দিকে দর্গম পাহাড়, কাটাধানের মাঠ ফ্লে ড'রে যায় কথায়-কথায়। তুলতুলে কাম্মীরের মাটির তলা থেকে হাওয়ার-হাওয়ার ফ্রলের রাশি ওঠে দাঁড়িয়ে। এত ফ্রল ফ্রটলো ব'লেই নরম হয়ে রইলো কাশ্মীরী মেয়ে,—আশ্যুরের গোছায় আর আপেলের শাঁসে রস এত নিবিড় হোলো ব'লেই তা'রা মদালসা হয়ে রয়ে গেল। এ ভালো নয়। খুশী হতুম, যদি দেখতে পেতুম কাম্মারে কাটালতার ভাড়, যদি দেখতুম প্রাচ্চার এই নন্দনকাননে পাওয়া বায় বিধান্ত সর্পা, যদি জানতুম অরণ্যে-অরণ্যে দেখা যায় হিংস্ল শ্বাপদ। আমরা বাঙালী, কবিতার দেশে আমাদের জন্ম। গান গেয়ে-গেয়ে আমরা ভাষা সূখি করেছি। কালো মেয়েকে আমরা বলি কৃষ্ণা, কালো পাথরকে বলি শালগ্রাম। আপ্যাল টিপলে জল ওঠে বাঙালীর চোখে, জ্যোৎস্না দেখলে আমরা যাই ফলেবাগানে, নদীর কল্লোলের সঞ্চের আমরা ধরি মাঝির গান। বাঙালী ভালোবাসা জানে, কিম্তু অপমানের বিরুম্ধে খড়গাঘাত করতেও সে জানে। অকল্যাণ ঘনিয়ে এলে সংহারমূর্তি ধরে বাঙালী। রাজ্যে অধর্ম দেখা দিলে বাঙালী হিংস্ল হয়ে ওঠে; উৎপীড়নে জর্জবিত হ'তে থাকলে বাঙালী অপেক্ষা প্রতিশোধপুরায়ণ জাতি আর কেউ নেই। ডান হাতে তরবারি ধরে বাঙালী গীতাপাঠ করে।

সোন্দর্যের সংগ্য ন্বভাবের দৃঢ়তা থাকলে কাম্মীরকে মানিরে ষেতা। কাম্মীরে পাথর নেই তাই কাঠিনাও নেই। ওদের ওই লাবণালতাকে নিশ্পেষণ করলে রম্ভ ঝরে না, আগগ্রেরে রস গড়িয়ে পড়ে। চাহনিতে ভদুতা, আচরণে মন্ত্রতা, চলনে ভব্যতা। জাতিভেদ আছে, কিন্তু অম্পূন্যতা নেই; র্টেভেদ আছে, কিন্তু তার প্রকাশে র্ক্ষতা নেই। ওদের এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক খাদা। ওদের রাজনীতির মধ্যে বিরোধীদলের ধ্বংসাত্মিক চক্তান্ত নেই,—ওরা সবাই একাকার। যাদের সংগ্য মতে মিলছে না, তাদেরকে ডেকে আনে ঘরের মধ্যে বিরোধ মিটাবার জন্য। ওদের কোনও উগ্র রাজনীতিক অথবা অন্ত্রীতিক মতবাদ নেই। ওদের একমান্ত কাম্য হোলো য্গায়্গান্তরের দস্যভার হাত থেকে কাম্মীরকে বাঁচিয়ে রাখা। ওরা এবার বাঁচবার নীতি গ্রহণ ক্রেছি।

কাশ্মীরকে বাঁচিয়ে রাখা। ওরা এবার বাঁচবার নীতি গ্রহণ ক্রেছে।
দেখছি খানাবল, দেখছি অনন্তনাগ আর মার্তণ্ড ক্রেছে।
আর গণ্ডারবল,—ভাবের বিরোধ নেই কোথাও। নির্মেই সংসার্থান্তা অনাহত
শালত। মাঠে-মাঠে চাষ চলছে ধানের, মন্দিরে ক্রেছা খাছে ঘণ্টারব, বিতহতার
দনান ক'রে যাছে মেয়েপ্রেষ, কলাবাগানের ধর্মে লাউমাচার পাশে খেলা করছে
শিশ্রো, বিছানা রোদে দিছে মেয়েরা। উপর দিকের দিগলেত দেবতাথা
হিমালয়ের আদিঅন্তহীন অবরোধ। অনন্ত পর্বত্মালা গগনের এ প্রান্ত থেকে

চলে গেছে কোন্ প্রান্তে,—সে যেন দিশাহারা নির্দেশ। ওই পর্বতপ্রেণীর অজানা অনামা গিরিসঞ্চটের ভিতর দিয়ে চিরকাল ধরে দানব ও দেবতার আনাগোনা চলেছে। সব চেয়ে প্রচীন, সব চেয়ে দর্ঃসাহসিক বিজয়াভিষান চলে এসেছে ওই হিন্দ্রকুশের তলায়-তলায়। প্রচীন সভ্যতার বার্তা চলে গিয়েছে এপার থেকে ওপারে। ওরা পেরিয়েছে কৃষ্ণাপ্যা আর সিন্ধ্র, পেরিয়ে গেছে তালিগর, কোহিস্তান, হিন্দ্রাজ, চিত্রল, পেরিয়ে গেছে অগণ্য পার্বত্য পথ; অতিক্রম ক'রে গিয়েছে দর্ঃসাধ্য গিরিসঙ্কট একটির পর একটি, সেই সব প্রাণীহীন, তর্লতাহীন, জলচিহহীন দর্গম তৃষারকাশ্তারের ভিতর দিয়ে। অগণিত নামহারা গিরিসঙ্কট আজও রয়ে গেছে মানচিত্র। চিত্রলের ভিতর দিয়ে বালয়ান, পঞ্চার পর্বত্যালার ভিতর দিয়ে বালয়ানপথ,—একটির পর একটি চ'লে গিয়েছে সেই কোথায় আম্দ্রিয়ার প্রবাহপথ ধ'রে টারমেজ-এর দিকে।

টারমেজ! চমকে উঠেছিল্ম। মনে পড়ে গেল প্রাচ্যের মানবসভ্যতার তখন প্রথম জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে! সেদিন স্মরণীয় কালেরও অতীত। আর্যরা **জপে বসেছে হিমালয়ে,** তাদের সেই বীজমদের ভারতসভ্যতার <mark>প্রথম</mark> উন্বোধন ঘটছে। কেউ ছিল না তথন পূর্বে আর পশ্চিমে। জন্তুর ছাল জড়িয়ে বেড়াতো মান্ব,—িক মেয়ে, কি প্রেষ, লক্জা এসে তখনও পেণছয়নি তাদের অংগে-অংগ। তার পরে ক্রমে খবর রটে গেল মধ্যপ্রচ্যের পাড়ায়-পড়োয়, হিমালয়ের উপবনে আর তপোবনে সামগান মুখরিত হচ্ছে। বেদ রচনার পর বেদব্যাস ব'সে গেছেন বেদবিভন্তিতে। তারপরে দেখতে-দেখতে গেল অনেক জানিনে কত যুগ-যুগানত। এমন এক কালে এই হিমালয়ের গহন রহসালোক থেকে উঠে এলো এক তর্ন স্কুমার রাজকুমার,-নাম তার শাকা-সিংহ। জীবন কি, মৃত্যু কি, পথ কি, ঈশ্বর কি,—এই প্রশ্ন তাকে সেদিন অস্থির করেছিল বলেই ভারতের ইতিহাস আবার ঘুরে দাঁড়ালো ৷ সেই আড়াই হাজার বছর আগে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি দিণ্যিজয়ী আলেকজান্দার; হেলাস. স্লাভ, মোণাল, আরব,—এদের নাম শোনেনি কেউ; গান্ধার তথন ছিলু, কিন্তু কনিন্দ্ৰ এসে পৌছয়নি; তথন অসভা জাতিতে ইউরোপ অধ্যুবিস্ত্ 🚉ংলন্ড তখন আদিম সাম্ভিক জাতির এলাকা,—বাউ ভুলের মতো ঘ্রে রেড়ায় জলা-জগালে। তখনকার দিনে এই হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর জার হিন্দ্রকুশের শাখাপ্রশাখার, সমগ্র গান্ধার ছাড়িয়ে কশাপহদ পেরিয়ে ওই শাক্সসিংহের প্থিবী-বিজয়ী সভাতা আপন অপরাজেয় বীর্ষবিত্তাকে প্রকাল করেছে সম্ভাট অশোকের উদ্যমে।

এই আম্দরিয়ার সীমান্তেই ছিল ভারত্যক্তিতার সীমানা। প্রায় আটশো বছর পরে চীনা পরিবাজক হ্রেন সাঙ এখানে প্রথম পদার্পণ ক'রে দেখেছিলেন প্রথিবীর বিরাটতম বৃন্ধমূতি। এই সকল মহাকীতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সমাট কনিক্ষ—ভারত ও মধাপ্রাচ্যের তিনি গোরব। কনিক্ষ তাঁর রাজম্বনালে সমাট অশোকের আদর্শ পালন করেন এবং তিনি সমগ্র গান্ধারে অগণ্য বৌন্দমঠ নির্মাণ করেন। গান্ধার থেকে উত্তর ভারত এবং আর্যাবর্ত অবিধি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। ওই গান্ধারেরই এক বৌন্দমঠে হ্রেন সাঙ বাস করেছিলেন বহুদিন। এই হিন্দুকৃষ আর আম্দরিরার মধাবতী প্রাচীন ব্যাক্ষিরার সভ্যতা এই সেদিনও জাজ্বলামান ছিল, কিন্তু মোণ্গলদের হাতে সেই সভ্যতার সম্পূর্ণ ধরংস ঘটেছে মাত্র ছয়শো বছর আগে। হ্রেন সাঙ বলছেন, হ্নদের প্রবল ধ্বংসাত্মিক আক্রমণ সত্ত্বেও সম্বাক্ষী অবিধি ব্যাক্ষিরার রাজধানীর প্রান্তে শতাধিক বৌন্দগ্রন্থর প্রায় তিন হাজার বৌন্দভিক্ষ্ তথনও ছিলেন।

এই টারমেজ আর আম,দরিয়ার তীরে এসে দাড়িয়েছিলেন দিণ্বিজয়ী আলেকজান্দার। তাদের পরণে ছিল জন্তুর ছাল আর লতাপাতার আবরণ। এই টারমেজ আর আম্বদরিয়ার প্রান্ত অর্বাধ ছিল ভারতের রাজনীতিক সীমানা— যার উপরে প্রভুষ ছিল সম্রাট অশোকের। উত্তরে তেমনি ছিল ধহৎ পামীর,— আলাই পর্বতমালার শেষ সীমান্ত পর্যন্ত। ইতিহাসের কাল এসেছে অনেক পরে, কিন্তু কাম্মীরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে হিমালয়ের অন্তর্গত কারা-কোরাম ওরফে কৃষ্ণাগারির স্তবকে-স্তবকে,—এবং আলাই, হিন্দুকুশ, জো-হি-বাবা, কালা পাঞ্জা, ূহরির্দু, হেলমন্দ, পঞ্চশির, কপিশ, গ্রিচিমির, ধ্যবক, শিবরাগ,—ইত্যাদি অঞ্চল ভারতীয় ভূগোলের অন্তর্গত ছিল চিরকাল। অনেংক নাম বদলেছে, ভাষা ও আচার বদলেছে, জীবনের চল্তি নিরমের ধারাও বদলেছে,—কিন্তু আজও রয়ে গেছে ওদের গ্রেয়-গ্রেয় বৌশ্বসংস্কৃতি, পথে-প্রান্তরে-উপত্যকায় মঠ ও মন্দিরের ধরংসাবশেষ, পাধরে-পাধরে খোদিত অশোক আর কনিন্দের অনুশাসন লিপি। আজকের আফগানিস্তান সেদিন আগাগেড়ো বৌশ্বধ্রমে দীক্ষিত ছিল, ছিল গান্ধারের অন্তর্গত—যেখানে গ্রীক ও ভারত-সংস্কৃতির সংযোগের ফলে অভিনব শিল্পকলার জন্ম হয়। পরবতীকালে যার নাম শ্বনি, গান্ধারশিল্প। কিন্তু এই ন্থাপতা ও ললিতকলা বৌদ্ধসংস্কৃতি থেকে জন্মলাভ করে। সমাট অশোকের স্শাসনকালে বৃহত্তর কাশ্মীর শুস্তুল্ধারে স্বর্ণযুগের ঐশ্বর্য দেখা দিয়েছিল। শ্রীনগর শহরটি প্রথম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত।

ফিরে আসি ঐতিহাসিক যুগের কাশ্মীর প্রান্তে। এই হিন্দুক্শের উপত্যকাপথে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কে'দেছে গান্ধার সক্রোরী। ঝড় উঠেছে ওখানকার দ্নিশ্ধ শ্যামল প্রান্তরে, বাল্রে আঁধি উঠেছে আমুদরিয়া থেকে হিন্দুরাজপর্ব তমালা পেরিয়ে মধ্যএশিয়ার। রুদ্ধার্থা তরবারী হাতে নিয়ে মোজালরাজ চেভিগস খাঁ ছুটে এসেছে ভারতেই বহিপ্রান্তে। ক্ষণে-ক্ষণে চণ্ডল হয়ে উঠেছে চেভিগস। শত-শত কোটি স্বর্ণমনুদ্রায় লোর জড়োয়া জহরং, পরমা-স্নুদ্রী অনন্ত্যোবনা কাশ্মীরী উর্বশীর দল, জলা-বিল-উপত্যকাবেণ্টিত

শস্পোভামর কাশ্মীর ও ভারত,—চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাতারসম্লাট চেপ্সিস! পরণে ব্যুচর্মা, কপ্টে শোণিত পিপাসা,—মৃত্যুর ঝড় তুলে সে আসছে এগিরে।

চেণিগস খাঁ বলেছিল, শাধ্ব চাই জরের উল্লাস। পদদলিত শন্তব্র ব্বকের ওপর দাঁড়িয়ে রন্তপতাকা তুলবো—এই আমার একমান্ত আননদ। ধরংস করবো, লাট করবো,—আর সেই ভাশনস্ত্পের জটলার দাঁড়িয়ে কাঁদবে সবাই,—এই মনোহর দাঁশ্য দেখতে চাই। নারী ও তাদের কন্যাদলের প্রতি পাশ্যবিক অনাচার চালাবো,—এই আমার প্রধান উদ্দেশ্য! আগনুনে, রক্তে, লাইনে, ধরংসে, হত্যায়—আমার প্রেষ্ঠ পরিচয়।

সংখ্যাতীত নরবলি দিল চেণিগস। জনশ্ন্য হয়ে চললো নানা ভূভাগ মধ্যগ্রিশয়র। লেলিহান অণিনিখা গ্রাস করলো নগরের পর নগর, ধ্বংসস্ত্পে
পরিণত রাজপ্রাসাদ আর ধর্মমিন্দির। এর পরে আবার গেল অনেক কাল। অতঃপর
আবার এসেছিল ওই চেণিগসের বংশধর তৈম্বলগণ। সেও পেরিয়ে এসেছিল ওই
আম্দরিয়ার তীরবতী টারমেজ। সে পেণছৈছিল দিল্লী পর্যন্ত। সহস্রসহস্র নরম্পুড নিয়ে লোফাল্ফির পর সেও এক লক্ষ বন্দী ভারতীয়কে নিষ্ঠ্রভাবে হত্যা করে। প্রকাশ, তৈম্বের এক-একজন সেনাপতি নিজের সংগ্
দেড়শত শিশ্ব, নারী ও প্র্যুষকে জীতদাস করে নিয়ে যায়। তারা সবাই
সমরথন্দে ফিরে গিয়ে কোটি-কোটি স্বর্গমন্ত্র, হীয়া জহরং ও স্কুলরী
নারীদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হিমালয়ের গিরিগ্রাবেশে
তাদের কালা অনেককাল প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আমুদরিরার অশ্রনদী আজও বয়ে যায় টারমেজের তীরে-তীরে।

হিমালারের গর্ভে সেই পর্রনো ইতিহাসের প্রনরাবৃত্তি আবার ঘটে গেল কাশ্মীরে এই সেদিন—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে। সেই কথাই বলি।

কাশ্মীরে আমার নবলন্ধ সাংবাদিক বন্ধ, এম-কে-ধার-এর উৎসাহে এবং কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন পাব্লে এলেন গাড়ী নিয়ে সকালবেলায়। জীপগাড়ীতে আরেক তর্ব বন্ধ, আছেন মিঃ আচারি। আমাকে বিক্লিয়াবেন ওঁরা যুন্ধবিরতি সীমানার ধারে, যেটা এখন কাশ্মীরের সীজ্ ফ্রাম্রে লাইন।'

পীর পাঞ্চালের উত্ত্রণ গিরিলোক চিরদিন বিশ্বাসঘাত্তি ওই গিরিশিখর লোকের দিকে তাকিরে আজও প্রতি কাদ্মীরীর হংকলে হয়। মহিষাস্রের
ম্পের মতো পীরপাঞ্চালের এক একটি চ্ডা ক্র্যুন্ধ দ্ভিতৈ চেয়ে থাকে
কাদ্মীরের দিকে। অথচ সমগ্র কাদ্মীর বংশপর্ক্তরের অহিংসমন্ত্রে দীক্ষিত।
এরা শেখেনি যুন্ধ করতে, শেখেনি আত্মরক্ষতিজনা আত্মোৎসর্গের অভিযান।
সেই কারণে কোনওদিন কোনও শন্ত্রকে বাধাও দিতে পারেনি প্রাণপণে।

খ্রীনগর ছাড়িরে মাইল চারেক দরে এসে পাওয়া বায় সালাটেং,--এই পর্যক্ত

এসে পেণছে সেদিন পাকিস্তানী উপজাতীয় পাঠানদেরকে ধামতে হয়েছিল।
এখানে পথ দুইভাগে বিভক্ত। সামনে বিশাল ধানক্ষেত, আশে-পাশে গ্রামবাসীদের
নির্নিশ্বন জীবন। কিন্তু এই ধানক্ষেতের উপর থেকেই কাম্মীরের মিলিসিয়া
প্রিশ এবং স্বেছাসেবকের দল ওদের পথরোধ করেছিল। নগরে যেন ওরা
প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু সেই প্রতিরোধ শক্তি যখন দ্বলি হয়ে পড়তে
থাকে তখন বিমানবোগে ভারতীয় সৈনা ও সাহাষ্য প্রীনগরে এসে পেণছিয়।

উপজাতীয় পাঠানদের সপ্যে পাকিস্তানের সন্ভাব কিন্তু নেই। এরা আফগানিস্তানের সীমান্ত-সন্তান, কিন্তু পাকিস্তানের শিষ্য নয়। এরা ইংরেজ এবং পাকিস্তান—এই দ্য়েরই প্রতি বির্প। কিন্তু এদের মধ্যে যারা একান্তই হিস্তে প্রকৃতি, যেমন হাজারা জেলার অধিবাসী তুকী-র্শীয় 'কারণিজ কাজাকি'রা, তাদেরকে উৎকোচে বশীভূত করা হয়েছিল। তা'রা ধনদৌলত পাবে, শস্যক্ষেত্র পাবে, পছন্দসই স্ফালোক পাবে—এই আশ্বাস পেয়ে তবে তা'রা হামলা করে। পিছনে রইলো পাকিস্তান,—অস্ত্র ও রসদ পিছন থেকে অজস্ত্র য্রিগরে বাবে। স্কৃত্রাং দানবকায় মন্ত হস্তীর দল বিরাট এক দস্যবাহিনীর আকার ধ'রে রাওয়ালপিন্ড, মারী, হাভেলীয়ান, নাথিয়াগলি, কোহালা ও দ্যেলের পথে বিতস্তা নদীর তীর ধ'রে কাম্মীরে ঢ্বেক অতর্কিন্ড আক্রমণ চালালো। রস্ক, আগ্রন আর নারীধর্মনাশ চললো বন্যাবেগে।

ক্যাপেটন পাব্রে নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। জাতিতে তিনি শিখ।
যেমনই শিক্ষিত তদ্র, তেমনি শাশ্ত। আমরা সোজা বরম্পার পথ ধরেছিল্ম।
পথে-পথে পাওয়া যাচ্ছে রাজা ললিভাদিত্যের কীর্তির অবশেষ, রাজা অবশ্তীবর্মার নানা প্র্তিচিহ্ন, সম্রাট অশোকের আমলের কিছ্-কিছ্ প্থাপত্য। অতি
স্করে বাঁধানো পথে পড়েছে মধ্রে রৌদ্র, আশে-পাশে টিলাপাহাড়ের গায়ে
রংগীন পাখীরা ডাক দিয়ে যাচ্ছে আসম্র শরংকালকে। এখানে-ওখানে আপেলের
বনে একট্-একট্ রং ধরেছে।

পাবলৈ হাসিম্থে বলছিলেন, এ পথে যাছি, এখানে কিন্তু এই সেদিন অনেক রস্তু গড়িয়েছে। তবে কি জানেন, প্থিবীতে শান্তিও অহিংসাবাদ প্রচার করা এক কথা, আর সামরিক রীতি-নীতির প্রধান্প্রথ বিশিষ্ট্রসম্থার ওপর রাজনীতিক প্রভাব বিস্তার করা অন্য বস্তু।

গাড়ী চলছে । কথাটা ব্রুতে না পেরে তাঁর ম্থের জিকে তাকাল্ম।
তিনি বললেন, আপনি বােধ হয় শােনেননি, কাম্মীরের জ্বান্ধ আমরা সম্পূর্ণ
জয় ক'রে এনেছিল্ম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের মন্দ্রী চরম আঘাত হানবাে,
এমন ম্হা্তে হঠাৎ আমাদের থমকে ষেতে হােক্রে

কেন?

ক্যাপ্টেন হাসলেন। কিন্তু তথনই ক্ষুত্থকপ্ঠে বললেন, রাষ্ট্রের নীতি অহিংসাবাদ এবং সাধ্তার ওপর দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যুস্ধকালের একমান্ত নীতি হোলো বর্বরতার অবসান ঘটানো। আমাদের সেই নাটকীয় জয়লাভের কালে হঠাৎ রাজনীতিক নির্দেশ সামরিক অভিযানকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে বসলো। কাশ্মীরের জনসাধারণ হায়-হায় ক'রে উঠলো আমাদের দুর্ব'লতা দেখে।

তার পর?

তারপর 'সীজ ফায়ার!' বুক ফুলিয়ে লাইনের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালো রক্তমাথা দস্কর দল, আর বুক ফুলিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্তকারীরা পাঠিয়ে দিল জাতিসংখ্যর প্রতিনিধিদলকে। চেয়ে দেখনে, তাঁব ফেলে বসেছে তারা দুই পারে—চক্তান্ত চলছে এপারে-ওপারে। ক্যাম্পে-ক্যাম্পে মদ আর মেয়ে। সম্মত রাত ধরে হুল্লোড়। শাদা গাড়ী ছুটিয়ে ওরা আসে শ্রীনগরে—অসচ্চরিয়ে ইঙ্গা-মার্কিন মেয়েরা হোলো ওদের গোয়েন্দা। ওদের নোংরা কীর্তি সবাই জানে। আপনারা ত' জানেন, একটি ইংরেজ মেয়ের গোয়েন্দাগিরির কথা। বন্ধী গোলাম সাহেব তাকে কান্মীর থেকে বিতাড়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের সম্মত শক্তি থাকতেও আমরা নির্বোধ ব'নে রইল্মে।

শ্রীনগর থেকে বরম্লা মাত চোঁতিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের পথ। দ্রের পাহাড়ের চ্ডার শুক্তরাচার্যের মন্দিরটি দেখতে পাওরা যাছে। মাঝে-মাঝে পথের দুই ধারে চেনার আর পপলারের সারি। বেদিকে চাই, যে পাশে ফিরি,— ম্ব্রের কাম্মীর,—স্ক্রে, নধর, পেলব। ছোট ছোট টিলা পাহাড় এখানে-ওখানে, এ মাঠে আর ও মাঠে,—মনে হছে আগামী বর্ষায় গলে,যাবে সব।

পাটান পেরিয়ে এসেছি অনেকক্ষণ। এই একই পথ। এই পথে যেমন এসেছি পাঠানকোট থেকে জম্ম আর শ্রীনগর, তেমনি এই পথ সোজা গিয়েছে বরম্বা, উরি, দ্মেল আর কোহালার ঝিলম নদীর প্ল পেরিয়ে সানিব্যাঞ্চ হয়ে রাওয়ালিপিভির দিকে। এ আমার সম্পূর্ণ জানা পথ। এই পথ আমাকে অম্থির করেছিল তর্ব বয়সে, যখন আমার বসবাস ছিল রাওয়ালিপিভির ওদিকে।

দ্বৈ পাশের শান্ত পল্লীপ্রকৃতি পেরিয়ে জীপ চলেছে। অজস্ত ফসল দ্ব ধারের ক্ষেতে। ফলের গাছগঢ়ীল এখন পরিপূর্ণ। তন্দ্রাঞ্জানো বাতাস বয়ে চলেছে। কোথাও কোনও অগান্তি অথবা কোলাহল নেই।

এক সময় একটি মূন্ময় টিলাপাহাড়ের নীচে এসে ক্যাপ্টেন ক্রিপাড়ী থামালেন। আন্দাজ পণ্ডাশ ফ্ট উচ্। আমরা উপরে উঠে গেল্ম। সামনেই একটি কালো পাথরের স্মৃতিফলক। ১৯৪৭ খুড়িমন্দের অক্টোবর মাসে লেফটেনান্ট কর্ণেল ডি-আর-রে এই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সদলবলে পাঠানদের প্রতিরোধ করেন। এইখারে ব্যয় গেছে সেদিন রক্তের প্রবাহ, সে-রক্ত গড়িয়ে গেছে ক্ষেত্রীমারে, গেছে অদ্রবতী বিতস্তার গৈরিক স্রোতে। কিন্তু হাজারে-হাজ্যুরে কাতারে-কাতারে দস্ক্লের সামনে কর্ণেল যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি, তেমনি এক ইণ্ডি হ'টে যেতেও চাননি। ফলে, এইখানেই গ্লেণীবিশ্ব হয়ে তিনি মারা যান্। সেই অসম-

সাহসিক প্রকৃত যোশ্যার হৃৎপিন্ড থেকে ঠিক এই স্থালে প্রথম রক্তিন্দ্র ঝারে পড়ে, এই কারণেই এখানে তাঁর স্মৃতিফলকটি নির্মিত। তারিখটি লেখা ররেছে পাথরে, অক্টোবর ২৭, ১৯৪৭।

মাইল দেড়েক দ্বে বরম্লায় এসে পেণছল্ম। ছোট শহর, প্রবেশপথটি পাহাড়ে বেন্টিত। এই শহরের প্রাচীন নাম ছিল বরাহম্ল। সংবাদপরে পড়া সেদিনের বীভংস কাহিনীর কথা স্মরণ ক'রে পা দ্খানা ধেন ভারী হয়ে উঠলো। সামনেই সেই মিশনারীদের স্প্রসিশ্ধ সেন্ট জোসেঞ্স কন্ভেন্ট। ক্যান্টেন বললেন, আস্কা, ভেতরে চুকি।

ভিতরে হাসপাতাল ও বিদ্যালয়, আশেপাশে স্ন্দর বাগান এবং বসবাসের ধর। এরই মধ্যে ত্বে দস্যুরা বে কয়জন দেবতাপা রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে, তাদেরই একজনকে ডেকে ক্যাপেটন অলোপ করিয়ে দিলেন। শালত নম্বমুখী মহিলা। তাঁর চোথে চশমা, মুথের ভার্টিতে ব্রুম্থ ও মাধ্যে একসপে মিলেছে। মহিলা সেই ভয়াবহ দিনগর্হালর নানা বীভংস কাহিনীর বর্ণনা করে একসময় বললেন, আমাদের এক বন্ধ্যু জনৈক ইংরেজ কর্নেলের দ্বী এখানে তথন সদ্য একটি সন্তান প্রস্ব করেছিলেন এবং সেদিন পাঠান আক্রমণের সংবাদ পেয়ে দ্বয়ং কর্নেল এসে তাঁর দ্ব্যী ও সদ্যপ্রস্তুত সন্তানকে বিলাতে নিয়ে যেতে চেরেছিলেন, কিন্তু তা আর সন্তব হয়নি। দস্যুরা দ্বামীন্ত্রীকে এই কন্ভেন্টের মাধ্যুই হত্যা করে এবং শিশ্যুটিকে আগ্রুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে আনন্দে নাচতে থাকে! তাদের সাংঘাতিক আক্রমণে সম্বত কন্ভেন্ট ছারখার হয়। এ যা দেখছেন, এসব আবার নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। আমি একমাত সেদিনকার 'প্রেতিনী' হয়ে বাস করছি!

মাধা নীচু করেছিলেন ক্যাপ্টেন। মহিলা এবার চুপ করলেন। আমি ঘ্রে ঘ্রে চারিদিক দেখতে লাগল্ম। পীর পাঞ্জালের দ্রে সীমানার এসে এইসব আমার্কি দেখে যেতে হোলো।

কন্ভেন্টের একটি অংশে প্রস্তি আগার। ়সেখানে কাশ্মীরী রোগিণী রয়েছে কয়েকজন। অধিকাংশই মুসলমানী। একটি কারিগরী বিদ্যালয়ে করেকটি মেরে হাতের কাজ শিখছে। শিশুরো একস্থলে ঔষধপ্রার্থিনিছে। একধারে কয়েকটি পরিত্যক্ত নবজাত শিশুকে রাখা হয়েছে। সম্প্রভারতের ও কলকাতার অন্যান্য কন্ভেন্টের সংগ্রে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

কলকাতার অন্যান্য কন্ ভেন্টের সবেগ এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।
ভারাক্রান্ত মনে আমরা কন্ ভেন্ট থেকে বেরিয়ে শহর প্রিনেশনে বেরোলাম।
না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। মনে হচ্ছিল, মান্ত গুজুলাল সমসত শহর জনলে
প্রেড় কাঠকয়লার মতো হয়ে গেছে। পথে প্রেজ্বি সব্দি সত্পাকার ধরংস।
ক্যাপ্টেন দেখাচ্ছিলেন, অবারিত লন্টেন ও হত্যাম্ট্রিকন্দ্র; শত শত নরনারী প্রেড়েছে
একই অণ্নকুন্ডে; পথের এক একটি কেন্দ্র সংখ্যাতীত রমণীকে উলপ্য ক'রে
দসান্দল উল্লাসরণ্যে নৃত্য করেছিল। ন্বামীর দুই হাত আর দুই পা কেটে

নিয়ে নেই কাটা হাত-পা দ্বারা নন্দা দ্বীকে প্রহার করা হয়েছিল। অগণ্য উৎপীড়িতা আতি কতা নন্দা রমণী ছ্টে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে বিতস্তার; সংখ্যাতীত রক্তমাখা নারীর অচেতন দেহ নালার ধারে প'ড়েছিল পরিত্যক্ত অবন্ধায়। পাথর দিয়ে ছে'চে এবং পথের উপর আছাড় মেরে শিশ্ বালক বালিকাকে হত্যা করা হয়েছে,—তাও অসংখ্য। জন্ত পাত্ত খাক্ হয়ে গেছে বরম্লার হেদিন মৃত্যুর মতো অসাড় শান্তি ফিরে এলো, দেখা গেল বরম্লার অন্ধকার শমশানে কাঁদবার কেউ নেই। যাবার সময় দস্যুরা নিয়ে গেছে শত শত নারী ও বালিকা। বরম্লার আগাগোড়া এই ইতিহাস।

ম্সলমানি শহর, কিন্তু একটি মসজিদও চোখে পড়ছে না। এগিয়ে গিয়ে দেখি, সঞ্চীর্ণ বিতস্তার ওপারে প্রাচীন রঘ্নাথজীর মন্দিরে তখনও বাজছে শঙ্থ ও ঘণ্টা। একটি বৃহৎ চেনারব্দের ছায়া পড়েছে মন্দিরের স্বর্ণ কলসে। কলসের গায়ে কালো দাগ। শ্নলমে ওপারেও আগন্ন জনুলেছিল। মন্দির-অধ্যনে পণ্ডিতদের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যাছিল। বিতস্তার তীরে অবগাহন স্নান ও প্জোপাঠ চলছে।

বাজারের জনবহুল পথের এক স্থলে এসে ক্যাপ্টেন দাঁড়ালেন। সামনেই কাশ্মীর-কেশরী মকবুল শেরওয়ানির বালিধ্বসা দোতলা বড়েই, এবং তার ই'টের দেওয়ালে আজও রয়েছে গ্লীর দাগ। এই ইতিহাস-প্রসিশ্ধ বারের ঘরবাড়ী জন্মিয়ে দিয়ে তাঁর সামনে তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি নারী ও শিশ্বকে এনে একে একে হত্যা করা হয়। অতঃপর দসাব্রা শেরওয়ানিকে প্রশন করে, এখনও তিনি পাকিস্তানের কাছে আত্মসমপণ করতে রাজি আছেন কি না। শেরওয়ানি ঘণার সপ্যে এই নরহত্যাকারী দস্যদলের প্রত্যেকটি প্রস্তাব প্রত্যাধ্যান করেন।

তাঁর অপমানজনক তিরস্কারে ক্র্মুখ দস্যুরা তাঁরই বাড়ীর দেওয়ালে তাঁকে পেরেক প্রতে ঝ্লিয়ে তাঁর দেহকে গ্লীবিশ্ধ ক'রে শতছিদ্র করে!

শেরওয়ানির উদ্দেশে আজ নিতাপ্রণাম জানায় কাশ্মীর।

ফিরবার পথে সংগ্রামা' হয়ে 'সোপোর'। এর প্রাচীন নাম ছিল, স্থিক্সাপ্র। অনেকে বলে, রাজা অবলতীবর্মার কালে 'স্ইয়া' নামক এক ইঞ্জিনীয়ার বিলমের বন্যার গ্রাস থেকে কাশ্মীরকে বাঁচাবার জন্য একি ইজিনীয়ার পিশ্ব কেটে দেন। যাই হোক, সোপোরেরও ওই এক ইতিহাস। নদীর ওপার থেকে আসে উপজাতীয় পাঠানরা, এবং প্রিক্স থেকে এগিয়ে আসে বর্মলা থেকে দসমুদল। উভয়েরই উদ্দেশ্য লুক্তিও নারীহরণ। সেই চ্ডান্ত সঙ্কটকালে কয়েকটি পরিবারের প্রের্থ আশি আসন হাতে নিজ পরিবারের নারীগণকে হত্যা ক'রে অবশেষে নিজেরা নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু সেই নাটকীয় সঙ্কটকালে চারিদিক থেকে ভারতীয় সেনাদল দসমুদলের উপর ঝাঁপিয়ে

भएए। कारण्डेन भाग्डकर्ण्ड रन्मालन, यूजनयात्नत उभरत यूजनयात्नत এই অমান,বিক বর্বরতা প্রথিবীর ইতিহাসে নেই!

সোপোরের বাজার বেশ বড়, পথঘাট জনবহুল। বুঝতে পারা যায়, মহা-জনতা চিরকাল বিস্মৃতিপরায়ণ। ক্ষয় ক্ষতি ও ক্ষত মান্ত্র আবার ভূলতে বসেছে। নতুন কালে আবার নতুন ফসল ফলেছে, নতুন মান্য জন্ম নিয়েছে, গাছে গাছে নতুন কিশলয় দেখা দিয়েছে!

র্যাদ কেউ এই মাত্রিকার লাবণ্যের উপর কান পেতে থাকে, কাম্মীরের কামা শ্বনবে। রঞ্জীপছল ভূম্বর্গ এবার হয়ত মৃত্যু আর অপমান থেকে ভীষণাম্তিতে উঠে আসতে চায়। বিবশা বিশ্রস্তা মূক্ষয়ী এবার তার ধ্লিধ্সর এলোচুল ফিরিয়ে বাঁধ্ক। অণিনক্ষরা করাল দৃণ্টি তুলে এবার ডাক দিয়ে বলকে, "হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাকাহীনা, রক্তে মোর বাজে রুদ্রবীণা!" ওর প্রাণের ইতিহাসের পর্বে পর্বে হ্নুন তাতার মোগ্গল পাঠান সবাই এসে ওর সর্বাঞ্গে নথরাঘাত হেনেছে বর্বরের মতো, হিংস্র দস্যুর দল যুগে যুগে ওর তনুলাবণ্যের পরে পাশব প্রবৃত্তির খেলা থেলেছে! এবার উঠে দাঁড়িয়ে মৃছ্যুক চোথের জল, ক্ষতবিক্ষত 'রক্তাক্ত দেহে ডাক্ দিক্ ওই ইরম্খ হিমালয়ের বজুপাণিকে,— পশ্হননের জন্য পাশ্বপত অন্ত হাতে তুলে নিক্-!

গুহাতীর্থ অমরনাথ থেকে ফিরে দিন তিনেক প্রেরার বাস করেছিল্বয় প্রত্যাতিয়ে। শহর ফুরিয়ে যায় বড় জোর মাইল খানেকের মধ্যে। ওইটাকুর মধ্যেই চলাফেরা, ওইট্রকুর মধ্যেই কাজকারবার ব্যবসা বাণিজ্য। এপাশের উপত্যকা পথে উঠে গেছে পাইনের স্ফ্রির্য বনরেখা, আর দক্ষিণ নীলগংগার তীর ধরে চলে গেছে চিড়গাছের অরণা। নদীর ওপারে সমগ্র পশ্চিম উত্ত্রণ পর্বতমালায় অবর্ম্থ। ওদের ভিতর দিয়ে মাইল পনেরো অভিযান করলে কোলাহাই হিমবাহ এবং লিভারবং,—গ্রন্ধরজাতির যাযাবরের দল ওই পথ দিয়ে আনাগোনা করে। মহাকাব্য যেন আসন পেতে বসেছে এখানে।

আবহমান কাল এখানে মন্থরগৃতি। প্রাণীজগতে কোথাও চাণুক্তিনেই। আপন মনে কাজ করে চলেছে হিমালয়ের প্রকৃতি। স্থাস্ত্রকুলি পশ্চিম পাহাড়ের দিকে দৃশ্টি রাখলে সন্ধ্যা কেটে যায়, ধীরে ধীরে ফুঞ্জে ট্রকরো নেমে আমে নীলগণগার নীলাভ জলের ধারে,—তার পর যেন ঘ্রমিরে পড়ে। জ্যোৎস্না-রাত্রে উচ্ছর্নসত কাশ্রায় ডুক্রে-ডুক্রে ওঠে নীলগণগাঞ্জি পহলগাঁও থেকে একদিন বেরিয়ে পড়স্ম ৷—

ছারানিবিড় রোমাণ ছিল কোনো এক পাহাড়তলীর বস্তিতে, তারই চ্ড়ার ÓØ

দিকে পশ্চিমমুখী এক মসজিদ এতদিন পরে প্রথম দেখতে পাওয়া গেল। প্রকৃত নাম হোলো, জনকমহল, কিম্তু নাম বদলেছে ইদানীং কালে -যেমন আয়েশ-মোকাম! প্রকৃত পক্ষে সমস্ত কাশ্মীরে বৌন্ধ ও হিন্দু স্থাপত্যকীতিই প্রধান,— এদের সংগ্র মিশেছে কোথাও কোথাও আরও দুটি শিল্পকলার প্রভাব। একটি হোলো গ্রীক, এবং অন্যটি তিব্বতী, যার মূল ছাঁচ হোলো মণ্ণোলীয়। সাম্প্রতিক তিন চার শো বছরের মধ্যে অবশ্য একট্ব আধট্ব মোগল স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে সন্দেহ নেই। শ্রীনগরের সাম্রকটে র্যোট বড় মসজিদ-অর্থাৎ শাহ হামদান,— এটিকে বৌশ্ধ-'মসজিদ' বলা চলে। এই মসজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে উঠেছে, সেই স্থলটি হোলে: দেবা কালী ধরীর প্রাচীন মন্দিরের প্রাধ্যাণ। কাশ্মীরের সর্ব-বাহং জ্বমা মসজিদও তাই, প্রাচীন দেবদেউলের কোলেই তার ভিত্তি। কিন্তু এ ছাড়া কি আর কোনও জারগা ছিল না? ছিল বৈকি। কিম্তু হিন্দ্ব-থাপত্য স্থান-নির্বাচনে চিরকাল পারদশী। প্রেরীর জগালাথ, সম্মুর্বেলায় কোনারক, পশ্চিম পাকিস্থানের অস্তর্গত বিজ্ঞা শহরের নদীতীরবতী বিশাল শিবশৃদ্ধির মন্দির, পূর্ব পাকিস্তানে সম্দ্রশোভা-সমন্বিত চন্দ্রনাথ, করাচীর মহাকালীর মন্দির, বেল্টিস্তানের অধ্যের নদীর তীরে জ্যোতির্লিপা হিপালো দেবী, অন্দিতীর্থের সোমনাথ, রহাপুত্রের পারে কামাখ্যা, বোলাইয়ের মহালক্ষ্মী, কালীর বেণীমাধব আর আদিকেশব.—বলে যেতে পারি একটির পর একটি। বলতে পারি রাজগৃহ, ষরশলমের, যোধপরে, প্রণা সার রামেশ্বরম্—বলভে পারি আরও অনেক। পাহাড়ে, সমুদ্রে, অরণ্যে, নদীতীরে-প্রত্যেক হিন্দ্র-স্থাপতোর স্থান-নির্বাচনটি হোলো সোন্দর্যবোধের প্রত্যক্ত। এই প্রথম কাস্মীরে দেখল্ম, পাহাড়ের চ্ড়ায় মসজিদ। কিন্তু এর কারণ অনুমান করতে বিলম্ব হয় না। কাশ্মীর হোলো অতকিতি বন্যাপ্লাবনের দেশ, হঠাং আসে বন্যা,— ভাসিয়ে নিয়ে যায় সব। উচ্চতে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ।

মার্ডণড শহরে এল্ম। কাশ্মীরী পশ্ডিতদের দেখেছি, এবার দেখছি পাণ্ডাদের। এদেরই প্রপ্রেষ একদা ধর্মান্ডরিত কাশ্মীরী হিন্দুকে নিজেদের কোলে ঠাই দেরনি। ষেমন গরার, ষেমন কাশী আর ব্ন্দাবনে, ষেমন মধ্রোহরিকবার আর কলকাতার কালীঘাটে,—এরা ঠিক তেমনি ছিনেজোক। কেই একই ব্যবসা প্রারিতরগের। এখানে সরোবরের তীরে স্থানারায়ধের মান্দর অতি প্রসিম্প,—নাম হোলো মার্ডণ্ড মন্দির। এর স্থাপতা, কার্কুক্তিএখ অবস্থিতি সত্যই প্রশংসার যোগ্য। মার্ডণ্ড শহরের বর্তমান নাম ইন্স্লামাবাদ কেন হোলো খেকে নিইনি, কিন্তু মার্ডণ্ডকে অনেকে আবার বন্ধে মাটান্। এখান খেকে অলপ দ্রে রাজা লালতাদিত্যের সর্বপ্রধান স্থাপ্তাকীতি দেখে আসা বার। কাল্মীরকে তিনি নিজের হাতে গড়েছিলেন।

অনন্তনাগের শান্ত পল্লীতে এসে পেশছল্ম। উচ্চু নীচু গলিদ‡জি বন-বাগান-ঝোপ-ঝাড়ে ঘেরা গ্রাম। কাছেই একটি গন্ধক-ঝরণার পাশে একটি

দেবস্থান। সত্যি, ধেখানে যাও যেদিকে চাও—দেবস্থান ছাড়া কিছু নেই। আসতে আসতেই দেখে নিচ্ছি বিষয় আর রাধাকিষেণ, রামলছমন আর সীতা, সত্যনারায়ণ আর সূর্য। গিরিল্লেণীর দিকে তাকাও—অধিকাংশ নাম হোলো. হরম,খ, হরমহেশ, কৃষ্ণগিরি, শুক্ররাচার্য, হরিপর্বত, শ্রীশনাগ, ভৈরবঘাটি, অমর-নাথ, ইত্যাদি। নদীর দিকে তাকাও,—বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, কঞ্চগণগা, নীলগণগা, দ্বধরণনা, রোমহয়ী, ভুগ্রা, সহস্রা, রামবিহারা, মদমতি, ইত্যাদি। নগরগর্বালর দিকে তাকাও—সুখনাগ, নরনাগ, নাগমার্গ, অবন্তীপুর, রজবিহার, আশুনাগ, রামপুর, রামঘাট চণ্ডীগাঁও ইত্যাদি। হদের কথা যদি বলো, তবে কৃষ্ণসায়র, विक्रमास्त, गण्गा ও भनमावन, উल्लाह न्याटक वटन উलात, व्राप्थवन, भाग्यातवन, নরবল, অমরসায়র, তরসায়র, ইত্যাদি দেখিয়ে দেবো। সংস্কৃতি, সভাতা ও স্থাপত্যে কাম্মীর হোলো আগাগোড়া আর্যহিন্দ, এবং আর্যবৌশ্ব। মুসলমান জনসাধারণ যাদেরকে দেখা যাচ্ছে, ভাদের প্রকৃতি, আচরণ, অভ্যাস, ক্রীবনযাত্রা, খাদ্য, শরীরের গঠন, আকার, মুখের ভাব, চক্ষু ও নাসা, সামাজিক মেলামেশা,— সমুদ্রতাই মুসলমান-বিরোধী। উত্তর ভারতের অথবা পণ্চিম পাকিদ্তানের ম্সলমান এসে ওদের সামনে দাঁড়ালে ওরা অবাক হয়: তাতার মোণ্গল কিংবা পাঠান মুসলমান এলে ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে। মোগল আমলের মুসলমানদের সংখ্য ওদের আজও মিল হয়নি। ওদের সর্বাপেকা নিকট আখীয় হোলে। কাশ্মীরী হিন্দু। ধ্যেন প্রবিজ্গের মুসলমানদের প্রমান্ত্রীয় হোলো পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দ্র। উভয়ের মধ্যে আত্মিক পরিচয় অতি নিবিড। একই রক্তের যমজ সন্তান। রাজনীতি হোলো বহিরণ্য শোণিতনীতি হোলো অন্তর-অংগ।

সাতিটি সাঁকোর স্বারা শ্রীনগরের এপার ওপার সংযক্ত। প্রথম সাঁকোর নাম, আমিরা কদল। কদল মানে সাঁকো। আমিরা কদল-এর উভর পার হোলো নগরের প্রায় নাভিকেন্দ্র। ওরই কাছাকাছি খালসা হোটেলে এর আগে বাসা নিয়েছিল্ম। এবার এসে উঠল্ম, ইম্পিরীয়ল্ ব্যাঞ্চের বাগানে তাঁব্র মধ্যে। কাম্মীরে এসে তাঁব্তে বাস করা,আনন্দদায়ক। নিরাপদ স্বাধীনতার জ্ঞাচ্ছন্দা পাওয়া বায়।

সোদন অপ্রত্যাশিতভাবে একখানা নিমন্ত্রণপত্র এসে প্রেটিলো সদর-ইরিয়াসতের ওখান থেকে—সোনালি লাল কালিতে ছাপা সুন্ধতে পারা গেল,
সাংবাদিক বন্ধ্ব মিঃ ধারের উৎসাহ আছে এর পিছনে অপরাহ্র সাড়ে চারটের
সময় যুবরাজ করণ সিং জলযোগের খ্বারা আপ্যাঞ্জি করতে চান্।
শ্রীনগরের দক্ষিণ অংশটি হোলো ঘিঞ্জি শহুন্তা বাজার অংশপেরিয়ে গেলে

শ্রীনগরের দক্ষিণ অংশটি হোলো ঘিঞ্জি শৃষ্ট্রিটি বাজার অংশপেরিয়ে গেলে আধুনিক আবহাওয়া । শেখ আবদ্প্লার গদিচ্যুতির পর এখন তিন সংতাহ কেটে গেছে, থমথমে ভাবটি আর এখন নেই, অবস্থা স্বাভাবিক। প্রধান মন্দ্রী হিসাবে সরকারি শাসনভার হাতে নিয়েছেন কাশ্মীরের 'লৌহমানব' বন্ধ্বী গোলাম মহম্মদ। সমগ্র কাশ্মীরে দেশনিশ্ঠ অক্লান্ত ক্মী ও ভয়হীন নেতার্পে তিনি পরিচিত। অথচ এই সেদিন অবধি তিনি শেখ আবদ্ধ্লার দক্ষিণ হস্তস্বর্প ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির পাশা খেলা বিচিত। দেশদ্রোহিতার অপরাধে শেখ আবদ্ধ্লাকে প্রধানমন্তীত্ব থেকে একরাত্রের মধ্যে সরানো হয়, এবং পর্নিদন তিনি যখন গ্লেমার্গ থেকে ভার সহক্মী মীর্জা আফজল বেগকে সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকার ওদিকে পালাছিলেন, তখন পথের মাঝখান থেকে ভাঁদেরকে গ্রেশ্তার ক'রে আনা হয়। 'প্রজা পরিষদের' সন্দেহ বর্গে বর্ণে সত্য হয়েছিল।

কথাটা এখানেই পরিষ্কার হওয়া দরকার। রাজনীতি অথবা ইতিহাস গবেষণা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিল্তু কাশ্মীরের একটি বিশেষ সৎকট-সন্ধিকালে ওথানে গিয়ে পড়ি ব'লেই ওটাকে এড়ানো কঠিন ছিল। শেখ আবদব্লা কাশ্মীরের অবিসন্বাদী নেতা ছিলেন। তাকৈ বলা হয়, কাম্মীরের 'ব্যাছ্র'—শের-ই-কাম্মীর। **কিন্তু ১৯৫৩ খ্টান্দের মার্চ-এপ্রিলের পর থেকে সহসা** তাঁর রাজনীতিক অভিমত ঘুরে দাঁড়ায় এবং কাশ্মীরকে 'স্বাধীন' ব'লে ঘোষণা করার একটা অভ্যত চেষ্টা তিনি করতে **থাকে**ন। বহুলোকের ধারণা, তিনি জনৈক আমেরিকান নেতা ও দুই একজন পাকিস্তানী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চাপা চক্রান্তে পড়ে যান্। প্রকাশ, এমনি সময় কাম্মীরের প্রজা-পরিষদের নেতারা এই দুক্ট চক্রান্তের থবর পান্ এবং তাদের হাতে তংকালীন কাশ্মীর-মন্ত্রী মীর্জা আফজল বেগ লিখিত কয়েকখানি চিঠিপত্রের নকল ধরা পড়ে। প্রভা পরিষদ আম<del>ন্ত</del>ণ করেন ডাঃ **শ্যামাপ্রসাদকে। প্রকাশ, শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে গিয়ে প্রকৃত তথ্য উদাঘাটন করতে** সমর্থ হন্ এবং অন্তর্প্য মহলের ধাবনা এই, তিনি ক্য়েকখানি চিঠি নেহর,কে দেখান্। নেহর এতে আম্থা স্থাপন কবেননিঃ শেখ আবদ্লা তাঁর বিশ বছরের বন্ধ, এবং নেহর, বন্ধ্বংসল। বন্ধার সংগ্রে আলোচনা ন্য করে তিনি মতামত স্থির করবেন না। ইতিমধ্যে শেখ আবদ**্লো**র বিরুদ্ধে প্রজাপরিষদের প্রবল আন্দোলন আরুভ হয়। এই আন্দোলনের সম্মানজনক নিম্পত্তির জন্য শ্যামাপ্রসাদ শ্রীযুক্ত নেহর, ও আবদ্বলার সহিতৃ চিঠিপত আদানপুশ্বিভিকরতে থাকেন। কিন্তু সেই প্রচেন্টা বার্থ হবাব পর তিনি স্বচন্ত্রে পরিদর্শনের জন্য কাশ্মীর প্রবেশের সিন্ধান্ত করেন এবং ক্রিতিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র ব্যাপার্রাটর নিষ্পত্তি হয় কিনা, এজনা শেথ আবদ্ধ্যুদ্ধি জানান্। আবদ্ধ্যা এতেও আপত্তি করেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ স্থির করেন যে, তিনি ভারতের এলাকাভূস্ত কাশ্মীরে বিনা ছাড়পত্রেই প্রবেশ ক্রুক্তিন। কাশ্মীর গভর্নমেন্টের নিজম্ব কোনও ছাড়পত্র নেই, এটি ভারত গভিসুমেণ্টেরই প্রবর্তিত। বস্তুত, শ্যামাপ্রসাদকে কাশ্মীর প্রবেশে কোনও প্রকার বাধা দেওয়া হয়নি, এমন কি মাধোপরে চেক্ পোষ্ট থেকে ইরাবতী নদীর প্রলের ওপার পর্যন্ত অনেকটা যেন দেবতাপ্যা—৫

আভার্থনা করেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। "To see that his entry into the state without permit was facilitated."—এটি ছিল ভারত সরকারের অধানস্থ গ্রাদাসপ্রের কর্তৃপক্ষেরই নির্দেশ। স্থানীয় জেলা ম্যাজিন্দ্রেট শ্যামাপ্রসাদের শ্ভেযাতা কামনা করেছিলেন। সেটি ১১ই মে, ১৯৫০। প্লের ওপারে পে'ছিবামাত্র তাঁকে প্রেশ্তার করা হোলো। বিচিত্র সেই গ্রেশ্তার! কাশ্মীর অথবা ভারত—কোন্ পক্ষ কোন্ আইনে এই ভারতপ্রসিদ্ধ আইনজীবীকে গ্রেশ্তার করলো, ঠিক বোঝা গেল না। তবে শ্যামাপ্রসাদকে মাত্র দ্যামাসের জন্য আটক ক'রে রাথার সিন্ধান্তটা একট্ নতুন ধরণের, কারণ পরবর্তী ওই দ্যাস কাল পশ্ভিত নেহর, ছিলেন বিশেষ ব্যান্ত। তাঁকে যেতে হছিল ইংল্যান্ডে রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের আমন্ত্রণে এবং ইউরোপ শ্রমণে।

কিন্তু পশ্ডিতজীর মনে বোধ করি স্বাদিত ছিল না। তিনি গোলেন কাশ্মীরে আবদ্বার সংগ্র সাক্ষাং করতে। কিন্তু শেখ সাহেব এবার যেন একট্ব ভিন্ন ধরণের কথাবার্তা বললেন। পশ্ডিতজীর অভার্থনা হোলো না এবার শ্রীনগরে। এর পর বন্ধী গোলাম মহম্মদ এবং শ্যামলাল শরফ—এই দুই মন্ত্রীর সংগ্র শেখ সাহেবের মনোমালিনা ধ্যায়িত হতে থাকে, এবং তিনি কাশ্মীরের নানা স্থানে নানাবিধ অসংলগ্ন এবং হিন্দ্বভারত-বিশ্বেষী বক্কতা দিয়ে বেড়ান্।

গ্রেম্ভারের একমাস এগারোদিন পরে ২৩শে জনুন তারিখে হঠাং শেষ রারে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যু ম্বাভাবিক কারণে ঘটেছে কিনা, এই নিয়ে প্রশন তুললো সমগ্র ভারত। পশ্চিমবংগার রাজাপাল ডাঃ হরেশ্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দশ্তিকঠে ঘোষণা করলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ একেবারেই সাম্প্রদায়িক মনোভাব-সম্পন্ন নেতা ছিলেন না! প্রবিশ্য থেকে জনাব ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, এমন মহং এবং উদারপ্রাণ দেশনিষ্ঠ কমী তিনি দেখেননি। তিনি সহোদর বিযোগের বেদনা অনুভব করছেন। এমন সময় খবর এলো, শ্যামাপ্রসাদের ম্বংশত লিখিত ভারেরীখানি কাশ্মীরের প্রলিশ হস্তগত করেছে, সেটি আর পাওয়া যাবে না।

ফিরে এলেন নেহর। তিনি সান্থনা দিলেন শ্যামাপ্রসাদের জননী শ্রীষ্ট্রা যোগমায়া দেবীকে। কিন্তু বাণগলার শার্দ্রল স্বর্গত স্যর অক্ষ্ট্রিতাষের সহধমিণী সেই সান্থনা গ্রহণ করেনিন,—সন্তানবিচ্ছেদাতুরা মহাষ্ট্রিসী মহিলা, অভিযোগ আনলেন ভারত গভর্নমেন্ট ও পশ্ডিত নেহর,র বির্দ্ধিন কিন্তু সেই অভিযোগের যথাযথ জবাব দেওয়া অথবা শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরকারী ও বেসরকারী লেক্সিনিম্ভ করা,—এই দ্ই কাজই পশ্ডিতজ্ঞীর পক্ষে অস্ববিধাজনক ছিল। সাক্ষ্মিন্ট্রিক অর্থানিত দেখা দেয়। কিন্তু ততদিনে শেখ আবদ্বেলার গভর্নমেন্টের প্রতি ভারতের প্রায় সকল রাজনীতিক দলেরই একটি গভীর সন্দেহ দ্তুম্ল হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের প্রেণ্ডার ও মৃত্যুর মধ্য দিরে একথা সেদিন জানা গেল, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্তিক দেশ ভারতবর্ষেও একজন সত্যব্রতী, ন্যায়নিষ্ঠ, নিভাকি দেশহিত-সাধকের ম্লাবান জীবনও সকল সময় নিরাপদ নয়,—যদি তাঁর সঞ্গে কর্তৃপক্ষের মতদৈবধ ঘটে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুপরেরী সেদিন দেখে এল্ম নিশাভবাগের পিছনে।

বেলা চারটের সময় গাড়ী এসে দাঁড়ালো তাঁব্র সামনে। এবারে নতুন পথ। শ্রীনগর স্কর্মর হতে থাকে যদি শহর-বাজার ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। চেনার-উইলোর সারির মধ্যে প্রত্যেকটি পথ কোথা থেকে যেন কোন্দিকের ছায়ানিবিড় বনে-বনে হারিয়ে গেছে আমার স্বন্দজগতের মতো! দেখছি পাইন-পপলার-চেনার-উইলো-ওয়াল্নাটের নিকুঞ্জলোক আশে-পাশে,—দেখছি, কিল্টু দেখছিনে! দেখে বাছে মন, চোখ বোধ হয় নয়। মহাকাব্যের পাতার-পাতার ম্বিত হয়ে যাছে এই হিমালয়ের আল্ডঃইতিহাস,—যখন ফিরে যাবো, বোবা দেওয়াল খাকবে চোখের সামনে, পাঠ করবো এই মহাকাব্য প্রতিটি পাতা উল্টিয়ে। দ্ভির সংগ্র মন যদি সংযুক্ত না থাকে, কিছহু দেখা যায় না। 'অন্যমন্স্ব চেয়ে ছিল্ম'—মানে, দ্ভিট ছিল, কিল্টু মন ছিল অনাত্র, তাই কিছ্ব দেখতে পাইনি,—অনেক লোক এই কথা বলে। শকুন্তলা তাকিয়েছিল ক্বংপিপাসাকাত্র দ্বোসার প্রতি, কিল্টু মনম্চক্র নিকন্ধ ছিল দ্বেমন্তের দিকে; তাই দ্বাসাকে সে দেখতে পায়নি। ভূম্বর্গ হিমালয়ের দিকে আমার মন ছিল, তথ্য সংগ্রহের দিকে চোখ ছিল না।

শ্রীনগরের সমতা থেকে একটি উপতাকার মতো উঠে গেছে য্বরাজ করণ সিংয়ের প্রামাদের পথ। এখানে-ওখানে পবিচ্ছর উদ্যান। আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়ালো প্রহরীবেন্টিউ প্রাসাদপ্রাণগণে। পন্চিমে বিশাল দাল হ্রদ তা'র জলরাশি স্বাকিরণে ও রণিগন মেঘের প্রতিফলনে ঝলমল করছিল। তা'র একাংশে হরিপ্রতির দ্বর্গ, অন্য অংশে পাহাড়ের চ্ড়ায় শঞ্করাচার্যের প্রাচীন মিলির। উত্তর অন্তলে মহারাজা গ্লাব সিংয়ের প্রাতন প্রাসাদ। কিন্তু য্বরাজের এই বাংলো প্যাটার্নের প্রাসাদিটি নবিনিমিত। যেমন জ্ঞারিদিকে আধ্বনিক স্বর্চির শোভা, তেমনি সৌন্দর্য বোধের পরিচয়। নগুরের কোলাহল থেকে দ্বে একটি নিভ্ত জীবন্যাতা। আমরা য্বরাজের বৈঠকখানায় এসে প্রশে করল্ম।

সমসত ঘরে কাশমীরী কাপেটি আর মথমলের জিল। এখানে ওখানে পড়াশনার উপকরণ। কোনো কোনো ফলেদানির মৌসন্মী ফ্লের নানাবর্ণের গ্রুছ রাখা। একটি টেবলে কয়েকখানি ছবি, নাজেলপ্রসাদ-নেহর্-গান্ধী, এই তিনজন। একদিকে স্বামী বিবেকানন্দের একটি স্ক্রী ছবি টাঙানো। রবীল্রনাথকে খ্রেজ পাচ্ছিনে।

য্বরাজ এক সময় সন্দ্রীক এসে প্রবেশ করলেন। অতি স্ট্রী তর্ণ য্বক। বড় বড় কালো কাশ্মীরী দৃই চোখ। একটি পায়ে কিছু খং আছে, সামান্য খ্ডিয়ে চলেন। তাঁর পরণে সম্পূর্ণ শাদা প্যাণ্ট আর গলাবন্ধ কোট। হাসিম্বৈ আমাদের মাঝখানে এসে বসলেন। ন্মস্কার জানালেন।

তাঁর স্থার বয়স অতি অলপ, আন্দাজ বছর কুড়ি। যেমন স্থারী, তেমনি প্রমাস্ক্রী তিব্বতী মেয়ে,—তাঁর সংগ্যে এসেছেন জনৈকা ইংরেজ গভর্নেস। তাঁরা বসলেন একান্ডে।

মোট দশ বারোজন আমরা ছিল্ম। অন্য সকলেই তাঁব অব্পবিস্তর পরিচিত্, আমি নতুন। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি বললেন, আজ আপনি আমাদের নতুন অতিথি। অনেক দ্রের মান্য আপনি। আপনার এই ধ্রতি পোষাক দেখলে আমরা অব্যক হই।

বলল্ম, এই পোষাকই ছিল ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথের। কই, আপনার ঘরে ভার ছবি দেখছিনে ত?

হাসিম্খে য্বরাজ বললেন, আর বলবেন না, রবীন্দ্রনাথের ছবির এতই চাহিদা এখানে যে, বার-বাব যোগাড় করেও তাঁর ছবি আমার ঘরে রাখতে পারিনি। কেউ না কেউ এসে তাঁর ছবি নিয়ে চ'লে যায়। আবার শিগগিরই তাঁর ছবি আনাবা।

আমরা চামচ দিয়ে থাছিল ম, ধ্বরাজ শেলট্ থেকে হাতে তুলে নিয়ে শিশ্যাড়া থাছিলেন। এক সময় বললেন, আপনার 'ষাত্রিক' ছবিটি দেখে ভারি আনন্দ পেয়েছি, জীবিত লেখকের জীবন-কাহিনী এর আগে কখনও ছবিতে দেখিন। ছবি দেখে চিনেছি আপনাকে! সিনেমায় ভারতীয় ছবি আমার খ্ব ভালো লাগে।

গ্রাতীর্থ অমরনাথের আলোচনা উঠলো। মাত্র গত মাসে তাঁরা স্বামী-স্থা মিলে সেখানে গিয়েছিলেন। পূর্ণ তুষার্বালখ্যের ছবি তিনি তুলে এনেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, তাঁর স্থা ওই দ্বঃসাধ্য পার্বত্যপথে সম্পূর্ণ হে'টে গিয়ে যাতা পূর্ণ করেন। যুবরাজ নিজে গিয়েছিলেন ডান্ডিতে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠলো। তিনি প্রতাদেশ পেরে এসেছিলেন ক্ষীরভ্রান্তীতে। তারপর তিনি যান্ অমরনাথে। সেখানে এমনভাবে তিনি অস্ক্রেম্প্রিত হন্যে, তাঁথিযাতীরা তাঁকেই শ্রীঅমরনাথ ব'লে প্রাদেশ। স্ক্রেম্ব, তাঁর পদস্পর্শে কাশ্মীর ধন্য হয়েছিল!

উচ্ছব্যিত যুবরাজ এক সময় বললেন, দুঃখ এই, সেই বিবেকানন্দের বাংগলা আমি আজও দেখিনি। মার্নাচতে দেখি রুজালা অনেক দ্র! বাংগলা দেখবার সাধ আমার অনেক দিনের। যদি কথম থাই, আগে যাবো বেল,ড় মঠে, আগে দেখবের শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দির! বাংগলা দেশ হোলো ভারতবর্ষের গৌরব।

বললম্ম, বাজ্গলাদেশে গেলে আপনার মনে হবে না যে, আপনি কাশ্মীবের

বাইরে এসেছেন। এর বন-বাগান ক্ষেত-খামারের এতই মিল দেখছি বাণ্গলার সংখ্য।

য**্বরাজ তাঁর মনের একাগ্র বাসনা প্রকাশ ক'রে বল্লনে, জানিনে, কোনোদিন** বাংগলাদেশ দেখতে পাবো কিনা!

গম্পগা্জব চললো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। কিন্তু তা'র মধ্যে একটিও রাজনীতির কথা ছিল না—যেটি নিয়ে তথন সারা কাশ্মীরে তুম্বল ঝড় বইছে।

জলযোগের পর আমরা বাইরে এল্ম। যুবরানী সহাস্য নমস্কার জানিয়ে ভিতরে গোলেন। কিছুক্ষণ অবধি ফটো তোলাতুলি হোলো। অতঃপর বন্ধ্বান্ধ্ব একে একে বিদায় নিলেন। বাগানের একান্তে গেল্ম যুবরাজের সংগা,—প্রায় অন্দরমহলের দরজার কাছাকাছি। সেখানে বারান্দার রোয়াকে তিনি একস্থলে উব্ হয়ে বসলেন। তাঁর এই সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে বসাটা দেখে খুব আমোদ পেল্ম। এটি যুবরাজজনোচিত নয়।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর কথাটা আমিই তুলল্ম। তাঁর এই অন্তরীণ অবন্ধায় মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাণ্গালী জাতি, অত্যত শোকার্ত অবন্ধায় রয়েছে—একথা তাঁকে জানাল্ম।

য্বরাজ বললেন, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সঞ্চো আলাপ করে আমি মৃণ্ধ হয়েছিল্ম। তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পল্ল মান্য ছিলেন—এ ধারণা অত্যন্ত ভূল। তাঁর মতো ন্যায় ও স্তানিষ্ঠ নেতা আঁত বৈরল। আমি নিজে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ আজও জানতে পারিনি, কিন্তু এই আকস্মিক দৃ্ঘটনার সংবাদে আমরা বাড়ীস্কুধ স্বাই শোকে-দ্্থে মৃহ্যুমান হয়েছিল্ম। কখনও ভাবিনি এমন হ্দর্যবিদারক ঘটনা ঘটতে পারে। সেই মর্মবেদনা আজও আমাদেব বাড়ীর কেউ ভূলতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুতে বেন আমাদের প্রমাত্মীয় বিচ্ছেদ্ ঘটে গেছে।

আমার নোটবইটি তাঁর হাতে দিল্ম। তারই একটি পৃষ্ঠায় তিনি এই বাণীটি লিখে দিলেন

"I have been asked by Shri P. K. Sanyal to send a message to the people of Bengal. All I can do it to send the people of that great land my best wishes." I hope to some day visit your State which has played such a noble and dynamic role in the history of our nation.

Karan Mahal, Srinagar. 29th August, 1953

Karan Singh."

ষ্বরাজের এই বাণীটি ষ্থাসময়ে দিল্লী ও কলিকাতার 'হিন্দ্রুথান ন্ট্যান্ডার্ডে' প্রকাশিত হয়।

মান্ত্র তিন সপতাহ আগে সারা প্রিবী উচ্চকিত হরে উঠেছিল কাশ্মীরের একটি নাটকীয় সংবাদে। এই তর্ণ রাজকুমার মান্ত্র এক রান্তির মধ্যে একটি চল্তি গভর্মেশ্টকে বিশেষ ক্ষমতাবলে নিজের হাতে চ্পবিচ্প করে আরেকটি ন্তন গভর্মেশ্টকে স্প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর পিছনে দিল্লীর সহায়তা কতথানি ছিল, অথবা ছিল কিনা, সে-আলোচনা এখানে ওঠে না।

সে যাই হোক, এই সময়টায় আমার লেখা কয়েকথানি 'কান্মীরের চিঠি' 'আনন্দবাজার পত্তিকা' ও 'হিন্দ্রুপথান ফ্টান্ডাডে'ও বেনামীতে নিয়মিত ছাপা হ'তে থাকে। তাদের মধ্যে শেষ পত্তে যুবরাজ করণ সিং সন্বন্ধে নিন্দালিখিত কয়েক ছত্ত ছিল: [ অনুবাদ ]

"His eagerness for visiting Bengal has led me to think that we ought to bring him down to Bengal and give him a befitting reception. I hope such a visit would help to clear up the misunderstanding between Bengal and Kashmir that has cropped up as a sequel to Dr. Mookherjee's sudden death in Kashmir. Perhaps the Yuvaraj also knows this. If the West Bengal Governor, Dr. H. C. Mookherjee and Dr. B. C. Roy can consider this suggestion it will be better still."

অতঃপর চার মাসের মধ্যে য্বরাজ করণ সিংকে সাদরে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তিনি বেল্ড়ে মঠ এবং এথানে-ওথানে কিছুদিন পরিভ্রমণ করে বিশেষ আনন্দলাভ করেন।

'দেবতাত্মা হিমালয়েব' প্রথম থণ্ডে জনৈক বাংগালী মহিলার উল্লেখ আছে।
পহলগাঁওর হোটেলে তিনি এসে আমার সংগ্য আলাপ করেন। হিম্পিন্ত, বস্
ছিলেন আমার সংগ্য। মহিলাটি আধানিক কালের মেয়ে। নাম শ্রীমতী মায়া।
তিনি বিশেষভাবে তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমাকে আমার জিনিয়ে যান্।
অতএব অমরনাথ থেকে ফিরে প্র্ব প্রতিশ্র্তিমতো তাঁর ক্রিনা নিয়ে শ্রীনগরের
শহরতলীর এক বাড়ীতে তাঁকে খ্রে পাওয়া গেল্ডিস্নানা নিয়ে শ্রীনগরের
শহরতলীর এক বাড়ীতে তাঁকে খ্রে পাওয়া গেল্ডিস্নানা নিয়ে শ্রীনগরের
শহরতলীর এক বাড়ীতে তাঁকে খ্রে পাওয়া গেল্ডিস্নানা নিয়ে শ্রীনগরের
শহরতলীর এক বাড়ীতে তাঁকে খ্রে পাওয়া গেল্ডিস্নানাড়ীতে চার পাঁচটি
পরিবারের মধ্যে দ্বিট বাংগালী। তিনি আমার্ক্রে নাটকীয় আবিতাব দেখে
সেই সন্ধ্যায় সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানালেন।

একটি বাগানবাড়ীর দোতলায় মহিলাটি থাকেন। শহর থেকে প্রায় আড়াই

মাইল দ্বে বড়জেলা নামক পদ্মীতে। রামবাগের প্রেল পেরিয়ে মহারাজা গ্লাব সিংয়ের সমাধি-উদ্যান ছাড়িয়ে যে পর্যাট গিয়েছে বিমানঘাটির দিকে, সেই পথের ধারে প্রপলারের বনময় পাহাড়তলীর দিকে এ'দের বাগানবাড়ী। পদ্মীটি অতি নিভ্ত,—বাড়ীর গা দিয়ে গ্রামের দিকে একটি পথ চ'লে গেছে, অরণ্যজ্ঞটলা গিয়ে মিশেছে পাহাডের দিকে।

শ্রীমতী মায়া প্র প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে ভূললেন না যে, তাঁর এখানে আমি কয়েকদিনের জন্য আতিথ্য নিতে বাধ্য। সঞ্জে যদি হিমাংশ্রও থাকেন তবে তিনি পরম কৃতস্ত থাকবেন। কিন্তু হিমাংশ্র তখনই জানিয়ে দিলেন যে, হাউস-বোটে কিছ্বদিন বাস করার বাসনা নিয়ে তিনি এসেছেন কাম্মীরে, তাঁর সেই সাধ প্রণ হওয়া একান্তই দরকার। হাউসবোট আমার নিজের ভালো লাগেনি। দাল হুদের আনাচে কানাচে এবং বন্ধজলার দলজড়ানো নাংরা জলে হাউসবোটের বাহ্যিক চেহারা দেখে মানিকতলার থালের মহাজনী নৌকার কথা আমার মনে পড়েছে। ন্বিতীয়ত, মাঝিমাল্লার হাতে স্বাধীনতা তুলে দিয়ে জলের মাঝখানে গিয়ে হাত পা স্টিয়ে থাকা পছন্দসই হয়িন। অবশ্য প্রত্যেক বোটের অধীনে 'শিকারা' নামক ছোট ছোট ঘেরাটোপের ডিগিগ মোতায়েন আছে বটে, যখন থামি পারাপারও হওয়া চলে। কিন্তু যতই হোক, যত কাব্যই ওর সঙ্গে যত্ত থাকুক, স্বজ্বন্দ স্বাধীনতা পদে পদে কুন্ঠিত হয়—এই আমার বিশ্বাস। তাঁব্তে থাকতে গেলে পাহারা লাগে। স্ত্রাং হোটেল স্বাপেক্ষা স্বাজ্বন্ধর।

আমরা সেদিন চা পান করে প্নরায় আমাদের তাঁব্তে ফিরে এল্ম। কথা বইলো পর্নিদন সকালে মায়া আসবেন আমাদের তাঁব্তে। স্কুর বাগানবাড়ীর গাছপালা এবং ফ্লবাগানের মধ্যে আমাদের তাঁব্, কিন্তু বোধ করি, উপকরণের কিছ্ অভাব থাকার জন্য আবহাওয়াটা খ্ব উৎসাহজনক ছিল না। হিমাংশ্রে স্বাস্থ্য ফেরাবার কিঞ্চিং চেণ্টা ছিল,—তাঁর মাথার কাছে কিছ্ ফলপাকড় থাকলেই তিনি পরিতৃণ্ট হন্। আমি থাকি নিতা অসনেতাষ নিয়ে। নধর শয্যার আরামদায়ক উত্তাপের মধ্যে শ্লেল আমার পিঠে চির্নিদন কাঁটা ফোটে। পদে পদে নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটলে স্কুপ্থ থাকিনে। প্রচুর ক্ষত্রিরাদির আয়োজন দেখলে মূখে অর্চি আসে। ফল-পাকড় খেলে শরীর ভালো হর, একখা শ্লনতে পেলে ফল আমার দ্চোথের বিষ হয়ে ওঠে আমি আরাম চাইনে, আনন্দ চাই।

বাগানবাড়ীর ভিতর ও বাহিরের আবহাওয়াটা প্রকৃষ্টি সকাল থেকে আমাদের ভালো লাগেনি। ভিতরে থাকেন বাাঙ্কের এজেণ্ট ক্লিরেয়া ও তাঁর দ্বিতীয়া স্থা। মিসেস রায়ের আগ্রহাতিশয়েই হিমাংশ্ব একটো তাঁব্র বাবস্থাদি করেছেন। সকালবেলার বৃন্ধ মিঃ রার বেরিয়ে এসে আমাদের সংগে কতক্ষণ আলাপ ক'রেও গোলেন, কিন্তু কোথায় যেন বাতাসটা একট্ব থমথমে। সকলে প্রায় নটার এলেন মায়া এবং কুন্ডু স্পেশালের শ্রীমান্ শংকর। তাঁব্র সামনে আমাদের বসিয়ে শ্রীমান্ ছবি তুলতে লাগলো একটির পর একটি। শ্রীমতী মায়ার শাদা রেশমের শাড়ীর উপযুক্ত ছবি কিছুতেই রোদ্রের আভায় ওঠে না, এই ছিল মস্ত সমস্যা। তাঁব্র সামনে বাগানে সকালের চায়ের আসর বসে গেল। ঘণ্টাখানেক পরে দিখর করা গেল, আজ আমরা মোগল গাডে নিস্দেশতে যাবো। শংকর জিদ ধারে এই প্রস্তাব করলো, আজ আমরা তিনজনে তার সারাদিনের অতিথি। তার আতিথেয়তা স্মরণ কারে রাখার মতো।

শহরের যে অংশটা জনবহাল সেটি নোংরার আর সংকীর্ণতার অপরিচ্ছম: ছোট ছোট অন্ধকারের খোপের মধ্যে অপরিচ্ছর জীবনযাতা,—ওর মধ্যেই বহু ধিক্ত জীবন কিলবিল করে। গাল-ঘ্রিজ নোংরা জলে বাস্তির যে বৈশিষ্টা দেখা যায় ভারতের প্রায় প্রত্যেক শহরের আশে-পাশে, এখানেও তা'র ব্যতিক্রম ঘটেনি। সেজন্য ক্ষয়রোগ নানা স্থানে প্রবল। এর বাইরে গেলে তবে ভূস্বর্গ! যারা কাম্মীর দেখতে যায়, তা'রা কিন্তু কাম্মীরীদের প্রকৃত জীবন্যানার চেহারা দেখতে চায় না। তারা গিয়ে টাকা ছড়িয়ে আমোদ কিনে নিয়ে আসে। ময়লা ঘরে, নোংরা সঙ্জার, ছে'ড়া বিছানায়, উচ্ছিন্টের আনাচে কানাচে, শিকারা আর হাউসবোটের পাটাতনের আড়ালে, দোকানের তলায়, হাটবাজারের অলিগলিতে, গড়ীর আন্ডায়, বিভস্তার ঘাটে ঘাটে, সাঁকোগ,লির আশে-পাশে, কৃটিরশিচ্প-কেন্দ্রগর্মানর আড়ানে আবড়ালে,—যে ক্ষ্যার্ড দরিদ্র ও হতাশ নরনারী এবং শিশ্বো চলাফেরা করে, তারা হোলো প্রকৃত কাশ্মীরী,—তারা ভিক্ষে করে ট্রিফাদের কাছে হাত পেতে। যেখানে যাও ভিক্কে, যেখানে যাও বকশিস। ছাটে গিয়ে গাড়ী ডেকে দিল, দাও বকশিস। রাস্তাটা দেখিয়ে দিল, দাও ভিকে। চললো সতেগ সঙেগ -যদি পার ছিটে-ফোঁটা, যদি পায় এটো-কাঁটা। গৃহস্থ-ঘরের বউ, বাড়ীর গৃহিণী, ক্ষেতখামারের চাষী,—এরা ছাটে এলো পথের ধারে— কেননা ট্রেরণ্ট যাছে, যদি দ্বচার পয়সা 'বকশিস' পাওয়া যায়। রাল্লা করতে कतरु इन्हरू अरमा, विष्यामा एष्टए दाशी हन्हरू अरमा, त्यमा एष्टए वामकवामिका ছুটে এলো, খামারে জলসেচনের কাজ ফেলে শ্রমিক ছুটে এলো। এলো বাঁকা-নয়না, এলো মধ্রভাষিণী, এলো লম্জাবতী, এলো হাস্যম্থ বার্ক্ত্রি এলো অশীতিপর বৃষ্ধ,—এলো চারিদিক থেকে হিমালয়ের সদতান 😢 🕮 শ্নতে পেরেছে এই পথ দিয়ে বাবে ইউরোপীয় ট্রিফা, ভারতীয় শেতি আর মহাজন,—
ওরা আশায় আশায় পথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এরা ভূম্বর্গবাসী, কিন্তু
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধার ধারে না। বোঝে না রাজন্তি, জানে না সাম্প্রদায়িক
ভেদবৃশিধ। ওরা জেনে এসেছে চিরকালের মার্প্তিয়া দৈনা দারিদ্রের নরককৃত্ কাশ্মীরকে। ক্ষুধার অহে ওরা থ্শী, স্থিকুপায় জীবনযাতায় একট্খানি স্বাচ্ছন্দ্য পেলেই ওদের আনন্দ। ওদের এই ভয়াবহ দাব্রিদ্রা দেখলে যেন কাস্লা পায় ।

শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে মাইল তিনেক এগিয়ে গেলেই একে একে মোগলগাড়েনগালি পাওয়া যায়। পালেই বিস্তৃত দাল-হুদ। জলজ লতাদলে আচ্ছয় থাকে, তাই এই বিশাল জলাশয়ের নাম দাল, কিংবা দল, কিংবা ডাল। কমবেশী পনেরে বর্গ মাইল এর পরিধি। কোথাও ঘনসামিবিদ্ট লতাদলের উপর রাশি রাশি মাটি ফেলে এক একটি তাসমান বাগান প্রস্তৃত করা হয়েছে। ফালে-ফলে সেগালি আচ্ছয়। কোথাও কোথাও ভেসে চলে শ্বেত ও রম্ভপশ্বের দল,—তাদেরই উপর দিয়ে চারিদিক থেকে হুদের উপর ছায়া পড়ে এক একটি পর্বত-চাড়ার। সা্র্যান্তের নানাবর্ণ জলের উপরে নিবিড় হতে থাকে।

আমরা একটির পর একটি উদ্যান দেখে বেড়াল্ম। পাহাড়ের কোলে এই উদ্যানে নানা কোশলে আনা হয়েছে এক একটি ঝরণা। এ বাগানগুলি মোগল আমলের। চশমাসাহি, শালীমার, নিশাতবাগ, নাসিমবাগ ইত্যাদি। এগুলি মোগল আমলের বুচি ও সৌন্দর্যবাধের প্রতীক। গ্রীনগর থেকে প্রায় বারো মাইল দ্রের একটি নির্রির্রাল বনময় অঞ্চলে এসে আমরা পেল্ম হরবন। এটি সংরক্ষিত এক বিশাল জলাশয়। এখান থেকে রাজধানীতে পানীয়জল সরবরাহ করা হয়। এর চেহারা দেখেই মনে পড়ে ষার জামশেদপ্রে থেকে আট মাইল দ্রের 'ডেম্না' হুদটি,—কেউ বলে, ডেম্লা! দ্বিট হুদের একই উদ্দেশা। এখানেও পর্বতবেশ্টিত উপত্যকা ও শসাক্ষেত্র: সেখানেও তাই —দল্মা পাহাড়ের কোল। আমরা হরবনের বাধের উপর থেকে নেমে এসে অদ্রে একটি সরকারী 'ষ্রাউট্' মংস্য চাবের ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হল্ম। অরণাজটলার ছায়াকুজলোকে পাহাড়ী পাখীদলের কুজন-গ্রুন চলছে। শত্কর ছবি তুললো আবার আমাদের দাঁড় করিয়ে।

শ্রীমতী মায়ার এসব অভিজ্ঞতা নতুন। বন্ধ্মহলের সংগ্য একবার মাত্র বিরয়ে তিনি গিয়েছিলেন পহলগাঁওয়ে—মাত্র দিন পনেরো আগে। তাঁর বন্ধ্দের মধ্যে ছিল একটি দন্পতি তাদের শিশ্কেন্যাসহ। তা'রা হোলো মদনলাল আর সংবতী। এ ছাড়া আরেকটি যুবক, নাম বাহাদ্র সিং। ওদের সংগ্যে আমারও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আজ বাইরে এসে তিনি মৃত্ত বিহণগী। পাহাড়ের ঝরণা ছিল অবর্ম্ধ, এবার যেন সেটি ঝরঝিরের নেমে এসেছে। ব্যামী সংগ্য নেই, সেজনা তিনি কিছ্ ক্ষ্মি, কিছ্, বা আনম্বা, কিন্তু তাঁর ব্যাভাবিক স্বচ্ছন্দ উল্লাসপ্রিয়তা ওতে বাধা পায়নি। অম্বান্ধির সংগ্যে তাঁর নতুন আলাপের সংবাদটি তিনি ইতিমধ্যে ভারতের দ্বান্ধ্যিতির আশ্বীয়ন্বজন ও বন্ধ্যুমহলে প্রচার করে দিয়েছেন। স্বামীকে জানিষ্ক্রিটন স্বাত্রে।

সকাল থেকে সারাদিন মোটরবিহার চলেছে আমুক্তির। মোটর প্রায় সর্বত্যামী, পথ অতি মনোরম। হাজার হাজার বর্গমঞ্জি হিমালয়ে ঘ্রেছি, কিন্তু এখানে যেন পথ ভূলে এসে পড়েছি নাচের আসরে, গানের মজলিশে। এখানে শ্রনি ন্প্রের ঝনক হিমালরের নীচে নীচে, পদে পদে শ্রনি ঠ্ংরীর বোল। হিমালয়ের সেই মহাগদভীর অরণ্যলোকের প্রশান্ত উদার গাদভীর্য চোথে পড়ছে না, সেই কলমন্ত্রম্থরা জননী জাহবীর প্রণ্য পার্ব ডালোক রহারপ্রা নয়, জটাভদমমাখা নানদেহ সম্যাসীদলের সেই বেদমন্তর্ধনিম্মারিত পার্ব ডা গ্রান্থান্তর দেখছিনে কোথাও,—এ যেন সহস্র ভোগবিলাসে, উল্লাসে, আলসে, লালসে, বিবশা মদিরেক্ষণা রসরগণীন উপত্যকা। এখানে টাকা ছড়াছড়ি যায়, আমোদ গড়াগড়ি যায়। প্রতিটি পাহাড়ের আনাচ কানাচ হোলো প্রমোদ কানন, প্রতিটি তাঁব্র রহস্য অন্তরালে প্রণ্ণ নিয়ে খেলা, চেনার-উইলো-পাইনের বনান্তরালে মধ্যরান্ত্রির ছায়ানিবিড় জ্যোৎদনায় কোথাও কোথাও উচ্ছনুসিত অন্তরাল আপন বাসনায় অসহনীয় যল্মণায় মাতাল হতে থাকে। স্থের আর লোভের এমন দেশজোড়া আয়োজন হিমালয়ের আর কোথাও নেই। সেই কারণে কাঁচা পয়সা হাতে নিয়ে ছড়ি ঘ্রিয়ে যে সব রগগীন প্রজাপতি এখানে বেঁড়িয়ে যায়, তা'য়া কাশ্মীরকে বলে, প্রাচ্যের নন্দন কানন!

ক্লান্ত সন্ধা নেমে আসছে দাল-হুদে। হরিপর্বতে আর শঙ্করাচার্যের চ্ড়ায় আরক্তিম আভা লেগেছে। হরম্বের দিকে বাদলের মেঘ দেখা দিয়েছে। ঠান্ডা বাতাস হৃ হৃ করে বইছে ওদিক থেকে।

শঙ্কর হাসিম্থে এবার বিদায় নিল। এই মহিলাকেও খেতে হবে অনেক দ্রে। কিন্তু টাঙ্গায়ে উঠে তিনি বললেন, শ্রীনগরের ইলেকট্রিক আল্মে কত কর্ম, দেখছেন ত? তারপর ময়দান ছাড়ালে আর আলো নেই। একলা খেতে আমি পারবো না, আমাকে পেণিছে দেবেন চল্মন! পথ অনেকটা।

অনেক পথ সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনেকার পথঘাটে ভয়ও নেই। আমার বিন্বাস, ভারতবর্ষের মধ্যে চোর-ডাকাতের উৎপাত সব চেয়ে কম কান্মীরে—এমন নিরাপদ অঞ্চল খাজে পাওয়া খাবই কঠিন। পয়সা কড়ি এরা চেয়ে নেয়, বক্নিস নেয়, এমন কি কৌশলে ফেলে হয়ত দোহনও করে, কিন্তু ছিনিয়ে নেয় না। এমন স্বভাব-ধার্মিক সন্প্রদায় সহসা চোখে পড়ে না, এবং এমন ভীর্প্রকৃতি জনসাধারণও সচরাচর দেখা যায় না।

আমিরা-কদল পেরিয়ে বাঁ দিকের বিশ্ববাজার ছাড়িয়ে ময়দানের বিষ্ণু দিয়ে আমাদের টাগ্যা চলেছে রামবাগের দিকে। গ্রীমতী মায়া বললেন আজ রাতে আবার চিঠি লিখবো ওঁর কাছে, আমাদের বেড়াবার কথা জানিছে। আপনি কাল সকালে আমার ওখানে আসছেন ত?

मकारल नय, प्रभुरत ।

বেশ, তাই আসনে। আমার বড় দন্তাগ্য, আর্থনি আর মাস দেড়েক আগে এলেন না। উনি ছিলেন,—আমরা সকলেই থ্যুক্তিনিদে থাকতুম। উনি সকালে যান্ আপিসে, থাবার সময় আবার আসেন। ব্যস, সমস্ত দিন ছন্টি।

🖊 বললুম, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আসতে হত্ত্বম কর্ন।

তবেই হয়েছে!—মায়া বললেন, এ যে মিলিটারির চাকরি, নিরম-নীতি অন্যরকম। উনি গিয়েছেন পরীক্ষার জন্য প্রস্তৃত হতে। এই পরীক্ষার উৎরে গেলে একট্র উন্নতির আশা আছে।

কাশ্মীরের তথা ভারতের বিমান বিভাগে বাণ্গালী আছেন, এ সংবাদটি উৎসাইজনক। সত্যি বলতে কি, ভারত সরকারের দুটি বিশেষ বিভাগ প্রধানত বাণ্গালীর হাতের তৈরি। একটি বিমান বিভাগে —এটি প্রথম একদল সম্প্রান্ত বাণ্গালীর চেন্টার গোড়ার দিকে বেসরকারীভারে বাণ্গালাদেশে প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সে প্রায় লিশ বছর হ'তে চললো। ন্বিতীয়টি হোলো, বেতার বিভাগ। এ বিভাগটি অনেকাংশে বাংগালীর স্ভিট, এবং এটির জন্ম হর করেকজন বেসরকারী বাণ্গালীর তেন্টার,—ভারা সরকারী লাইসেন্স নিয়ে এই প্রতিন্টানটিকে গ'ড়ে ভোলেন। কিন্তু এর প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষা ক'রে তৎকালে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়ে, এবং ভারা একটি বিশেষ আইনবলে এই বেতার প্রতিন্টানকে হন্তগত করেন।

শ্রীমতী গ**্শতা বললেন, য**দি অভয় দেন্ তবে একটি প্রশন করি। বল্ন?

এমন সান্দর দেশে সপরিবারে এলেন না কেন?

হাসল্ম। বলল্ম, চারদিকে থেরকম কাঁচা পয়সা ছড়িয়ে চলতে হয়, তা'তে ঘটি বাটি পর্যান্ত না বেচলে এখানে সপরিবারে আসা চলে না। তাছাড়া কাশ্মীর বেড়ানো ঠিক আমার এ যাতায় উদ্দেশ্যও ছিল না। আমি এসেছিল্ম অমরনাথে।

তিনি এবার বললেন, দেখন, এদিকটা কি রক্ষ অন্ধকার হয়ে এলো! দেখছেন ত', লোকজনও নেই। আমাকে অবিশ্যি নিয়মিত আনাগোনা করতে হয় না, তাই রক্ষে। উনি যাবার আগে মোটায়াটি সব ব্যবস্থা ক'রে গেছেন।

হাসিম্থে বলল্ম, আপনি যে অতিথিশালা খ্লবেন, এ ব্যবস্থাও কি তিনি ক'রে-গেছেন ?

সে আপনাকে কিছ্ ভাবতে হবে না। একজন ব্ডো পণ্ডিত আছে, সে ডাকঘরে চাকরি করে। সে দ্ব্'একদিন অন্তর আমার সমস্ত জিনিসপত্র এনে দের। আপনি কিছ্মাত্র সঞ্জোচ করবেন না। আরেকটা কথা হস্ত স্পার্পনি ভাবছেন, সে আমি জানি। কিন্তু আপনি জেনে রাখুন, সেবার গৃহস্তাতি থেকে ফিরেই উকে জানাই ষে, আপনি আমার এখানে আতিথ্য নিষ্ক্রেরীজি হয়েছেন। উনি তা'র উত্তরে কি চমংকার চিঠি লিখেছেন, কাল আপুন্তিক দেখাবো।

রামবাগের পরে পেরিয়ে গাড়ী ঘ্রলো ডান দিকে এ পথটা সোজা গেছে শ্রীনগরের বিমানঘটির দিকে। নীচে দিয়ে নদীর ধুরি পাহাড়তলীর পাশ কাটিয়ে অন্ধকারে কোথায় চ'লে গেছে ঠাহর হচ্ছে না িইযথানেই যাক্ এ ধারা মিলেছে মূল বিতদ্তায়।

মহারাজা গ্রলাব সিংয়ের সমাধি এবং শব্দরসম্প্রদায়ভূক্ত বাৎগালী স্বামী

ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ মঠ'-এর পাশ কাটিয়ে টাংগা এক সময় এসে পেশছলো সেই বসতি-বিরল বাগানবাড়ীর গেটের সামনে। গাড়ী থেকে নেমে শ্রীমতী গণ্ণতা কথাটা পাকা ক'রে নিলেন, কাল জিনিসপত্র নিয়ে দ্বপ্রের দিকে সোজা চ'লে আস্বেন। কোনও সঙ্কোচ কর্বেন না।

আমাকেও একথা পাকা ক'রে নিতে হোলো, তিন চারদিনের বেশী আমার পক্ষে কশ্মীরে থাকা আর সম্ভব হবে না। তাড়াতাড়ি আমাকে হিমাচল প্রদেশ ঘুরে দিল্লী ফিরতে হবে।

তিনিও জবাব দিলেন, বেশ, তিন রাদ্রের বেশি অতিথিদের থাকতে নেই, এই কথা আমি মনে রাথবো। মোটকথা আপনার আসা চাই, নৈলে গণ্ণুতসাহেব আমার ওপর ভাষণ রাগ করবেন।

টাগ্যা-গাড়ীর আলোট্কুতে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা চলছিল। শ্রীমতী গ্রুণতা বললেন, সব কথার ওপরেও আরেক কথা আছে। সত্যি বলছি আপনাকে, লেখক-মানুষকে কখনও দেখিনি। তা'রা কেমন, কিচ্ছু জানিনে। কেমন ক'রে তা'রা বই লেখে, কেমন ক'রে কম্পনায় সব সানে,—ভাবলে অবাক লাগে। আপনাকে কাছে থেকে না দেখলে আমার কিছুতেই চলবে না!

হাসিমাথে এবার গাড়ীতে উঠলাম।—বেশ, কালু আসবো।

দাঁড়ান্ একট্, আগে আমি ভেতরে যাই। এই ব'লে তিনি ভীর্ পদক্ষেপে ছ্বট্ দিলেন অধ্যকার বাগান পেরিয়ে ভিতর মহলে। সেখানে দোতলার সি'ড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা—এবার যান্—কাল কিন্তু আপনার জন্যে রামা ক'রে রাখবো!

টাংগা ছেড়ে দিল। আশ্চর্যা, তখন আমার একটিবারও মনে হয়নি, হিমালয়ের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমার এই ভ্রমণে একটি নাটকীয় ঘটনার সুণ্টি করবে।

কাশ্মীরের আকাশে বাদলের ছায়া দেখা দিয়েছে। মেঘেরা ভেসে চলেছে পীর পাঞ্চালের কোলে-কোলে, হরম্থ আর হরমহেশের চ্ড়ায়-চ্ড়ায়, জাম্কার আর দেবশাহীর সতবকে স্তবকে। ছায়া পড়েছে বিতস্তায় আর সক্ষ্টিস্কারে—
যার আধ্যানক নাম হোলো দাল গ্রদ।

হরমহেশের কৃষ্ণজটার অন্ধকারে গ্রুব্ গ্রের্ ডম্বর্ধননি শোক্তি যাছে; দেখতে পাওয়া যাছে চিরকালের সর্বহারা সম্মাসী 'নাংগাব' র্দ্ধ নয়নের কচিং কালকটাক্ষ। অস্বরনাশিনী চণ্ডী আর মহিষাস্তরের রণডঙকা বেজে ফুর্লিছে হরম্থের কোলে-কোলে। পাইন আর পপলারের অরণ্য মেখের মুধ্বে শিশাহারা হয়ে গেছে।

আজ জন্মান্টমী। আগন্ট ০১, ১৯৫০।📎

বাগানবাড়ীর তাঁব**্ তুলে** দিলেন হিমাংশ**্। ওর মধ্যে আমাদের দ্**দিনের

অনিদিশ্ট এলোমেলো সংসার্যান্তা ছিল একট্ হাস্যকর। হিমাংশ্ চাকরি করেন কলকাতার ইম্পীরিয়ল্ ব্যাৎেক, স্কৃতরাং তা'র এই শাখা আপিসের বাগানে তাঁর যেন কতকটা নৈতিক অধিকার ছিল। কিন্তু এবাড়ীতে তিনি ভাত খেয়েছেন যত, বাজারের ফল চিবিয়েছেন তা'র চেয়ে অনেক বেশী। এবার তাঁব্র কারবার বন্ধ করতে হোলো। আমরা প্রনরায় খালসা হোটেলে গিয়ে বাসা বাঁধল্ম। কথা চলছে, স্কৃবিধামতো হাউসবোটের ঘর পেলেই হিমাংশ্ব দাল প্রদের অগাধ জলে গিয়ে পড়বেন! কিন্তু আজ এবেলা আমি হিমাংশ্বে অতিথি, অপরাত্রে চ'লে যাবো শ্রীমতী মায়ায় ওখানে। ঠান্ডায় কনকনিয়ে উঠেছে শ্রীনগর।

দ্রামান্য জীবনে হিমাংশরে মতো স্থান্ সচরাচর মেলে না। সাধ্ ও সম্জন ব্যক্তি রেলগাড়ীর কামরায় উঠে একট্ঝানি আরামের লোভে সহসা স্বার্থপির হ'তে থাকে—এ দেখা আছে। সর্বত্যাগী নাপ্যা সম্যাসী আগে ভাগে এগিয়ে একটি ঘাঁটি-আগলানো বটব্দ্কের নীচে আসন নেয়,—এও দেখা। এসব ছোট ছোট লোভ, ছোট ছোট স্বার্থ,—এসব ক্ষ্রুন্ত দৈনা অনেক বরেণ্য মান্যের প্রকৃতির মধ্যেও জড়ানো থাকে; যথাসময়ে এসব এন্টি ধরা পড়ে দ্ভিটর অন্বীক্ষণে। এই প্রকার ক্ষ্তুতা থেকে হিমাংশ্ অনেকটা ম্বারণ দ্বান্যায় এবং দ্বত্র পাহাড়ে তীর্থমান্তাপথে মান্যের স্বার্থপরতা যেখানে অবশাদ্ভাবী, সেখানেও এই ব্যক্তিকে দেখেছি। হয়ত তিনি সংসারধমী হ'লে এইসব গ্লপনা কমে যেত।

অলপ অলপ বৃণ্টি নামলো মধ্যান্তের আগেই। কাশ্মীরে বৃণ্টির পরিমাণ বাগালা দেশের মতো নয়। মৌস্মী বায়্ আসে বটে পশ্চিম পাকিশ্চান আর রাজস্থানের উপর দিয়ে। কিন্তু মর্ভূমি ও শ্বন্ধ ভূভাগের উপর দিয়ে আসবার কালে সেই বায়্ যায় শ্কিয়ে। স্বতরাং অবশিষ্ট বায়্ পীর পাঞ্চালের দক্ষিণ কোল পোরয়ে উত্তরপথে পেশিছয় সামান্য। সেই কারণে পশ্চিশ থেকে বিশ ইণ্ডির বেশী বৃষ্টি কাশ্মীরে নেই। আজ দেখতে দেখতে বৃণ্টির সংগ্র আপসা আকাশ থেকে নেমে এলো ঠান্ডা হাওয়া। সে-ঠান্ডা আকশ্মিক,—যেমন পাহাড়ে সচরাচব ঘটে,—কিন্তু তাব ঝলক বড়ই উপভোগ্য। উপভোগ্য হলেও ভাবনার করেণ আছে বৈকি।

আমাদের হোটেলের ঠিক পশ্চিমে কয়েকটি দরিদ্র ঘরকল্লায়ক একটি বিচিত-পল্লী চোথে পড়ে প্রায় সারাদিন। সেখানে প্রতিবেশীমহন্দ্র বিবাদ বেধেছিল সকাল থেকে। ঘরোয়া বিবাদে মেয়েদের ভূমিকা যেমন স্বর্গাই প্রধান, এখানেও তাই। কিন্তু সর্বপ্রকার উত্তেজনার মধ্যে কোনো কোনে মেয়েকে হাসতে দেখছি, এইটি হোলো কোতুকের বিষয়। কাশ্মীর 'বোলি কাশ্মীরের বাইরে বিশেষ কেউ বোঝে না। কিন্তু এই 'বোলি'র উৎপত্তি হেছিলা সংস্কৃত থেকে। এর সংগ্রহিন্দ আর উর্দ্ দৃই মিলেছে, যেমন মিলেছে ফাসী। বাণ্গলা দেশেও এই ব্যাগ বাণ্গলাভাষা মিলেছে চটুগ্রামে এসে। চাটগাঁর বাণ্গালী পাশে দাঁড়িয়ে যদি

পরশ্বর আলাপ করে, আমার পক্ষে বোধগমা হয় না। ব্রহাদেশে বসবাসকালে আমার এই অভিজ্ঞতা ঘটে। ময়মনিসংহ থেকে মেদিনীপুর অবধি বাণগলা ভাষা বহুবার বদলায়। দাজিলিংয়ে এবং দক্ষিণ নেপালে কান পেতে থাকলে শোনা যাবে বাণগলা ভাষা বলছে হিন্দির মিগ্রণে। পশ্চিম-দক্ষিণ আসাম, গ্রিপুরা, মানপুর আর মিথলা, উৎকল আর মগের মুলুক, কোচবিহার আর দক্ষিণবিহার, তেজপুর আর ভাষার শ্বাপলা ভাষাই হে'টে বেড়িয়েছে এর-ওর সপ্পে গলাইরাধরি করে। ভাষার শ্বাপথাসবলতা থাকলেই সে হাঁটে, পাঁচজনের হাত থেকে সে পাঁচরকম শব্দ নিয়ে নিজেকে অলপ্কৃত করে। সেখানেই তার প্রাণশন্তি। যে-ভাষা তা'র জাতিচ্যুতির ভরে আলোবাতাসের পথরুম্ধ ক'রে নিজের গণ্ডীর মধ্যে মুখ খ্বড়েপ'ড়ে থাকে, এককালে গিয়ে সে ভাষা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। ইংরেজ শ্বুধ যে ইউরোপ আমেরিকায় ঘ্ররে-ঘ্রে নিজের ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়েছে তাই নয়, ভারতব্যীর শব্দও সে আহরণ করেছে। ইংরেজি অভিধানে এর নম্না আছে ভূরি ভূরি। বাপালা ভাষায় যে শতকরা প্রায় তেরিশ ভাগ আরবী, ফাসী, উর্দ্ব, হিন্দি এসে জায়গা পেয়েছে, এবং সাহিত্যে তাদের স্থান নিদিশ্য,—অন্ধ্র প্রাদেশিকতার আত্মাভিমানে সেকথা আমরা ভূলে যাই।

কাশ্মীরি 'বোলি' থেকে কাশ্মীরের কাব্যসাহিত্য এবং লোকসংগীতের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল একজালে। এর থেকে মেয়েরা সৃষ্টি করেছে নাচের গান আর প্রথমগীতি,—সেই গানী অনেক সময় অতীল্রিয় বাঞ্জনায় পরিগত হয়েছে। ধানের মাঠে, দক্তির পাড়ার, গায়লাদের ঘরে, মাঝিমাল্লার দলে, পসারিনীদের মসলিশে, ছুতোরের আন্তার, মজ্রদের বিশ্তিত,—দলবন্ধ হয়ে লোকসংগ্যুত্ গায় মেয়ে আর প্রয়া গান গাওয়া হয় আঁতুড় ঘরে আর অল্লপ্রাণনের উৎসবৈ। গান শ্রতে শ্রনতে ঘ্রিয়ে পড়ে শিশ্ব দোল্নায়।

বিরহিনী মেয়ে তা'র আক'ঠ অনুরাগে ডাক দেয় বিতস্তার এ প্রাণ্ড থেকে "অরণ্যে অরণ্যে ধরেছে প্রস্ফুটিত মৃকুল, হে প্রিয়, তুমি কি শোনোনি শৃধ্যু আমার সংবাদ ? গিরিউপত্যকায় তরসায়রে অগণ্য রম্ভকমল তরগের টলোমলো,— তুমি কি আমার সংবাদ শোনোনি কিছু ?"

ব্র প্রাণ শোনোন কিছ্ ?"

ও প্রান্তের অরণ্য থেকে দয়িতের ডাক্ শোনা যায় "ম্ব্রা এরেছি)সাগর
মথিয়া তোমার দশ্ত সাজাতে, তোমার অধরে রব্তিম আভা স্থানির প্রাণের
শোণিতে।"

বৃষ্টি নেমে এলো মধ্যাহের পর থেকে। বৃষ্ট্রিক্সিন্টের সংগ পাহাড়-প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তান ঘটে, -বেমন শীলংয়ে, যেমন দক্ষিণিলংয়ে। তফাং এই, এখানে তৃষার চ্ডারা খ্রুব সন্নিকট, সেজনা হ্ হ্রুকরে বরফানি বাতাস নেমে আসে। নগরের উপরে তুহিনের একটি ছায়া পড়ে। অপরাত্বের দিকে ফিরে এসে হিমাংশ্

প্রস্তাব করলেন, আকাশের চেহারা ভালো নয়, আপনার এখনই বেরিয়ে পড়া উচিং। দেরি করলে ভনুমহিলা বিব্রত বোধ করবেন।

বন্ধ্বর মিঃ ধারের সভেগ বন্দোবদত হোলো এই যে, আগ্যমীকাল সন্ধ্যার প্রাক্তালে তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন বক্সী গোলাম মহন্দদের ওখানে। তাঁর বাড়ীতেই আলাপচারী হবে। দ্ব একজন মন্দ্রী ও করেকজন সরকারী কর্মচারীও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। অতএব আজ আমার ছুটি। স্বতরাং অধিককাল বিলম্ব না ক'রে আমি বেরিয়ে পড়লুম রামবাগের পথে। সন্ধ্যার তখন বিলম্ব নেই। সাপটে বৃণ্টি নেমেছে। ভিজে ভিজেই যেতে হবে।

রামবাগের পরে পেরিয়ে গরেলাব সিংয়ের সমাধি ছাড়িয়ে যখন বড়জেলায় এসে পেছিল্ম, তখন মেঘেরা নেমে এসেছে বিস্তৃত বন বাগানের পপলারের জটলায়। পথে জনমানব কোথাও নেই, বাগানবাড়ীর দরজা জানলা সব বংধ। দোতলার সামনের ঘরখানায় সমস্তপর্লি জানলাই কাচের শাসির। তারই একটির সামনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়েছিলেন। টাংগায় আমাকে আসতে দেখে নেমে এলেন। টাংগার গাড়োয়ানের সাহাযো মালপর গিয়ে উপরের ঘরে উঠলো। ঠাংডায় হাত পা অবশ।

অভ্যর্থনাটা উচ্ছন্নসপ্রবণ। সে কথা থাক্। দৃটি শিশুকে দেখছি, আর কেউ কাছাকাছি নেই। বাড়ীর নীচের পিছনদিকের ফ্ল্যুটে থাকেন আরেকটি বাংগালী পরিবার, এ শিশু দৃটি তাঁদেরই। উপরতলার একটি অংশে থাকেন এক মারাঠি পরিবার, তাঁদের সাড়াশন্দ কম। এ ফ্লাটে শ্রীমতী মায়া একা। তাঁর হেপাব্দতে এই দৃটি ঘর। এ ঘরটি প্রায় একেবারেই শ্না থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে এ ঘরে এসেছে একটি চারপাই, তার উপরে একটি তোষক এবং একথানা লেপা ও বালিশ।

শিশ্ব মেয়ে দ্টিকে থ্ব ভালো লাগ্ছিল। তারা যেন এ তল্পাটের মর্ভূমির মধ্যে এনেছে ক্রেছায়া। শিশ্বর মতো এমন নিঃসংগতার অবলম্বন আরু কিছ্ব নেই। ওদের সংগে বনে গলপ জ্বড়ে দিতে হোলো। গ্রীমতী গ্রুতা বন্ধুলেন, এখানে আপনার আড়ন্ট হয়ে থাকার কিছ্ব নেই। দাঁড়ান্, বন্ধ ভিদ্ধেঞ্জুসেছেন আপনি, আমি চা করে নিয়ে আসি।

বাইরে বৃষ্ণি নেমেছে ঝমঝাময়ে । মেঘের দল নেমে এসেছে সীচের বাগানে,
—ঝাপসা হয়ে গেছে সব গাছপালা । তথনও অতি সামান প্রীরমাণ দিনের আলো
অবশিষ্ট রয়েছে, কিন্তু তার চেহারাটা ধ্মেল,—কেমন্ একটা অনৈস্গিক আভা ।
বেন আদি সৃষ্ণির উধাকাল । ঠান্ডা প্রচুর পড়েছে বাইরে । জানলার শাসিগ্রিল
ঝড়ের ঝাপটায় মাঝে মাঝে ঝন ঝন ক'রে উঠছে—কিন্তু এত ঝাপসা যে, বাইরে
কিছ্ব দেখা যায় না । এ বাড়ীর উত্তর দিকে মার একঘর বিন্ত,—তার বাইরে
চতুদিকে মাইলের পর মাইলের মধ্যে ঘনমেঘলকে পপলারের বিন্তৃত অরণা-

জটলা। সামনেই পাহাড়তলীর গা বেয়ে গেছে জলানদী বাবলাবনের নীচে দিয়ে। কোথাও জনমানব নেই।

দর্বনত বায়রে বেগ এবং মাষ্ট্রনার্বান্টি বেড়েই ১ললো। অন্ধ মাড় দিগ-দিগনত সূব একাকার। আকাশ ভাক দিছে মাহামহিন তার বিদ্যাংলতার ঝলকে। শিশা দুটির সংখ্যা গল্প জামে উঠলো।

এক পেয়ালা গরম চা এবং টোস্ট-অমলেট্সহ শ্রীমতী গ্ণতা এসে ঢ্কলেন।
পরে ওঘর থেকে একখানা হাল্কা চেয়ার এনে নিজে বসলেন। বললেন, গ্ণত
সাহেব আমারই মতন সাহিত্যের খ্ব ভক্ত, শ্নে রাখ্ন। তিনি থাকলে আজ
ধেই-ধেই ক'রে নাচতেন। আপনার কথা জানতে চেয়ে আজও তিনি চিঠি লিখেছেন।
স্মিত্যই বলছি, লেখক আমরা কখনও দেখিন। এখন দেখছি আপনি ত'
আমাদেরই মতন মান্য!

উচ্চ হাস্যে তার ঘর এবার মুর্খারত হোলো।

বলল্ম, আছেন, ওসব কথা এখন থাক্। আপনি একা এইভাবে থাকেন, অস্বিধে হয় না?

শন্দ্রন তবে। এই বাচ্চা দর্টি আমার প্রায় সারাদিনের বন্ধ। আর ওই যে বলেছিল্ম ব্ডো পশ্ডিতের কথা, ও হোলো আমার আশা-তরসা,—অবিশ্যি কিছ্ কিছ্ দিতে হয়। তবে এখানকার পোষ্টমান্টারও মধ্যে মাঝে থবর নেন্। আজকাল কোনো কোনো দিন আসে সংবতী আর মদনলাল,—ওদের সঞ্চে বেড়িয়ে আসি। তবে ওরা ত'নতুন, ওরাও আজকালের মধ্যে চ'লে যাছে। আমার কাছে বিদায় নিয়ে গেছে।

ঠা ভাষ চা বেশ ভালো লাগছিল। বললম, এ বাচ্চাদ্টির মা-বাবা কোথার?
এরা থাকে নীচে। এদেরও এই। মিঃ মুখার্জি এখানে নেই। মিলিটারির
মুদ্কিল হোলো, তারা এক জায়গায় স্থির নয়। এখানে ত' ভালো, বাড়ীঘর,
সুযোগ স্বিধে রয়েছে। অনা জায়গায় ক্যাম্প ছাড়া কিছু নেই। আমাদের
জীবন শুধু ভেনে বেড়ানো। স্থায়ী ঘরকলা কাকে বলে আমরা জানিনে।

ঘরের সামনে সির্ণিড়তে কার যেন সাড়া পাওয়া গেল। মায়া উঠে গেলেন, তারপর ফিরে এসে মেয়েদ্বিকৈ পাঠিয়ে দিলেন নীচে। ওদের খ্রুঞ্জি সময় হয়েছে। কে যেন ডেকে নিয়ে গেল।

ওঁর স্বামী ফিরছেন কবে এ প্রশ্নের উত্তরে মায়া বলুক্তি, উনি আছেন মাইসোরে, ফিরতে এখনও দুমাস। সিতা, উনি ভারি খুক্তিইতেন আজ এখানে থাকলে, নাচতেন মনের আনন্দে। আজ তার চিঠি স্মান্তর পেয়েছি। আমাকে এভাবে থাকতে হচ্ছে, ওঁর যে কী দৃঃখ কি বলুক্তি উনি থাকলে আপনাকে নতুন জিনিস দেখাতে পারতুম।

মুখ তুলালাম।

শ্রীমতী গ<sup>্ন্</sup>তা বললেন, উনি নিজেই সেই নতুন জিনিস। এমন উদার

ধার্মিক ছেলে আপনারা সচরাচর দেখতে পান না। আমার স্বামীর মতো লোক মিলিটারিতে বেমানান।

হাসিম্থে বলল্ম, ব্ঝতে পারা যাছে আজকাল মিলিটারিতে ভদুলোকরা ঢ্বেছে।

নিশ্চর। কাশ্মীরের মিলিটারি সবচেরে ভদ্র। এরা এদেশে এত প্রিয় কি বলবো। বস্তুন, আমি আসছি।—উনি বেরিয়ে গেলেন।

কুণ্ঠা আমার যাছে না। ফাই-ফরমাসের লোক নেই। মহিলাকে একাই সব করতে হছে। উৎসাহ ক'রে অতিথিকে ডেকে আনা এক জিনিস, কিন্তু তার জনা সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দোর আয়োজন করা অন্য বস্তু। আমি একট্র বিব্রতই বোধ করছিল্ম। আজকের রাতটা অবশ্য কাট্ক, কিন্তু ঠিক এইভাবে হাতপা গ্রিটয়ে দ্বারাদিন বন্দী দশার মধ্যে আট্কে থাকাটা আমার পক্ষে সন্ভব হবে কিনা তাই ভাবছিল্ম।

ঝড়ের ঝাপটা লাগছে শাসিতে। ছড়িতে দেখছি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। সমুগ্র কাশ্মীর বাইরে যেন লণ্ডভণ্ড হচ্ছে; পপলারের ঘন অরণ্য মহারাক্ষসীর মতো অন্ধ আক্রেশে মাথার চুল ছিণ্ডছে, তারই সেই হিংস্র নিশ্বাস ঝাপট দিয়ে যাচ্ছে শাসির বন্ধ জানলায়।

এই হোলো হিমালয়ের দানবীয় বিশ্বব। ভয়াল করাল তুহিন ঝটিকা সর্বব্য়পী মৃত্যুর বিভীষিকা নিয়ে ছুটে আসে চারিদিক থেকৈ,—গর্জনে, স্বাননে, রণনে তার প্রলয় নাচন চরাচবের কোনও বস্তুকে ক্ষমা করে না। উড়িয়ে ভাসিয়ে তাড়িয়ে মাড়িয়ে যেন লক্ষ লক্ষ মন্ত হস্তীর মতো পর্বতে-পর্বতে অরণ্যে-অরণ্য দাপাদাপি করতে থাকে। ভয়ার্ত মানুষ আতঞ্চিত চোথে ওর দিকে তাকায়।

খরপদে মায়া আবার এলেন। —আপনাকে একলা বসিয়ে রেখেছি। বৃণ্টিতে সব মাটি হোলো। গতকাল আপনাদের ওখানে সারাদিন কাটলো,—ঘরকমার খোজ রাখিনি। আজ এই বৃণ্টি, পশ্ডিতের পান্তাই নেই। কী যে অস্ববিধে, বলতে পারিনে। কত যে কণ্ট হবে অপনার!

আপনার সমস্যাটা কি, বলনে দেখি?

না, সে আপনাকে বলতে পারবো না। শহুধ ব'লে রাখি, আপ্রনিষ্টে যদি অস্কবিধে হয়, সহা ক'রে যাবেন।

বলল্ম, বটে, অতিথিকে ডেকে এনে অস্ববিধেয় ফেল্ফেড্রিএকথা জানলে আপনার স্বামীও বরদাস্ত করবেন না!

স্বামীর উল্লেখমান্তই তিনি আনন্দ পান্, তাঁর ক্রিউ চোখে দীশ্তি ফর্টে ওঠে। বললেন, সে সতিা, আমারও কোনও অসুক্রিখে তিনি কখনও বরদাসত করেননি। আজ তিনি উপস্থিত থাকলে ঝড় জুল কিছুই মানতেন না,—আমার খানরক্ষার জনাই ছুটেতেন।

একটি অতি-আধ্নিক সাজসম্জাকরা মেয়ের মুখ থেকে তাঁর অনুপস্থিত দেবতাখা—৪ শ্বামীর সন্বন্ধে এই প্রকার প্রশ্বান্রাগ আমি তন্ময় হয়ে শ্নছিল্ম। অন্যান্য ব্যাপারে তাঁর উদ্দীপনা, উচ্ছনাস, এবং উল্লাসের অতি-চাণ্ডলাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু স্বামীর আলোচনা ওঠামাত্রই তাঁর কণ্ঠ শান্ত ও নম্ব হয়ে এসেছে, প্রসল্ল আভা ফ্টেছে মুখে চোখে। মনে হয়েছে একটি নির্মাল আনন্দ যেন তাঁর মনে স্থিতিলাভ করেছে। এর পর বসে-বসে শ্নলন্ম গ্রুতসাহেবের গল্প। তিনি সদালাপী ও কন্টসহিক্ষ্য। বিবাহ অল্পদিনের, কিন্তু এ বিবাহ সার্থক। এমন উদারচরিত্র স্বামী অনেক মেয়ের ভাগ্যেই মেলে না। ক্ষমা ও থৈর্যের তিনি প্রতিম্তিত্য।

দাঁড়ান্, একটি জিনিস আপনাকে না দেখিয়ে থাকতে পারছিনে। আগে থৈকে আপনার কাছে ক্ষম চেয়ে নিচ্ছ।—এই ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন, এবং মিনিট দ্যোকের মধ্যেই মদত এক তাড়া চিঠি এনে হাজির করলেন। সোংসাহে বললেন, না না, পড়্ন আপনি যেখানা খ্লি। আমি একট্ও লজ্জা পাবো না। এসব চিঠি সাধারণ স্বামীর লেখা নয়।

হাসিম্থে বলল্ম, কিন্তু আপনার ন্যামীর অন্মতি নাও থাকতে পারে! কেমন ক'রে জানলেন তাঁর অন্মতি'নেই? এমন চিঠি কোনদিন তিনি লেখেনীন যা আপনাকে পড়ানো চলে না।

এবার আর তামসো না করে পারল্ম না। বলল্ম, তাহলে এক কাজ কর্ন। প্রথম সম্ভাষণের গোটা দ্বই শব্দ এবং শেষের গোটা দ্বই ছত চেপে রাখনে,—মাঝখানটা প'ড়ে নিই।

শ্রীমতী গ্রুতা এবার হেসে ফেটে পড়লেন। অবশেষে একটির পর একটি চিঠি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, সেগ্লো ছড়িয়ে পড়লো ঘরমর। ওদের ভিতর থেকে হঠাৎ একখানা চিঠি খ্লো তিনি বললেন, এই দেখন, আপনার সম্বশ্ধে উনি কি সান্ধর লিখেছেন!

যে-শাসিটা এতক্ষণ বাতাসের ঝাপটে মাঝে মাঝে নাড়া দিচ্ছিল, এবার সহসা সোট সশব্দে খুলে গেল। ঝড়ব্লিটার যে উন্দাম রণরংগ বাইরেটা তোলপাড় কর্মছল, এবার হঠাৎ তারই একটা প্রবল ঝলক উন্মন্ত চেহারায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে আছাড় খেয়ে। উভয়েই আমরা হতব্লিধ,—পরক্ষণেই ছুক্তি গিয়ে শ্রীমতী গ্রুতা দ্বই পাল্লা এক করে চেপে ধরলেন। বললেন, জুলিনার খাট-বিছানা একদম ভিজে গেল। কাঠের ছিট্কিনিটা ভেগে গ্রেক্তির্যানা দাঁড় করাচ্ছেন এটা বা হোক করে আট্কে দিন্ ত? একি করছেন, স্টেমানা দাঁড় করাচ্ছেন কেন? ওতে কি হবে?—তিনি প্রায় বিদাণি হাসো ভেজে পড়ছিলেন। বললেন, আপনি চেপে ধর্ন, আমি দেখছি।

আমি গিয়ে জানলা চেপে ধরলমে। তির্মি ইটিলেন ওঘরে। কিন্তু সহসা কোনো উপায় হোলো না। হাতুড়ি-পেরেক—কোথাও কিছু নেই। ইতিমধ্যে বায়ুর ঝাপটায় চিঠিগালি ছড়িয়েছে এখানে ওখানে, তাড়াতাড়িতে পা লেগে চামের পেরালা ভেশ্পেছে ঝনঝনিয়ে—ঘর একেবারে ছন্তখান। অবশেষে আমার নির্পায় অবশ্বা দেখে তিনি হেসে গড়াতে গড়াতে গিয়ে এনেছেন উন্ন জনলাবার কাঠের ট্করের, আল্কোটা ছন্তি, রাম্লার খ্লিত এবং কাগজের কুটি। শার্সি বন্ধ করতে গিয়ে একেবারে নাস্তানাব্দ। এবার রাগ ক'রে বলল্ম, এর পর আর কোনও অতিথিকে ভেকে আনবার আগে ছুতোর মিস্তিরিকে ভাকবেন!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনি গা ঢাকা দিলেন।

কিন্তু খোলা জানলার ওই অবসরটা কুর মধ্যে বাইরের উন্দাম অন্ধ চেহারটো একবার দেখে নিল্ম। ঝড়ের সম্দ্রে একদা প্রমণ করেছি বংশাপসাগরের জাহাজে। নৈশসম্দ্র ছিল তর্পাবিক্ষ্ম। কালিঝালিমাখা সেই দিগনত দোলার বিভাষিকা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল অনেকে; অনেকে সেই রোলিং এর মধ্যে শ্রের পড়ে অবশান্তাবী জাহাজভূবীর প্রহর গ্লেছে। আজ রাচে দেবতাত্মার চেহারায় দেখছি নটরাজের সেই র্দ্রতান্ডব,—তিনি তাঁর এক অভিনব ন্বর্পকে প্রকাশ করছেন। সমস্ত আকাশজোড়া অস্রশন্তির দাপাদাপি,—খক্ষ রক্ষ প্রেত পিশাচ দৈতা দানব ডাকিনী শব্দিনী—সবাই নাচছে উন্মন্ত বিভাষিকায়। রাক্ষসীর্পিণী রাবি এসেছে র্দ্রাক্ষ মহেন্বরকে সপ্গে নিয়ে। এপারে ওপারে পার পাঞ্জাল আর হরম্থের কোলে কোলে সর্বনাশিনী সেই মহাকালী আপন কালো এলো-চুলের রাশি ছিল্লভিল্ল করে দিয়ে পিশাচীন্তোর উন্মাদনায় দিগবিদিক-জ্ঞানশ্ন্যা। ছিল্লমন্তা আপন মুন্ড নিয়ে অন্ধকারে ছিনিমিন খেলছে!

সমস্ত রাহি সমানে চললো সেই ঝড় আর বৃণ্টি। নিরার কথা ওঠে না, এই প্রবল মাতামাতির দোলা যেন চারিদিক থেকে মাথা কুটোকৃটি করতে লাগলো। ঘড়িতে এক সময়ে দেখল্ম, ভোব হ'তে বাকি নেই। সকাল হোলো, তখনও জলের ঝাপটা লাগছে শাসিতে। অস্পন্ট পপলারের সারি তখনও ঝটাপটি করছে তুম্ল দ্বন্দে। বনে ও বাগানে শা্ল প্লে মেঘ নেমে আসছে। সেই একই দুখোগ।

এক সময়ে দ্বান করে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমতী গ্রেকা। তাঁর মহিন্দি বিমর্ষ মুখ। পশ্ডিত আর্সোন, আসার সম্ভাবনাও কম। থানিকটা ব্রাফ্রি দুধ আছে চায়ের জন্য, সামান্য আনাজপত্র আছে ঘরে, ডিম ব্রিঝ আছে দুট্টিনটে। এ ছাড়া ভাঁড়ার প্রায় শ্ন্য। বললেন, আপনার কাছে মুখ দেখার্ম্বিট উপায় নেই।

কিন্তু একবার যখন মুখু দেখালেন তখন চা আনুষ্ট্রন।

মিনিট পনেরো পরে অবশ্য তিনি চা এনে হার্ক্টির করলেন। প্রশ্ন করলন্ম, চাল আর নন্ন আপনার ঘরে আছে কিনা।

আছে।

ব্যস, নিশ্চিম্ত থাকুন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত তিনি রইলেন না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বিশ্বব বাধিয়ে তুললেন। জলযোগের ব্যবস্থা কই? দুধ, মাথন, মাংস, মাছ কই? দুধ, ভাত আর সন্জিসিন্ধ হলেই কি সব হোলো? আমাকে জন্দ করার জন্যই যেন বৃণ্টি নেমেছে! শ্রীমতী গৃন্ধার চোথে কাল্লা এলো। হতভাগা সেই বৃড়ো পশ্ভিত নিশ্চয় মবেছে। সে মর্ক, তা'র মরাই ভালো। এঘর থেকে ওঘরে, ওঘর থেকে নীচের তলায়,—মায়া ছুটোছুটি করতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমার পক্ষে বেশ উপভোগা হয়ে উঠলো।

স্নান সেরে একসময় তাঁর রাহ্মাঘরে গিয়ে বসল্ম।—কই, দেখি আপনার কি আছে এঘরে? আমিই রে'ধে দিচ্ছি।

তিনি ত' শশব্যস্ত। ভয়ানক প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। অবশেষে তাঁকে নতিস্বীকার করতে হোলো। চেয়ে দেখি, কোনও অস্ক্রিধা নেই। ডিয়ের অমলেট্, আল্কেপির ঝোল, টমাটোর চাট্নি, ম্লাসিন্ধ, শেষ পাতে বাসি দ্ধ। আর চাই কি? আপনি জোগাড় দিন্, আপনাকেই আমি রে'ধে খাওয়াবো।

মিথ্যে বলবো না, ঘরকল্লায় তিনি বৈশ পারদর্শিনী। নুন আর মসলা থাকে কাগজে, গামলায় খাবার জল, চায়ের প্লেটে ভাত খাওয়া, দনুধের কড়াইয়ে দনুধভাত, মাটির ভাঁড়ে তরকারি, ন্স্তরাং আমোদ পাওয়া গেল প্রচুর। তাঁর স্বামীও এসব তুচ্ছ ঘরকল্লার অনুরাগী নন্। তিনিই তাঁর স্বীকে নাচগান সাহিত্য শিল্প ও বাদ্যযক্ষচর্চায় সর্বপ্রকারে উৎসাহ দিয়ে থাকেন, এবং শ্রীমতীর চেহারায় যে শ্রী ও লাবণ্য, তাতে ঠিক রাল্লাবাল্লা অথবা বাসনমাজা-কাপড়কাচা মানানসই হয় না।

আমি ঈষং বদ্তুতাল্যিক তথা বাস্তববাদী। স্বৃতরাং তাঁকে কথা দিল্ম, পশ্ডিত যদি না আসে তবে রাশ্রের মধ্যে যেমন করেই হোক, আমি তাঁর জন্য কিছ্-কিছ্ব বাজার-হাট করে দেবো।

প্রবল ঝড়ব্ছির মধ্যে বেলা তিনটার সময় একখানা জীপগাড়ী এসে বাগানের দরজায় থামলো, এবং বর্ষাতি চড়িয়ে মিঃ ধার ছ্টতে ছটেক্ট উপরে উঠে এলেন। গাড়ীখানা সরকারি, এবং আসছে 'নার্রাপরস্থান' নাম্ভূ এক পল্লী থেকে। আমাকে এখনই যেতে হবে তাঁর সংখ্যে।

খবর পেল্ম বৃষ্ণির অবস্থা ভালো নয়, বিতস্তা আর্ক্স্ট্রান্থ থেকে ফ্লতে আরুভ করেছে এবং পীর পাঞ্জালের সংবাদ উদ্বেগজনুষ্ট্র বাজার হাট আজকে সবই বন্ধ। গতকাল কোনও শেলন্ আর্সেনি দিল্লী খেকে, এবং আজও এখান থেকে কোনও শেলন্ ছার্ডেনি। ডাক বন্ধ।

আন্দাক্ত তিন মাইল পথ। প্রতাপ সিং কলেজ ছাড়িয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে গাড়ী এসে দাড়ালো সরকারি বার্তাবিভাগের আপিসে আমাদের প্রে পরিচিত

বন্ধ, মিঃ শর্মার ঘরের সামনে। তিনি এই বিভাগের সর্বমন্ন কর্তা। এখানে কিণ্ডিং জ্বলযোগ করতে এ°রা বাধ্য করলেন। ঘণ্টা দুই পরে সেই বৃ্ণিটর মধ্যেই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আন্দান্ত দেড মাইলের মধ্যে একটি নিরিবিলি পথে চুকে বন্ধী গোলাম মহম্মদের বাড়ীতে গিয়ে পেণছলমে। প্রহরা মোতারেন রয়েছে আশে পাশে, কিন্তু সমস্তটাই বিস্ময়জনকভাবে অবারিত। সাধারণ ভদ্রলোকের একটি উদ্যানবাটি। যে কোনও শ্রেণীর লোক ঘ্রুরছে যে কোনও ঘরে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপিসের এক বডবাব্রে কোনও পার্থক্য নেই। গাড়ীওলা. মজ্বর, বাবসায়ী, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, মন্ত্রী—সব একাকার। আমরা বাণ্গালী, ইংরেজ আমল থেকে লাট-বেলাট আর মন্ত্রীর সংগ্যে সশস্ত্র রক্ষী দেখে অভাস্ত। এখানে তা'র চিহ্নও নেই। শেখ আবদ্বল্লা মাত্র তিন সংতাহ আগে গদিচাত হয়েছেন,—তিনি ছিলেন শের-ই-কামীর। বস্ত্রী গোলামকে বলা হয়, কাম্মীরের 'লোহমানব'। ইতিমধ্যে খবর শানেছি, বন্ধীজী চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃতদেহ নিজের কাঁধে নিয়ে গেছেন বিমানঘাঁটি পর্যন্ত এবং তাঁর নিজের একটি কন্যার নাম রেখেছেন, শ্যামা। এমন অকুণ্ঠ এবং ভয়হীন সত্যভাষী সংখ্যায় বড় কম। তিনি বলেন, কাশ্মীর মানেই ভারতের একটি অংশ--বেমন হায়দারাবাদ, বেমন মণিপরে, বেমন ভূপাল। জম্ম-কাশ্মীরে হিন্দ্ ম্সলমান ব'লে কিছা নেই, আছে শাধা কাশ্মীরী। প্রজাপরিষদে অনেক ম্সলমান আছেন,—যেমন ন্যাশন্যাল কন্ফারেন্সে ডোগরা আর পণিডতের ছড়াছড়ি। সমগ্র কাশ্মীর তাঁর নখদপণে। মাঠে ঘাটে বাজারে—তিনি সর্বত্রগামী। কোথাও ঝগড়াঝাঁটি হ'লে তিনি আগেই গিয়ে হাজিব, আপিসের কেরানি অসম্প হ'লে তিনি ওয়্র্ধ কিনে নিয়ে যান', দোকানদারদের আন্ডায় গিয়ে তিনি একবেলা হয়ত গম্পই করে এলেন। ফন্টিনন্টিতে তাঁর জ্বড়ি নেই, তিনি মাঠে গিয়ে বস্তুতা আরম্ভ করলে স্বর্গসক শ্রোতারা হেসে ল্টোপর্টি। তিনি চির্গদন কর্মী আর দ্বেচ্ছাদেবক বলেই দকলের কাছে পরিচিত। আজ হঠাৎ অতি পরিচিত ঘরের লোক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, সেজন্য সবাই ছাটে এসে তাঁর পাশে দাঁডিয়েছে।

রাত আটটার সময় বন্ধীজির ওখান থেকে হাতচিঠা বেবলো, সুষ্ট্রিট্রীনগর বন্যায় বিপল্ল। সাতটি অণ্ডলে বাঁধ ভেঙেগছে, জল ছাটে আসছে জ্রান্ত্রীদক থেকে। কাশ্মীর সভ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিল।

করেক মিনিটের মধ্যে কাশ্মীরের বেতারকেন্দ্র থেকি এই অশ্বভ সংবাদ ছোষণা করা হোলো। শ্রীনগরের দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর অশ্বভ সম্দ্রে পরিণত হয়েছে। শস্যক্ষেত্র ও গ্রামাণ্ডল জলে পরিপূর্ণ।

সেদিন স্বান্ধ্রে পাশে দাঁড়িয়ে দেখল্ম, ক্রিমারের লোহমানবকে। বাইরে ম্সলধারে বৃষ্টি, অন্ধকার শ্রীনগর, তিনদিকের পাহাড় থেকে নেমেছে বন্যা, নদীনালা ও জলাশর ক্ষীতি-বিশ্তার লাভ করেছে, নগরের চারিদিকে বাঁধ ভেল্পেছে। সেই শক্তিপরীক্ষার কালে অসীম আশ্বাস আর আমপ্রতার নিরে পথে নেমে এলেন বন্ধী গোলাম আর শ্যামলাল শরফ। বৃল্টি পড়ছে ব্যথমিরে। না, মোটর নয়, জীপ নয়,—দলবল নিয়ে সেই তুহিন শীতার্ত রারের অন্ধকারে পায়ে হেটে চললেন বন্ধীজি,—পরণে তার সামরিক পোষাক। আমরাই বা আশ্ররের মধ্যে থাকবো কেমন ক'রে? আমরাও বেরিয়ে এল্ম তার সন্পো। এর নাম উন্দর্শীপনা, এরই নাম নেতৃত্বের প্রেরণা। পথে বেরিয়ে দেখি, চারিদিক জনহীন, বানবাহনবিহীন,—দ্বর্যোগের রাত্রে ঘরবাড়ীর জানলা-দরজা সব বন্ধ। কিন্তু নগরবাসী কেউ জানলো না, তাদেরই প্রধানমন্দ্রী ছ্টলো তাদেরই নিরাপত্তার জন্য। বৃদ্টিতে ভিজ্ঞছেন বন্ধী গোলাম, কিন্তু ওরই মধ্যে কাছে দাঁড়িয়ে দেখল্ম, লোইমানবের মুখে প্রতিজ্ঞার কাঠিন্য, দেখে নিল্ম কাশ্মীরের ভবিষ্যং। স্খ্যাতি করতে ভয় পাই, কারণ শেখ আবদ্বলা আমাদেরকে সম্বচিত শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সে-রায়ের সেই বন্যাসংকটের নাটকীয় মৃহ্ত্কালে মনে হয়েছিল, এমন বলিন্টতো, স্বাস্থ্যবান, ভয়হীন ও অক্লান্তকমী ম্সলমান জননেতা সমগ্র ভারত ও পাকিস্তানে বাধ করি আর ন্বিতীয়টি নেই। লোহমানবের প্রকৃত স্বর্প উপলাধ্য করার জন্য আমার পক্ষে এই প্রকার দ্বর্যোগেরই দরকার ছিল।

ছুটতে ছুটতে চলল্ম গাড়ীর আন্ডায়। বৃশ্চি পড়ছে। গায়ে পটুর কোট এবং গরম প্যান্ট ভিজে থকথক করছিল। শেষ টাণ্গাখানা অনেক ভোষামোদের পর পাওয়া গেল। ওর ভয়, আমাকে পেণছৈ দিয়ে ওকে একা ফিরতে হবে এই অন্ধকার দুর্যোগে। স্বৃতরাং তিনগুণ ভাড়া কবৃল করল্ম। গাড়ী ছোটে না, পাছে ঘোড়ার পা পিছলায়। আমিরা-কদলের উপরে উঠে দেখি, প্রলের পাশের দোকানগুলি জলে ডুবে গেছে, ঝিলমের জল উঠেছে প্রায় কুড়ি ফুট উচুতে। নদীর ধারের পাড় ভেল্গে পড়ছে। আমার গাড়ী চললো পাশের বিশ্তর পথ ধরে ময়দানের দিকে। মনে আছে স্থীমতী মায়ার ভাড়ারের জন্য খান্সমামগ্রী কিনতে হবে। মাইল খানেক এসে গাড়ী থামলো। গাড়োয়ান নেমে গ্রিরে এক হাট্ব কাদা ভেল্গে একটি দোড়ানের দরজায় ধাজা দিয়ে ডাকলো। সামামগ্রী কনে ভাল-ছি-মসলার দরকার হতে পারে। যাই হোক, কি রাশি খাদ্যসামগ্রী কিনে আবার গাড়ীতে এসে উঠল্ম। সর্বাণ্গ কাদায় জলে জবজব করছে। দ্বাত জোড়া, সিগারেট খাবার উপায় নেই। প্রভিত্তি আবার চললো। সহসা অন্ধকারে দেখি, গাড়ীর দুইে ধারে ছিট্টাক্তত জনতা ছুটছে বিপরীত

সহসা অন্ধকারে দেখি, গাড়ীর দুই ধারে স্থাটি কৈত জনতা ছুটছে বিপরীত দিকে। সংগ্র গর্ব বাছুর ছাগল ভেড়া প্টুলী বিছানা বাক্স। শিশ্র দল নিয়ে ছুটছে মেয়ে; বালক বালিকা ছুটছে, বোঝা নিয়ে ছুটছে প্রুষ। শত ৫৪

শত, সহস্র সহস্র। কারো মাথায় কাঠের বোঝা, কারো কাঁধে ঘরবাঁধার সরঞ্জাম। প্রাণভয়ে ছন্টছে, ছন্টছে বন্যার তাড়নায়। ছন্টছে পাগলের মতো।

হাত অবশ হয়ে আসছে ঠা ভায়। আরও এক মাইল এসে টা পাওয়ালা রামবাগ প্লের এপারে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ী আর যাবে না। পিছন ফিরে দেখি অনেকগ্লো পেট্রোমার জনলছে দ্রে দ্রে। বিপ্লে জলস্লোতের আওয়াজ শোনা যাছে। একটি সম্পূর্ণ ন্তন নদীর জন্ম হয়েছে। একশত বর্গমাইলব্যাপী গ্রামাণ্ডল ভেসে এসেছে। বক্সী গোলাম আর মন্ত্রী শ্যামলাল স্বাগ্রে এসে পেণছৈছেন। খবর পাওয়া গেল, প্তবিভাগের দ্ইশত লোক এবং প্রায় আটশত কুলী এখানে কাজে নেমেছে।

ওপারে যাবার আর কোনও উপায় নেই। জনৈক অফিসার বললেন, আপনাকে মাথায় তুলেও পার করা ষেতো, কিন্তু মাথা ছাড়িয়েও দশ ফাট জল। আপনি চলে যান্, জল ছাটে আসছে এদিকে।

কিন্তু আমাকে বড়জেলায় যে যেতেই হবে!

অসম্ভব। বড়জেলার উপর দিয়েই বন্যা এসেছে। ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিয়ে নদী বইছে। আপনি আর দাঁড়াবেন না।

পা উঠছে না। উত্তেজনা চেপে অস্থিরভাবে প্রণন করলমু, সেখানকার খবর? আমার লোক আছে যে ওদিকে?

ভদ্রলোক দৌড়ে চ'লে যাবার আগে ব'লে গেলেন, কিছুই বলা যাবে না। ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিন্। ডুবে গেছে সব।

ঠকঠক করে কাঁপছিলম। হতবৃদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইলম।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে, এমন সময় হঠাং আবার জনতার ধাকা এলো। জল ছুটে আসছে সামনে। গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে গাড়ীতে তুললো, এবং আর এক সেকেণ্ড বিলম্ব না করে এবং আমার আপত্তি না শুনে গাড়ী ছোটালো বিপরীত দিকে। তা'র জানা আছে এরকম ঘটনা। নির্পায় হয়ে খাদ্যসামগ্রীগ্রলি তা'কেই এক সময় উপহার দিল্ম। সে যেন আমার আড়ণ্ট দেহটাকে হি'চড়ে টেনে নিয়ে চললো।

ফিরে এসে খালসা হোটেলে উঠে হিমাংশ্বর ঘরের দরজা যথন উল্লেখ্য, রাত তথন বারোটা বেজে গেছে।

ঘ্ম চোখে দরজা খুলে তিনি অবাক।—এ কি, আপনি টিফরে এলেন ষে? মালপত কই? ইস—এত ভিজেছেন বৃষ্টিতে?

বন্যার খবর তাঁকে দিল্ম। তিনি বললেন, বন্দ্রী সে কি? কোথায় । কই, কিছু খবর পাইনি ত?

হাসিম্থে বলল্ম, রাত্রির অন্ধকারে কটি কি ঘটে, নিশ্চিন্ত লোকের। কতটুকু জানে তার্ব?

আসনে, আসন্ন —ভেতরে আসনে। ভিজে একেবারে গোবর। যত দর্যোগ

কি শ্ব্ব আপনার কপার্লেই ঘটে? সে-মহিলার বিপদ ঘটলো কিনা কে জানে! হয়ত ছবুটোছবুটি করছেন, হয়ত বা কালাকাটি লাগিয়েছেন! কিন্তু...তাই ত'... আজ আর কোনও উপার নেই। নিন্, আপনি সক্ষে হোন্। চা আর জলখাবার আপনাকে ঠিকই খাওয়াতে পারবো!

হিমাংশ্ব আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

সকালে ঘ্ম ভেশ্যে দেখি, দুর্যোগ শাশ্ত হয়ে গেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃন্ধি, আছে, কিন্তু মেঘের জোট ভেশ্যে গেছে। স্বের্র আভা পাওয়া যাছে। হিষ্যাংশ্রে প্রশতাবক্তমে বেলা দশটার সময় দ্বুজনে অগ্রসর হওয়া গেল! তিনি নিলেন কিছ্বু খাদ্য এবং এক বালতি পানীয় জল। বন্যা-বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। আজ অপরাহে তিনি যাবেন হাউসবোটে,—তিন সন্তাহ বসবাসের মতো ঘর পাওয়া গেছে। আজ রাত্রের পর হোটেলে তাঁর মেয়াদ ফ্রিয়ে যাছে।

রামবাগ প্লের কাছে এসে দেখি বিচিত্র জগং। তিনদিন ধরে যে পথ দিয়ে গাড়ীতে অনাগোনা করেছি, সেই পথে নদী আর নৌকো। প্লে আছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু অগাধ নদী বইছে সেইখানে, যেখানে কাল রাত্রে আমার টাণ্গা দাঁড়িয়েছিল। জলের বালতি নিয়ে আমরা নৌকাযোগে ওপারে গিরে এক বনময় পথ ধরে বড়জেলার সেই বাগানবাড়ীর ধারে এল্ম। পাশের বিচত ও গ্রুম্থের চিহুমান্ত নেই। ঘর ভেণেগছে, লোক পালিয়েছে। আমাদের দেখেই শ্রীমতী মায়া চাংকার করে উঠলেন। তাঁর বাড়ীর দোতলার সিণ্ডি অবধি বন্যা উচ্চু হয়ে উঠেছিল। নীচের ঘর-দোরে সেই বাণ্গালী পবিব্যর্গিকে খ্জেপাওয়া গেল না। তাঁরা ঘরদোর ছেড়ে কোথায় গেছেন জানিনে। পালীয় জলের সংযোগ সম্পূর্ণ নন্ট হয়ে গেছে।

আমরা উপরে এল্ম। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিনিদ্রায়, উপবাসে, আতৎকে শ্রীহীন। বাধ করি সারারাত কার কাটি ক'রে চোথ ফালেছে। প্রথম রাদ্রে তিনি নদীর ওদিকে গিয়ে চীংকার করেছেন আমার নাম ব'রে, ভারপব জলের তাড়নায় একপ্রকার সাঁতরে তিনি ফিরে আসেন। বন্যা একে প্রতঃপর এ বাড়ীকে ঘিরে ফেলে চারিদিক থেকে। কিন্তু তাঁর অতিথি কোনও এক সময় অবশাই ফিরবেন, এজনা সবাই চ'লে গেলেও তিনি এ য়াটি ছেড়ে যাননি। প্রায় আটফাট জল যখন নীচের খেকে উচ্ছ হয়ে ওল্লে তখন তিনি কেবল অন্ধকারে সারা দোতলা ছাটে বেড়িয়েছেন। ইলেক্সিকের আলো আর জলের পাইপ সমনত নন্ট হয়ে গেছে। অতিথির জন্য অধার প্রতীক্ষায় তাঁর রাত কেটেছে।

কেন্দে ফেললেন শ্রীমতী মায়া। তারপর বললেন, না, আমি আর এখানে কিছনতেই থাকবো না, এ বাড়ী আমি ছেড়ে দেবো। হয়ত আবার বৃষ্টি আসবে পাহাড়ে। অপেনারা আঘাকে সাহায়া কর্ন, আমি শহরে গিরে থাককে। আমার কাহিনী তাঁকে বলল্ম, কিন্তু তিনি সাম্থনা পেলেন না। এক রাহির আতৎক্ষয় জীবন তাঁকে যেন ভীষণ ক'রে তুলেছে।

আমরা অপেক্ষা ক'রে রইল্বম, তিনি নিজের হাতে নিজের ঘরকলা ডেগের বাঁধাছাঁদা করতে লাগলেন। হিমাংশা বোধ করি আড়ালে গিয়ে তাঁকে আমার সম্বন্ধে দ্বেকটি কথা ব'লে থাকবেন, স্তরাং এক সময় তিনি কাছে এসে বললেন, নিজের উত্তেজনার মধ্যে আপনার কথাটা শ্বিনিন, কাল যে আপনি আমার জন্যে জীবন বিপল্ল করেছিলেন, এ কখনও ভার্বিন। আমাকে ক্ষমা কর্মন।

বলল্ম, বিলক্ষণ। আমার কন্ট আর কতট্বকু ? কিন্তু আপনি যে এ বাড়ী থেকে নড়েননি, এ বে অসমসাহসিক কান্ড! আপনার সাহসের তুলনা নেই!

কতকগ্রেলা মালপত নিয়ে হিমাংশ্র আগেই অগ্রসর হলেন। তিনি গিয়ে হোটেলে ঘর ঠিক করবেন, এবং জিনিসপত গোছাবেন। শ্রীমতী মায়াকে অনেক ছরটোছর্টি করতে হোলো। মারাঠি পরিবারের হাতে এ বাড়ীর ভাড়া চুকিয়ে দিলেন, ধোপার খোঁজ নিলেন, পশ্ডিতকে গালি দিয়ে তা'র প্রাপ্য রেখে গেলেন, জমাদার বিদায় করলেন। অবশেষে আমাকে সপ্রে নিয়ে প্রায় মাইল খানেক দরে গ্রামাণ্ডলে গিয়ে পোণ্টমান্টারের কাছে বিদায় নিয়ে এলেন। গ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে বন্যার তাড়না আঘাত করেনি।

নদীর ঘাটের ওদিক থেকে জনদুই কুলি ডেকে আনলুম, এবং তাঁর বাড়ী থেকে মালপত সমেত বেরিয়ে আসতে বৈলা প্রায় তিনটে বাজলো। ভাগ্যের পরিহাস হোলো এই যে, সেদিন সম্ধ্যায় হিমাংশুকে নিয়ে যখন আমাদের ঘরের সামনের বারান্দার চায়ের আসর বসলো, তখন দেখা গোল, কোমল মখমলের মতো নীল আকাশে হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্যোতিষ্ক-নক্ষত্রা ঝলমল করছে। কোনওকালে দুর্যোগ ছিল আকাশে, কোনওকালে বৃণ্টি ও বন্যার আতংক জনতা পালিয়ে যাছিল, তার আভাসমাত নেই। মায়া উঠেছেন আমাদের পাণের ঘরে। প্রচুর লটবহরে তাঁর ঘর ভবে গেছে।

শ্রীনগর থেকে গ্রেমার্গ পশ্চিমের পথে আটাশ মাইল। প্রে প্রতি মস্ব এবং প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম। কিন্তু মোটরপথ পাহাড়ে ওঠে না, টানমার্গ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে চড়াইপথে ঘোড়া কিংবা প্রেইটা। চারিদিকে প্রীর পাঞ্জালের পাইন বন, মাঝখানে নিরিবিলি গ্রেক্সার্গ। এই ক্ষ্যে জন-পদিট 'গল্ফ'খেলার জন্য প্থিবীখ্যাত। এর সমুক্ত চেহারাটা সাহেবী ধরণের, এবং এই নয় হাজার ফ্টে উচ্চতে যারা আসে, তিরা ইউরোপীয় র্চি ও প্রকৃতি নিয়েই থাকে। বন্তুত কাশ্মীরের প্রকৃত সৌল্দর্যের পরিচয় আরম্ভ হয় শ্রীনগরের সমতা থেকে যত উচ্চতে ওঠো। সোনামার্গ, গণগাবল, গান্ধারবল,

মহাদেবচ্ড়া, বিষ্ণুসায়র, গড়সায়র, বলতাল, জোজিলা অথবা কোলাহাইয়ের পথ, পহলগাঁও,—এরা হোলো নির্ভুল স্বর্গলোক। গণগাবলমুদ কাশ্মীরী হিন্দুর গণগাতীর্থ,—এটি ঠিক শেষনাগের মতো। তুষারনদী নেমে আসে উপর থেকে, সরোবরের বর্গ নীলাভ থেকে সব্জে পরিগত হয়, স্থের আলোয় রংগাঁন মেঘের ট্করো নেমে এসে ওর জলচুন্বন করে। জ্যোৎস্নায় অপার্থিব মায়ালোকে পরিগত হয়। কাশ্মীর এখানেই ভূস্বর্গ।

হরিপর্বতের দ্রাপ্রাকারের নীচে দিয়ে মোটরে ষাচ্ছিল্ম ক্ষীরভবানীর দিকে। সংগা ছিলেন শ্রীমতী মায়া। অদ্রে গান্ধারবল পর্বতের চ্টা, তার ন্টাচে একদিকে ফতেপরে বিস্তর দক্ষিণে আন্ছার হুদ—ওখান খেকে একটি প্রণালী চ'লে গেছে ডালহুদের দিকে। আমাদের পথের দ্বারে সব্জ শস্যক্ষেত্র ক্ষালা ফসলে এখন পরিপ্রণ। মায়া আছেন অনেকদিন কাশ্মীরে, কিন্তু পহলগাঁও ছাডা আর কোথাও তাঁর যাওয়া হয়নি। রৌদ্র ঝলমল করছে প্রথেও প্রান্তরে। সেদিনের দ্র্যোগে পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারপাত ঘটেছে। মধ্যাহ্নকাল পেরিয়ে গেলেও বাতাস অতি স্নিশ্ধ।

বনময় একটি প্রামের ভিতর দিয়ে গাড়ী এসে পেছিলো ক্ষীরভবানীর মন্দিরের কাছাকছি। ভিতরে চেনার বৃক্ষগৃলির ছায়া ঝিলমিল করছে। আশে-পাশে সিন্ধ্নদীর শাখা-প্রশাখা নানা প্রণালীপথে বয়ে চলেছে। ভিতরে ঢ্কেসহসা দক্ষিণেশ্বরের পশুবটীর দৃশ্য চক্ষে ভেসে ওঠে। মন্দিরপ্রাণগণের তিনদিকে ক্ষীরসায়রের জলের প্রবাহ চলেছে। কোনো কোনো স্ফীতকায় চেনারবৃক্ষের কোলে বেদী বাঁধানো। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর হিমালয় পরিভ্রমণ কালে প্রত্যাদেশ পেয়ে এখানে আসেন এবং তাঁরই পরিচালনায় ও মহারাজা প্রতাপ সিংয়ের চেন্টায় এই তীর্থ স্থানটি প্রভিন্ঠালভে করে। এখানে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলম্ভি স্থাপিত; তার সপ্যে আছেন পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি। অনেকের ধারণা যুগলম্ভিটি পাওয়া যায় মন্দিরসংলান কুন্ডটির তল থেকে কুন্ডটি রোলং দিয়ে ঘেরা। শোনা গেল, তিথি-মাহান্ম্য অনুযায়ী এই কুন্ডের জল আপন বর্ণ পরিবর্তন করে। কখনও শাদা, কখনও বা লালা। মন্দিরেব উত্তরপূর্বে একটি যান্তীশালা। ক্ষীরভবানীর উত্তরে বিরাট পর্ব ভ্রেক্সিয়।

আমাদের অপরাহুকাল কেটে গেল সেদিন এখানে ওখানে। স্থানেক দেখা বাকি রয়ে গেল, অনেক দ্শা পিছনে পড়ে রইলো। এবার কিটি থেকে বিদায় নেবার কাল উপস্থিত হয়েছে।

শ্রীমতী গণ্ণতা জানতেন, আমার এ বালা সম্পূর্ণ ইয়েছে। মৃথ্য ছিল গ্রহাতীর্থ অমরনাথ, গোণ ছিল এই যা কিছু দেখি বৈড়াছি। আমার সংগ তার পরিচয় স্বল্পকালের, এবং আমাদের গাঁও বিপরীতম্খী। হঠাৎ তিনি তার সংসার তুলে দিলেন বন্যাপীড়িত হয়ে,—সে-বন্যা এখন আর নেই। কিন্তু সেই পরিত্যন্ত বাসভূমে তিনি আর ফিরতে চান না, এই আমার ধারণা। তার

শ্বামী আছেন অন্তত দ্হাজার মাইল দ্রে দক্ষিণ দেশে,—তাঁর সপো দেখা হতেও এখনও দ্ই তিন মাস বাকি। স্তরাং তাঁর সঠিক কর্মস্চী আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

হোটেল থেকে হিমাংশ্ব চ'লে গেছেন হাউসবোটে, স্বৃতরাং তাঁর ঘরটি আমার দখলে ছিল। রাত্রে থাবার টেবলে ব'সে মায়া বললেন, হোটেলের একটি ঘরে এতাবে আমাকে রেখে আপনার পক্ষে কি চ'লে যাওয়া সম্ভব? আমি বে সম্পূর্ণ একা প্র'ড়ে যাবো! বিডক্তেলার ফ্লাটে ফিরে যাওয়াও আর চলে না।

কথাটা যার্ডিসপাত। বললাম, আপনার স্বামীর চিঠি পাবার আগে শ্রীনগর ছেড়ে যাওয়া কি আপনার পকে উচিত হবে?

কিছ্কণ তিনি ভাবলৈন। পরে বললেন, ভয় পেয়ে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিল্ম। দুর্ঘটনা না ঘটলে ওখানে একাই থাকতে পারত্ম। কিন্তু আর ওখানে বাওয়া চলে না লক্ষার মাথা খেয়ে। আমার ভাস্ব আছেন দিল্লীর লোদি কলোনিতে। ধর্ন যদি দিল্লীতে আপনি আমাকে নামিয়ে দেন্?

চুপ্ করে রইলুম। আমি যে কিছুদিন অবধি হিমাচল প্রদেশে ঘ্রবো, একখা তাঁকে আগে জানিয়েছি। কিন্তু তাঁর ঘরকল্লার এমন বৈশ্লবিক বিপর্যয় ঘটবে, তিনি ভাবেননি। সন্দেহ নেই, উনি বিপল্লা। প্রনরায় তিনি বললেন, আজ সকালে গ্রুতসাহেবকে চিঠি দিয়েছি সব কথা জানিয়ে। তিনি অত্যুত বাসত হবেন জানি, তবে আপনি আছেন শুনে তিনি আশ্বুত থাকবেন।

এক সময় তিনি হেসে উঠলেন, ধন্য অতিথি আপনি। বানের জলে ঘরকরা ভেসে গেল। লেখককে দেখবার চেণ্টা এবার সার্থক হোলো।

কথাটা সত্য। আমিও হেসে ফেলল্ম। বলল্ম, দিল্লীতে কি আপনার খ্ব তাড়াতাড়ি পেশছনো দরকার?

শ্রীমতী বললেন, ভাসারঠাকুরকেও চিঠি দিয়েছি। তিনিও ভাববেন বৈ কি। আপনি কি সতিটেই হিমাচল প্রদেশে যেতে চান্?

আমার প্রোগ্রাম তাই। ওদিকটা ঘ্রের যাবো মনে করেছিল্ম। চল্ন তবে, আমিও যাই। পথ থেকে চিঠি দ্বেবো গ্রন্ডসাহেবকে। কিন্তু আপনার মালপত্ত?

যতটা পারি বিক্তি ক'রে যাবো। কিন্তু ভাবছি, আপনার কপারে এই ছিল। হিমাংশ্বাব্ ঠিক বলেছেন, যত গণ্ডগোল আপনার জীবনে ঘটে এমন আতিথা নিলেন যে, খাওয়া জন্টলো না। তার ওপর আবার পরের মরকল্লা কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ফিরে গিয়ে ও গল্প স্বাইকে না বলাই পারলে আমার চলবে না। সেদিন আপনি কোন্ মুখে ভাঁড়ারের জিল্পিজা কিনে নিয়ে যাছিলেন? আপনি না অতিথি? কি করলেন সেগ্লো

হেসে বলল্ম, তারাও বানের জলে ভেসে গেছে! তিনিও হেসে উঠলেন। পরদিন হাউসবোটে গিয়ে হিষাংশ্বাব্র নোকাবাস দেখা গেল। একটি দিন কাটাবার পক্ষে বেশ ভালো। দ্রে ও নিকটে পাহাড়, প্রাকৃতিক শোভা, ভাসমান দ্বীপ, শঙ্করাচার্যের মুন্দির, হরিপর্বতের দ্বর্গ,—সব মিলিয়ে চমংকার। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী বসবাস ক্লান্তি আনে—এই আমার ধারণা। সেদিন হিমাংশ্বেবাব্র প্রচুর পরিমাণে অতিথিসংকার করলেন, এবং আমরা 'শিকারায়' ঘ্রের নিল্ম। হাউসবোটের বন্দীদশার চেহারাটা আমার ভালো লাগেনি।

একদিন সন্ধ্যায় ইম্পিরয়ল ব্যাৎেক চায়ের আমন্ত্রণ ছিল। কয়েবজন স্থানীয় বন্ধ সেথানে জড়ো হয়েছেন। মিঃ শরফ, শর্মা, ধার ইত্যাদি। সেখানে পাওয়া গোল দ্জন বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে। একজন হলেন কাশ্মীর গভর্নমেণ্টেরই শিল্পবিভাগের পরিচালক, ডাঃ কানাই গাঙ্গালি। ইনি আমার প্রাতন বন্ধ্ব। তাঁকে পেয়ে কাশী ও কলকাতার প্রনো আছার কথা উঠলো। তিনি যে এখানে আছেন জানা ছিল না, জানলে তাঁরই ওখানে হয়ত উঠতুম। অপরজন ইলেন দামোদর-ভ্যালী-কপোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারয়্যান, গ্রী এস-মজ্মদার, আই-সি-এস। এর অমায়িক মিষ্ট আলাপে সেদিন সকলেই আনন্দ পেয়েছিল্ম। এরই ভানী হলেন গ্রীমতী সম্চেতা কুপালনী। গ্রীমতী মায়ার গলপ শানে সেদিন দঃখের মধ্যেও সবাই হাসছিলেন। পরে কানাইবাবে সেদিন সন্দাীক আমাদের হোটেলে এসে সম্মধ্র গলেপর আসর জমিয়ে তুললেন। ইন্পিরয়ল্ ব্যাভেকর এজেণ্ট মিঃ রায়সহ চার পাঁচটির বেশি বাঙ্গালী পরিবার সেদিন কাশ্মীরে ছিল না। কোনও এক নিয়োগী পরিবার ওথানে আছেন, তাঁরা মোটর কলকজ্ঞা ইত্যাদির ব্যবসায়ী।

কানাইবাব্ সম্বীক বিদায় নেবার পর জিনিসপত্র গোছগাছ আরদ্ভ হোলো। চললে অনেক রাত পর্যানত। পর্যাদন আমরা বিদায় নেবো।

প্রভাতকালে এসে পেছিলেন হিমাংশ্ব প্রবাবস্থামতো। আমাদের দ্যোগের বন্ধ্। বন্যাতাণকালে জনৈক শ্রমিক হিমাংশ্বেক 'মহাত্মা' ব'লে সম্ভাষণ করেছিল। অসীম অধ্যবসায় সহকারে 'মহাত্মা' আমাদের উভয়ের বিপদ্শ পরিমাণ লটবহর একটি ঠেলাগাড়ীর মাহায্যে নিয়ে চললেন বাস-ভ্যাশ্ভের আপিসে। 'দিদি' ব'লে তিনি সম্ভাষণ করেছেন শ্রীমতী গ্রুত্বাং ভাইবোনে একটি বোঝাপড়া হয়ে গেছে। উভয়ে নমস্কার বিনিম্মু করলেন।

বিষর হাস্যে শ্রীমতী গৃংতা বিদায় নিলেন কাশ্মীরের ক্ষ্টি থেকে। এক সংতাহ আগেও তিনি কল্পনা করেননি, বন্যার তাড়নায় তাকে সংসার তুলে দিতে হবে। আমরা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিল ম, তিনি স্থাবার স্থাটে ফিরে যান্। কিন্তু একটি রাত্রির আতৎক তিনি ভুলতে পারেন্দ্রি। একথা জানতুম কাশ্মীর ছাড়তে তাঁর আঘাত লেগেছিল।

গাড়ী ছেড়ে দিল। আজ রাত্রে পেশছবো জম্মনতে। শ্রীমতী গ**্ণ**তা এবাব গুর্হিয়ে তাঁর সীটে বসলেন।— পরিপাঞ্জালের নীচে নীচে পথ। পথের নানা শিরা-উপশিরা, নানান্ শাখা-প্রশাখা। এ গিরিপ্রেশীর মৃৎপ্রকৃতি বড় কোমল, -মাটির মোহমদির গল্পে বিবশ হয়ে ঘ্নিয়ে পড়েছে বিবিধ বর্ণের প্রশাসন্ভার। ওরা তৃণশ্যার নধর কোল পেরে আর জেগে থাকতে পারেনি। রঙগীন প্রজাপতি আর পতঙগরা প্রলাপগঞ্জন করে চলেছে ওদের কানে কানে।

পীরপাঞ্জাল এত নরম ব'লেই পা প'তে গিরেছিল অনেকের। তা'রা কেউ ইন্দো-ব্যাক্টিরিয়, কেউ বা ইন্দো-পাথিয়: তারপর মার-মার শব্দে এসেছে শক-হুন-তাতার, এসেছে খোটানি-ইয়ারকন্দি, উজর্বেকি আর কাজাক, এসেছে তুর্কি-আফগান রক্তমাখা অস্ত হাতে নিয়ে,—কিন্তু এই পারপাঞ্জালে তাদের বিজয়রথের চাকা গিয়েছে ব'সে তা'রা কেউ নেই আঞ্চ। সর্বপ্রাসী রাহঃ তাদের গিলেছে। সেই রাহ, হোলো ভারতের চিরকালীন সংস্কৃতি। সেই রাহ; আজও গিলছে একৈ একে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশীবাদ, ফাসিস্তবাদ, সমাজতল্যবাদ,—এদের ধারুায় ভারত সভ্যতার একথানি ই<sup>ম্</sup>টও খ্রেনি! মাগলর। গেছে একশো বছর এখনও হয়নি, ইংরেজ গেল এই সেদিন,—মাথা ঠাকে গেল সবাই একে একে। কেউ সমাধিলাভ করলো মাটির তলায়, কেউ বা পালিয়ে বাঁচলো। শন্ত ধাতৃ আসে বাইরের থেকে, কিন্তু এখানে এসে তা'রা গ'লে ষায়। এবার সাম্যবাদের পালা। অধিকাংশ প্রথিবী যার ভয়ে কম্পমান,—ভারতের, মাটিতে হয়ত তার এবার সমাধিলাভ ঘটবে। এরই মধ্যে 'পঞ্চশিলায়' মাথা ঠুকে রন্তর্গণ্গা হচ্ছে সাম্যবাদ। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' পথ ভূলে র্যাদ কেউ এসে পে'ছিয়, তার আর রক্ষা নেই। পীরপাঞ্জাল তার সকলের বড आका।

উপরে হিন্দুকুশ আর কারাকোরাম, নীচের দিকে, পীরপাঞ্জাল আর জাদকার, এই দুইয়ের মাঝখানে ভূদ্বর্গ যেন মদালসা বিবশা দেহের ক্রিন্থলতা নিয়ে শয়ান—সাংঘাতিক প্রলোভনের মতো। ডাক দিচ্ছে সবাইকে ডাকিনীর মন্দ্রে। তার ফলে পতংগর দল এসেছে যুগে যুগে, কিন্দুজুর্ডে থাক হয়ে গেছে। এই মহাদমশান পীরপাঞ্জাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেনেছে সেই অপমৃত্যু একটির পর একটি। অভিশণতা কাশ্মীর,—এর প্রস্কান ভয় পেয়ে একট্, সারে বাড়িয়েছে, তা'রা কেউ বাঁচেনি। চতুর ইংরেজও ক্রিন্সা ভয় পেয়ে একট্, সারে দাঁড়িয়েছিল, এবং রণজিং সিংয়ের হাত থেকে কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিয়ে সে মহারাজা গ্লাবসিংকে করেকটি স্বর্ণমন্দ্রের বিনিময়ে বিক্রি করে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

ষেদিকেই তাকাই, শৃধ্ দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের শ্বভাব আবহমান কাল থেকে। লোভ নয়, আসন্তি নয়, ধ্বংস ও দস্যুতা নয়,—সবাই এখানে এসে আসন নিয়ে ব'সে যাও তপোবনের নিভৃত শান্তিতে,—যেখানে হোমকুণ্ড জনুলিয়ে ওঁণ্টারধন্নি উঠছে অবিরাম। এখানকার গবেষণাগারে চলছে সকল দর্শনশানের পরীক্ষা। বৈদিক, বেদান্তীয়, বৌশ্ধ, ব্রাহ্মণা, জৈন, খ্লিটয়, জরোজ্থিয়, কন্ফ্সুসীয়, ইসলামীয়,—কেউ বাদ বার্রান। দিবাজ্ঞানের মহা পরীক্ষায় ভারত হোলো পথ-নির্দেশক। এখানে এসে শৃধ্যু জেনে যাও জীবনের ব্যাখ্যা, সত্যের ভাষ্য, ধর্মের নিহিতার্থা।

ভাবতে ভাবতে পথ পোরের এসেছি অনেক দ্রে। মধ্যাহ্ন পেরিয়ে আর অপরাহ্ন ছাড়িয়ে সম্প্যার পরে গাড়ী এসে পেছিলো জম্মতে। গাড়ী থেকে নেমে এসে জম্মত্র বাত্রীশালার আমাদের পরেনো বন্ধ্ব মদনলালের সংগ্যে হঠাং আবার দেখা হয়ে গেল।

শ্রীমতী মায়া কোন্ সময়ে ধেন ওদেরকে আবিষ্কার করলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সহাস্য তর্ক চলতে লাগলো অনেকক্ষণ।

মদনলালের সপো রয়েছে তা'র তর্ণী দ্বী সংবতী, এবং সেই কচি শিশ্ব-কন্যাটি। ছেলেটার অধাবসায় অদম্য, কিন্তু তা'র অসমসাহসিকতা দেখে আমি রাগ করেছিল্ম। ওই ছয় মাসের শিশ্বকে নিয়ে মদনলাল গিয়েছিল অমর-নাথে। তিন সম্ভাহ আগে ওদের সঙ্গে আমার আলাপ, কিন্তু শ্রীমতী গ্রুতার সঙ্গে ওদের পরিচয় কয়েক মাস আগে,—ওরা পহলগাঁওয়ে ছিল সবাই একত্রে। আমি বাইরের লোক।

যান্তীশালা অন্ধকার, স্তরাং মোমবাতিতেই কাজ চালাতে হচ্ছে। নীচে হোটেল আছে, স্তরাং আমরা কেউ অগাধ জলে পড়িনি। বিশ্মরের কথা এই, হোটেলের প্রায় প্রত্যেকটি লোক গ্রীমতী গ্র্পতার সংগ্য পরিচিত। স্থামীর সংগ্য বারম্বার দিল্লী-গ্রীনগর আনাগোনার কালে জম্মতে একদিন কাটাতেই হয়,—সেই স্কেই এই ঘনিষ্ঠতা। মদনলাল এবং সংবতীকে ক্ষেপ্ত তিনি একেবারে নেচে উঠলেন। গ্রীনগর অণ্ডলে বন্যার ধাকার তাঁর সংস্থার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, এবং আসবার পথে সারাদিন তাঁর মুখে চোখে বিশ্বনতা ছিল—হেটি তিনি আমার কাছে ধরা দেননি। এবার সংবতী আর্ স্থানলালকে দেখে তাঁর সেই মেঘ কাটলো। ওদের দ্কেনকে সংগ্য ক'রে তাঁন আমার কাছে এনে হাজির করলেন।

মদনলালের পরণে সেই ময়লা পায়জামা, স্কিট্ সংবতী পরেছে নতুন রেশমী শালোয়ার। মোমবাতির আপোয় ঝলমল করছে। মদনলাল এসে একেবারে পা মুড়ে কাছে বসলো। বললে, আভি তক্ কসর মাপ কিয়া কি নহি কহিয়ে, দাদাজি! ওর সপ্সে আবার সংবতী ব্রিগরে দিল, বহেনকে উপর বহং সা তাং কিয়া আপনে, দাদাজি!

হাসিম্থে বলতে হোলো, তোমাদের পাগলামির জন্যে রাগ করেছিল্ম। ওই কচি মেয়েকে নিমে গিয়েছিলে অমরনাথে! ভর ছিল না? তুমি না ওর। মা?

মায়া বললেন, সত্যি, তোরা ডারি অন্যায় করেছিলি!

ওদের গণপগ্রুব আরুভ হয়ে গেল বারান্দায়। রাত ন'টা বেজে গেছে। কিন্তু ওরই মধ্যে মদনলাল ছুটে গিরে এক পুরুষা চা এনে হাজির করলো। ওর মধ্যেই সে পাত্র যোগাড় ক'রে থাবার জল এনে রাখলো। জন্মতে বড় গুমোট,—রাত্র স্নান না ক'রে উপায় নেই।

সংবতী বললে, বাচ্চাটাকে পাহারা দিয়ে এতদ্বে এনেছিল্ম, কিন্তু জন্মতে এসে ওর বাম আরম্ভ হোলো। এখন একটা দুমিয়েছে।

বাচ্চাটাকে দেখতে গেল্ফ ওমহলের একটি ঘরে। ভিতরে একটি হারিকেন লপ্টন স্কলেছে। বাচ্চাটা ছ্মিয়ের রয়েছে যেমন তেমন বিছানার।

সংবতী বললে, আমরা দুর্দিন আছি এখানে। কাল চ'লে যাবো।

বলল্ম, ভালোই হোলো। তোমরা শ্রীমতী গ্রুতাকে নামিয়ে দিয়ে যেয়ো দিল্লীতে। কলে পাঠানকোট থেকে টিকিট কিনে দেবো। আমি যাবো কাংড়ার ওদিকে। তারপর হিমাচল প্রদেশ।

স্বামীস্ত্রী দ্বন্ধনেই হেসে উঠলো। বললে, তাঙ্গুব! আমরাও যে যাবো কাংড়া আর কুলুতে! আমরা ওই দেশের লোক, ওখানে আমাদের আদি বাড়ী।

শ্রীমতী গ্রুণ্ডা বললেন, আপনারা দেখছি দলে ভারি হলেন। আমারই বা স্থ নেই কেন? আমিই কোন্কম?

সংবতী বললে, তোমার স্বামী যদি এখবর শ্রেন রাগ করেন? আগে তাঁর অনুমূতি আনিয়ে নাও?

অন্ধকারে প্রীমতীর মুখখানা ঠিক দেখা গেল না। একট্ ক্ষ্মকেঠেই তিনি বললেন, স্বামীকে যারা চেনে না, তাবাই স্বামীকে ভয় পায়। আমার স্বামী হলেন সদাশিব।

মদনলাল ব'লে বসলো, বহুং দিককং! স্বামীর কথা উঠুলে আর রক্ষা নেই। এখন কি করতে চাও তাই বলো।

মারা এবার হাসলেন। বললেন, সভেগ সভেগ যারেইনৈলে এত লটবহর একা সামলাবো কেমন ক'রে? একা যাইনি কখনো। জুরদোর ভাসিয়ে লেখকের সঙ্গ ধরেছি, দেখি না ওঁর দৌড় কতদ্র! ভাস্ক্রের ওখানে তুলে দিয়ে তবে ওঁর ছুটি।

প্রামীন্দ্রী একেবারে হেসে লুটোপর্টি। মাঝরান্তি পর্যন্ত সংবতী আর শ্রীমতী গ্রুতার কলকণ্ঠ থামতে চাইলো না। তার পরে তর্গ মদনলাল গান ধরে দিল খাটিয়ায় প'ড়ে প'ড়ে। ঠান্ডা হাওয়ায় বাচ্চা মেয়েটাকে এনে শোওয়ালো কাছাকাছি। ছেলেটা যেন জন্তুর মতো পরিশ্রম করে। কাল আবার সকলের নতুন পথে যাত্রা।

পাঠানকোট থেকে রেলপথ চ'লে গেছে যোগিন্দর নগরের দিকে অনেক দ্র। এটি হিমালয়ের প্রশাখাপথ, হোট ছোট পাহাড়ের অধিত্যকার ভিতর দিয়ে রেলপথ গেছে। প্রথম অংশটা সমতল, তারপর ল্প-এর জটিলতা আরুভ হয়েছে।

রৌদ্রনীশত প্রথর মধ্যাহা। আমাদের বসনে-ভূষণে লেগেছে পথের ধ্রিলধ্সরতা এবং ক্লান্তি। ওরই মধ্যে এক সময় প্রচুর পরিমাণ লটবহর গচ্ছিত রাখতে হোলো পাঠানকোট ভেঁশনের ক্লোকর্মে। আহারাদি যেমন তেমন। অতঃপর মধ্যাহে গাড়ী ছাড়লো। অজস্ত্র ভোজ্যবস্তু ও মেওয়াফল জোগাড় করেছে নিত্য উৎফল্প মদনলাল। আমার জন্য এনেছে ধ্মপানের ব্যবস্থা। এদিকে সংবতী ও মায়া বসেছেন একরাশি আখরোট আর 'বাগ্রগোসা' নিয়ে,— ওদিকে মদনলাল সকলের স্বাছ্মন্যস্থির জন্য ব্যস্ত। শিশ্বটি আছে দ্ই নারীর মাঝখানে,—আজ সে স্কেথ। ওরা ঠাণ্ডা সইতে পারে অনেক কিন্তু গরমে কর্য পায়। মদনলালের পিতা হোলো ব্রি ল্রাধ্যানার এক রেশম ব্যবসায়ী,—মস্ত শেঠ। ছেলেটি অবাধ্য। বউ নিয়ে ঘ্রে বেড়ায় দেশের সর্বা বাপের কার্জনারবারে ওর মন নেই। ছোট লাইনের গাড়ী চলেছে ধীর গতিতে। পাহাড়তলীর গরমে গ্রেমাট দেখা দিয়েছে প্রথব রৌদ্রে।

ছোট ছোট বনময় পাহাড়ের চ্ডার বাইরে আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। অনেকটা যেন নীচের দিকে প'ড়ে গেছি। মাইল প'চিশেক পেরিয়ে পথ সংকীর্ণ হয়ে আসে। তবু পাহাড়তলীর খেতথামার নীলাভ আস্তরণ পেতেছে এখানে ওখানে। অপরাহু গড়িয়ে যাবার পর গাড়ী এসে পেশছলো জ্বালাম্খী রোড দেউলনে। এইখানে আমরা এ যাতায় রেলপথকে ছেড়ে দিলুম।

এ অণ্ডল পাঞ্চাবের মধ্যে। কিন্তু এব ভৌগোলিক সীমা বৃত্ত জ্বাটিল।
কাংড়ার উত্তরে হিমাচল প্রদেশ, কুল্ব উত্তরে কাশ্মীর এবং দৃষ্টিশ হিমাচল
প্রদেশ। শিমলা অণ্ডল পাঞ্জাবে অথবা হিমাচলে,—আজও শিঞ্জ ইর্মান। যেমন
ধরো ভালহাউসী। সবাই জানে, চাশ্বরে মধ্যে ভালহাউসী.—কিন্তু এই
শৈলশহরটি পাঞ্জাবের শাসনাধীন। পেপস্ব, হিমাচক জাংড়া, কুল্ব, চাশ্বা,—
এদের পরস্পর-প্রক মান্চিত্র ছাড়া এদের সীমানু খোঝবার উপায় নেই।
তৌশন থেকে জন্মলাম্থী গ্রাম তেরো মাইক সাথ। পথ নিরিবিল। উচ্চ-

জৌশন থেকে জনালাম্থী গ্রাম তেরো মাই ক্রিছ। পথ নিরিবিলি। উ'চু-নীচু খোরার রাস্তা সঙ্কীর্ণ। এটা পাঞ্জাব, কিস্তু জনসাধারণ 'পাঞ্জাবী' নয়। মেয়েদের কপালে সি'দ্বর, প্রেব্যের মাথায় লাল পাগড়ী। এরা জাতিতে শান্ত। কুল্তেও এই, মন্ডিতেও এই। পাঁচ ছয় শো বছর আগে প্র্রাজপ্তনা, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে রাজনীতিক ভাঙন ধরেছিল। তাতার, পাঠান আরু মোগল,—এরা রাজপ্তগণকে মাতৃভূমিতে দিথর থাকতে দেয়নি। তাই ওরা আপন সংক্ষতি, শিক্ষা ও সমাজবাবদথাকে সংশ্যে নিয়ে পালিয়ে আসে হিমালয়ের আনাচে কানাচে। হিমালয়ের আদিবাসী মহলে তখন ঠিক কি প্রকার চেহারা ছিল জানা যায় না। কিল্তু এই শত সহস্র রাজপ্ত পরিবার হিমালয়ের বহ্ অগলে গিয়ে আপন আপন সমাজ স্থিত করে, এবং রাজাপাট বসায়। পেপস্ হোলো প্রকৃত পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ হোলো প্রকৃত রাজপ্ত। এদেরই অংশ আবার ছড়িয়ে পড়েছে কুমায়্নে আর নেপালে। কাংড়ায় এসে দাঁড়ালে মনে পড়বে পার্বত্য উত্তরবর্ণ্য কিংবা আসামের উপত্যকা। সেই মন্দির, সেই শান্তিল, সেই শিবের আর ভৈরবের আরাধনা, সেই মেয়েদের কপালে সিন্দ্র আর হাতে শাখা-নোয়া!

মাত্র তেরো মাইল পথ কিন্তু বট আর অন্বথের এমন সপ্রশ্ব প্রেক্কা আগে দেখিন। প্রতি বটের নীচে দেবন্থান, প্রতি অন্বথের নীচে শিব। অতি যক্ত, অতিশয় পরিপাটি। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু কী শান্ত। রানিতালের ছোটু একটি হাট,—ভাইতেই ন্থানীয় লোকরা খ্নী। বেশী চায় না, উচ্চাভিলাষী নয়, বিরোধ কোথাও নেই,—প্রাচীনের হাওয়া বইছে পাহাড়ী প্রান্তরের নীচে, আর শস্যক্ষেত্রের উপান্তরতী সরোবরে। পশ্চিম আকাশে রোদ্র লান হয়ে এসেছে।

আমাদের মোটর বাস মাড়োয়ারি ধর্ম শালার প্রাণগণে এসে থামলো। সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জনালাম্খীর 'কালীধর' পাহাড়,—ভারতের অন্যতম প্রধান পীঠদ্থান। আশে পাশে সামান্য কয়েকটি দোকান, দন্চার ঘর কুদিত। এদিকটা নিরি-বিলি। গাড়ী থামতেই পান্ডা এসে দাঁড়ালো। এদিকটা নাকি শহরের বাইরে,—মিদ্দরের ওদিকে না গেলে জনসমারোহ পাওয়া যাবে না। মায়া ধ'রে বসলেন, তিনি থাকবেন শহরের মধ্যে; সকলের আশে তিনি ধ্লো পায়ে মিদ্দরে প্রবেশ করবেন। এদিকে কিছ্যু পাওয়া যায় না।

পাণ্ডা এইটিই চেরেছিল। সে সোংসাহে নিজেরই উদ্যোগে কুলিকিসাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে অগ্রসর হোলো। মদনলাল আর সংবতী সামুদ্রের ধর্ম শালার নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে অনিশ্চিতের দিকে ধাবমান হোলো ক্রি কথা রইলো, ওরাও আধ ঘণ্টার মধ্যে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হবে। সাচ্চাটা এখানে এসে গরমে-গ্রুমোটে আবার কামাকটি লাগিয়েছে।

ঠিক স্নিদিশ্ট একটা আশুরের দিকে দ্বালু অর্থাসর হচ্ছিল্ম এমন কথা বলতে পারবো না। আমার আশুকা ছিল, অপরিচিত পাণ্ডার কৃষ্ণিগত না হই। কারণ এসব স্বার্থের ক্ষেত্রে নানাবিধ অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে। কিন্তু মন্স্কিল এই, আমি ঠিক প্ণ্যকামী তীর্থযাত্রী নই। আবার এও অস্নবিধা, দেবতাশ্বাল সংগী হিসাবে আমি একট্ বেমানান। শ্রীমতী মায়ার চেহারায় ও পরিচ্ছদে কিছু অতি আধ্নিকতা বর্তমান,—চট ক'রে বেখানে সেখানে তাঁর পক্ষে গিয়ে ওঠা অস্বিধান্ধক। পাশ্ডা চললো পথ দেখিয়ে। আন্দান্ধ আধ মাইল দ্রে পাহাড়ের নীচে একটি ক্ষুদ্র জনপদ, -বাজারের ভিতর দিয়ে আমরা এক সময় এসে পেছিল্ম এক গোলকধাঁধাঁর মধ্যে। এইটি পাশ্ডার বসতবাটী। যা ভেবেছিল্ম তাই। অনাের মুখ চেয়ে এখানে থাকা ভিন্ন গাঁত নেই। চারিদিক শ্রুকনাে, কােথাও জল নেই। অতি প্রনাে ঘর দাের,—আগল নেই, আরু নেই, আয়ত্তের মধ্যে কিছু নেই। সামনের উঠোনে ব'সে একজন স্বীলােক—সম্ভবত বাড়ীর গ্রিণী,—কি যেন শেলাই করছিলেন। বাড়ীর উত্তর ও প্রাংশটা বেন স্ভূপের মতাে। পিছনে সরু ছায়াছের পথ।

জিনিসপ্ত একটি ঘরে রেখে আমরা মন্দিরের দিকে চড়াইপথে অভিযান করলম। 'কালীধর' পাহাড়ের উপরে মন্দির। ওথানে আছেন দেবী অন্বিকা এবং উন্ধান্ত ভৈরব।

দক্ষযজ্ঞের বিপর্যায়ের পর সতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে এ পথেও এসেছেন দেবাদিদেব শিব। বিষ্কৃচকের আঘাতে সতীর জিহ্যা এখানে খসে পড়ে। সেই জিহ্যা আজও জালছে জালামাখীর পাহাড়ের করেকটি ছিদ্রে এবং কুপ্ডের মধ্যে। ছোটবেলায় মায়ের মুখে শ্রেছিল্ম গল্প। কিন্তু দ্বীলোকের জিহ্যায় যে এও আগ্নন জমা খাকে তা জানতুম না!

সর্ একটি চড়াইপথ ধরে পাহাড়ের উপরে মন্দিরের অধ্যনে উঠে এল্ম। স্থান্ত হয়নি, রাণ্গা রোদ্র এসে পড়েছে মন্দিরে। মন্দিরের পারিপান্তির প্রচান নয়, সর্বটেই নর্বানর্মাণের চিন্থ রয়েছে। কিন্তু যেটি মলে মন্দির, সেটি অনেক-কালের,—তা'র অনেক ইতিহাস। কাছেই একটি গ্রহার মধ্যে য়রণার স্বচ্ছ জল একটি কুন্ড রচনা করেছে। রাজগৃহ কুন্ডের কথাটা মনে প'ছে য়য়। কুন্ড পেরিয়ে অগ্রসর হলেই মলে মন্দিরের প্রবেশ ন্বার। এটিও গ্রহালোক এবং তারই মধ্যে পীঠন্থান। দেওয়ালে ছোটা ছোট গর্তা,—এক একটিতে অনিশিখা জনলছে। একটি দ্বিটি নয়, অনেকগ্রল। এখানে ওখানে এবং আরেকটি স্টুলেগ করেকটি শিখা জনলছে। ভিতরের আবহাওয়াটি পবিত্র, ক্রিলান্দেহ নেই—একটি রহস্য অন্ভূতি আনে। দেখতে পাছিছ সমগ্র পায়াজুটি অন্তরে-অন্তরে ধাতবপদার্থে পরিস্থাণ। গন্ধক, র্যাড়পাথের, ফসফোরাজ্যী—এবং বিশ্বাস করি, আরও নানারকম ধাতব পদার্থ রয়েছে এর পাথের জার মাটির ভিতরেভিতরে। আমাদের দেশে আন্মের্যাগির নেই। কিন্তু অনেক পাহাড়ে তা'র উপাদানের অভাবও নেই। বদরিকাশ্রমে, গোরাকুত্বে, রাজগ্রে, এবং আরও বহু জায়গায় অতি উত্তন্ত ঝরণা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের স্টুল্গলোক থেকে। কোথাও না কোথাও ধকধক ক'রে আগ্রন জন্লছে পাথেরের গভীর অভানতরে,—কেউ তা'র খেজি লাখে না।

একটি শিখা হাত দিয়ে নিভিয়ে দিল্ম। কিন্তু ভিতরে যখন দাহাবস্তু সঞ্চিত রয়েছে, তখন সেই শিখা আবার জন্ধাবে। বাইরের দিকে এক পাশে আরেকটি জলকুন্ডের মধ্যে পান্ডা কি যেন নিক্ষেপ করতেই দপ করে জলের মধ্যে একটি শিখা জনলে উঠলো। এটি কৌতুকজনক। ঠিক পেট্রলে যেমন আগন্ন লাগে, এও তেমনি। ওটার মধ্যে শ্রীমতী গন্তা ছেলেমান্ধের মতন একটা নতুন কৌতুক পেয়ে গেলেন। তিনি বার্দ্বার শিখাটা জন্মিয়ে দেখতে লাগলেন।

বাইরে পাহাড়ের রেখা চ'লে গেছে দ্রদ্রান্তর পর্যন্ত। দক্ষিণে অসপন্ট সমতল, তার পরে বিপাশা নদী চলে গেছে প্র্বথিকে পশ্চিমে। ভালোলাগছে এই অপরিচিত প্থিবী,—এরা হিমালয়ের সর্বশেষ নিক্ষান্তর। এরা হোলো তোরণ পার, এখান থেকে যাত্রা স্বর্। উত্তরে রয়েছে বিশাল ধওলাধার পর্বতশ্রেণী, দক্ষিণে বিপাশার পরপার থেকে সোলাসিগিগ অর্থাং শ্লেশৃগ গিরিমালা। এই দ্ই গিরিশ্রেণীর মধ্যভাগ দিয়ে চলেছে বন্য বিপাশা। তার উত্তর ভূভাগ হোলো কাংড়া উপত্যকা এবং দক্ষিণ ভূভাগটি স্বিশাল পার্বত্য মণিডরাজ্য। উত্তর থেকে দক্ষিণপূর্বে শ্লেশৃগ গিরিশ্রেণী এক সময় বিলাস-প্রে রাজ্যকে নানাদিকে বেণ্টন করেছে।

মন্দিরের অণ্সনটি অতি পরিচ্ছন্ন আধ্নিক। এক পাশে পান্ডাদের গদি, সেথানে প্রাকামীরা শ্রাম্থতপ্রের ব্যবস্থাদি করে। ওটা ব্যবসায়, ওটায় রস্পাইনে। সমগ্র মন্দির অঞ্চল তল্ল তল্ল করে দেখতে সমগ্র গেল। সম্প্রা আসন্ত।

কিছ্ দ্শিচনতা ফ্টেছিল শ্রীমতী গ্রুপ্তাঁর চোখে মুখে। এতক্ষণ তিনিই সমসত ব্যাপারটা পরিচালনা করছিলেন, তাঁর হাতেই হাল ধরা ছিল। এবার বললেন, চল্ন, ধর্মালাতেই ফিরে যাই, পান্ডার এখানে থেকে কাজ নেই। ওর হাতের মধ্যে থাকতে চাইনে। তাছাড়া নানা অস্থাবিধেও রয়েছে দেখছি।

কিছ্, প্রা দিতে হোলো বৈ কি। তবে প্রণামীটা এখন বাকি রইলো।
পাণ্ডার কোনও দ্রভিসন্ধি ছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না বটে,
তবে অপে মর্নন্ধি পাওয়া যেতো না এখানে থাকলে। জিনিসপত্র প্রনারার
নিয়ে পথে নেমে এসে কতকটা যেন স্বস্থিত পাওয়া গেল। সন্ধারে প্রেস্ক্রামরা
আবার এসে উঠল্ম ধর্ম শালায়। অধ্যবসায়ী মদনলাল সেমানে সংবতীকে
নিয়ে দিব্য অস্থায়ী ঘরকল্লা পেতে বসেছে। বাচ্চাটাকে স্কৃতিকরে শ্রুরেছে
দোতলার বারান্দায়। ওরা আগামী কাল প্রাতে যাকে মান্দরে। আমাদের
দেখে সংবতী একেবারে নেচে উঠলো।

মসত বাড়ী। নীচে ওপরে দরদালান। দুর্ব্বর পর ঘর। অনেক যাত্রী এসেছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের। নীচের তর্লয়ে তাদের কলরব চলছে। স্নানের জল পেয়ে আমরা বাঁচলমে। পথের পাশেই দ্একটি ভোজনাগার, সেখানে যেমন-তেমন আহারাদির ব্যবস্থা। ক্ষ্ধার উগ্রতা থাকলে যে কোনও খাদাই উপাদের লাগে। ভোজা ব্যবস্থার দারিদ্রা দেখে শ্রীমতী গণ্ণতা হেসেই খ্ন। এক সময় তিনি বললেন, ভয়ে-ভয়ে বলি, শ্রীনগরে আপনি যে আল্কপির তরকারি রাম্না করেছিলেন, সেটি খ্ব ভালো হয়নি!

সেজাজটা বোধ করি ভালো ছিল না। ফস ক'রে ব'লে ফেলল্ম, এখানকার আধসিশ্ব আল্বে ঘাঁটের তুলনায় সেটা কি এতই মন্দ ছিল?

তিনি হেসে উঠলেন। সংবতী এসে যোগ দিল, এলো মদনলাল। ওরা গোগ্রাসে খেলো সবাই। মদনলাল ওর মধ্যে জোগাড় ক'রে এনেছে দ্বুধ আর আপেল! কিম্তু বেশীক্ষণ নয়। বাচ্চাকে একা শ্রহয়ে এসেছে দোতলার একটি ঘরে। হারিকেন জেবলে রেখে এসেছে। এবার ফিরতে হবে।

স্নানাহার সেরে উপরে যেতে রাত দশটা বেজে গেল।

মদনলালের উৎসাহ অপরিসীম। কথায় কথায় ধমক থাছে দ্বারি কাছে, ওকে নিয়ে কৌতুক করছি আমরা সবাই, কিন্তু মদনলাল অদম্য। কাজ কেড়ে নিছে সকলের হাত থেকে,—নিজে করবে সব। আরও বিপদ, ওর মধ্যেই গান গাইবে। কবে শ্রীরাধা ধম্নায় কলস নিয়ে জল ভরতে গিয়েছিলেন, তার জন্য মদনলালের মাধ্যয় কী ঘলাণা! সংবতী রাগে একেবারে আগ্নন, মায়াদেবী হেসে ল্টোপ্নিট। এক সময় ধখন অসহা হয়ে উঠলো, তখন সংবতীর ধৈর্য ধারালো। চেচিয়ের বললে, ডাওডাসে তেরি রাধেকো গাগরা ম্যায়নে তোড় দ্বেগা!

মদন ক্ষ্য হয়ে বলে, দেখিয়ে দাদাজি, মেরা বিবিভি নাম্তিক বন্ গই!—
আমাদের উচ্চক-ঠ হাসি আর বাধা মানলো না।

মদনলাল বিছানা পেতে দিছে সকলের। জল এনে দিছে সকলের হাতে। এমন কি সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য সে আমার বিছানার পাশে একটি কটোরাও এনে রেখেছে। বাচ্চা কে'দে উঠলো ওরই মধ্যে বার দুই, মদনলাল তা'কে শাল্ত ক'রে আবার শোওয়ালো।

বারান্দা আর ঘর মিলিরে বিছানা পড়েছে সকলের। এটা যাত্রীশালা, পদে পদে সমাজ-ব্যবস্থার শৈথিল্য ঘটে। তব্ এর আভিজাতা কম নয়। দোতলা পাকাবাড়ী পাহাড়ী দেশে, স্যোগ স্বিধা প্রচুর। অনেককালে অনেকবার কেটেছে পার্বভ্য চটির ধারে, অনেক অযঙ্গে, অনেক ধ্লিধ্সের আনাছে ক্রিনাচে। এখানে চমংকার। সামনে বারান্দার বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে বিশালকায়া দানবীর মত্যে জ্বালাম্খীর অচল আয়তন, তার উপত্তেজিরলছে একটি জ্যোতিক্ষ। চুপ ক'রে আছি আকাশের দিকে চেয়ে সহযাত্রীদের আর কোনও সাড়া পাওয়া যাছে না। বোধ করি ঘ্রিয়েছে বাই।

অরণাসমাকীর্ণ কাংড়া উপতাকার একটি অংক হোলো জনালাম্থী অন্তল। অতি ক্ষ্মা এই জনপদটি গ'ড়ে উঠেছে তীর্থইটিন্দরটিকে কেন্দ্র ক'রে। এর বাইরে বনময় চাষী-বর্সতি। এই অরণালোকের কোনও নিদিন্টি সীমানা এদিকে খ'জে পাওয়া কঠিন। ভীষণতায় জনশ্নাতায় এই অরণ্য প্রসিম্ধ। হিংস্ক

শ্বাপদের অবাধ চলাফেরার পথ চ'লে গিয়েছে পাহাডের নীচে-নীচে বিপাশার তীরে-তীরে,—র্মণ্ড আর বিলাসপরে রাজ্যে। পশ্চিমে শ্লেশ্ণ্গ গিরিপ্রেণ্টি ভয়াল অরণ্যলোক, দক্ষিণে চ'লে গেছে হামিরপারের পথ, সেখান থেকে 'আঘার' এবং অতঃপর স্ক্রেনগর রাজ্যের শেষ সীমানা, –যেখানে বিলাসপুর ছেড়ে বন্য শতদ্র শ্লশ্রণের দক্ষিণে এসে মিলেছে। এ হোলো অথন্ড অবিভক্ত ভারতের হিমালয়ের সেই দৃই হাজার মাইলব্যাপী তরাই অগুল,—হিন্দুকুলের দক্ষিণ থেকে যার আরম্ভ, আসমেসীমান্তের পূর্বাণ্ডলে, রহাুদেশ ও চীনসীমানায় যার শেষ। এখানে কেবল এই নিঃসঙ্গা বিজন অরণ্যের শীর্ষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অন্বিকা. -- বিনি দ্র্গা,-মহাচন্ডী, বিনি অস্ত্রধারণ ক'রে রয়েছেন অস্ব্রনাশনের,-শত্র্-হননে যাঁর দয়া নেই. ক্ষমা নেই, কুপা নেই, মোহকঙ্জল নেই। ওই অন্ধকার 'কালীধর' পাহাড়ের চড়োর উপর থেকে তিনি ডাক দিছেন মহা-ভারতকে য**়গ থেকে যুগান্তরে। সভ্যতার যজ্ঞ যারা প**ণ্ড করতে এসেছে, যারা ভারতের জ্ঞানসংস্কারকে কলুমিত করতে চেয়েছে, তপোবনের দর্শনতত্ত্ব-সাধনাকে ধারা ইতিহাসের পর্বে-পর্বে হিংপ্রতার ন্বারা আচ্ছন্ন করবার চেন্টা পেয়েছে, ঐতিহ্যের অমৃতস্বভাবকে বারা আক্রমণ করেছে বারম্বার.—মহাচন্ডী ডাক দিছেন যেন এখান থেকে,—তাদের বিরুদ্ধে অস্মধারণ করো! দৈব-অহিংসাবাদের উপরে দাঁড়াও,—হিংস্রতাকে হনন করে।। সেই হবে তোমার সভ্যতার রাজসূর যক্ত, সেই হবে কল্যাণরতের শেষ বাণী। সংহারসাধিকা সেই দেবী অন্বিকার রণ-পিপাসা নিয়ে যিনি এই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের চ্ডায়-চ্ডায় ফিরছেন, তিনি এখানে শিব নন্, সর্বমণালার কল্যাণের প্রতীক্ নন্,—তিনি উন্মত্ত ভৈরব : তিনি দেবাদিদেব নন্, মহারুদ্র : তিনি রুদ্রাণীর অ্যাকু-ভলরাশির সংগ্র মিলিয়েছেন আপন মহাজটা ওই অরণ্যে-অরণ্যে। এখানেও শিব ও শক্তির প্রকাশ।

তন্দ্রাঞ্জানো এক প্রকার দ্নিতৈ তাকিয়েছিল্ম আকান্যের ওই জবলজবলে বড় তারাটার দিকে—সম্মুখের কালীধর পাহাড়ের চ্ড়ার ষেটা জবলছে। সম্ভবত আমি জীবিত নই, চোথ দুটোর মৃত্যু ঘটে গেছে। ইচ্ছার আকারে দেহু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে প্রাণ, আত্মার অশ্রানত ভ্রমণ-পিপাসা নিয়ে; ব্রক্তিসমের বিশ্বজোড়া অন্বেষণে শ্রমর ষেমন একাকী বেরিয়ে পড়ে। ক্রান্থকার থেকে অন্থকারে, সাগরে, প্রান্তরে, স্মের্লোকে, গ্রহ থেকে গ্রহ্মিউরে, সম্তর্ষির স্বীমানায়, মহাব্যোমে, রহমুচেতনায়। ক্র্মার্ত শ্রমর ফ্রিক্ট একা একা আপন রহস্য-পিপাসায়। কন্ধনহীন, কিন্তু ম্বিভিবহীন,—মুক্তিবের আর চৈতনায় কন্দেশ-কন্দেপ তার নীলপন্মের অন্বেষণ চলছে।

বাণগণ্গার তীরে-তীরে পার্বত্যপথ। প্রাচীন পাথরের জটলা নেমেছে নীচের নদীতে। শরংপ্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ বয়ে চলেছে দেওদারের বনে-বনে। রাজ্যারোদ্র স্পর্শ করেছে পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায়। নীচের দিকে এখনও ছম-ছমে ছায়াবরণ। আলো এসে পেণছয়নি।

আমাদের গাড়ী চলেছে পাহাড় পেরিয়ে এক-অজানা থেকে ভিন্ন অপরিচয়ের দিকে। প্রিবীকে নতুন ক'রে পাই নতুন পাহাড়ে এলে। বৃহতের দিকে যাবার আগে একেকটি তোরণন্বার পেরিয়ে যেতে হয়। হঠাং পাওয়া **যাচ্ছে** শালের জটলা, হঠাৎ এসে দাঁডাচ্ছে দলছাডা শেগনে আর চীড। দেখতে দেখতে একটির পর একটি গিরিসংকট, দেখতে দেখতেই আকাশ তার দিগল্ডের স্বার খুলে দিচ্ছে। দক্ষিণ থেকে আমরা যাচ্ছি উত্তরে--যেদিকে ধবলাধার।

পীরপাঞ্চাল পর্বতমালার সীমানা থেকে দক্ষিণ ভূভাগে আরুভ হয়েছে শিবলিণ্য পর্বতমালা,--এসেছে সোজা দক্ষিণে, এবং প্রসারিত হয়েছে পর্বে-হিমালয়ে। মধ্যেত্তর ভারতীয় হিমালয়ের প্রধান প্রবেশপথ হোলো এই শিবলিঙ্গ-শ্রেণীর ভিতর দিয়ে,—এটি হোলো হিমালয়ের প্রথম স্তর। কাম্মীর, উত্তর পাঞ্জাব, হিমাচল, যাৰপ্ৰদেশ, নেপাল—সমুহত ভূভাগই এই পূৰ্বতন্ত্ৰেণীর দ্বারা প্রাকাবর খে। এই শিবলিগ্গ পর্বতমালারই দ্বিতীয় স্তরে হোলো ধবলাধার গিরিস্রেণী। কাংড়া, পালামপুর, ধরমশালা এবং যোগিন্দর নগরের উত্তরে হঠাৎ এসে দাঁডায় অতি শনকটে এই ধবলাধার, --মশানচারী উলপ্য সম্ম্যাসী যেন লোকসমাজে এসে থমকে দীডিয়েছে। দেখলে ভয় করে ওর সর্বাৎেগ কোনও নেহ নেই, ছায়া-মায়া কি**ছ,** নেই,—জন্মের থেকেই যেন সর্বহারা। সবুজের আভা নেই যেন ওর সর্বাঞ্জে, বর্ষায়-বসন্তে ওর ভাবান্তর ঘটে না, ওর গোপনতা কিছা নেই, অরণোর কৌপীনও ধারণ করেনি। ও যেন আপন রক্ষেজটার ভিতর থেকে করালচক্ষ্য মেলে দ্বাসার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে । স্থির দ্থিত তাকিয়ে কালের গ্রহর গ্রেছে, রুদ্রাক্ষের মালায় জপ কবছে, কবে আসবে কালান্ত, কবে প্রলয়, কবে আবিভূতি হবে দশমু অবতার, তবে ছারখার হবে সৃষ্টি। ধবলাধারের বিশাল নম্নতা দেখলে ভয় করে।

পাহাড়ের পর পাহাড় ছেন্টে এলমে, পিছনে রেখে এলমে বাণগুণ্ডি অতল-স্পর্শ খদ, আর অস্তান্ত স্রোতগঞ্জন, রেখে এল্ম দ্রভেদ্যি বনভূমির নিঃশব্দা,— রেখে এল্ম ওদের স্তবকে স্তবকে আনন্দের শিহরণ, প্রাণের 😡বার্তা।

প্রেক্তে এসে পেশছল্ম কাংড়ার মসত শহরে। ১৯৯০ এটি একট্ বড় শহর। সমতলের উপর অবস্থিত কোর্ট-কাছারি, ডাক ও তারঘর, আপিস-ইম্কুল, দোকান-বাজরে, রুজ্জা-বাণিজ্য,—নগর সভাতার প্রত্যেকটি উপকরণ বর্তমান। তবে সকলের আকার ছোট। আমরা শহর-সভাতায় মানুষ,—এসৰ আমাদেৰ চোখে প্রনো। বরং হিমালয় ভ্রমণকালে র্যাদ সুযোগ-সুবিধা ও উপকরণের অভাবে অসুবিধায় পড়ি, সে সহা হয়;

উপযাক আহার এবং আশ্রয় না জাটলে দাঃখবোধ করিনে। কিন্তু শহরে এসে পেশিছলৈ আমাদের দাবি বেড়ে ওঠে, আমরা সব চাই, এবং না পেলে দ্বী ইই। শহরে কোনও উপকরণের অভাব ঘটলে আমরা রাগ করি।

একজন পাশ্ডা এলেন। বয়স্ক লোক, নাম মোতিরাম। জন্বলামন্থীর পাশ্ডার নাম ছিল মোতিলাল। তা'র প্রতি থ্ব খুশী ছিল্ম না। কিন্তু এই ভদুলোকের প্রসন্ন ব্যবহারে ভারি আনন্দ পেল্ম। শ্রীমতী মায়া বললেন, মোতিরামজীর বাড়ীতেই চল্ন, স্নান না ক'রে আর থাকা যাচ্ছে না। বন্ধ রোদ।

বলন্ম, কিন্তু মদনলালরা যদি পরের গাড়ীতে এসে মোটর চ্ট্যাণ্ডে আমাদেরকে দেখতে না পায় ?

নাই বা পেলো!—তিনি বললেন, সাড়ে তিনটের আগে যখন বৈজনাথের বাস ছাড়ছে না, তথন তা'রা মোটর ন্টান্ডে অপেক্ষা করতে বাধ্য। আমরা ঠিক সময়ে এথানে এসে দাঁড়াবো। চলান—

কথাটা যাজিসগাত। কিন্তু সংবতীর বাচ্চাটা যদি এই পথের কন্টে আবার অস্ক্রে হয় তবেই মান্দিল। ওরা সম্ভানের জনক-জননী বটৈ, কিন্তু এখনও মা-বাপ হয়ে ওঠেনি। শিশ্বে স্বাচ্ছন্দ্য এখনও ব্রুতে শের্থেন।

মনটা খ্ং-খ্ং করতে লাগলো। তব্ শ্রীমতী মায়ার নির্দেশ মানতে হোলো। আমরা অলিগলি আর আনাচ কানাচ পোরিয়ে একটি বিদ্তর মধ্যে মোতিরামের বাড়ীতে এসে উঠলুম। পাশ্ডাজি সযঙ্গে পানীয় জল ওঁ মিণ্টাল্ল নিয়ে এলেন।

সামনেই একতলার ঘর। প্রথর রৌদ্র থেকে এসে ভারি শান্তি পেল্ম। কিন্তু এ-কদিন একটি বিশেষ বিষয়ে আমি অন্যমন্স্ক ছিল্মে, সেটি আমারই চ্রুটি। ঘবে চ্রুকেই শ্রীমতী মায়া প্রথমেই তাঁর চামড়ার ব্যাগ খুলে কাগজ কলম নিয়ে স্বামীর নিকট দ্রুত হন্তে চিঠি লিখতে বসে গেলেন। যে-ভাবেই হোক, একটি কথা সতা। অতথানি শতিকত মনে অত দ্রুতগতিতে একটি সংসার তচনচ করে দিয়ে পথে বেরিখে পড়া তাঁর পক্ষে খ্রিসঞ্চাত হয়নি; হয়ত সেই সময়ের দ্রুষোগে আরও কিছু থৈর্যবক্ষার দরকার ছিল। তবে একথা তিনি জানতেন, মাস তিনেকের মধ্যেই তাঁর স্বামী কাশ্মীরে ফিরবেন, এবং দিল্লীতে তাঁর ক্ষিলন্বে বদলী হওয়া অবশ্যান্ভাবী। তাঁকে যেতেই হোতো কিছ্দিন প্রের্, কিন্তু বন্যা এসে আগেই তাঁর যাওয়াটা দ্রুত ঘটিয়ে দিল।

চিঠি শেষ ক'রে ঠিকানা লিখে তিনি একবার অনুক্ত দিকে তাকালেন। বললেন, আমার স্বামীকে দেখলে আপনি কিন্তু খ্ব খ্রেম্ব হতেন ব'লে রাখছি!

হাসিম্থে বলল্ম, কথাটা যেন তিরুক্কারের মুক্তন শোনালো। আমি কিন্তু মনে-মনে আপনার স্বামীর অন্রক্ত হয়ে উঠেছি

কাগজপর গ্রেছিয়ে ব্যাগ বন্ধ ক'রে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, বিশ্বাস কর্মন, আপনাকে দেখে তাঁর আনদ্দের সীমা থাকবে না। মনে নেই, বড়- জেলার থাকতে আপনাকে তাঁর চিঠি পড়ালমুম ? চিঠিখানার সবই আপনার ইীখা।

আমাদের স্নানাদির পর মোতিরাম তাঁর খাতাপত্র এনে বসলেন। কোনও দাবি তাঁর নেই, প্রণামী পাবার জন্য তিনি হাত বাড়াতে প্রস্তৃত নন্। আমরা তাঁর এখানে আনন্দ পেলেই তিনি খুশী থাকবেন। খাতা খুলে তিনি একস্থলে আমার দ্ভি আকর্ষণ করলেন। বন্ধ্বর শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার মহাশর তাঁর মাতাঠাকুরাণীকে নিয়ে একদা এই পান্ডার এখানেই উঠেছিলেন। সেটি সবিস্তারে লেখা রয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলাম।

পাণ্ডান্ধি অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে চললেন মন্দিরদর্শনে। পথ একট্রখানি চড়াই। এ'কে-বে'কে এদিক-ওদিক ঘ্রুরে আমরা বৃহৎ এক মন্দিরের চন্ধরে উঠে এসে দাঁড়াক্সম।

বাণগঞ্গা পেরিয়ে আসার পর থেকে একটি বিশেষ চেহারা লক্ষ্য করছি। সমগ্র কাংড়া উপত্যকাকে বাঞালা দেশের আত্মিক কণ্য, বলে মনে হচ্ছে। প্জোচনার র্বীতি পশ্চিমী নয়: ব্যবহারে, আলাপে, সামাজিকতায় বাণ্যলাকেই দেখতে পাই। সাধারণত আমরা পালাবে দেখি প্রধান দুটি দল। একটি বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাধাকুকের উপাসক: অন্যটি শৈবদাক্তে মেলানো। শিখ ধর্মটো নতুন, ওটার বয়স কম। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ দীক্ষার মধ্যে ওটি সীমাবন্ধ। মুসলমানধর্মে যেমন দেখা যায় বাইরের লোকের প্রবেশ অবাছ্নীয়.— শিখধর্মে ও তেমনি, প্রবেশ-পর্ণাট সাধারণের পক্ষে প্রশস্ত নয়। হিন্দুদের ব্যাপারটা ভিন্ন রকমের। যিনিই বেদ-বেদাস্ত-উপনিষং-ষড়দর্শন প্রোণ পাঠ করেন, যিনিই ভূবে যান্ যোগ-দর্শনে, জ্ঞানে ও সাধনায়, তাঁকেই আমরা বলি, তুমি পরম হিন্দু। গায়ের জোরে কিংবা পর্নিতকা প্রচার করে হিন্দ্ববা তাদের ন্বধমীর সংখ্যা বাড়াতে চায় না, ওটা তাদের ধাতেও নেই, জাতেও নেই। তুমি আমেরিকান, কিংবা রুশ, কিংবা ইংরেজ,—যেই হও, হিন্দুদর্শনের প্রতি তোমার শ্রুখা এবং অনুরাগ আছে, এই কারণেই তোমাকে হিন্দু মনে করি। টেনিক পরিব্রাক্তক হুয়েন সাঙকে পরম হিন্দু ব'লে অনেকেই মনে করে। গৌতম-ব্যুখ ছিলেন হিন্দ্র্দর্শনের একটি পরমাশ্চর্য উদাহরণ –একথা কেুঞ্জিরীকার করবে? সমগ্র কাংড়ায় ঘ্রে র্দেখছি বাৎগালীর শান্ত ও বৈষ্ক্রসংস্কৃতি পথে-পথে ছড়ানো। উভয়ে আশ্চর্য মিল, একই স্বরে বাঁধা। ত্রিতরাং বাজারে, হাটে, আদালভের পাড়ায়, বিশ্ভপপ্লীর আশে পালে, খেলুরে মাঠে আর গৃহস্থ ঘরে,—কোথাও ঘ্রে একথা মনে হর্মান, বিদেশে একেছি। যেমন কাশ্মীরে। গ্রামের ভিতরে গিয়ে দাড়াও,—ঠিক বাজালার প্রামিত কলাগাছে মোচা কিংবা কলার কাঁদি খলেছে। মাচানের ওপর লাউ, তলায় তা'র কাঁচালগ্কার চারা। রোন্দর্রে ব'সে কাঁথা শেলাই,—একেবারে বাৎগলাদেশ। উন্ন-পাড়ে মেনিবিড়াল, খামারে ছাগল, গর্র সামনে খ্দসিন্ধর পাত্র, ওপাশে গাঁদা আর সন্ধ্যামণির 42

ঝাড়, সরোবরে শাল্ক, ছে'চাবাঁশের বেড়ার গোবরের চাপড়া,—অবিকল বাজালা দেশ। কাংড়াতেও তাই। মেয়েরা ক্রার পাশে মাথা ঘষতে বসেছে, পেরারাগাছে চড়ছে ছেলেমেরে, ছিল নিরে জলের ধারে বসেছে কেউ, ধান ভানছে চালাঘরে, ম্বিদ্র দোকানে জটলা চলেছে,—মনে হবে আমি ওদেরই একজন। পথে ঘাটে মান্বের চেহারার কোনও উগ্রতা নেই,—সমন্তটাই যেমন নিরীহ, তেমনি নির্বিরোধ। পাঞ্জাবের অন্যর যাও,—যাও অম্তশহরে, গ্রুদাসপ্রের, জলন্ধর কিংবা লাবিধ্যানার, ফিরোজপ্র কিংবা ভাতিন্দার,—চেহারা অন্যরকম। কাংড়ার এসে যেন পাঞ্জাব কোমল হয়েছে, প্রকৃতিতে এসেছে পেলবতা, মান্বের স্বভাবে এসে পেণিছেছে শালীনতা।

সন্দেহ নেই, এরা রাজপাতনার রসবাধ এনেছে, কিন্তু পাঞ্জাবের রাক্ষতা পার্যান। সভ্যতার থেকে যতদ্রের সরেছে মানাষ, তত সে সরল, ততই সে স্বকীয়। যালিক সভ্যতা যে-পোষাক পরিয়েছে মানাষকে, সেই পোষাকটি মানানসই হর্মান তার প্রকৃতির সভ্যে। কিন্তু বিজ্ঞানের যাগে সকলের বড় যড়যন্ত্র হোলো, একই ছাঁচে পাথিবীকে ঢালাই করা। ভদ্র জাপানী আর ভদ্র মিশরীয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাও,—একই জীবনযাতা, এক পোষাক, এক খাদা, এক শিক্ষা, এক আশা-আকান্দা। দাঁড়-করাও আমেরিকানের পাশে অন্টোলিয়ানকে, ইংরেজের পাশে রাখানকে, জার্মানের পাশে ফরাসীকে,—বিজ্ঞান সভ্যতা ওদের মধ্যে পার্থকা রার্থেনি কিছ্। এসো ভারতবর্ষে,—অননত বৈচিত্রা আঞ্চও দেখতে পাবে। এসো হিমানেয়ের পাদপর্বতে,—এই কাংড়ায়। এখানে মানাষ আপন ন্বভাবধর্মে বিদামান। এই দেওদার আরু ঝাউবনের তলা দিয়ে, পাইনের আন্টর্য নন্দনকাননের ধার দিয়ে—পথ যেদিকে হারিয়ে গেছে শৈলমালার ভিতরে ভিতরে, মানামের ব্যভাব সৌন্দর্য দেখে নাও। সভ্যতার স্পর্ণ এদের মনে আজও লাগেনি ব'লেই প্রকৃত মানাষকে দেখতে পাওয়া যাবে। পোষাকে ব্যবহারে সামাজিক জীবনে—প্রত্যেকটি স্বতন্ত।

একটি টিলা পাহাড়ের উপরে বস্ক্রেদ্বরী মন্দির। কয়েক রাশ্র ডিট্টইপথ।
সামনের মন্দির দ্বার একট্র উচ্চেত। আমরা এসেছি গণগার দেশু থেকে। ফ্রল
আর চন্দনের স্গান্ধ যদি পাই, গ্রান্বকের বীজমন্ত যদি প্রোপ্তেরী কপ্টে উচ্চারিত
হ'তে শ্রিন—আমাদের মনে প'ড়ে ষায় দেবী স্বেন্বরী ভাগবতী গণগার ক্লপলাবিনী তটসীমান্ত,—হার তীর থেকে উঠে গেল গৈছিকবাসা ভৈরবী জপ সেরে;
ভাহান যার তীরে ব'সে মন্ত্রপাঠ করছে নিতা, ফ্লেজনে ভারতসভাতা য্গেষ্ণান্ত
অবগাহন ক'রে প্রাময় হয়েছে।

পান্ডান্ধির পিছনে পিছনে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করল্ম। শ্রীমতী মায়া এতক্ষণে যেন স্বাচ্ছন্যুলাভ করলেন। চূড়ার উপরে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইনি হলেন দেবী বস্তুেশ্বরী। সমগ্র কাংড়ায় জন্মলাম্থীর পরে বস্তুেশ্বরীই হলেন প্রধান। পাহাড়ের নীচে থরতরা বাগগণ্যা ষেমন এই বস্তুেশ্বরীর পর্ব তপাদ চুম্বন করছেন, তেমনি এই মন্দিরের উত্তরলোকে তুষারমোলী ধবলাধারের কৃষ্ণাভ শৈলমালা প্রসারিত থাকার জন্য এই মন্দিরের উদার মহিমা ব্যক্ত হচ্ছে। মন্দির চন্থরে প্রবেশ করতেই চারিদিক থেকে হিমালয়ের মধ্বর বাতাস সর্বাধ্যে তার শিশ্পসাম্থনা ব্রলিয়ে দিয়ে গেল।

জনালাম্খীতে দেখে এসেছি পাহাড়ের উপরে মন্দির রক্তবরণ,—অন্বিষ্ণা, তিনি শক্তির প্রতীক্। তাঁর উ**ল্জন্ল**ন্ত লোলাগিন রসনা সমুস্ত ধাত্ব পাহাডের ফাটলের ভিতর থেকে কিছ্মরিত হচ্ছে। তাঁর মন্দির আছে, কিন্তু মাতি নেই। অগণ্য অণ্নিজিহ্ব যাঁর,—তাঁর বিগ্রহকে কম্পনা করো, চিব্রাঞ্কন করো মনে-মনে। তাঁকে দেখে নাও সমস্ত পর্বতে, দেখে নাও তাঁকে চূড়ায়-চূড়ায়। এখানে ভিন্ন কথা। এখানে বিগ্রহ রয়েছে, কিন্তু ভার অভিব্যক্তি শান্ত। রুদ্রাণী নয়, পার্বভী। এখানে শান্ত শিব, শক্তি তাঁর বামে। এখানে ওখানে দেখানে –সর্বায় দেবস্থান। ষেমন কাশীর অল্পূর্ণা। একবার প্রবেশ করো, অনেককে পাবে। যেমন উল্জায়নীর মহাকাল। একবার একট্ব নীচের দিকে নেমে যাও,—দেখবে অনেককে পাশাপাশি। যাও রাজস্থানে, কিংবা হরিন্বারে, প্রীতে কিংবা ন্বারকায়, মাদ্বরায় কিংবা শিবসাগরে, অধোধ্যায় কিংবা গণ্গাসাগরে, করাচীতে কিংবা চট্টগ্রামে। সবাইকে ধরে রেখেছে ভারত, কেউ বাদ যার্য়ান। কাংড়াতেও তাই। ইতিহাস বলেছে যাদের কথা,—যারা ছিল সনাতন ব্রাহমুণ সভ্যতার যুগে, যারা ছিল বৌশ্ব আর জৈন আমলে, তারা আছে কাংড়ার পাহাড়ে পাহাড়ে। কেউ আছে পাহাড়ের গায়ে খোদিত, কেউ রয়েছে গ্রহাগর্ভে, কেউ বা আছে মন্দিরে। মোর্য-বৌষ্ধ আমলে, গৃংক্ত য্থে, হর্ষবর্ধনে, শক-হ্ন-গ্রীকদের কালে, পাঠানে-মোগলে, ওলন্দাজ-পর্তুগীজ ফরাসী-ইংরেজের আমলে,—কাংড়া নিঃসংগ থেকে গেছে আপন মহিমায়, আপন স্বকীয়ভায়, আপন সম্মাননায়। কাংড়ার এই বৈশিষ্টা প্রকাশ পেয়েছে তার চিত্রকলায় –যার নাম 'কাংড়া **স্কুল অ**ফ আর্ট'। স্থাপত্য আর ভাস্কর্যকে তা'বা স্কুলর করেছে, লালতকলার ব্যাখ্যায় এনেছে আপন লাবণা, যার স্বাতন্দ্য সর্বদেশে স্বীকৃত। ভারতের অননত বৈচিত্র্য, এখানেকি তা'র অভিনবন্ধ। কন্যাকুমারী থেকে পামীর; গান্ধার থেকে কৈলাশ ্রুমুরিকা থেকে রহা আর ইন্দোচীন; নেপাল থেকে যবন্দীপ আর স্মান্ত বিহাপার থেকে সিংহল,—এর নাম মহা-ভারত। এই অথন্ড, অবিভাজা, স্কার ভূভাগকে আপন জ্রোড়ভূমিতে ধারণ ক'রে আছেন দেবতান্থা হিমালয়, মুক্তি কাব্যে ও প্রোণে বলা হয়েছে ক্লপর্বত, বলা হয়েছে মের্-মন্দারমাল্যান্তে তিত হিমবান।

একা বর্দোছল্ম একটি নিরিবিলি পাথরে জ্ঞাসনে। দ্রীমতী মায়া ঘ্রছেন এখানে ওখানে। প্রো দিচ্ছেন তিনি মন্দিরে, দক্ষিণা দিচ্ছেন রাহমুণ্কে। মোতিরাম আছেন তাঁর সংগে সঙ্গে। হঠাৎ সামনে আবিস্তৃতি হলেন সৌম্যকান্ত এক ব্যক্তি,—পরণে তাঁর কোটপ্যান্ট। আফাকে দেখেই তিনি কোলাহল ক'রে উঠলেন সবান্ধবে। ইনি আফাদের বন্ধ্ব এবং প্রান্তন অধ্যাপক শ্রীষ্ক্ত হরিচরণ ঘোষ। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ, সন্দেহ নেই।

আপনি যে এখানে?

ঘোষ মশায় বললেন, বাঃ, আমি নেই কোথায়? যেখানেই যান্, আমি আছি। আমার সরকারী চাকরিই হোলো, আমি সর্বত্যামী। আস্নুন, আস্নুন, এ মন্দিরের পাথেরের কাজগুলি একবার দেখে যান্, আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

উঠবো, এমন সময় মায়াদেবী এলেন। উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল্ম। হরিচরণবাব বাকরসিক ব্যক্তি, তিনি ঘ্রে ছ্রে আমাদেরকে সব বোঝাতে লাগলেন। এ অঞ্চলে বারম্বার তাঁকে আসতে হয়েছে। তাঁর কাজের জনা গভর্ণমেন্টের কাছে তাঁকে প্রায়ই রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। বেতনাদি তিনি ভালোই পান্।

বলল্ম, আশ্তোষ কলেজের প্রফেসরি ছাড়লেন কবে?

হরিচরণ বললেন, সে অনেকদিন, বছর কয়েক হোলো। দিল্লী থেকে চাকরি নির্মোছলুম্। ধর্ন না, সেই ভক্টর শ্যামাপ্রসাদের মন্দিত্বের আমলে। তথন চারদিকে খবে হৈচৈ।

জন দুই অবাণ্যালী ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর সংগ্য। নতুন মানুষ দেখে খুব উৎসাহ লাভ করা গেল। হারচরগবাব নিজে পণ্ডিত এবং স্রুরসিক। এখান খেকে বেরিয়ে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করবেন। গ্রীমতী মায়ার সংগ্য তিনি খুব গলপ আরুভ ক'রে দিলেন। আবার দল বাঁধলুম আমরা।

মন্দির-চৌহন্দির মধ্যে আরও কিছ্কেণ থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঘেষ মন্মায় বললেন, থাক্ আর নয়। দেখেছেন, বেলা হরেছে কত? চল্ন, একেবারে থাবারের দোকানে গিয়ে বসা যাক্।

ভোজনরসিকের কথা অমান্য করা সম্ভব নয়। স্তরাং যেতেই হোলো পথঘাট মুখর করতে করতে। হঠাং একসময় তিনি বললেন, একি, উল্টো জামা গায়ে চডিয়েছেন, সেনিকে লক্ষ্য আছে কি? কই, পকেট খুজে বা'র কর্ম ত?

সহসা আমার প্রতি লক্ষ্য ক'রে মায়াদেবী এবং অন্যসকলে উচ্চক্তিই হেসে উঠলেন। অত্যনত কু'ক্ড়ে হুড়োসড়ো হয়ে গেল্ম। হরিচরণবার তা'র উপরে আবার যোগ ক'রে দিলেন, কাংড়ার সমস্ত ধ্লোময়লা নিজের অপেগ ধারণ করেছেন? কোরকার্যটি হয়নি কতকাল? স্নান করেন্মি ক্লিন্দন?

বলল্ম, ঘণ্টা তিনেক আগে ন্নান করেছি!

ও, ন্দান করেছেন! আচ্ছা, মিসেস গ্ৰুপতা, আৰ্প্নার কাছে এক কুচি সাবানও ছিল না?

হাসিম্থে শ্রীমতী গ্\*তা একেবারে শরসন্ধান করলেন,—উনি অন্য কারো জিনিস ছোন্না! প্রতিবাদ জানাতে হোলো,—এবার যেন বস্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে!

না, হর্মন !—হোষ মশার বললেন, আমরাও একট্ আধট্ ভ্রমণাদি করে থাকি, কিন্তু এমন সর্বহারা হইনে ৷ এর চেয়ে আপ্সালে পৈতে জড়িয়ে ব'সে পড়ান পথের ধারে, বামানের ছেলের ভিক্ষে জাটবে!

এবন্দ্রকার লাঞ্চনা কপালে জ্টলো অনেকক্ষণ অবিধ। তারপর আমরা বাসন্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি একটি হোটেলে এসে উঠলুম। সামাদের ক্ষ্মা ছিল প্রচুর, কিন্তু হ'ম ছিল না। এখানে তার অকৃপণ পরিচয় পাওয়া গেল। আহারাদির মধ্যে একসময় হরিচরণবাব্ সহসা জানতে চাইলেন, আমার আর কোনও বইয়ের সিনেমাচিত্র হচ্ছে কিনা। আলোচনাটা উঠতেই মায়াদেবী একট্ আড়ন্ট বোধ করলেন। তাঁর পরিচ্ছদ পারিপাটো হয়ত এমন কিছ্ ছিল, য়া লক্ষ্য ক'রে সম্ভবত হরিচরণবাব্ একথা পোড়েছেন। অত্যাত কু-ঠার সপে আমাকে ভিল্ল প্রসপ্তে বেতে হোলো। হয়ত স্ক্রী চেহারা, নীল চশমা, রেশমী শাড়ী এবং নেইল্-পালিশ ইত্যাদি দেখলে আজকাল মানুষের একট্ কোত্ত্ব হয়!

যাই হোক, বিদেশ বিভূ'য়ে একটি চেনা মান্বকে হঠাৎ পেয়ে আলাপে হাস্যে তামাসায় বেশ কাটলো ঘণ্টা দৃই। আহারাদির পর হরিচরণ বিদায় নিলেন, এবং আমরাও পাণ্ডাজির বাড়ীর উন্দেশ্যে রওনা হল্ম। রৌদ্র অত্যন্ত প্রথর হয়ে উঠেছে। পথের পাশে এডক্ষণে একটি ডাকবাক্স পাওয়া গেল। শ্রীমতী মায়া তাড়াতাড়ি তার জ্যানিটি ব্যাগটি খ্লে শ্বামীর চিঠিখানা ডাকবাক্সে ফেলে দিলেন। তার প্রসন্ন ম্থের দিকে তাকিয়ে মনে হোলো, তার শ্বামীই যেন বাক্সের ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা চেয়ে নিলেন।

পান্ডার মিন্ট ব্যবহারের জনা তাঁর ঘরটিকেও যেন পরেনো বন্ধরে মতো মনে হোলো। ঘরে এসে শ্রীমতী গ্রন্থা কিছ্কেশের জনা বিশ্রাম নিলেন। তাঁর ক্লান্তি ছিল প্রচুর। কান্মীর থেকে আসার সময় তিনি বলেছিলেন, এর আগে লেখক কেমন, আমি দেখিনি। লেখককে কাছে থেকে দেখবার এমন স্যুযোগ আমি ছাড়বো না!

আমি আড়ন্ট। কী তিনি লক্ষ্য করছেন আমার জানা নেই। যে-দ্রমণে আমার আনন্দ, তাতে তিনি উপভোগের ক্ষেত্র পাচ্ছেন কিনা, তাও আমার জ্ঞাত। তাঁর স্বাচ্ছন্দা নেই, স্নানাদির অস্ববিধা, নিভ্ত বিশ্রামের স্বৃবিধা, চাঁই জ্টেছে না, আহার-নিদ্রা-প্রসাধনের প্রশস্ত স্বাধীনতা পাওয়া যাচ্ছে না ক্রিক্তারং, আমার বিশ্বাস, তাঁর কন্টের সীমা নেই। সমস্ত পথ আমি সংগ্রেক্তাকলেও তিনি একা, এবং ব্রুতে পারি তিনি তলিয়ে আছেন নিজের মধ্যে

ঘন্টা দেড়েক পরে তিনি উঠে এলেন। আফ্রিএকট্র স্থাস্থাস্থান করেই বলল্ম, একটি কথা নিবেদন করি। চল্মন, আর্থ্রিগিয়ে কাজ নেই, এখান থেকেই দিল্লী রওনা হই। আমি না হয় আর একবার আসবো এদিকে।

কেন?

ধর্ন, সেখানে সকলেই ভাবছেন আপনার জন্য। জিনিসপন্ন নিয়ে অবিলন্দে আপনার ভাসারের ওখানে পেশছনো দরকার।

একটা ক্ষান্ত হলেন মিসেস গ্রুক্তা,—আমি তবে চিঠি দিল্লম কি জন্যে? জম্ম, থেকে লিখেছি ভাস,রকে। আপনি আছেন সণ্গে,—তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস কি. জানেন? আমাকে নিয়ে আপনিই অসুবিধে বোধ করছেন !

খ্ব হাসল্ম। বলল্ম, যদি বলি কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়?

জিনিসপ্র গোছাতে গোছাতে তিনি কঠোর অভিমৃত ব্যক্ত করলেন, সতিয হলেও নড়বো না, জেনে রাখনে লেখক মশাই! ভ্রমণের এমন স্মবিধে আর পাবো না। যত টাকাই লাগ্রক, এইভাবেই থরচ করবো। কাঁঠাল যদি ভাঙতেই হয়, ব্রাহ্মণ সন্তানের মাথাটাই উপস্কুত্ত ক্ষেত্র।

আমাদের হাসির তরঙেগ মোতিরামও যোগ দিলেন। কিন্তু আর দেরি নয়, সাড়ে চারটের আগেই মোটর বাস ছাড়বে,—আমরা যাবার জন্য প্রস্তৃত হয়ে মোতিরামের হাতে যথাসাধ্য প্রণামী দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল্ম। একট্ই আগেই যাই, হয়ত সংবতী ও মদনলাল তাদের বাচ্চাকে নিয়ে এতক্ষণে বাস ষ্ট্যান্ডে এসে হাজির হয়েছে। ওদের কুশলবার্তা পাবার জন্য আমরা উভয়েই অর্ম্বাস্তবোধ কর্রছিল ম।

পার্ন্ডাজি মালপত্রের হেপাজত করে সমুত্ত পথ এসে স্মামাদের পেণীছয়ে দিয়ে গেলেন। সমাদ্রসমতা থেকে কাংডার উচ্চতা প্রায় দেডহাজার ফাট মান্ত, কিন্তু শীতকালে এখানে প্রবল ঠান্ডা। অবরোধ কোথাও নেই, স**ু**তরাং উত্তরের বাতাস এখানে অবারিত। শীতকালের শীত হোলো বাতাসের জন্য, বাতাস বন্ধ হ'লে তৃষাররাজ্যও সহনীয়। কাংড়ায় এখন শরংকাল, উত্তরের বাতাস ওঠেনি, অতএব গরম। রোদ্রে দাঁড়ানো চলে না,—আমরা ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল্ম। কিন্তু এদিক র্ত্তাদক তাকিয়ে কোধাও মদনলাল অথবা সংবতীকে দেখতে পাওয়া গেল না। আমি একবার এগিয়ে গিয়ে প্রয়ে সেই কাছারিপাড়ার ধার পর্যস্ত খোঁজাখাজি কর এলাম।

মায়াদেবী বললেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? ছেলেটা আপ্রমিট্রে ভয় করে, তাই হয়ত দল ছেড়ে পালাচ্ছে! এমন হতভাগা আমি দেখিনির সংবতীও বলল্ম, অনেক লক্ষ্মীছাড়ার হাতে অনেকেই দ্বংখ প্রয়ে! হঠাং সন্দেহক্তমে বাঁকা ফোখে ফালেকে দঃখ পাচ্ছে ওই লক্ষ্মীছাড়ার হাতে।

হঠাং সন্দেহক্রমে বাঁকা চোখে তাকালেন মিসেস গ্রেক্সি বললেন, বটে, গ্রুত-সাহেব সংখ্য থাকলে আপনাকে একথার জবাব দিছুক্তী আপনি দেখছি আমাকে ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচেন। ওটি কিন্তু হক্তি না! আপনার যত সাধ আছে, পাহাডে ঘুরে নিন্। দিল্লী ষ্টেশনে পেণছে তবে আপনার ঘাড় থেকে ভূত ছাড়বে !

ঠিক ভূত নয় অবশ্য!
ভূত না হয় পেলীই হোলো! চল্লন, গাড়ী ছাড়ছে!
হাসিম্ধে আবার উঠলুম গাড়ীতে। বৈজনাথের দিকে চললুম।



বর্ষাশেষের বাদল ছায়ে রয়েছে কপিশকান্ত ধবলাধারের তুষারচ্ড়ায়,—মেঘে আর তুষারে একাকার। এমন বিশ্ময় হিমালয়ের কোথাও নেই। মোটর পথের অদ্রে হঠাৎ উঠেছে ধবলাধার, যার উচ্চতা কমবেশী যোল হাজার ঘাট। ওই শৈলমালার ঠিক নীচে অন্তহীন ফসলের ক্ষেত সমগ্র কাংড়ায় যেন সব্জ মথমল বিছিয়ে রেখেছে। তারই মাঝে মাঝে মিহি জরির ফিতের মতো চলেছে অসংখ্য স্রোতন্বিনী এ'কে-বে'কে, মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ছোট ছোট চাষীর ঘরকলা আর দেবস্থান। পৃথিবী আশ্চর্য মনে হচ্ছে। পাইন আর দেবস্থারের বনরেখা যেন হংগিশভকে টেনে নিয়ে যায় বহাদ্রে,—যেদিকে উত্তর, পর্ব আর পশ্চম—তিনদিকে জর্ড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ধবলাধারের বিশাল গিরিচ্ড়াদল। এখানে যেন ভারতের একটি ক্ষায়্র মানচিত এ'কে রয়েছে।

পথ সমতল। একদিকে পাহাড়তলীর কোলে অফ্রন্ত ফলের বাগান, অন্যাদিকে প্রান্তর আর শস্তিকা। কোথাও ছায়া নেমেছে অরগাের, কোথাও স্রোতস্বতীর নির্জন তীরে বটের ঝ্রি নেমে এসেছে—মহাপ্রাচীন ম্নি আপন মনে যেন গণ্ড্র ভরে জলপান করছেন। কোথাও নেমে আসছে লাহ্লের পাথী,— যারা হিমালয় ছেড়ে যায় না কোথাও। আমাদের দীর্ঘ ঋজ্ব পথ বনবীথিকার মতাে দ্র থেকে দ্রান্তরে চলৈ গেছে। রেলপথটি এসেছে পাঠানকাট থেকে জয়লাম্থী রােড এবং য়ােগিন্দরনগর হয়ে নাগারােটা পর্যন্ত ! নাগারােটার পরে আর রেলপথ নেই। কিন্তু এ পারের বৈজনাথের পথ থেকে তার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। আমরা চলেছি ছায়াব্ত বনময় পথ দিয়ে। মিসেস গ্রুতা স্থির হয়ে বসৈ রয়েছেন।

অপরাহু শ্লান হয়ে আসছিল। জনসমাগম এত কম যে, বিসময় লাগে।
মাঝে মাঝে পরেষ দেখা যাছে, —মাথায় তাদের লাল পাগড়ি। স্কুল বালকের দল
গান গেয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দেখা পাওয়া যাছে তাদের, যাদের নাম সাণিদ।
তারা এখানকার মাটির সম্তান নয়। আপেলের রিজমাভা 'গ্রিদ্দ হিয়ের গালে
আর অধরে, বাঁকা নয়নে যেন বনা অপরাজিতার কটাক্ষ, নধর প্রেম্বর কপ্তে প্রবালের
মালায় পথিকের মৃত্যুর ফাঁস জড়ানো। সর্বাণেগ অলংকার কিল্ স্বর্গণ আবৃত।
মাথায় রাণ্গা ওড়না। কেউ বলে এরা মোণ্গল রক্ষের বারা, কেউ বলে আদিম
আর্যের অবশেষ। ছেলে-ছোকরা-প্রেম্বও তাই রিজনি ট্রিপ মাথায়, শাদা
কন্বলের জোন্বা সর্বাণ্ডগ, পশ্লোমের ফেট্রিষ্টাধা তাদের কোমরে। একট্
সাবান মাখিয়ে একট্ব পরিচ্ছল্ল ক'রে দেখে, প্রত্যেকে র্পবান। অরণ্য থেকে ওরা
পেরেছে দ্বভাব, ধবলাধারের কাঠিন্য থেকে পেয়েছে শ্বান্থা, পার্বতী নদীর ঝনক

ঝঙ্কার থেকে পেয়েছে হাসির উল্লোল, এবং সভ্যতা-চিহ্নলেশহীন পার্বত্য প্রকৃতি থেকে ওরা পেরেছে চিত্তের সরলতা। গর ছাগল মেষ ও মহিষ—এদের চরানো হোলো ওদের পেশা। ওরা ফসল কাটতে আসে কাংড়ায়, কুটিরশিলেপর কাজ নেয়, র্পার অলঙকার নির্মাণ করে, পশার লোম থেকে পশমের গাটি বানায়। এসব ছাড়াও ওরা মজুরি ক'রে যায় এদিকের নানা **অঞ্চলে।** তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে অনাত্র। ওরা যায় জাস্কার আর ধবলাধার গিরিমালার ভিতর দিয়ে লাহ,ল উপভ্যকায়, কিংবা লাদ।খ অথবা তিব্বত সীমানার পার্বতা লোকে। ওবা ঠিক 'গ**ু**জর'দের মতো। বাধাবন্ধ কিছ**ু নেই, এক দেশ থেকে অন্য দেশে** যাবার ছাড়পত্রের তোয়াকা রাখে না। ওরা চিরকাল চেনে হিমালয়কে, রাষ্ট্রকৈ চেনে না। কোন্দেশ থেকে কাদের শাসনদক্ত খলে পড়লো, কোন্ রাষ্ট্রের কোন্ সীমানা, কোন্ রাজশক্তির কি পরিচয়,—ওরা ভাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। পাহাড়কে ওরা চেনে, চেনে শুধু দৃস্তর পথৈর সন্ধান,—যেখানে সভ্যতার আনাগোনা কম। স্থেরি দক্ষিণায়ন ঘটতে থাকলে ওরা দেশ বদলায়, ঘরের খুটি উপড়ে নেয়, তাম্পিতম্পা বে'ধে ত্র্যারের গতি-প্রগতি লক্ষ্য করে ওরা দল বে'ধে চলতে থাকে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। ওদের ওই যুগযুগান্তরের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে সভ্য ও শিক্ষিত মান্ষ পাহাড় অগুলে জরীপ করতে লেগে যায় এবং মানচিত্র প্রস্তৃত করে। ওরা ওই হিমালয়ের সংখ্যাতীত শাখাপ্রশাখার মধ্যে শত সহস্র মাইলব্যাপী যে সকল উর্ণনাভের মতো জটিল পথ চিহ্নিত ক'রে রেখেছে, তারই উপর দিয়ে চিরকাল ধবে অভিযাত্রীরা চলে। মর্নিঝ্যি গিয়েছে, গিয়েছে দার্শনিক আর কবি, গিয়েছে তীর্থপথিক আব রাজভিখারীর দল,—গিয়েছে সবাই যুগ থেকে যুগান্তরে। ওদের পায়ের দাগ দেখে-দেখে এসেছে তাতাব আর মোণ্যল, এসেছে তুকী, ইরাণী আর পাঠান, এসেছে শক আর হুন,— এসেছে উত্তর তিব্বতের মর্লোক তাক্লা-মাকানের অগণ্য বিলাণ্ড সভ্যতার ধুংসার্শেষের প্রাণ্ড থেকে কড অনিণাঁতি জাতির মানুষ। ওদেরই পায়ের দাগ পাহাড়ে-পাহাড়ে খ'জে বের করে এসেছে ইয়ারথন্দি আর সমরথন্দির দল। ওরা শীতে কাঁপে, তুষারঝঞ্জার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়, বরফের তলায় ওদের মুখেব অন্ন আর কোলের শিশ্ব চাপা পড়ে, পশ্বর লোমের অভাবে ওদের 🕸 চমেড়া বেরিয়ে আসে, তুষারক্ষত দেখা দেয় সর্বাৎেগ,—কিন্তু তব্ ওর্চ্চ ভাঁগা আব বিপাশার নীচে-নীচে ভারতের স্থাম সমতলে নির্দেব্য জীবন্যাত্রার মধ্যে নামতে চায় না,—পাছে নিদ্নলোকের বাতাবরণের চাপে ওর্থ স্বাসর্ভ্য হয়ে মবে। কিন্তু আবার ওই বরফের রাজ্যে শ্বেতচ্ছায়াময় মৃত্যুক্তিকৈ যখন নব-বসন্তের সংবাদ আসে, কোনও অচেনা রংগীন পাখী যথন কর্ত্রাজের বার্তা বহন ক'বে হঠাৎ ভাক দিয়ে ষায় নিস্তম্থ পাহাড়ের কেন্ট্রি দেবতাত্মার জটা শিথিল হর্ষে নিঝরিপীরা দল বে'ধে নামতে থাকে,—একটি তৃণফলকের ডগায় যখন একটি কু'ড়ি ব্কফাটা যক্তগায় মাথা নাড়া দেয়,—তথন আসে ওদের জীবনে মিথ্নলগন। স্নীলনয়না ফেনবর্ণা কটাক্ষবতীরা আবার ঝানে তুলে নেয় ধাতব অলংকার, রাশিকৃত কন্বল সরিয়ে কটিবাসখানি তুলে নেয় আপন মেখলায়, এবং পরেষকে ডাক দিয়ে টেনে নেয় আপন স্বর্ণবক্ষের মরণশয্যায়। তারপর আবার দল বে'ধে বেরিয়ে পড়ে ভিন্ন পথে।

শ্রীমতী গ**ে**তা দতব্ধ চক্ষে ওদের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। বাণগংগা পেরিয়েছি একাধিকবার। দ্রে কাংড়ার দ্র্গ স্পন্ট দেখা যাচ্ছে না। যতদ্র মনে পড়ছে, বেলা প'ড়ে এলো নাগরোটায় পে'ছিতে। ছায়াব্তা নাগরোটা,--তার ছায়ায় আর মায়ায় ছোট ছোট কবিতা যেন উচ্ছবসিত ৷ এখান থেকে অরণ্যের স্ব্রু, –এ অরণ্য চলে গেছে কাংড়ার প্রধান কেন্দ্র ধরমশালা পেরিয়ে। চেয়ে দে**থছি স্বশ্নের মতো,—এ পথ সোন্দর্য** পিপাস<sub>ক</sub>র পক্ষে অমরাবতীর মতো। বহুবার মনে করেছি, যদি মৃত্যু হয় এই পথের কোথাও কোনও কোণে—সেই হবে আদর্শ মৃত্যু। কেউ জানরে না, বিশ্বাস করতে চাইবে না কেউ, মৃত্যুর পক্ষে সেই হবে মহিমা: ওই অপরিচিত প্থিবীর ওক্ আর পাইনবনের তলায়— যেখানে অন্তিম দিনমানের রক্তের আল্পনা আঁকা হচ্ছে বনকুস্মের রঙে রঙ মিলিয়ে,—পত্তপ প্রজাপতির দৌত্যাগরির পথে-পথে। অপরিচয়ের মধ্যে মৃত্যু গৌরবের হয়ত নয়, কিন্তু আনন্দের। দেওদার বনের হাওয়ায়-হাওয়ায় ছড়িয়ে যাবে সেই বিরহপ্রলাপ, ঝাউ-পাইনের শাখায়-শাখায় উচ্ছ্রনিত হবে তাদেরই পরমাত্মীয়ের বিচ্ছেদ-বেদনা! কেউ শনেবে না সেই মৃত্যুর ইতিহাস, কিল্কু তুষার-তিতির আর শৈলপারাবতের *কণ্ঠে-কণ্ঠে সেই* বার্তা ধর্ননত হবে; ধবলাধারের বিগলিত তুষারের শীর্ণ অশ্রধারা নেমে আসবে ওই বাণগঞ্চার! আমি ওদেরই অনাজন। ওই বেখানে অবেজার কর্ণ ছায়া নেমেছে কামার মতো, যেখানে ঘুরে-ঘুরে গেল ঘুণী হাওয়ারা, নীলপাখী উড়ে গেল অরণা সচকিত করে, ডাহ**্ক যেখানে ওই শিশমের নিভ্**ত শাখায় ব'সে বিদীর্ণ কণ্ঠে ডাক দিচ্ছে, আর ওই যেখানে শেলটপাথরের ছাদের নীচে 'গন্দি'রা তাদের অপ্থায়ী গৃহস্থালী বসিয়েছে, ওদের সকলের মধ্যে আয়ি! আমার মধ্যে ওরা বাসা বে'ধেছে চিরকাল। আমার শাখাপ্রশাখায়, শিরাউপশিরায়, অন্তে-মন্তে, শোণিতে-<u>ধু</u>র্নিতে. আমার অস্তিমে আর সন্তায়—ওদের চৈতন্য কাব্দ ক'রে গেছে কাল-ক্ষিক্ত!

পালামপ্রের চা-বাগান পেরিয়ে চলেছি। এবার দেখতে প্রতিয়া যাছে
মান্ধের আনাগোনা, দোকানপাট আর কাজ কারবার। এক একটি মান্ম,—
যাদেরকে দেখছি দ্জনে একাত অনিমেষচক্ষে, তার্ক্তিয়ন অনাদি-অনতত
কোত্হলের প্রতীক্। ওরা যেন বহন করছে ধবলাধ্রার অনত রহস্য, সমস্ত
কাংড়ার বিস্ময় প্রকৃতি। বিরোধ কোথাও নেই কিন্তু স্বচ্ছ আনন্দে ম্থর।
অদ্রে একটি ছায়ানিভ্ত জলাশয়ে একই সঙ্গা ফ্টেছে দ্বত ও রক্তপদ্ম।
একটি 'গদ্দি' শ্রমিক মেয়ে ঘাটের ধারে লম্জাবরণগালি রেখে অবগাহন করে
উঠে এলো। ল্লেকপ করলো না কোনও দিকে, কিন্তু আপনাতে আপনি উৎফ্রে।
দেবতাথা—৬

মাখা ডোবালো না, পাছে বেণী বিপর্যস্ত হয়। এমনি করে দ্যানই ওদের সাধারণ রীতি। রাজস্থানে, কাদমীরে, গ্রেজরাটে, গাড়োরালে, নেপালে,—বেখানেই শ্রমিক নারী, সেখানেই এই। একটিমার মোটা পোশাক ওদের সন্বল,—সেটি জলে ভেজালে কোনোমতেই ওদের চলে না।

বহুদ্রে পর্যান্ত সমতল, তারপর পথ উঠছে ধীরে ধীরে। সব্জ প্রান্তরকে বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে যাছি। চোথ ছাড়া পেরেছে। এবার দেখতে পাছিছ বহুদ্রে, মাঝে মাঝে চোথে পড়ছে ধবলাধারের পাদভূমি। বন ও কান্তার ওরই কোলে গিয়ে মিশেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আসে নানা জন্তু,—ভূষারবাসী পার্বত্য চিতা, পিশাল-কৃষ্ণ ভল্লকের পাল এবং দাঁতাল হরিগ। ওখান থেকে নেমে আসে বনহংস,—পাথরের কোটরে যারা বাসা বাঁধে। আর আসে শৈলপারাবত আর পাহাড়ী মোরগ। আমাদের গাড়ী ঘ্রে চলেছে অনেক দ্র।

वना। এসেছিল किছाদिন আগে ধবলাধারের পাঁজর থেকে। সেই বন্যায় ভাগ্যন ধরেছে যোগিন্দরনগরের রেলপথে, গ্রাম ভেসে গেছে, পাহাড় ধরসেছে, ফসল নত্ট হয়েছে। পাহাডের বন্যা বিশ্বাসঘাতিনী। আগে থেকে নোটিশ নেই : হয়ত আকাশ জ্যোৎস্নাহসিত, তারকাথচিত ; হয়ত বা দিনমানের নির্মেঘ আকাশে সূর্ব জনসভে-এমন সময় হঠাৎ এলো বন্যা সর্বনাশা ৷ এর কারণ, পাহাড়ে বৃষ্টি হরে গেছে পূর্ব দিন, সে-খবর কেউ রাথেনি। সমস্ত পাহাড়ের ইতিহাস এই। বর্ষা নামেনি, কিন্তু ধন্যার বিধরুত হচ্ছে পাহাড়তলীর গ্রাম ও শহর। যেমন নেপাল খেকে নামে কোশীর বন্যা, ভূটান থেকে শণ্থেসে, সিকিম থেকে তিস্তা, পীরপাঞ্জাল থেকে বিভস্তা, কুমায়নে খেকে সরয,, তিব্বত থেকে ব্রহা্বপত্ত । এই সকল ভভাগের ঠিক নীচে যারা থাকে, তা'রা চিরদিন তটস্থ। শুখু যে পর্বত-প্রমাণ জলের দেওয়াল নীচের দিকে ছন্টে আসে তাই নয়,—ওর সঞ্জে ভেসে আসে এক একটি গ্রাম, বিরাটাকার পাথরের চাংড়া, হাজার-হাজার টন ওজনের পাহাড়ের ধ্বস, উদ্মালিত বড় বড় বড়ুক। ধ্বংস আর মৃত্যুর সেই ভয়াবহ বজ্র-গর্জনের মধ্যে শোনা যায় নির্পায় প্যান্থার আর ঐরাবতের অন্তিম ডাক, বাঘ আর ভাল,কের কাম্রা, অজ্ঞগর সাপের ঝাপট এবং তাদেরই সংগ্র ভাসমান মানুষের ব্যুক্তাটা চীংকার। কেউ বাঁচে না সেই রিভীষিকায়, কিন্তু যদি কোন কোন 🚎 সেই প্রকৃতির সাংঘাতিক তাড়না থেকে আন্মরক্ষা করতে সমর্থ চুষ্ট্রীতবে সে ক্ষিপ্তোম্মন্ত হয়ে নিকটবতী গ্রাম ও বঙ্গিতকে আক্তমণ করে এইং নিরীহ গ্রাম-বাসীর উপরে প্রতিশোধ নেয়। সেই বন্যা যখন চলে যায় প্রেবং পার্বতা প্রপাত যখন শাশত হরে আনে, দেখা যায় শত শত বন্য জন্তুর পলিত বিকৃত মৃতদেহ স্রোতের পাথরের আশেপাশে ছড়ানো। হস্তী গণ্ডুরি ব্যান্ত ভল্লন্ক হরিণ,—কেউ বাদ যার্যান। তাদের সঙ্গে মেলানো আছে ফ্রিন্বের আর অজগর ময়ালের শবদেহ। ১৯৫৪ খ্টাব্দে দক্ষিণ ভূটানের ভাগানে প্রায় দ্বই হাজাব বড় বড় জম্তু, মান্য এবং সংখ্যাতীত সরীস্প বিনষ্ট হয়েছিল।

বৈজনাথে এসে পেৰ্বছল্ম। তখনও ঠিক সন্ধ্যা হয়নি।

বাজারের কাছে এসে বাস থামলো। পথের দুই পারে কয়েকটি সাধারণ দোকান, দুটারটি ব্যবসায়ীর গদী। শহরটি ছোট, এবং এই রাজপর্থটির বাইরে গেলে কয়েকঘর বসতি ছাড়া আর বিশেষ তেমন কিছু নেই।

অদ্বের বৈজনাথের প্রাচীন মন্দির। কিন্তু মন্দির দর্শনের আগে আমরা মদনলাল ও সংবতীর খোঁজখবর করতে করতে মালপরসমেত ডাক বাংলায় এসে প্রেছিল্ম। ডাক বাংলাটি হোলো পাহাড়ের নিরিবিলি একটি কোণে। এটির প্র্যান নির্বাচনটি বড়ই মনোরম। বারান্দার ঠিক নীচে ক্ষীরগণ্গা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। পার্বত্য নদী পাহাড়ে-পাহাড়ে মাথা কোটে, কিন্তু সে জানে না তার এই আঘাতে আর অপঘাতে কী অপর্প সৌন্দর্য স্থিট হতে থাকে। এটি অনেকটা পাহাড়ের চ্ড়ার উপরে মালভূমির মতো। ক্ষীরগণ্গা ঘ্রেছে উত্তর থেকে পশ্চিম এবং অবশেষে দক্ষিণে। ওপারে একটি পাহাড়ের উচ্চ শিখর এবং দ্রে প্রের্বি গিরিছোণীর গা দিয়ে চড়াই পথে উঠে গেছে মন্ডিরাজ্যের সীমানা। কাংড়া উপত্যকা এখানেই প্রায় শেষ। এ অগেল পাস্কাব এবং হিমাচল প্রদেশের সংযোগশ্বল।

মালপত্ত নামিয়ে কুলি যখন বিদায় নিল, লক্ষ্য করে দেখা গেল এই ডাক বাংলারই উদ্যানের অপর প্রান্তে একখানা প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে। সম্ভবত কোনও রাজকর্মচারী হবে। কিন্তু ওদিক থেকে কিছুমাত্ত সাড়াশব্দ পাওয়া যাছে না। এমন সময় চৌকিদার এসে দাঁড়ালো সেলাম ঠকে। যেমন সর্বত, এখানেও তাই। বসবাসের বিলাস কলকাতার গ্ল্যান্ড হোটেলের মতো। এই নিঃসঙ্গ এবং নিভৃতলোকে যারা এমন স্কুলর আবাসগৃহ বানিয়েছে, তাদের স্কুল্যি এবং স্কুবিবেচনার প্রশংসা করি। খরগুলির কোলে স্কুলর বারাল্যা।

শ্রীমতী মারাঁ দেখে শ্নে খ্শী হলেন, এবং চৌকিদার যথন টিফিনের টেবল ও চেয়ার এনে বারান্দায় পেতে দিল, তিনি বসে পড়ে বললেন, কাম্মীরের চেয়ে কাংড়া কোনো অংশে কম নয়। সতিত্য, চেয়ে দেখন, এ জায়গাটা অবিকল পহলগাঁওর মতন। কিন্তু লোকজন একেবারে নেই। রাগ্রে চৌকিদার থাকবে ত?
—তুম রহোগে রাতমে, ক্যা?

जि शं!—रहोकिमात ज्वाव मि**न**।

মায়াদেবী চা ও জলযোগের অর্ডার দিলেন। লোকটা খ্রীবার পর তিনি একবার উঠে ভিতর মহলে বসবাসের তিশ্বর তদারক কর্মুই গৈলেন। আকাশে আবার মেঘ করেছে। কোনো কোনো শুর্মিড়ের উপরে বিদ্যুতের

আকাশে আবার মেঘ করেছে। কোনো কোনো সুষ্টিভের উপরে বিদ্যুতের ঝলক দেখা যাছে। অদ্রে এই মালভূমিরই প্রাক্তে একদল ছেলে খেলা করছিল, আকাশের চেহারা দেখে তা'রা মাঠ ছেড়ে ঘরের দৈকে রওনা হোলো। বারান্দার ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাগানের সেই ওদিকে মোটরখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু কোথাও মানুষের সাড়াশন্দ নেই। বাস্তবিক, পাহাড় ও নদীর ধারে এমন নিভৃত এবং নিঃসঙ্গ ড্যকবাংলা খ্ব কমই দেখেছি। ওই খেলার মাঠের প্রান্তভাগে একটি সর্পথ একে বেকে বৈজনাথের মন্দিরপ্রাণ্যণে গিয়ে পেণছৈছে। মেঘের চেহারা দেখে মন্দিরের দিকে যাবার উৎসাহ আসহে না।

কিছ্কণ পরে মায়াদেবী ভিতর থেকে মৃথ বাড়িয়ে ডাকলেন। উঠে ভিতরে গিয়ে চারিদিক দেখে শুনে আমি অবাক। মদত বড় হল্ঘর, সমদত মেঝে কাপেটিমোড়া। ঝকঝকে কয়েকখানা খাট এবং পরিচ্ছয় বিছানা। প্রত্যেকটি বড় বড় জানলায় ম্লাবান পর্দা উপর থেকে নীচের দিকে ঝ্লছে। হল্-এর ভিতর দিয়ে সাহেবীসঙ্জার বাথর্ম, ড্রেসিং র্ম, এপানে পার্টিশনের গায়ে মদত ডিনার-টেবল, অনেকগর্লি দামি চেয়ার, ওপাশে একটি আলমারিতে বিবিধপ্রকার কাচের বাসন ও চায়ের সরস্কাম, এধারে ওয়ার্ডরার, ওখানে মদত আয়না, এদিকে আল্না, ম্যাণ্টলপীসের উপর সাজানো কয়েকটি প্রত্ল ও রঙ্গীন কাচের ফ্লদানি,—তাব ঠিক নীচে ফায়ারপেলস্। এমন পরিচ্ছয় ন্তন ও স্মৃতিজত হল্ঘর দেখে মায়াদেবী একেবারে উৎফ্লে। বললেন, এখান থেকে কিছ্বিদন নড্বার ইচ্ছে রইলো না। আপনি এক কাজ কর্ন না? গ্রুতসাহেবকে জর্বী টেলিগ্রাম করে দিন্, উনি শেলনে করে চলে আস্নন।

হৈসে বলগা্ম, না, তামাসা নয়। যদি অন্মতি করেন, এখনই তার পাঠিয়ে দিই! পরশ্ব দিনের মধ্যেই এসে পেশিছবেন।

মায়াদেবী বললেন, বটে। তিনি যদি এ বছর ডিপার্ট্মেন্টাল্ পরীক্ষা না দেন্ তবে সে-ক্ষতি আমাকেই সইতে হবে। তা'র চেয়ে আশীর্বাদ কর্ন, তিনি যেন পরীক্ষায় পাস হন্। ওইতেই তাঁর ভবিষাতের উল্লাত। ওই দিকেই আমি চেয়ে আছি।

প্রদন করলমে, আপনাদের বিবাহ হয়েছে কর্তাদন?

বিয়ে! তা ধরুন, বছর পাঁচেক হ'তে চললো!

চৌকিদার চা ও টিফিন্ নিয়ে এসে বারান্দার দাঁড়ালো। খেতে বসবার আগে তাকে আলোর ব্যবস্থা করতে বলল্ম। তারপর জিজ্ঞাসা করল্ম, এখাই অলপ বয়সের একটি ব্যবক ও একটি বিবি এসেছে কিনা। চৌকিদার জ্বারতে চাইলো, তাদের সংগ্রে একটি বাচ্চা আছে কি?

মায়াদেবী একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, হাঁ হাঁ, আছে জৌরা কোথায় বলতে পারো?

চৌকিদার তা'র পার্বত্য হিন্দিভাষার জ্বানাক্রে তারা এই ডাকবাংলোতেই বিকেনে এসে উঠেছে আমাদের ঘণ্টা তিনেক জ্বানা। তা'রা আছে ও-মহলে।

যাও, শিগগির ডেকে আনো!

উঠে দাঁড়িয়ে বলল্ম, আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, আপনি ততক্ষণ চা তৈরি কর্ন।

ও-মহলের শেষ প্রান্তের ঘরে এসে উঠেছে মদনলাল আর সংবতী। আমাকে দেখেই মদনলাল ছুটে এসে ওদের কারদামতো হাঁট্ ছুরের আদর জানালো। সংবতী খাটের উপর প'ড়ে রয়েছে চোখ বুজে, বাচ্চা মেরেটা নরম বিছানার আরাম পেরে হাত-পা নেড়ে মায়ের পাশে শরুরে খেলা করছে। এ ঘরটিও চমংকার। বললুম, কি হয়েছে সংবতীর?

কুচ নহি, দাদাজি। চক্কর লাগা। পেট্রলকা ব্ বরদাস্ত্ নহি কর্ শক্তা! কাংড়ায় আমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি কেন, একথার উত্তরে মদনলাল জানালো, পাঁচমিনিটের বেশা ওরা কাংড়ায় ছিল না, কারণ ওই মোটরবাস-চ্ট্যান্ডে একট্ব পরেই ওরা বৈজনাথের গাড়ী পেয়ে গেল। ওরা জনালাম্খার মন্দিরের মধ্যেও ঢোকেনি। শনে অবাক হল্ম। কিন্তু মদনলাল আমাকে উত্তমর্পে ব্রিথয়ে দিল, অত মন্দির-টন্দির দেখতে গেলে শ্রমণ হয় না।

সংবতী শ্রেরে রইলো, মদনলালকে নিয়ে আমি এল্ম শ্রীমতী গ্রুশতার কাছে। ওকে দেখামাত্রই তিনি রাগে উর্ব্রেজিত হলেন। উপধ্রু ভাষায় সম্ভাষণ করে বললেন, তোর পেজোমি আমাদের মাথা ছাপিয়ে উঠেছে, মনে রাখিস মদনলাল!

উভয়েই সমবয়স্ক, স্তরাং মাস তিন চারের ঘনিষ্ঠতার পর নিকট-সম্ভাষণটা সহজেই আসে। মদনলাল বহিনজীর কাছে একেবারে কাঁচুমাচু। কিন্তু বহিনজীর অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তাঁর চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিল নিজের জন্যে। ছেলেটা অত লাজলন্জা-মানসম্ভামের ধার ধারে না। মায়াদেবী হাসলেন।

প্রশন করলম, যদি পথঘাট আর মন্দির-দেউল না দেখবে তবে ওই ছেলে-মান্য বউ আর বাচ্চাকে নিয়ে এত এদেশ-ওদেশ করছ কেন?

মদনলাল বললে, দাদাজি, ঘোরাঘ্রি ত' হচ্ছে! 'এক আস্লি বাত হ্যায়, শুনিয়ে।'

कि वरना।

সে বললে, হাজার ছয়েক টাকা বাবাকে ঠকিয়ে পেয়েছিল্ম,—! বাবাকে ঠকিয়ে! মানে? বান্ধ ভেগোছিলে?

নেহি সাব, –মদনলাল বললে, বাবাকে ল, কিয়ে রেশম গটক করেছিল,ম অনেক টাকার। 'বড়া এক শেঠসে কৃচ প্রাইভেট্ খবর মিলা। পিতারিক মাল,ম নেহি থা।—ব্যস, ঝট্সে তেরা হাজার র প্যা বিলাক মাকেটি সম্মা মিল গিয়া!— তখন বাবাকে জানাল,ম। তিনি হাজার টাকা বক্ষি দিতে চাইলেন, আমি বেকে বসল,ম,—আরো পাঁচ হাজার চাই! উন ক্লেসমবা দিয়া কি আট হাজার রপ্যা আপকো একদম ফোকট্সে আ গিয়া!

মায়াদেবী হেসেই খনে। শব্ধে একসময় মন্তব্য করলেন, পাজির পা ঝাড়া! শ্রীনগর আর পহলগতৈয়ে থাকতে ও কি আমায় কম জর্মালয়েছিল? অমন চমংকার মেরেটিকৈ বিয়ে করেছে, একটা ওর দিকে নজর নেই। একেবারে হতভাগা!

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মায়াদেবী ও-মহলে গেলেন, এবং মিনিট পাঁচেক পরে সংবতীকে নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন। সংবতী লজ্জায় জড়োসড়ো। কাছে এসেই আমার হাঁট্ ছায়ে নমস্কার জানালো। মায়াদেবী বললেন, আমি যা সন্দেহ করেছিল্ম ঠিক তাই। আপনার ধমকের ভয়ে তখন সংবতী চোখ ব্জে পড়েছিল,—ঘ্মোয়নি। জিজ্জেস কর্ন এই শ্রীমানকে, পেট্রলের গন্ধ-টন্ধ সব বানিয়ে বলেছে।

আমরা চারজনেই হেসে উঠল্ম। একটি র্মালে বাঁধা কী যেন ছিল সংবতীর হাতে, সেটি আমার হাতে দিয়ে সংবতী বললে, আপকাবাস্তে কাংড়াসে মোল্কে লায়া!

খুলে দেখি কিসমিস। ব্যাপার কি?

মায়াদেবী বললেন, রাহমুণসন্তানের ম্খবন্ধ করার চেন্টা।

হেসে বলল্ম, আচ্ছা, ভয় পাবার দরকার নেই। ওখানে যে মেয়েকে একলা রেখে এলে?

বাচ্চা ঘ্রিময়েছে — সংবতী হঠাৎ স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, ইন্কো কান পাকাড়কে কহিয়ে, দাদাজি—হি'য়া ম্যায় দোদিন ঠহর যায়ে! পায়েরমে এৎনা দরদ মাল্ম হোতি হাায়।

মদনদাল ফস ক'রে বললে, সমঝিরে কি ম্ঝেকো গালি দেতা হ্যার!ফাল্ডু বাত করেগা ত' ফিন্ গাহানা ধর দেগা!

মায়াদেবী বললেন, সর্বনাশ, সংবতীর হয়ে আমিই ক্ষমা চাইছি তোর কাছে, ভই গান ধরিসনে, মদনলাল।

হাসিতে মুখর হয়ে উঠলো সন্ধারাত্রির সেই নিঃসঞ্গ বারান্দা। স্বামী স্থার মধ্যে এবন্ধিধ দ্বন্দ্-কলহ খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠছিল সন্দেহ নেই। মোট কথা, ওই ছয় হাজার টাকা খরচ না করে মদনলাল কিছুতেই জলন্ধরে ফিরবে না। প্রায় চার মাস সে ঘ্রছে, এখনও নাকি তার কাছে ছয় সাতশো টাকা আছে। তার ভ্রমণকালের মধ্যে ওই কচি মেয়েটার ক্ষেষ্ট্র বৈড়ে উঠলো।

উৎসাহী মদনলাল তার জিনিসপত্র নিয়ে এমহলে উঠে একেটি শীত পড়েছে বেশ সন্ধ্যার পর থেকে। দেখতে দেখতে মিসেস গ্\*তা অন্তি সংবতী মিলে দিব্যি দ্বিদিনের মতো ঘর গ্রিছারে তুললেন। মদনলাল এমনু স্বি ভোজ্যবন্ধ্র ফরমাস দিল ওই চৌকিদারকে ডেকে যে, পিত্রালয় হ'লে ভুক্তি হয়ত বা জাতে ঠেলতো। সংবতী ওসব খায় না, কিন্তু সে ন্বামীকে সতক্ষিত্র রাখলো, ফের যদি আমাকে জব্দ করবার চেন্টা করে। তবে বাড়ী ফিরে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো,—ব'লে রাখলমে। বেত্যিজ কহিয়কা!

মদনলাল ওর মাধার লম্বা বেণীটা ধ'রে সকলের সামনে একবার টান দিরে। পালিয়ে গেল। ওর কান্ড দেখে আমরা অবাক।

অনেক রাত্রে চৌকিদার ওরফে খানসামা ওরফে বাব্র্নির্চ বাসনপ্রগ্রনির মেজে-মুছে গ্রন্থিয়ে রেখে বিদায় নিয়ে গোল। ওরা সবাই যে যার নেয়ারের খাটিরা আশ্রয় ক'রে ঘ্রমিয়েছে। একট্ব আগে বৈজনাথের যদ্দিরে ঘণ্টার শব্দ থেমে গোছে। আজু আর মন্দিরে ঢোকা হোলো না, কাল যথাসময়ে যাবো।

পাহাড়ে পাহাড়ে শব্দজগৎ একেবারে দতব্ব। সামনের বড় পাহাড়টা দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে অতিকায় দানবের মতো। অমাবস্যার কাছাকাছি,—শুধ্ তারকারা জ্বলুছে। সম্প্যার দিকে মেঘলা ছিল, এখন আকাশ পরিষ্কার। ক্ষীরগণ্গা নীচে দিয়ে চলে গেছে অনেক দ্র,—দ্দিকের দ্ই অংশ তার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে,—অনেকটা ষেন আমার অতীত ও ভবিষ্যতের মতো। ব্রুতে পারা যাচ্ছে শক্তি এসেছে কমে, বয়স যাচ্ছে ফ্রিয়ে। বাকি রয়ে গেছে এখনও অনেক পাহাড,—অনেক স্বৰ্গ আজও দেখা হয়নি। ক্লাল্ড পা টেনে-টেনে চর্লাছ, কেমন যেন উপলব্ধি কর্রাছ, সময় এবার ফ্রারিয়ে এলো। অনেক বাকি রয়ে গেল, অনেক ক্ষ্বার তৃণিত হোলো না। পাধরের পাঁজরে-পাঁজরে আমার নিশ্বাস স্থার নৈরাশ্য ছাঁয়ে রইলো, চিরতুষারের প্রত্যেকটি ধবলশিখরে প্রণাম রেখে গেলা্ম,— ওরা মনের সামনে রুয়ে গেল দেবসিংহাসনের মতো। একথা ব'লে যেতে পারবো, আমার পথহারা প্রাণ হারিয়ে গেছে হিমালয়ে বারস্বার। হারিয়ে গেছে কালী আর কর্ণালীর তীরে তীরে, শারদা সরয়, আর অল্কানন্দার ক্লে-ফ্লে, বিষ্ফুগণগা-মন্দাকিনী আর ভাগীরথীর তটে তটে ৷ অমরাবতী থেকে সিক্স অরুণ থেকে সংতকোশী, নীলধারা থেকে নীলগণ্গা, চন্দ্রভাগা থেকে রামগণ্গী, আমার অণুপরমাণ, ছড়িয়ে রইলো সকল হিমালয়ে। আগামীকালের যার। তীর্থ পথিক, যারা অভিযাতী, যারা মুম্কু, যারা আত্মার অভিব্যক্তিলাভের ক্ষ্ধায় অশ্বির হয়ে চ'লে এসেছে, যাদের দূল্টি চিত্রবিরহবেদনায় বিষয়, পরমূর্জ্ঞপাসার জন্য সংসারের কোনও ক্ষেতে যারা মানানসই হর্মান,—তাদের জন্যু রহিলা আমার ওই চ্বিচ্বি বিক্ষিত ভানাংশ। তারা পদদলিত করে এই আমার আনন্দ।

পর্যদন সকালে বেরিয়ে পড়ল্ম ডাকবাংলার খেলুক্ত ফৈলে। ওরা আঘাত না পায় সেদিকে চোথ ছিল। তয় ছিল মনে, ক্ষেত্ত আমার তিলমার বিরঞ্জি প্রকাশ পায়। ঘরকলাটা অপ্থায়ী বটে, এবং ছিটার আয়ু বড় জোর ছবিশ ঘণ্টা-মার্র, কিন্তু ওটা বেমানান ব'লেই ভালো লাগছিল না। আমি চাইছিল্ম বুনো পাথরের গন্ধ, ষে-গন্ধটা জড়িয়ে থাকে লতাগ্রন্মে আর চীড়-দেওদারের বনে, যেটা মিলিরে থাকে গিরিনদীর শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের তলায় তলায়,—দে-গন্ধ ডাকবাংলার ঘরের অজস্র তৈজসপতে আর বিলাসসামগ্রীর মধ্যে নেই।

ভাকবাংলাটি যারা নির্মাণ করেছে, তাদের সৌন্দর্যবাধ এবং স্বর্চির তারিফ করি। এটি পাহাড়ের চ্ড়ায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু একটি বিকোণ পেয়েছে। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষারগণগা, এবং ওপার দিয়ে এসেছে রেলপথ। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে প্রবল বন্যা নেমেছিল ক্ষারগণগা এবং বাণগণগায়—তারই জলের যাক্রায় ভেঙেছে পাহাড়ের গা এবং লোহার লাইন। ফলে, লাইন ঝ্লছে উচ্তে সম্কটজনকভাবে, গাড়ী চলাচল বন্ধ। এখান থেকে যোগিন্দরনগর নিকটেই। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় মাইল পনেরো হবে। যোগিন্দরনগর তারে জল-বিদ্যুৎ স্টির জন্য একপ্রকার প্রিবীপ্রসিদ্ধ বলা চলে। ধবলাধার পর্বতের ভিতর থেকে বহুদ্রে বিস্তৃত স্ট্রগপথ ধারে এই জল প্রায় আটহাজার ফ্ট পাহাড় থেকে সবেগে নীচে নেমে আসে। সেই জল থেকে বিদ্যুৎ স্টির কাজ চলছে সর্বন্ধণ। 'উহল্' নামক একটি ভিল্লপথগামিনী নদীর থেকে এই জল নিত্য সরবরাহ হছে। এক শতদ্র ভিল্ল হিমালয়ের বিশেষ অপর কোনও নদীকে নিয়ে এভাবে কাজে লাগানো হয়নি। যোগিন্দরনগর এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

পাঠানকোট থেকে রেলপথটি পাহাডপর্বতের উপত্যকা পেরিয়ে নদী ডিগ্গিয়ে এ'কেবে'কে এসেছে যোগিন্দরনগর পর্যান্ত। কিন্তু এখানেই তা'র শেষ। মোটর-পথ বরবের এসেছে নাগরোটা পালামপরে বৈজনাথ হয়ে যোগিন্দরনগরে, এবং সেখান থেকে চলে গেঁছে দক্ষিণের মণ্ডিবাজ্যের দিকে। যারা দক্ষিণলোক হয়ে কুল, যাবার জন্য ঘুরে থেতে না চায়, তাদের জন্য একটি শর্টকাট্ এখানে আছে : কিন্তু এটি সুগম পথ নয়, এবং মোটর যায় না। পাহাড়ে ফেমন সর্বত্র যোড়া. এখানেও তাই। তীর্থপথ হ'লে হে'টে যেতো অনেকে, কিন্তু এখানে সেকথা ওঠে না। পাহাডীলোকেরা হাঁটে, পর্যটকরা ঘোড়া নের। এই পথ ধরে যোগিন্দরনগর থেকে কুল, অর্থাৎ সালতানপূর হোলো গ্রায় পায়তাল্লিশ মাইল, --ঘোড়ায় গেলে দুর্দিনের কম হয় না। এই পথের মাঝখানে পড়ে ভাব্রীগরিসংকট.— সেখানে নয় হাজার ফুটেরও বেশী দ্সতর চড়াই পেরোতে হয়। চড়াই তথনই কন্টকর, যখন সে হঠাৎ সামনে এসে হাজির হয়। যেমন খিলানুমুঞ্চিথেকে লাভাখের পথ কিংবা টানমার্গ থেকে গ্রনমার্গের চড়াই। ভাব্রিগরিস্থারিটের আগে আসে জাতিংরি, তারপর আরও মাইল বারো গেলে তালিভ দোয়ানী। শীলভাদোয়ানী থেকে ভাব্বর চড়াই আরম্ভ। এখানে চার্ক্সিক থেকে বলাধারের বিশাল চ্ড়ারা বেন বেন্টন করতে থাকে। ওরই ভিত্র জিরে পথও হারিত্র যায়, মান্বও অদৃশ্য হয়। মাঝে মাঝে এমন নৈঃশব্দা ক্লেডিমক লাগে; এমন অপার্থিব যে, হতবৃদ্ধি হয়ে যেতে হয়। আমাদের অভ্যাত চক্ষ্ম শহর-নগরে স্বাচ্ছনদা পায়, বড় জোর একট্ই বন-বাগান, বা নদী-প্রান্তর। কিন্বা ওরই মধ্যে একবার বিশ্ব্যাচল, অথবা একবারটি শীলং-দান্ধিলিঙ। এখানে সে-রাঞ্চা নয়, এরা

প্থিবীকে চেনে ধবলাধারের উপত্যকায়,— তার বাইরে সভ্যতার সংবাদ কমই শ্নেছে। কিন্তু মানুবের অধ্যবসায় কোথাও থেমে নেই। মানুষ জানতে যায় এবং চিনতে চায় ওরই ভিতর দিয়ে, অসাধ্য এবং দ্বৃত্তর ব'লে ফিরে আসে না। রেলপথ আজ পর্যন্ত হিমালয়ে পেণিছেছে সম্দুদ্রসমতা থেকে আট হাজার ফুট পর্যন্ত, মোটরপথ প্রায় গেছে দশ হাজার ফুট অর্বাধ,—কিন্তু প্রকৃত হিমালয় সেই সামানা থেকে আরশ্ভ। দাজিলিঙের ঘুম, হিমাচলের শিমলা এবং কাশ্মীরের বানিহাল গিরিসঞ্চট,—রেলপথ এবং মোটর এদের উচ্চতা থেকে আর এগোয়নি।

শীলভাদোয়ানী থেকে কারেওন হিমালয়ের সমসত ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে মান্বের চেহারা নতুন, নতুন ধরণের সাজসক্জা, নরনারী অতিশয় স্থী,—কিন্তু মনুখের কাট্নিতে আসে মঙ্গোলীয় ধরণের ছাপ; এবং এই পরিবর্তনের সংগে তাদের সংসারখাত্রার চেহারাও বদলাতে থাকে।

কারেওন থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফ্রট উৎরাই পথে নেমে কুল্র উপত্যকায় পেশিছনো যায়।

বিদ্ত-বাসিন্দা বৈজনাথ শহরটিতে কম। কিন্তু সমতল ক্ষেত্র পাওয়া গেলেই মানুষের বসতির সংখ্যা বেড়ে ওঠে। পাহাড়ীরা সমতল পেলে ভারি খুশী। সমতল পেলেই ওরা আগে বানায় মন্দির, একটি শিবস্থাপনা করে, তারপর পাথরের ডেলা সরিয়ে নরম মাটি বা'র করতে থাকে। এ কাজে মেয়ে-মরদ বালক-বালিকা—সকলের স্বার্থ সমান, স্তরাং কেউ ব'সে থাকে না। বলদ যদি না জোটে, নিজেরাই মাটি আঁচড়ায়; ঝরণা কাছাকাছি পেলে, সেখান থেকে বিশেষ কৌশলে জল টেনে আনে,—হারপর শস্য ফলায়। পাহাড়ী ছাগল ওদের মাল বয়, ভেড়ার পাল পোষে,—তা'র লোম কেটে বানায় কম্বলের পোষাক। কিন্তু একটিমান্ত ভয় ওদের মনে জেগে থাকে, সেটি হোলো বন্যার ভয় সমতল ক্ষেত্রে বন্যা স্ফীতিলাভ করে, তখনই ওদের সর্বনাশ। বন্যা এলে ঘরকল্লা ক্ষেত্রখানার সব ফেলে ওরা উচ্চু পাহাড়ে গিয়ে উঠে, এবং কখনও কখনও দেখা যায়, দিনে অথবা রান্তে মান্ত কয়েকঘণ্টার মধ্যে একটি সম্পন্ন গৃহস্থ সর্বহারা হয়ে পথে বসেছে। তারপর চোথের জল মাছে আবার নতুন জীবনের স্বন্। অদন্য উৎসাহে নরনারী আবার কোমার বেধে কাজে লেগে যায়।

উৎসাহে নরনারী আবার কোমর বে'ধে কাজে লেগে যায়।

আজ সন্ধ্যাব পরে শীত পড়েছে বেশী। মদনলালে সিংগে বেরিয়েছিলেন
মিসেস গণেতা,—সারাদিন উনি নাকি হে'টেছেন অনেক্ষান করে এসেছে তা'র ওই
পায়ের ব্যথা সত্তেও। মদনলাল নাকি ওকে দেখিটো-দেখিয়ে খানসামাব হাত থেকে
মর্বগীর ডিমেরু অমলেট্ নিয়ে খেয়েছে। রাহ্মণকন্যা সংবতীর এবার জাত
গেল। স্বামী একেবারে নাস্তিক। ও যেন আর কাছে না আসে।

সংবতীর জন্য আমি সংগ্রহ ক'রে আনল্ম ফল, রুটি আর মালাই। তাই দেখে কী হাসাহাসি সকলের। ওরা কেউ বিশ্বাস করে না, আমি গাহস্থিধমা । তড়ো ক'রে এলেন মিসেস গ্রুতা,—এবার বৃথি কোমর বে'ধে প্রমাণ করবেন যে, আপনারও দয়াধর্ম আছে? কী সৌভাগ্য সংবতীর!

সংবতীও তেমনি। তার হঠাং ধারণা হয়ে গেল, আমি একজন অতি
শ্বংধাচারী নৈথিক রাহমণ। স্বতরাং সকলের নাকের ওপর তুড়ি দিয়ে এসে
আমার সামনেই খেতে বসে গেল। মেয়েটার মাথার উপর দিয়ে পরিহাসের ঝড়
বইতে লাগলো। মদনলাল গিয়েছিল য়োগিন্দরনগরের ওদিকে, সেখান থেকে
আমার জন্য অতি ম্ল্যেবান একটিন সিগারেট এনেছিল, এবার সেটি উপহার দিল।
সিগারেট নিয়ে সহাস্যে শ্ব্ব বলল্ম, সাবধান করে দিচ্ছি, বৌকে আর জনালিয়া
না!

বৈজনাথের আশপাশ ঘ্রে এসেছিল্ম, কিন্তু রাতের দিকে শয়নারতি দেখার আকর্ষণ ছিল। মদনলাল আর সংবতী ঘরে রইলো ওদের শিশ্কেন্যা রতনকে নিয়ে। মিসেস গ্রুতা যাবার জন্য প্রস্তৃত হলেন। চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে সংগ্য চললো।

মোটর বোড পর্যালত যেতে হয় না, মাঠের ওপ্রাল্ডে মন্দির। রাত এখনও নাটা বাজেনি, কিল্ডু এরই মধ্যে পাহাড়তলী নিঃঝ্ম। পার্বত্য জীবনযাত্রা সন্ধ্যার সংগই নিঃখাড় হয়ে আসে। মেঘ জমেছে আকাশে। চৌকিদার লংঠন নিয়ে আগে আগে এসে মন্দিরের চৌহন্দির মধ্যে চ্কলো।

মন্দির দেখে এমন সন্ত্রমবোধ জার্গোন অনেকদিন। আমি যা খ্রেজ বেড়াই, এখানে ঠিক তাই। বক্তেশবরী দেখে এসেছি, কিন্তু তার গাঁথনের চেহারা অনেকটা আধ্নিক, তার সাজসন্জায় হাল আমলের চিহ্ন। ছবি, ফটো, ঝাড়ল'ঠন, মার্বেলপাথরের কাজ, এখানে ওখানে রংবাহার,—তাতে ছাপ পড়েছে মাড়োয়ারীর। এখানে কিছ্ পেণছর্মান, একটি আলোও নয়। এমন দরিদ্র মন্দির সহস্য চোখে পড়ে না: প্রাচীনের এমন বিশাল সৌন্দর্য বোধ করি সমগ্র পাঞ্জাবে কম। সামনেই বড় দেউড়ী,—সমস্তটাই প্রাচীন পাথবের। বিজ্ঞা যেন ঘষা পয়সা। পাথরের সংগ্র পাথবের জোড় আল্গা,—ফাটল বেক্সিয়ে পড়েছে ভিতর থেকে। ধ্পধ্নাচন্দনের গন্ধ নয়,—গন্ধটা যেন প্রান্তিতিহাসিক,—যেগন্ধটা পাথবে-পাথবে, বট-অন্বথের শিকড়ে, আনন্দ স্থিয়িন্তভূষণ সম্যাসীর ধ্নি-জনালনে, ম্নি-কি-রেতির তপোবনে, চীরবাস্যু ভিরবের মহিষ্মার্দনীর গ্রেদেউলে,—যে-গন্ধ বারন্বার পেয়ে এসেছি।

ছমছমে অন্ধকার, কিছ্ন ভালো দেখা খিয়ে না। কিছ্ন অস্পণ্ট, কিছ্ন ছায়াচ্ছল্ল, কিছ্ন বা অজ্ঞাত,—কিন্তু ওরই ভিতর দিয়ে বৈজনাথের বিগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। সামনেই পাথরের বিশালকায় বলীবর্দ। কোলের কাছে নাটমন্দির, বিশাল উ'চু তা'র খিলান্,—সমস্তই প্রাচীনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কোনো সন্জা নেই, অল্লবস্ত্র জোটে না বৈজনাথের, দান-ভিক্ষা কিছু, মেলে না,—তিনি নিত্য উপবাসী।

শয়নারতির আয়োজন চলছে। দর্শনাথীর সংখ্যা অতি কম। দ্চারজন পাহাড়ী স্ফালোক, এক-আধজন শ্রমিক, দ্একটি ভক্ত। প্জারী ঠাকুরকে সাজাচ্ছেন গর্ভামন্দিরে ব'সে।

স্থানীয় লোক বলে, দ্হাজার বছর আগে মহারাজা বিরুমাদিতা এই মদিদর নির্মাণ করেন। এ মন্দির হিমালয়ের প্রাচীনতম দেবস্থানের অন্যতম। কেউ বলে, স্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই মন্দির নির্মিত হয়। এর প্রকৃত নাম হোলো, বৈদ্যনাথ। ইনি শিবেরই প্রতীক্। প্রারী যিনি আর্রতির আয়োজন করছেন, তাঁর প্রপ্র্যুষরা নাকি তিনশো বছর আগে বাংগলাদেশ থেকে এদেছিলেন।

শ্রীমতী গণ্ণতা গিয়ে বসলেন গর্ভমন্দিরের দরজার কোণে। তিনি পরে-ছিলেন চওড়া কালাপাড় শাড়ী, তারই আঁচল গলায় জড়িয়ে হাত জোড় করে বসলেন। তাঁকে যারা শ্রীনগরে এবং পহলগাঁওয়ে দেখেছে, তা'রা এই প্জারিণীর চেহারাটি দেখলে একট্ব অবাক হয়ে যেতো। আমার বিশ্বাস, মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে তিনি শ্রুপ্ধায় এবং অন্বাগে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তথন থেকে একটি কথাও তিনি বলেননি।

শঙ্খ, ধ্নার পান্ত, কিছু ফ্ল এবং প্রদীপ—এই নিয়ে প্জারী আরতি করলেন। ধীরে ধীরে গ্রুর্গ্রুর্ ডম্বর্ধরনি করতে লাগলেন একজন সহকারী। দর্শনাথী শাল্ড, সভস্থম্থ। সেই ধর্নিমহিমা গ্রুগ্রুর্বে চলে যাচ্ছিল সমগ্র হিমালর পোরিয়ে যেন মানবসংসাবের দিকে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে। উনি বৈদ্যনাথ, নিরাময় করবেন ধন্বত্তির আশীর্বাদে। ধিকৃত বিকলচিত্ত হিংসাগ্রন্থী বৃহত্তর ষে-মানবসভাতা পাশব প্রকৃতিকে আজ খ্রিচয়ে তুলতে চাইছে,—এই আরতির বীজমল্য ওই ডম্বর্ধরনির সঙ্গে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে যাবে বৈদ্যনাথের আশীর্বাদ ও মঞ্জলবার্তা নিয়ে। মান্ধের চিত্ত বিশৃষ্ট্র ও নিম্নি হ বে, প্রকৃতির পরিবর্তান ঘটবে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিল্ম। আরাত শেষ হোলো, কিংবা তল্যার ঘোর কেটে গেল, ঠিক ব্রুতে পারা গেল না এমন আত্মবিস্ফাড়ি স্টেরাচর ঘটে না। সবাই যেন বহুদ্রে কোনও অজ্ঞাত লোকে অদৃশ্য হয়ে গির্মেছল, এবার যেন সবাই আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরে এল্লেডি চেয়ে দেখি, শ্রীমতী গ্নুতা মন্দিরের পাথরের চৌকাঠে মাথা ছাইয়ে প্রুমে করছেন দীর্ঘক্ষণ থেকে। সেই সহকারী ছোট প্জারীটি প্রদীপের পাত হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সকলেব মাথায় অণিনর ভাপ বিতরণ করছেন। নতমস্তকে সবাই গ্রহণ করছে সেই ভাপ। শ্রীমতী গ্রুতা তাঁর আঁচলের গেরো খ্লে যা কিছু, সংগ্রে এনেছিলেন, সবই প্রণামী দিয়ে দিলেন। দৃশ্যটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। ভার চোখে মুখে যেন দীশ্তি ফুটেছে।

নগরের সভ্যতায় আমরা মান্ত্র। প্রতি পদে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ওপর আবরণ টেনে বেড়াতে হয়। চল্তি কাল নিডাই তার পাওনা আমানের হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ফ্যাশনের সংগ্র চলতে হচ্ছে, নিতা নতুনের ঘ্ণীপাকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, প্রতিদিন নিজেকে নতুন ছাঁচে ঢেলে মানানসই করছি। হাসিমুখে কথা বলছি তার সঙ্গে, যাকে একেবারেই পছন্দ করিনে; দুঃখ জানাচ্ছি তা'র কাছে, যে-ব্যক্তি কপট। জয়গান গাচ্ছি এমন ব্যক্তির, যে-অপদার্থ ; তোষামোদ করছি ভার, যাকে কুচক্রী ব'লে বিশ্বাস করি। নৈতিক আলোচনা করছি তারই সঙ্গে, যার লোভ এবং আসন্তি সূবিদিত। মেয়েদের বেলাতেও তাই। হীনতা জড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে,—উপরে সরলতার আবরণ পড়েছে। করুচি এবং স্বভাবের বিকার পরিচ্ছদের পারিপাটো ঢাকা। অহণ্কার এবং আত্মাভিমানে জরোজরো,—উপরে মিষ্টম,থের পালিশ। যথার্থ পরিচয়কে ল্মকিয়ে রেখেছে সংগ্যাপনে, বাইরে প্রতিপদে প্রতারিত করছে পারিপাশ্বিককে। একটা স্নেহ, একটা অনারাগ, একটা রুগগীন কটাক্ষ,--এই সব ছোট ছোট উৎকোচের স্বারা বশীভূত করছে অনুগ্রহপ্রাথী দেরকে, চাতুরীর স্বারা কার্য হাসিল করছে: কিল্ডু এদেরই নাম দেওয়া হচ্ছে সামাজিকতা। যে-যত আত্মগোপন-শীল, সে নাকি ততই সামাজিক; যার প্রতারণা যত নিখংং সে নাকি ততই বুন্ধিমতী। তথাক্থিত সভ্যসমাজে সরলতা, সাধুতা, আড়ুব্রহীনতা, নিম্প্,হতা,—এরা পরিহাসের কম্তু। শ্রন্থা, অনুরাগ, দেনহ, ভালোবাসা,— এদের বাজার-দর নেই। নিঃদ্বার্থ বন্ধৃত্ব, মহৎ আত্মত্যাগ, অকৃতিম সেবা, অকৃপণ দাক্ষিণ্য, –এরা নিব্রন্ধিতার নামান্তর। জীবনের এই সর্বনাশা বিকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য যদি কেউ সকল সূখ স্বাচ্ছদ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নির্দেশে, তাকে আমরা বলি, বাতুল। সে আমাদের হাসি এবং উপে<del>কা</del>র পার হয়ে ওঠে।

ফিরবাব পথে শ্রীমতী গ্রু\*তা অভিভূতের মতো চলছিলেন। চৌকিদার বথারীতি আলোটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাছে। রাত অনেক হয়েছে ি তিনি একসময়ে বললেন, এখন ভাবে কোর্নও মন্দির কোনও দিন দেখিনা তওঁর কাছে আজ রারেই আমি চিঠি দেবা।

জবাব দিল্ম না। সাড়া না পেয়ে মায়াদেবী আবার প্রত্ন করলেন, আপনার কেমন লাগলো?

এবার আর চুপ করে থাকা চলে না। বলুক্ত্রিই, আর্পান এত কণ্ট করে এসেছেন, আপনার ভালো লেগেছে, এই আমার সানন্দ!

আমরা ডাকবাংলার বারান্দায় এসে উঠলুম। দু'চার ফোঁটা বৃণ্টি আমাদের মুখে চোখে লাগছিল। রাত এগারোটা। মদনলাল এবং সংবতী ওদের বাচ্চাকে নিয়ে ঘ্মিরেছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, বিদেশ বিভূ'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে শোয়নি। মদনলালের পাশেই আমার খাটিয়া পড়েছে। ক্রান্তি ছিল অনেক, সেজনা আর কোনোদিকে না তাকিয়ে খাটিয়ায় উঠে কন্বল ম্র্নিড় দিল্ম তালাডা হাতে নিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে মায়া চলে গোলেন পার্টিশনের ওদিকে, সংবতীর ধাটিয়ার পাশে। ব্রতে পারা গেল তিনি চিঠি লিখতে ব'সে গেলেন। বৈজনাথ নশ্ন ক'রে তাঁর উন্দীপনা বেড়ে গেছে।

কথন্ বৃণিট নেমেছিল ম্যলধারায়, ব্ঝতে পারিনি। প্রত্যুষে ঘ্ম ভেণেগ উঠে দেখি, আকাশ মেঘমলিন। অবিপ্রাণত বৃণ্টিপাত হচ্ছে। সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়বার কথা, কিন্তু মদনলালদের কোনও তাড়া নেই। আগের দিনের ব্যবস্থামতো ভোরে উঠে মায়া প্রস্তৃত হচ্ছেন, এবং আমার পক্ষেও আর অপেক্ষা করা চলবে না। ব্যুত্তে পারা যাছে মদনলাল এবং সংবতী এখানে দ্চার্রাদন থেকে যেতে চায়। মুখ তুলে একসময়ে মদনলাল মায়াদেবীকে উদ্দেশ করে বললে, যায়েগা ত যায়েগা, ক্যা হায়? আরে, পহিলে চা পিয়ো ত সহি! এংনা বারিষমে ক্যা,—মরনেকে লিয়ে যাতা হায়?

চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া,—বকবক করিসনে!—মায়াদেব ি তাকে ধমক দিলেন।
ক্রিনিসপত্ত বে'ধে নিয়ে আমরা যাবার জন্য প্রস্তুত হল্ম। চৌকদারের
কল্যাণে চা ও প্রাতরাশ ভাগ্যে জ্বটে গেল। এখানে মদনলাল তা'র বউকে
নিয়ে রইলো। আগামী কাল ওরা যাবে ম'ডী, সেখান থেকে কুল্। যাদ
ভাগ্যে থাকে, আবার দেখা হবে। এর পর প্য ছোঁওয়া, প্রণাম ও কট্রি বিনিময়ের
বারা মায়াদেবীর সংগ্য ওদের সহাস্য বিদায়সম্ভাষণ,—এতেও গেল মিনিট
দশেক। আমরা চৌকিদারকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিল্ম। সংবতী তা'র স্বভাবমধ্র আলাপের ব্রায়া বড় আনন্দ দিল।

বৃষ্টি কমেছে একট্, কিন্তু পড়ছে। ছাতা-বর্ষাতি কোনোটাই আমাদের নেই। ঠান্ডা প'ড়ে গেছে প্রচুর। এখন সকাল সাড়ে ছ'টা, সাতটার ক্ষেট্র বাস ছাড়বে। স্তরাং মদনলালের কার্কৃতি-মিনতি সত্ত্বেও বৃষ্টি, স্থায় নিয়ে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হোলো। চৌকিদার এবং কুলি দুক্তি সন্ধো চললো।

সামনের মাঠ এবং ঝোপ-ঝাপড়ার পাশ কাটিয়ে মধুর বাসন্ট্যান্ডে এসে পেছিল্ম, তথন গাড়ী ছাড়তে আর মিনিট দশেক ক্রীজি। ওরা মালের ওপর তেরপল চাপা দিল। আমরা গাড়ীতে উঠে বস্কুম্মিট হিমাচল প্রদেশে আবার এসে প্রবেশ করল্ম। বৈজনাথ ছেড়ে এলেই ংড়া উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। ছিমাচল প্রদেশ আরম্ভ হোলো যোগিন্দর বের এলাকায়। একটি শিখর পেরিয়ে তার শিরদাঁড়াপথ ধ'রে নতুন রাজ্যের কে ধীরে ধীরে এগিয়ে, চলল্ম। বর্ষামেখের ফাঁকে ফাঁকে এবার আকাশের লোভা দেখছি।

বর্ষায় আর শরতে মেলানো পার্বতালোক। প্রভাতের কোমল রৌদ্রের ভিতর দিয়ে দেখা যাছে বৃষ্টির ঝালর, রামধন্ত্র রংগীন ঝিলিমিলি। উত্তর থেকে দক্ষিণে আমাদের গতি। পিছনে দাঁড়িয়ে রইলো ধবলাধারের তুষারশত্ত্র চূড়া, — মহাকালের অতন্দ্র প্রহরীর মতো। কানামেঘের বৃষ্টির ঝাপট লাগছে আমাদের মৃথে চোখে,—এলায়িতকুল্চলা রমণীর ঝ্র্ঝ্র্ ভিজাচুলের রাশি যেন বৃলিয়ে যাছে মৃথে চোখে। প্রকৃতির এই পরিহাসের সংবাদ পেয়েছে পাখীসমাজ, তারা ওই রৌদ্র-বৃষ্টির খেলার মধ্যেও ভাক দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে হিমালয়ব্যাপী বিশাল শরংবন্দনাসভায়।

বনচ্ছায়ার পাশ দির্ট্রে নিঝ রিণীরা নেমে যাচ্ছে পাহাড়তলীর দিকে,—যেদিকে এখনও ছমছমে ছায়া রয়েছে দেওদাবের বনে-বনে; যেখানকার সংসার্যাত্রা এখনও তন্দ্রাজড়ানো। আমাদের গাড়ী চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ক্রমশ উপর দিকেই চলেছে।

গত কয়েকদিন খররোদ্র ছিল কাংড়া উপত্যকায়। বৈজনাথ থেকে পেয়েছি দিনাধতা। কাংড়ার বনকানতারের নিভ্ত নিকুঞ্জে যেন কুস্মশ্যায়া রচনা করেছিল্ম, কিন্তু সেখানে বাতাস ছিল অবর্ণধ,—সেজন্য ওখানকার বিহত্তল প্রকৃতির বাসকশয্যায় দরদর ঘাম ঝর্বেছিল কপ্নাল বেয়ে, নিবিড় তৃণিতব মাদকতা লাগেনি দুই চোখে। এখানে এলো অন্য চেহারা। ঠান্ডা হাওয়ায় প্রভাতকালেই আসছিল দুই চোখে সুখের তন্দ্রা,—গত রজনীর ক্লান্তিকেই মধ্র অবসাদের মতো।

হিমালয় তা'র অন্তঃপ্রের ন্বার খ্লে দিছে ধারে ধার স্মানাদের দ্থি-পথে। সেখানে তা'র প্রাণের ভাষা আছে গোপনে,—পরম্বিটীয় এসে না দাঁডালে সেই ভাষা অপর কারো কানে-কানে বলা চলে না। স্ক্রির্মরা সেই পথে চলল্ম, যেটি তার গহনলোক, যেখানে বিপাশা নদীর স্ক্রিরে নিভ্ত শিলাসনে বসে চিরবৈরাগী ভারত আপন জপের মালায় বীজ্মকৌ পাঠ করছে। জরা, জন্ম, ও জাতকের অতীত যে-ভারত—যাব আবহমানকালের ইতিহাসের প্রতিটি পর্ব প্রতি র্দ্রাক্ষদানার জুপের সংগ্র ফিরে-ফিরে চলেছে। এবারে আকাশ তা'র

৯৪

নির্মাল নীল শোভা বিশ্তার করেছে। উপত্যকায় নেমে এসেছে রক্গীন পাখীরা,— যাদেরকে সচরাচর চোখে পড়ে না সমতল ভারতে।

ভারতের মানচিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে হিমাচল প্রদেশের এলো-মেলো সীমানায়। স্বাধীন ভারতে এ প্রদেশটি নতুন, এখনও এর শৈশব কার্টোন। কিন্তু এর মর্মে মর্মে এসে প্রবেশ করেছে পাঞ্জাব; এবং এর সীমা নির্দেশ করতে গেলে পাঞ্চাবের মধ্যে দ্রমণ করে বেড়াতে হয়। একটি অঞ্চল আরেকটির থেকে বিচ্ছিন্ন। একটির ছিট্মহল আরেকটির কোলে প্রবেশ করেছে। উভয়ের মধ্যে ভেমিক সংলগ্নতা নেই। কুল্ম উপত্যকা পাঞ্জাবের অন্তর্গত, কিন্তু হিমাচলের এক অংশ থেকে পাঞ্জাবের মধ্যে না গেলে কুল পেছিনো যার না। চাম্বা এবং ডালহাউসী হোলো হিমাচলের অন্তর্গত, কিন্তু ডালহাউসী আজও কেন পাঞ্জাবের শাসনাধীন, এর জবাব কেউ দিতে চায় না। তবে এর কৈফিয়ং সম্প্রতি একটা পাওয়া গেছে। গল্পটা অবশা সেই প্রেনো আমলের ৷ পাঠান, তাতার এবং মোগলদের সঙ্গে রাজপত্তনা কোনদিন প্রো-পর্বার হাত মেলাতে পারেনি। এর ওপর ছিল আবার রাজস্থানীদের ঘরোয়া বিবাদ। কেউ কারো প্রাধান্য সইতো না কেউ কারো বশ্যতা স্বীকার করতো না। অসমসাহসিক বীর্যবন্তা এবং মহৎ আত্মত্যাগে রাজপতেনার ইতিহাস যেমন গোরবগবি′ত,—অশ্তদ্ব'ল্ব, গৃহবিবাদ, স্বজাতিদ্রোহিতা, বিশ্বাস্ঘাতকতা এবং আত্মঘাতী অদ্রদশিতাতেও সেই ইতিহাস কলৎকর্মশীলিণ্ড। এদের মধ্যে যারা ছিল অনেকটা নিবিরোধ এবং স্বকীয়তাসম্পন্ন,—তা'রা তাদের ধন-বত্নসম্ভার, আত্মীয়পরিবারবর্গ এবং লোকলম্কর নিয়ে একে একে চলে যায় হিমালয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা পার্বত্য আদিম অধিবাসীগণের সংগ্র হাত মিলোয় এবং এক একটি অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। উপনিবেশিক পাঠান এবং মোগলরাজনন্তি ওদের নিয়ে তেমন আর ঘাঁটাঘাঁটি করেনি, কারণ ততদিনে মুসলমানশক্তি সমতল ভূভাগে যতথানি আধিপত্য পেরেছিল, ততথানিকেই তাদের বিনাম নোর লাভ ব'লে মনে করেছিল। যাই হোক, রাজপত্তরা হিমালয়ে গিয়ে এমে এমে কৃড়ি প'চিশটি রাজা সূতি করে এবং পাঞ্জাবী রাজ্যগর্নালর সণ্গে মোটামর্নিট সম্ভাব্র রেখে পাশাপাশি শ্রুষ্টিকরতে থাকে। বিশাল এক একটি পর্বত এবং তৎসংলগ্ন এলাকা উদ্ধয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের এই সম্দয় পার্বত্য অঞ্চল এবং ক্রিপ্তিনার উত্তর, উত্তরপর্বে, উত্তরপশ্চিম এবং পশ্চিম,—এই বিরাট ভূজুর এই সেদিন অবিধি অখন্ড ও অবিভক্ত পাঞ্জাবের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারতস্বাধীনতার সঞ্চে সমগ্র পাঞ্জাব প্রকাশ্যতঃ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে, ছার। পশ্চিম পাঞ্জাব যায় পাকিস্তানে, এবং ভারতের অধীনে আসে বার্কি তিন ভাগ। একটি পর্বে-পাঞ্জাব, একটি হোলো পেপস্ম, এবং তৃতীর্ঘটি হোলো হিমাচল প্রদেশ। প্র'পাঞ্জাব এবং পেপস্ম হোলো হিন্দ্র-শিখপ্রধান, হিমাচল প্রদেশ হোলো

রাহারণ-ক্ষতিয় রাজপাত প্রধান। এ ছাড়া হিমাচল প্রদেশে মিলেছে নানা পার্বত্য-সম্প্রদায়। এই প্রদেশে সমতলভূভাগ একেবারে নেই বললেই চলে, এবং এটি প্রধানত উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত। এই পার্বত্য প্রদেশটির ভিতর দিয়ে পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদী প্রবাহিত,—শতদ্র, বিপাশা এবং ইরাবতী। উত্তরে ইরাবতী, দক্ষিণে শতদ্র, মধ্যভূভাগে প্রবাহিত বিপাশা। আমরা বিপাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল্ম। বন্য শতদ্রকে ছেড়ে এসেছি একদা কিল্লর ও বৃশাহর রাজ্যে।

ছোট ছোট বহিত পার হয়ে যাচ্ছি। কোনোটা উণ্টতে, কোনোটা বা অনেক নীচে। জানতে পাচ্ছিনে ওদের স্বেদঃখ, ওদের ঘরকল্লার ইতিহাস। পায়ে হাঁটলে তবেই পর্যটন, নৈলে ছবি দেখে যাওয়া হয় মাত্র,—জীবনদর্শন ঘটে না। ধারা বিমানে চ'ড়ে প্রথিবী প্রদক্ষিণ করে,—তাদের প্রশন করো, কিচ্ছ, জানা ষাবে না। প্রথিবী তাদের জনা, যারা হাঁটতে হাঁটতে প্রতি পদক্ষেপ গ্রেছে। মান,ষের কাছে গিয়ে তা'রা বসেছে, আতিথা নিয়েছে, মন মিলিয়েছে, হাসিকাল্লায় বার্থা বেদনার অংশ গ্রহণ করেছে। অতিথিকে নারায়ণ বলেছি তথন, যখন সে সেবা করেছে, আনন্দের প্রদীপ তুলে ধরেছে, শোকে সান্থনা দিয়েছে, চোথেব জল ম.ছে নিয়েছে। সে নারায়ণ, কেননা সে নিঃদ্বার্থ, সে নিরপেক। পর্যটক হয় তী**র্থ পথিক, যখন সে বিশেষ লক্ষো**র দিকে অগুসর হয়। যে-ব্যক্তি তীর্থেব পর তীর্থ পায়ে ধ্রেণ্টে পর্যটন করে তাকে আমরা বলি, প্রণ্যান্মা। তার পায়ে যে শ্বা তীর্থানুলি লেগে থাকে তা নয়, সেই ধ্লির মধ্যে মিলিয়ে থাকে মান্বের ইতিহাস,—দরংখের, ঝড়ের, সংকটের, দার্ণের ইতিব্তঃ, সেই ধ্লিব মধ্যে পাওয়া যায় ছোট ছোট মানবতা, ছোট ছোট মহতু আর হুদয়ান,বাগ, আন্থোপলব্ধি এবং দিবাজ্ঞানের ছোট ছোট বিষ্ময়াবিধ্কার। প্রথবী প্রদক্ষিণ করে যে-পাণ্ডিতা অর্জন করা যায়, সে হোলো ম্লিটভিক্ষার ধ্বলি,—উপ্ডে করলেই তাব শেষ হয়। কিন্তু অন্তর দিয়ে যা দেখেছি পায়ে-হাঁটা পথের দ্বই প্রান্তে,—সেই ত' পরম দর্শনি, দরিদ্র দিনপ্রমিকের ঘরে বিদ্রের অল্লগ্রহণ-কালে চারিদিকের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে যা জেনেছি, সেই ত' পর্ম জ্ঞান। বিন্দরে মধ্যে সিন্ধুকে দেখেছি আমরা, জীবের মধ্যে দেখেছি শিব, নবের মধ্যে নারায়ণ। ধর্মাধের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে উপলব্ধির <u>কৃথি</u> বস্তুকে সত্য বলে জানি, তাই বস্তুর ভিতর দিয়ে বিশেষ উপলব্দি মধ্যে পে'ছিতে চাই। মাটির পত্তুল সরস্বতী, কিন্তু তাকে কেন্দ্র ক্রের জ্ঞান ও বিদ্যার উপলব্দি। ঐশ্বর্যকে লাভ করি.—লক্ষ্মী থাকেন আফুরের কল্পনায়। শ্বাষিকে দর্শন করি,—অন্ভব করি দর্শনিতত্ত্বে। মানুদ্রের অন্তানিহিত দৈবসন্তার সংস্পর্শে আসি, তাই ঈশ্বরকে কল্পনায় অভিটা বস্তুকে ধারণ করি, ধারণ করি আকারকে,—তার ভিতর দিয়ে পে'ছিতে চাই বিশেষ লক্ষ্যে। জানাটাকেই সঠিক জ্ঞান বলে না.—উপলব্ধ সত্য হোলে। জ্ঞান।

মান,্বকে ফেলে যাচ্ছি পিছনে, তাই পদে পদে বণ্ডিত বোধ করছি। জানতে এসেছি হিমালয়কে, কিন্তু মান্যকে জানা হচ্ছে না। ওই চীড়বনের তলায় আসন পাতো, কিংবা ওই জাম্ববনের ওপাশে যেখানে প্রস্তরজ্ঞালার ভিতর দিয়ে নেমে চলেছে গিরিপ্রপাত,—ওখানে আসন বিছিয়ে প'ড়ে থাকো বাকি জীবন,— দেখে নাও এই হিমালয়ের জীবনধারা। একটি শিশ্ব-বালক দাঁড়িয়ে গেছে থমকিয়ে পথের ধারে, দেখে নাও ওর চোখে হিমালয়ের পরম বিস্ময়। কাঠারিয়া চলেছে মাথায় তার বোঝা নিয়ে, দেখে নাও অরণোর আশ্চর্য রহস্য। একটি আত্ম-অচেতন পাহাড়ী মেয়ে যৌবনসম্রাজ্ঞীর মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, -ওর **মধ্যে হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্যস**ম্ভার আবিষ্কার করে নাও। ডালিম আর আ**পেলের বনের উচ্চ<sub>র</sub>সিত র**ন্তিম প্রগলভতা যেন এসে ওর গণ্ডে গ্রীব।য় ললাটে অধরে আপন স্পর্শ রেখে যাচ্ছে। কিন্তু কী জীবনযাত্রা ওদের পিছনে! কতট্কু সীমা, কতট্কু বা প্রয়োজনের জগং! পাথরখন্ড একটি একটি সাজিয়ে তারই দেওয়াল, দেলট্ পাথরের ছাদ, মাটির হাঁড়ি, লোহার বাসন, কম্বলের সম্জা, আগছোর দড়ি-পাকানো চারপাই, দু একটি ট্ক্রির মধো খাদ্যের দানা, প**্ট্রলির মধ্যে ভেলিগ**্ডু, ভাঁড়ের মধ্যে নান, লোহার গাগরায় পানীয় জল। ওরই মধ্যে চিরদরিদ্রা রাজকন্যার গৃহত্থালী, ওরই মধ্যে সর্বহারা রাজশিশরে জন্ম। এক টুক্রো ক্ষেত্র দুতিনটি গরু মহিষ, পাঁচ সাতট্টিভেড়া, গৃহপালিত একটি কুকুর, গোটা দুই-চার মুরগা, দু'একটি পোষা তিতির, –এবাও মিলে রয়েছে ওদের সংগ্য। স<sup>ু</sup>খী সেই পরিবার,—মালভূমির উপরে যাদেব ক্ষেত-থামার,— যেখানে বন্যার ভয় নেই, সর্বানাশের আশুকা নেই। যারা পাহাড়ের নীচের দিকে থাকে, -নিত্য উৎকণ্ঠায় তাদের দিন কাটে। এথানে পথের ধারে কেউ বা দিয়েছে ছোটু একটি দোকান-যারা ওরই মধ্যে একটা সম্পন্ন গ্রুস্থ। ছোলার বর্রপর একটি পাচ,—তার উপর বসেছে অসংখ্য রুপ্রীন বোল্তা, কিংবা মাটির সরায় কয়েকটি শাক্রনো পার্টড়া,—যার রম টেনে শারে নিয়েছে পতংগর দল। কড়াইতে মহিষের দৃধ জন্বাল দিক্তে ঘরের মধ্যে ব'দে কাজলনয়না গৃহস্থবধ্,—কাঠেব তাড়, ঘোরাচ্ছে ক্ষীরের পাকে-পাকে,—ওর থেকে প্রস্তুত হবে কালাকাঁদ। গ্হপালিত মার্জার পরম নিশ্চিন্তে পড়ে আর্ছে বধ্ব চরণপন্মে জিঞ্জন গা ছ;ইয়ে—সেই পা দুখানি মেহেদি পাতার রসে রংগীন সংসার্ভ্রিনি মন্থর-গতি, কর্মচক্রের ঘর্ষরতা কোথাও নেই। শাল্ড নির্বিবিল্ ক্রিক্টণ পাহাড়ী জীবন,—উদ্দামতার চিহ্ন দেখিনে কোথাও। এখানে লোভের সিছনে মদমত্ত মান্স্ব ছোটে না, দ্রতগতির স্বারা কেউ উধর্বস্বাস নয়। ক্রিন, গম ও যবের ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি, কোথাও দেখছি চা-বাগানের ট্রকুক্রেইনথাও বা আল্ব ও আথের চাষ। একদিকে খদ, অনাদিকে মালভূমি। 🖙 বৈ উত্ত্বপা ধবলাধার,—তার কোলের কাছে শিশ্বপাহাড়-সম্প্রদায়।

মাঝে মাঝে পাহাড়ের আর অরণোর ছায়া পড়ছে সেই গিরিসৎকটে। যেখানে দেবতাক্সা—৭

ছায়া, সেখানেই শাঁতক বাতাস। সেই ছায়া-ছমছমে জঞ্চল-জটলার মধ্যে ঝিল্লীর ডাক বেড়ে ওঠে। ওরা তারম্বরে ডাকছে রাত্তিকে, ঘনতমসাচ্ছল্ল রজনী ওদের প্রিয়। কাঁচা ডালিম আর কমলার গন্ধ পেয়ে ছুটেছে পতপোর পাল। প্রজাপতিরা কিছু বিমর্ষ, ফুল ঝ'রে গেছে দ্রাক্ষাকুঞ্জে,—ওদের পাখার বিচিত্র বর্ণে তারই বেদনার রং জড়ানো। ধবলাধারের তলা দিয়ে আসে নীলগাই আর ত্যার্রাচতা, অজগর আদে কাংড়ার অরণ্য পেরিরে, কুলার ওপার থেকে আসে তিব্বতী পীতাভ ভালকে, আলুর ক্ষেতে ঘুরে যায় বন্য শুকর।

আমাদের গাড়ী ছুটেছে অনেক দূরে। এই গাড়ী সার্রাদ্নে দূরার আনাগোনা করে। পাহাড়ে-পাহাড়ে এইটি হোলো আধ**্**নিক সভ্যতার সংবাদ বিচিত্ত সামগ্রী মাঝে মাঝে এসে পাহাড়ীদের কাছে পে'ছির, সেই সব মনোহারী সামগ্রী-সম্ভার পাহাড়ী গৃহস্থের চোখে বিক্ষয় আনে। এই একটিমান্ত পথ,—এর বাইরে শত শত মাইলের মধ্যে অপর কোনও প্রকার যান্ত্রিক যান-বাহন নেই। সেই কারণে সভ্যতার স্বাদ ওরা পায় মা, যন্দ্রশিল্পের উৎপাদন ওদের কাছে পেশছয় না। হাট বসে ওদের পার্বত্য কোনো কোনো গ্রামে, সেই হাটে ফল কিনতে আসে দ্রের মহান্ধন, সেই ফল সমতলে চালান্ধার। ওই হাটেই বিক্রি হয় জ্বতুর আর সরীস্পের ছাল, পিতল অথবা র্পার অলপ্কার, বিভিন্ন ওর্ষধি শিক্ড, হাড়ের অপ্রবা রুগ্গীন পাথরের মালা, লোহার বিবিধ অস্ত্র, ভেড়ার লোমের ট্রাপ-কিন্বা মথমলের, তুলোর জামা, টিনমোড়া আয়না, কাঠের চিরনী, আর হয়ত নাম্দা। আশ্চর্য, মেটে সিন্দুর ওখানে বিক্রি হয়, কিংবা রাণ্যা রুলি আর আল্তা। ওরা শিবের পালে শক্তিকে বসায়, রামের পালে সীতা, বিষার সংগো লক্ষ্মী। সর্বাপেকা প্জা সংহারর পিনী মহাকালী। জব্তু আর পাখীর মাংসে ওদের অরুচি নেই। ওরা সর্বপ্রধান উৎসব পালন করে দ্বর্গাপ্তার দশ্মীর দিনে যেটাকে ওরা নাম দিয়েছে 'দশহরা।' সেদিন সমগ্র হিমাচল প্রদেশের প্রধান পাঁচটি জনপদ,—মণ্ডি, চাম্বা, মহাস্মু, শিরমুর ও নব-সংযুক্ত বিলাসপুর,—এরা আনন্দে উন্দীপনায় কর্মতংপরতায় এবং প্রাচুর্যে নৃত্য করতে থাকে।

হঠাং চমক ভাঙলো,—মিসেস গ্রুতা মাথা তুললেন।ু ক্রিটেলর গণ্ধ এবং চড়াই-উংরাই পথের বাঁক-এতে তাঁর মাথা ছোরে এবং অস্ক্রেম্প বোধ করেন। এতক্ষণ তিনি মাথা নীচু করে চোখ ব্জে ছিলেন। ক্রিব তুলে বললেন, আর কত দেরি?

গাড়ী তখন উৎরাই পথে নামছে। বলক্ষ্মীপ্রায় এসে গেছি।

তাঁর চোথে ঘ্রমের ভাব ছিল,—গত কয়েকদিনের পথের ক্লান্তি ত' ছিলই। বলল্ম, আকাট শ্বক্নো মান্ধের পাল্লায় প'ড়ে আপনাকে নাস্তানাব্দ হ'তে হচ্ছে। মণ্ডিতে পৈণছৈ কি খাবেন বল্ন? খাওয়ার গল্প এখন ভালো লাগছে।

হাসিম,থে তিনি বললেন, অর্থাৎ ক্ষিধে পেয়েছে আপনার। চলনে, আমিই আপনাকে আজ খাওয়াঝে। একটা স্বিধে এই, আপনার খাওয়ার কোনো বাছ-বিচার নেই।

তাই ব'লে এই ঠান্ডা দেশে ডাঁটাচচ্চড়ির খোঁজ করতে আমি রাজি নই। তিনি খবে হাসলেন।

বিপাশা নদীর দিকে নেমে চলেছি। ওপারের পাহাড়ের কোলে কোলে পাকাবাড়ী দেখা থাছে। ছোট ছোট বাসা, ছোট ছোট স্বর্গ। এখানে ওখানে পারে-চলা পথ চলে গেছে, কোথায় গেছে, কোনোদিন তাদের ঠিকানা জানা যার্মন। আমরা মুখ বাড়িয়ে সবটা দেখছি উৎস্কুক চোখে। কোনও অভ্যাগত কিংবা পর্যটক আশা করে না, এখানে শহর পাওয়া যাবে। হিমালয়ের এমন জটিল গহনলোকে এসে পড়েছি যে, মনে হচ্ছে, বোধ হয় হাজার বছর পিছিয়ে গেছি। সভ্যতার মেলা বসেছে জগং জ্বড়ে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চন্দ্রলোকে যাবার জন্য প্রস্তৃত হচ্ছে, দশ হাজার মাইল দ্বের মান্ষ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আণবিক এবং অল্লাকা বোমা প্থিবীর বায়্, ব্লিট, আবহ-স্বভাব ও শীতাতপকে পরিবতিতি করে দিছে এ সকল খবর এদিকে কেউ জানে না কিন্তু আমাদেরই ভূল। ওই বিজ্ঞানের কৃপায় মান্ষ গৌরীশ্লেগর চ্ড়ায় উঠে নিশ্বাস নিতে পেরেছে, নিশ্চত মৃত্যুকে পবিহার করেছে, স্মেন্ প্রপেশে সভ্যতার স্বাদ পোছে দিয়েছে,—স্বতরাং এখানেও সেই জগংজাড়া আধ্নিকের ছিটেফোটা ঠিকরে আসবে বৈ কি। আমরা উদ্গ্রীব হয়ে দেখছিল মু, শহর আসছে।

গাড়ী নেমে এলো উৎরাই পথে। একটি বাঁক পেরিয়ে পাওয়া গেল বিপাশা নদীর সাঁকো। অনেক নীচে বিপাশার গৈরিক স্রোত প্রবল উচ্ছনাস তুলে আবর্ত রচনা ক'রে চলেছে। দেখলে ভয় করে। আমাদের গাড়ী সাঁকোর উপরে উঠলো। এটি সেই একই ডুিজাইনের সাঁকো, ক্যান্টিলিভার ব্রীজ্ঞ। দুই দিক থেকে পাহাড়ের দেওয়াল নিয়ে লোহার কাছি দিয়ে টানা। এটি নিয়াপদ ওই কাছিগন্লির জনা। নীচের দিয়ক এর ভিত্তি থাকে ক্রিট কারণ পার্বত্য স্রোতের প্রচণ্ড ধারা ভিত্তিকে চূর্ণ ক'রে দেয়। এই সাঁকো হিমালয়ে অসংখা। তিস্তায়, রংগীতে, লছমনঝলায়, বিক্সাণগায়, ইক্সিতীতে, আরও নানান্ অন্থলে।

নদী পার হয়ে আমাদের মোটরবাস মণ্ডির ক্রিট শহরে এসে প্রবেশ করলো, শহর একট্ দ্রে। এপারে ওপারে বিশাল পাহাড়ের প্রাকার। বৃহতের দিকে তাকালে মান্ধের সমস্ত কীতিকৈ অতি ক্ষ্যুদ্র মনে হ'তে থাকে। চারিদিকের এই বিরাট পটভূমিতে মণ্ডি শহর দাঁড়িয়ে। অজানা থেকে অজানায় এসে পেশিছল্ম। সামনেই চতুন্কোণবিশিন্ট ক্লক-টাওয়ার। সেখানে সময় নির্দেশ করছে, বেলা সাড়ে নটা বেজে গেছে। কিন্তু উপরদিকে কানমোড়া ওই চতুন্কোণ গান্ব্জিটি প্রথম প্রবেশপথে মণ্ডির পরিচয় বহন করছে। আমরা এসেছি উত্তর হিমালয়ের প্রাণ্ডে, -যেখানে তিন্বতী স্থাপত্যের প্রকৃতি স্পর্শ করেছে। পশ্চিম তিন্বতের প্রভাব এখানে এসে পেণছৈছে ভারতীয় মেজাজ নিয়ে। যেমন উত্তর কুমায়্নে, সিকিম-ভূটানে, দার্জিলিং-কালিম্পঙে, প্র ও উত্তর কামমীরে এবং উত্তরপূর্ব পাঞ্জাবে। নেপালে এই স্থাপত্যের আদৃর্শ অভগাণিগভাবে জড়িত। এমন কি কাশীর গণগার ক্লে সেই ছোটু পশ্পতিনাথের মন্দির্রাটও এই গঠনতন্তকে ধারণ করে রয়েছে। সমগ্র উত্তর হিমালয়ে তিন্বতী ও মণ্ডোল স্থাপত্যের প্রভাব অতি প্রল।

শহর-বাজার জনবহুল। সমতল পথ-ঘাট রৌদ্রবলোমলো। নানা পথ চ'লে গেছে নানান্দিকে। ডাকবাংলা এখান থেকে মাইল দেড়েক দ্রে, স্তরাং আমাদের পক্ষে একটি ভদ্র হোটেল পাওয়া দরকার। কুলির মাথায় লট্বহর চাপিয়ে আমরা একখানা টাপ্যা ভাড়া করল্ম। সহস্য প্রীমতী গ্রুতা কলরব করে উঠলেন, কই, আপনি যে বলেছিলেন, আমাকে শশা খাওয়াবেন? এই দেখন, একেবারে এক ঝাড়ি শশা নিয়ে বসেছে! কিন্ন, কিন্ন---

শশা কেনা হোলো সোংসাহে। তিনি সহাস্যে বললেন, এটির দিকে তাকাবেন না! যদি আপনার আর্থিক সংগতি থাকে, আরেকটি কিনতে পারেন। তিনি না হাসিয়ে আর ছাডলেন না। দ্বানায় দ্বটি মসত শশা কেনা হোলো। কিন্ত খোসা ছাডাবার মতো সময় শ্রীমতী গ্রুতার হাতে ছিল না!

টাগ্যা চললো দোকান বাজার এবং জনতার ভিতর দিয়ে হোটেলের দিকে। তিনি কথায়-কথায় মদনলাল এবং সংবতীর মৃশ্ডপাও কবছিলেন। কাছেই একটি প্রান্তর ও খেলার মাঠ। পথের এদিকটায় মহাজনদের পাইকারী বাজার, এবং নগরসভ্যতার সেই বিবিধ পণ্যবিপণি। আমরা ছিটকে এসে পডলুম বাস্তব জগতে।

এক সময় টাণ্গা থামিয়ে শ্রীমতী গ<sup>্</sup>ণতা তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটি খ্লালেন, এবং গতরাচে লেখা একখানি চিঠি নিজেই গিয়ে ডাকবান্ধে ফেলে দিয়ে প্রলেন। ফিরে এসে প্নরায় গ্রুছিয়ে ব'সে তিনি বললেন, রাত জেগে স্মার্চনার কথাই লিখল্ম দ্<sup>\*</sup>পাতা। আসল প্রশ্নটা করা হোলো না যে, উনিটিদল্লী আসছেন ঠিক কবে! একটি বিষয়ে কিন্তু আমি ভাগ্যবতী,—এমন্ট্রামী অনেক মেয়েই পায় না।

এবারে আর চুপ ক'রে থাকা গেল না। বলুর্ক্ত্রি, আনেক মেয়ে স্বাধীনতা পেলে স্বামীর স্থ্যাতিতে পঞ্চম্থ হয়। অন্তিম কি তাদেরই একজন?

একেবারেই না!—শ্রীমতী গণ্ণতা ব'লে উঠলেন, আমাদের বাড়ীতে উনি যোদন আপনাকে নিয়ে আসবেন সেদিন দেখবেন, আমাদের ঘরকল্লা! আমার ১০০ সমস্ত ব্যবস্থা আর ইচ্ছা-অভিরুচির সঙ্গে উনি মিলিয়ে থাকেন। উনি আলাদা মানুষ নন্।

শ্বামীর প্রসংগ্য উনি এত গোরব বোধ করলেন যে, প্র্রুষমান্তই আনন্দলাভ করবে। ওঁর একাগ্র তন্ময়তা দেখে একথা সহজেই বিশ্বাস করল্ম, এই হিমালয় শ্রমণ এবং চারিদিকের শোভা সোল্যর্য ওঁর কাছে কত সামান্য! সত্যি বলতে কি, মুখ হয়ে গেল্ম। এই শ্রমণের ঠিক এক বছর পরে দিশ্লীতে যেদিন তাঁর তর্ণ শ্বামী মিঃ গণ্তর সংগ্য প্রথম আলাপ হোলো, সেদিন অন্ভব করেছিল্ম শ্রীমতী গণ্তার বর্ণনা বর্ণে বর্ণে সত্য। মিঃ গণ্ত আমাকে তাঁর বাড়ীতে রেখে দিয়েছিলেন। কিল্কু সেবার আমার হিমালয়য়াগ্রানকালে তিনি যে-বিশ্ময় স্থিত করলেন, তার কথা যথাসময়ে বলবো।

হঠাং সন্দেহ হয় তিব্বত এসে ছ্রেছে মণ্ডিকে । শ্র্যু ওই চীন-তিব্বত পথাপত্যের প্রতীক্ ঘড়িঘরটি নয়,—ওরা অনেক মন্দির ও দেবদেউলকেও ছ্রেছে। প্রায়ই দেখছি সেই ড্রাগনের ম্তি, সেই তীর দাঁত আর ম্থব্যাদান, দ্র্দিকে দ্ই ডানা। সিংহের কেশর, বাঘের দংখ্রা, কুমীরেব লেজ, গব্রুজর ডানা, এবং মান্বের ভংগী। শিরা-উপশিরায় প্রচণ্ড তীরতা। সমগ্র গঠন, সমন্ত আয়তন,—সমন্তটা যেন বহিন্তারতীয়। কাঠের উপরে আণ্চর্য কার্বকার্য,—তার আণ্ডিক ও স্ব্যা, তার স্কুণগতি ও ছন্দ, সার্যাদিন ধরে দেখলেও ইচ্ছা মেটে না। এর ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি বহু হিন্দু-মন্দির। উথীমঠ, বিযুগীনারায়ণ, তুংগনাথ, যোশীমঠ, বদরিনাথ,—প্রায় সমগ্র উত্তর গাড়োয়ালে এই। সমন্ত নেপালে এ ছাড়া কিছ্ নেই। সিকিমে ভূটানে এই। আলমোড়া নৈনীতালের অনেক অগ্লেও এর প্রভাব এড়াতে পারেনি।

বিচিত্র-পোষাক-পরিহিত এক আধজন লামা পথ পেরিয়ে যাছে। সৌমাদর্মন লামাকে দেখলে শ্রন্থা জাগে। ওরা এসে অনায়াসে এই ভূখণেড মিলে
গেছে। অনেক লামা প্র্যান্ত্রমে বাস করে ভারতে. বেমন অনেক চীনা।
নৈনীতাল অঞ্চলের কোনো কোনো পার্বতা ভূখণেড একদল চীনার প্রচুর জায়গা
জমি ছিল এই সেদিন অর্বাধ,—পাহাড়ে পাহাড়ে ছিল কারো কারো জমিদারী,—
আজ তারা আছে কিনা জানিনে। এ ছাড়া হ্বন, আরব, তাতার ক্রিমা কি
চোল্গস খাঁর প্রশাখা বংশের ছিটে ফোঁটা,—এরা আজও আছে ভারতে। সেদিনও
তাদের দেখে এসেছি পশ্চিম রাজ্ঞ্খানের মর্ভূমিতে। প্রাপ্তির আর কোনও
ভূভাগে ভারতের মতো বোধ করি এমন জাতি-বৈজিত নেই,—আমেরিকা,
অম্থেলিয়া, আফ্রিকা,—কোথাও না।

অবশেষে বেমন তেমন একটি হোটেল পাওয়া গেল। নামটি ঠিক মনে নেই, বোধ হয় 'স্বরাজ হোটেল' কিংবা অর্মান কিছ্য। হোটেলের নীচেই বড় রাস্তা, এইটিই প্রধান রাজপথ, শহরকে বেল্টন করেছে। প্রবিদকে পথের ওপারে ময়দান, তার ওপারে একটি টিলা পাহাড়ের গায়ে সরকারি দশ্তর ইত্যাদি। এটি আগে ছিল রাজধানী, এখন এটি জেলা শহর। সামন্ত রাজার অধিকার দখল করেছেন ভারত সরকারের নিয়োজিত ডেপ্রটি কমিশনার। রাজা আছেন, প্রিভিপার্স-ও তিনি পান্। কিন্তু এখন তাঁর দখলে সৈন্যামান্ত অথবা অদ্মসম্জা কিছ্ব থাকার হ্রকুম নেই। বোধ হয় জন দ্ই চার বডিগার্ড তাঁর আছে, হয়ত বা এক আধটা পাথীমারা গাদা বন্দ্ক,—ওটা সঠিক জানিনে।

হোটেলে জিনিসপত্র নামিয়ে আমরা থাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। দুধ, মিণ্ডি আর শিংগাড়ার দোকান পাওয়া, গেল। বলা বাহ,লা, ক্ষ্ধা এবং অধ্যবসায় দুই আমাদের প্রচুর। আহার্যের পরিমাণ দেখে হয়ত স্বয়ং দোকানদারও আড়চ্যেখে ঈষং বিচ্ছিত হয়ে থাকবে। ভোজনাল্ডে পানের দোকান দেখে থূলী হলুম। মায়াদেবী পান খান না, কিল্ডু নতুন দেশের সংগ্য স্বর না মেলালে চলবে কেন? এর পর আমাদের সময় ছিল কম। ওখানে মস্ত বড় কলেজ আর ইম্কুল—সমস্তই একে একে দেখা দরকার। তিনি ফল-পাকড়ের ভন্ত, সন্তরাং পাহাড়ীখ্রমগুয়া ফল কিনে বসলেন এক ঝাড়। ঘ্রে-ঘুরে দেখা গেল এপাড়া আর ওপাড়া। সরু সরু ঘিঞ্জি গলিপথ, ওরই মধ্যে বসবাস করে রাজপত্ত বংশের মেয়ে আর প্রের। মেয়েরা স্ঞী, প্রেষ শ্যামবর্ণ, মাথায় র্রাণ্গা পার্গাড়, প্রণে চুড়িদার। মেয়েদের পরণে সাধারণত শাড়ী নয়,—পায়জামা, পাঞ্জাবী আর উত্তরী। গতকাল অবধি নাকি মদত হাট বর্সেছিল, আজও সেই ভাগ্গাহাটের রাশি রাশি সামগ্রীসম্ভার পথে-পথে থৈ থৈ করছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা গেল্ম অনেক দ্র। কিছ্দুব এগিয়ে গেলে দুটি নদীর সংগমস্থল দেখা যায়। যারা দেখেছে গাড়োয়ালের দেবপ্রয়াগ আর র্দ্রপ্রয়াগ—যেখানে অলকানন্দা মিলেছে 'এসে নীলধারায়, অথবা মন্দাকিনী মিলেছে অলকানন্দায়,—তারা এ ছবি সহজে কম্পনা করবে। একটি নদী বিপাশা, অন্যটির নাম মনে নেই। শেষেরটি এসেছে দক্ষিণ থেকে উত্তবে,— ওর**ই পথ ধ'রে দক্ষিণে গেলে 'স্**কেড' তথা স্ক্রেনগরের বিশাল উপ্তাকা। তারপর সেই পথটি আবার গিয়েছে দক্ষিণে—শতদ্র নদী অতিক্রম ক'রেক্স্ট্রিসস্বর রাজ্যে। অধনা বিদাসপরে হিমাচল প্রদেশেরই অন্তর্গত।

অনেক পথ রইলো বাকি, অনেক ছায়াবাঁথিকা রইলো অন্যবিষ্কৃত, অনেক নিজ্ত নিকুঞ্জলোক যেন পাহাড়ে পাহাড়ে হাতছানি দিল চারিদিকে পাহাড়েব অবরোধ, কিন্তু তা'রা দ্রবতাঁ। বাইরের প্থিবী ছেখে পড়ে না, কিন্তু এই হিমালেরের প্রাকারখেরা অবরোধের মধ্যেও প্রানকার নিজন্ব জগংটি স্থাসারিত।

বনময় পাহাড়তলার পটভূমি,—তারই মাঝখানে মহাকালীর মন্দির; ওখান থেকে ডাক দিচ্ছে শক্তিকে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে-অরণ্যে, উন্মাদিনী বিপাশার ১০২

তরুগরণরণের। এদিকে গ্রিলোকনাথ, শহরের মধ্যে ভূতনাথ। এরা বহু প্রাচীন, সন-তারিথ হঠাৎ খ্রে পাওয়া যায় না। আরও আছে নানাবিধ দেবস্থান, আছে ম্তি, আছে বিচিত্র স্থাপত্য—কিন্তু তাদের সেই অভিব্যক্তির সঞ্চো নিজের প্রকৃতিকে মেলাতে পাচ্ছিনে। এরা ওই তিব্বতী-চৈনিক-মণ্গোলীয় নয়, এরা বেন আবার আগাগোড়া ভিম্নগোচীয়। এদের দেখিনি আগে, এরা ভারতের অন্য কোথাও নেই। সিকিমে-ভূটানে নেই, গাড়োয়ালে-নেপালে ওদের দেখিনি, উত্তর কুমায়,নে-কিন্নরদেশে এধরণ নয়,-এরা নতুন। এরা আভাস দের অতি প্রাচীনের –ষখন নদীতীরে ব'সে মান্য প্রথম জপ করতে শিখেছে, শিলাতল ছেড়ে যথন মন্দির নির্মাণ কল্পনা করেছে,—হয়ত বা এরা সেই যুগের। সেকালের ভাস্কর্যের মধ্যে যে ভাষ্য থাকতো, ষে-ব্যাখ্যা তারা করে যেতো, পরবর্তীকালে সেই ভাস্কর্য হারাতো আপন অর্থ। কোনও শিল্পীর নাম নেই কোথাও, কেউ কখনও আপন স্বাক্ষর রেখে যায়নি। মহাকালের হাতে তলে দিয়ে গেছে শ্রন্ধার সঙ্গে, নিজেকে বিলাপত কারে গেছে। অজনতায় দাঁড়িয়ে দেখেছি পদ্মশিখান-শয়ান ব্দেধর মহাপরিনিবাণ ম্তি, বোদ্বাই সম্দুগর্ভে হস্তীগ্রার রিম্তি, নেপালের স্বয়স্ভূ, সৌরাষ্ট্রের সোমনাথ, পূর্ব'লোকে কোনারক,—কোথাও কোনও শিল্পী রেখে যায়নি আপন স্বাক্ষর। অনেক স্থাপতা আপন অর্থ হারিয়েছে. কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ময়ের মতো। মন্ডিতে এসে চমক লাগে, ও একেবারে নতুন, এর জাতিগোর সমতল ভারতে চোখে পড়ে না। প্থিবীর কোনও দেশেব সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মানুষের এই আর্থানবেদন নেই আনন্দ এবং সৌন্দর্থ-বোধের দিকে বৃহত্তর মানবভাকে অনুপ্রাণিত করবার এমন দেশজোড়া স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের আয়োজন কোথাও নেই: মহাজনতার আনন্দ আর উন্দীপনার জন্য তা'রা উৎস্বার্গত।

পাহাড়ী দেশে সর্বান্ত যেটি লক্ষ্য করেছি, এখানেও তাই। বিরোধ কোথাও নেই। সংসার্যান্তা নিরীহ। মানুষের মুখে কোনো উত্তেজনা দেখিনে, ছুটছে না কেউ, তাল ঠুকছে না কোনো প্রতিযোগী, কর্মব্যস্ততায় সংঘর্ষ বাধছে না, সমগ্র শহর যেন আনন্দের হাটে মিলেছে। হিমালয়ের হাওয়া মালিনাকে দাঁড়াতে দের না।

অপরিসীম কোত্হল নিয়ে ঘণ্টা কয়েক আমরা পথে পথে আরে বিড়াল্ম।
ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একটি ধোবার দোকান, অর্থাং এই য়ং ক্লিনিং,—
সেখানে মাত্র তিনঘণ্টার চুক্তিতে কতগর্নল জামাকাপড় ক্রিটেড দেওয়া হোলো।
দোকানদার আমাদের সেই চুক্তি যথাযথ পালন করেছিল। অতঃপর মধ্যাহ্নকাল
পেরিয়ে হোটেলে এসে উঠল্ম। সর্বাপ্তে স্নান্ধের বিশেষ প্রয়েজন ছিল।
উপরতলায় এসে সচকিত হয়ে দেখি ঘরটি খোলিটো আমরা ভয়ে চমকে উঠল্ম।
যাবার সময় ভাড়াভাড়িতে কুল্প লাগানো হয়নি। ভিতরে ঢ্কে প্রথমেই চোথ
পড়লো টিপাইয়ের ওপর র্মালে বাধা শ্রীমতী গ্রেতার টাকার ভোড়াটা,

এটা তিনি ভ্যানিটি ব্যাণের মধ্যে নিতে ভূলে গিয়েছিলেন। আমরা কয়েক ম,হ,ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল্ম। আরও কিছ, কিছ, ম,ল্যবান সামগ্রী ছিল এখানে ওথানে ছভানো।

পিছনে এসে দাঁড়ালো হোটেলওয়ালা, এবং জানালো আমরা ছর বন্ধ ক'রে যাইনি, সেজন্য দর্ভাবনার কোনও কারণ নেই, সে এতক্ষণ এই ছরের পাহারাতেই ছিল। তবে ব্যাপারটা এই, এ তল্লাটে কারো কিছু সহজে খোওয়া যায় না!

এমন শাল্ড মিষ্ট কণ্ঠে সেই যুবকটি কথাগালি আমাদের ব্রিষয়ে দিল যে, আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম।

রৌদ্র ছিল প্রথর, তাই সাবানসহযোগে দিনশ্ব শীতল জলে দনান করে সেদিন বড় আনন্দ পাওয়া গেল। কাংড়ায় হঠাং-আবিভূতি অধ্যাপক হরিচরণ ঘোষ মহাশয় আমার অপরিক্ষন্ন চেহারা ও পোষাকপত্র দেখে অত্যন্ত লাঞ্চনা করেছিলেন, আজ তার সম্পূর্ণ প্রতিকার করতে বসল্ম। দেখে শ্লেন শ্রীমতী গৃংতা অত্যন্ত আপত্তিজনক পরিহাস করে বসলেন,—করলেন কি? রাস্তাঘাটে সকাল থেকে ধারা আপনাকে দেখেছে, তারা যে এবার চিনতে পারবে না? এমন দুর্মতি কেন হোলো আপনার?

আমার উচ্চহাস্যে তিনি জবাব পেয়ে গেলেন।

আহারাদি অংপ্রিদতের বাজালী ধরনের। এ সম্বন্ধে প্রম্ন উপস্থিত কবায় য্বকটি জানালো, এখানকার খাদ্যবীতি মোটাম্টি এই, তবে বনস্পতির তৈরী খাদ্য এখানকার ভদ্রসমাজ ছোঁয় না। দাল্দা খেয়ে পাহাড়ী লোকেরা তাদের ঘাস্থ্য নন্ট করতে প্রস্তুত নয়। ওটা খেলে নাকি পরিণামে অন্তনালী এবং যক্তের সর্বনাশ ঘটে!

য্বক্তির মুখে চোখে উত্তেজনার আভাস দেখে আমরা হাসি চাপবার চেণ্টা করছিলুম।

বেলা প'ড়ে এলো। আমাদের যাবার সময় হয়ে আসছে। ধোবার বাড়ী থেকে কাপড়চোপড় যথাসময়ে আনিয়ে নেওধা হোলো। আমাদের গাড়ী ছাড়বে অপরাহে।

মণিড অর্বাধ যাত্রীর ভীড় থাকে। কারণ শহরটি বড়, এবং হয় ত্রী শিমলার পরে শ্বিতীয় বাজধানী হয়ে ওঠার অপেক্ষা রাখে। এই ক্রিরটি থেকে পথ গিয়েছে নানা পাহাড়ে এবং উপত্যকায়। প্রশিকে বিশ্বাসী নদীর তীর ধরে গেলে প্রসিদ্ধ লারজি উপত্যকার দিকে যাওয়া যায়। এই লারজির পথিটি আগে ছিল না। এটি শ্বে অগম্য নয়, অসম্ভবও ছিল্প একদিকে ছয় হাজার ফটে উচ্চু পাথরের পাহাড়,—এবং সেই ম্ন্ময়তাহ বিশাথরে পাহাড় অতান্ত সংকটজনক অবন্ধায় ঝ'কে থাকতো বিপাশার স্লোতের উপর। সে-দৃশ্য আশ্চর্য, এবং প্রকৃতির এই উন্ভূত চেহারার মধ্যে মান্ধ প্রবেশ করতে সাহস পেতো না। ১০৪

সেদিন লারজির এই বিপাশা-পথ ধ'রে পায়ে হে'টে কুল, উপত্যকায় য়াওয়াটাও ছিল অতীব কণ্টকর। সেই কারণে কুল, যেতে গেলে যোগিন্দরনগর থেকে বেরিয়ে গ্রমা ও ঘাটাসানি হয়ে য়াওয়াটাই ছিল অপেক্ষাকৃত সহজসাধা। হিমালয় এখানে যেন তা'র আদিম অভিব্যক্তির দিকে পর্যটকের দ্ভিট আকৃষ্ট করছে। আমরা অবাক হয়েছিলম।

আমাদের গাড়ী ছাড়লো অপরাহে যথাসময়ে। কুল্র খ্যাতি ইদানীং কম নয়। অনেকে বলে, কাম্মীরের পরেই কুল্। এর কৈফিয়ং আছে। ভূস্বর্গের সঞ্চো শোভা সৌন্দর্যের ভূলনা নয়, এ ছাড়া অন্য কিছ্,—যেদি পথিকের পক্ষে পরম বিস্ময়। আসামের উত্তরপূর্ব কোণে মিসমির অজানা অনামালোক ছাড়িয়ে যেখানে বিরাট নামচা-বারোয়ার সীমানা, চমলহারর নীচের দক্ষিণপ্রের যেখানে ভূটানের অনাবিষ্কৃত এবং মানবচিহ্হীন রহস্যগর্ভ হিমালয়, শতদ্র যেখানে পথ কেটেছে শিপকির গিরিসঙ্কট রংচুং এলাকায়—যে-পথ গিয়েছে কিল্লর্লোক পেরিয়ে ধবললিভগর দিখরে-শিখরে, অথবা উত্তর নেপালের জগংপ্রাসম্প অর্ণনদ যে-পথ দিয়ে বিশ হাজার ফ্টে উচ্ পাথর কাটতে-কাটতে নেমে এসেছে,—লারজি এবং কুল্রে পথে সেই ধরণের অ্তি-প্রাকৃত বিস্ময় প্রসারিত। আমরা ভন্ময় হয়ে ছিল্ম।

বোধ হয় স্থান-কালের প্রভাব পঢ়েছিল মনে। যে-ভারতবর্ষে বাস করে এর্সেছি এর্তাদন, এখানে সেই ভারতবর্ষের ছায়্ম পড়েনি। বৈত্ত প্রচৌনের সঙ্কেত রয়েছে এই সর্বকাল এবং সর্বলোক-বিচ্ছিত্র হিমালয়ের অস্ডঃপরে। আমি আধুনিক ভারতের সংবাদ এনেছি ওর সামনে, কিন্তু কে শ্রনছে? অগণ্য শতাব্দীর যোগতন্দ্রায় যেন ওর নিমীলিত দে,িটি, চোথে মুখে অনাদি-অন্তঃ-কালের ক্ষমান্দিণ্ধ শান্ত প্রসন্মতা। মাথা নত হয়ে আসে ওব দিকে তাকালে। একালের রুচি এনেছি সংগ্র, এনেছি এযুগের বিজ্ঞানের অহৎকার, এনেছি আধ্বনিক শিক্ষা ও সভ্যতার আবন্ধনাকুন্ড থেকে অধঃপতিত প্রকৃতি বিকার, এনেছি জীবনের অনেক মালিনোর ধিক্কার,—িকল্ডু ওই প্রাচীন অচলায়তন ঋষির ধ্যানভণ্গ হচ্ছে না! প্রেষপরম্পরায় এসেছে অনেক মান্ত্র ওর ফেন্ট্রিছায়ায়, একটির পর একটি শতাবদী ধরে দলে দলে তারা চলে গেছে, ক্রু আধ্নিক মিলিয়েছে কত অতীতে, কত ভবিষাং কতবার ঘ্রেছে গুড়েক্ততীর্থপথে,— কিন্তু নির্বিকার স্প্রাচীন চেয়ে রয়েছে অপলকচক্ষ্ম মহার্কালের মতো, ভ্রক্তেপ তার কিছ্মান্ত নেই। বিপাশার শিলাতলে, প্রাচীন মন্ত্রির সোপানে, দেওদারের অরণ্যে, অমিতকায় পাষাণপ্রতেঠর ভাস্কর্যে, প্রাকর্ম্বর্ডিস্ক ভারতের ছায়াস্নিনিড্ অতীন্দ্রিয় চেতনায়—দেখে গেল্ম ওই মহাজ্ঞোগীর চকিত পদসন্ধার নিয়ে গেলুম আমার মুমের রোমাঞ্শিহরণে তাঁর নিত্যকালের বাণী শুস্তম্ শিকম্ অন্বৈত্য !

ঠিক মনে নেই, আন্দাজ মাইল খানেক দক্ষিণে এসে একটি ঘাঁটি-পাহারা, অর্থাৎ চেক্-পোল্ট পড়ে। এখানে একটি প্রাতন সাঁকো পেরোবার কালে ড্রাইভারকে সতর্ক করা হয়। একটি লোক পিঠে একটি নোটিশ ঝ্লিয়ে গাড়ীর আগে-আগে হে'টে চলে, অর্থাৎ স্পীড একেবারেই দেওয়া চলবে নান মাদি স্পীড দাও, তবে লোকটিকৈ চাপা দিয়ে যাও। নীচের দিকে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে প্রবল পরাক্রমে মাতামাতি করছে মদমত্ত বিপাশা,—গৈরিক তরুগ তার চ্র্ণ্বিচ্র্ণ হচ্ছে পাথরে-পাথরে। এটি হোলো দ্ই নদীর সংগম। সম্ভবত যে-বৃন্ধি হয়ে গেছে গত দ্বিদন পাহাড়ে-পাহাড়ে, তারই দ্রুকত স্লোভ সংহার-ম্তিতে নামছে দ্ই ধারায়। ওদের আঘাত-প্রতিঘাতে, সংঘর্ষে, তাড়নায়, হিংস্লতায় এবং বিপ্লব-বিক্লোভে উৎক্লিণ্ড শিকরকণায় ম্হুম্র্ছাল স্তিট হচ্ছে। ওদের ওই আঝাঘাতী প্রাণয়ন্ত্রণার দিকে স্তম্প হয়ে তাকিয়ে ছিল আরোহীরা।

সাঁকো পেরিয়ে গাড়ী ঘ্রলো ডানদিকে এবং ওই ডানদিকেই বিপাশার তীরে-তীরে চললো অতি সংকীর্ণ পথ লার্রাজর দিকে। কুল্ উপত্যকায় যাবার এইটিই একমাত্র মোট্রপথ।

পথের চেহারা ভালো নয়,—সর্ এবং কর্কশ। এমন অসমান যে, মাঝে মাঝে আশুকা হয়। মোটববাসটি আরামদায়ক নয়। যত বেগে চলে, শব্দ হয় তার চেয়ে বেশি। পপর্যট একতরফা, অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে কোনও গাড়ী আসবে না। বিপাশা এখানে ঘ্রেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে প্রে, ভারপর প্রনায় গেছে উত্তর। আমাদের গতি স্লোতের বিপরীত দিকে।

গাড়ীর মধ্যে উঠেছেন একজন বয়ীয়সী মহিলা এবং তাঁর পাশে একটি 
যুবক। নিঃসন্দেহ, মাতা ও প্রে। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। এবার ভালো
করে না তাকিয়ে পারা গেল না। মহিলাটি বয়সে প্রবীণ. কিন্তু তাঁর
আর্যজনোচিত দৈর্ঘ্য, স্বাস্থ্যের প্রাচ্ব্য, শরীরের ধবধবে রং, মিহি বেগ্নী
মখমলের গাতাবরণ, তাঁর আগ্লেফলন্বিভ শ্রেরণের গাউন, মাথার রেশমী ওড়না
এবং পায়ের দিকে শাদা মোজা ও ক্যান্বিশের জ্বতো, এদের সঙ্গে ক্রিড়া দিথর
শান্ত এবং নির্বিকার চাহনি, সবগ্লেলি মিলিয়ে এমন একটি সম্ভ্রুমন্তিক ব্যক্তির
প্রকাশ পাছে, যেটি এমন করে আগে দেখিনি। পাশের র্বুক্টির বয়স অল্প,
সে গলাবন্ধ কোট এবং চুড়িদার পরেছে। সবাই মিলে সাজীর মধ্যে বসেছি,
কিন্তু মহিলার মাথাটি উঠেছে সকলের মাথা ছাড়িয়ে
সকলেই আমবা তাঁর
কাছে যেন ক্ষ্রাকৃতি হয়ে গেছি। দীর্ঘ বাহা, বিশ্বুত স্কন্ধদেন, চওডা মুখের
চোয়াল, মাথার উচ্চতা, ছাড়ালো দুই পা, জ্বি কেউ না হোক, আমি নিজে
অবাক। আরেকটি বন্তু ছিল তারিফ করার মতো। তাঁর সমনত পোষাকপরিচ্ছদে লাল, সব্জু, পীত, কৃক্ষনীলাভ, গৈরিক,—ইত্যাদি বিবিধবর্ণের এমন
১০৬

স্কুলর সমাবেশ ছিল যে; আমার কোত্হলের সীমা ছিল না। তাঁর এই অননা-সাধারণ ব্যক্তিমের গুণুণ সমগ্র গাড়ীখানা যেন অভিনব গোরব লাভ কর্রছিল।

তাঁকে কেউ দেখছে না, কেবল আমি লক্ষ্য করছি, -এটি শ্রীমতী গ্রুণ্ডার দ্যিষ্ট এড়ায়নি। তিনি এক সময় গলা নামিয়ে বললেন, দেখছেন কি? উনি পশ্চিতানী!

ক ?

পশ্চিতানী! কাশ্মীরী পশ্চিতবংশের মহিলা! ব্রাহ্মণের মেয়ে। দেখছেন না,—তীর্থে যাচ্ছেন?

বলল্ম, আপনি চিনলেন কেমন ক'রে?

বাঃ—শ্রীমতী প্রতা বললেন, তিন বছর হয়ে গেল আমি আছি কাম্মীরে; ওদের নিয়ে ঘর করেছি,—আমি জানিনে? আপনি যা হুড়োহুড়ি করলেন, কাম্মীরে আপনার কিছুই দেখা হোলো না। তা ছাড়া এমন লোকের কাছে আতিথ্য নিলেন, যার ঘরকল্লা বানের জলে ভেসে গেল! সব লেখকেরই কি আপনার মতন কপাল মন্দ?

হেসে উঠল্ম। এবার চড়াইপথে গাড়ী উঠছে, সন্তরাং শ্রীমতী গন্তাব বাক্যালাপ থেমে গেল। তাঁর ঘ্ণী লেগেছে। তাঁর কথাটা কিন্তু সতা, কান্মীরের একটি বিনেষ্ শ্রেণীকে দেখা হয়নি,—যাঁরা বিদ্যায় ও পান্ডিত্যে সন্খ্যাত। তাঁরা বিশেষ শন্ধাচারী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন। তাঁদের মহিলারা প্রায়ানই থাকেন লোকলোচনের বাইবে, শ্রমজগতে এবং জনতার হটুগোলে তাঁদেরকে দেখা যায় না। তাঁরা অধিকাংশই অভিজাত এবং সম্পদ্শালী। এই মহিলাটি সেই সমাজেরই। মাতা ও প্রের মন্থে-চোথে এমন সন্শিক্ষার দীশ্তি এবং প্রসন্ন নম্বতা অভিবান্ত যে, আমি অভিভূত হয়ে ছিল্ম। কেউ যদি বলতো, পারের ধ্লো নাও,—আমি রাজি হতুম।

পথ ক্রমশার সংকটাপল্ল হচ্ছে। একখানি মাত্র ছোট বাস যাবার মতো অতি
সংকীণ পর্যা একদিকে গভীর খদ আমাদের পায়ের নীচে। বিপাশার প্রচাড
রণরংগল্লেত বল্লে চলুছে সেই খদের তলায়। একটি অসতর্ক মূহুর্ত, ব্যস—
আমাদের গড়েনী ছিট্কে পড়বে দেশালাইর বাল্লের মতো পাঁচশো কিংকি ছাজার
ফুট নীচে:—অবধারিত মতা গ পাহাড়ের পাথর ঠিক যেন অতিকায় রূপের ফণার
মতো মাথার উপরে ঝুলছে। সামান্য খোঁচা যদি লাগে, চলুকু জাড়ী সেই ধারা
কোনোমতেই সামলাতে পারবে না,—টাল খেয়ে ছিট্কে ফুকে বিপাশায় তলিয়ে।
মাইলের পর মাইল এই বিপক্জনক পথ ধ'রে গড়েখিনাক কাটি খেয়ে খেয়ে চললো
এবং আমরা আকণ্ঠ উদ্বেগ, শধ্বা, অস্বাস্তি এবং স্মাত্র্যক নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কাঠ
হয়ে রইলুম।

কিন্তু কিছ্কেশের জন্য উন্দেশে ও ভয়ের কথা ভূলে যেতে পারলে এমন একটি রূপজগৎ তা'র রহস্য আবরণ উন্মোচন করতে থাকে যে, আপন অন্তিখকে অবাস্তব মনে হয়। হঠাৎ এসে পড়েছি একটি মায়াচ্ছন্ন লোকে। প্রত্যেকটি পার্বতা গ্রেহা পেয়েছে মন্দিরের আয়তন, এবং অজন্ত বিচিত্র প্রন্থলতা ও গ্রন্থে আকীর্ণ সেই সব গৃহালোকের ভিতরে যে নিঃশব্দে প্জার্চনা চলছে, এটি বিশ্বাস করতে মন প্রবৃত্ত হয়। বিশাল প্রাচীন এক একটি পাথরের দত্বক অবিকল খবির আকারলাভ করেছে, এবং আকাশের মেঘস্ত্রপের দিকে একদ্রেট চেয়ে চেয়ে আমরা যেমন নানাবিধ অতিকায় জন্তু এবং বিরাট দেব ও দানবের ছবি চিনে-চিনে বা'র করি,—এখানেও তাই, স্পন্ট চক্ষে দেখতে পাচ্ছি মুনি খবি যোগী এবং অতি-মানবকে। ওরা সবাই যেন স্থির হয়ে আছে, চেয়ে দেখছে নতুন কালের মান,ষকে। অসংখ্য প্রপাত এবং নিঝরিগী নামছে ওদেরই জটা থেকে, ওদেরই ব্রকের উপর দিয়ে। এই অতি-প্রাকৃত বিস্ময় একবার মাত্র দেখে এসেছি অমরনাথের তীর্থ পথে মহাগ্রনাস গিরিস্কটে—বেখানে পথের পাশেই একজন 'যোগীশ্রেষ্ঠ' দাঁড়িয়ে। প্রবাদ, তিনি নাকি ছয় হাজার বছর আগে ওদিকে গিয়েছিলেন, এবং পথের শোভা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যান্। তাঁর শরীর হিম-তুষারে আচ্ছন্ন হয়, এবং কালক্রমে র্সোট প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। অজস্র ফ্রনের বিবিধ বৰ্ণে ও গুল্মলতায় তাঁর বিশাল দেহ ছিল আকীর্ণ। অবাক হয়ে দেখেছিলুম অনেকক্ষণ। এখানে ভিন্ন কথা। সমুস্তটাই বেন জীবন্ত, প্রাণময়। ব্বতে পাচ্ছিনে ওদের ভাষা, জানতে পারছিনে ওদের ওই নিঃশব্দ সমাজকে। ঠিকমতো ধরতে পার্রছনে আমার অস্তিষ্টা সত্য, কিংবা ওদের ওই নিত্য জাগ্রত অবস্থানটাই বাস্তব। আমি নিজে রূড় বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ, আমার এই মতিভ্রম দেখে হাসবে সবাই,—যারা বিজ্ঞানী। কিন্তু এখান দিয়ে পেরোবার সময় তারা সত্যি হাসবে কি ? যেটা আমার জ্ঞান এবং ব্যান্ধর অতীত, সেটাই কি অবিশ্বাস্য ? যেটি আজও জানতে পারিনি, সেইটিই কি অল্লন্থেয়? এ অহৎকার কেন?

আত্মা সর্বব্যাপী,—বিজ্ঞানের এইটি শেষ আবিষ্কার। প্রাণ আছে পাথরে, হাওয়য়ে, পরমাণ্ডে, চৈতন্যবিন্দ্তে,—এই হোলো বিজ্ঞানের সর্বশেষ আলোক-সম্পাত। সেই বিন্দ্রের বিদারণ মানেই সেই প্রাণের বিষ্ফোরণ। সবাই বলছে, থামাও আণবিক আর অন্তজ্জান বোমা,—নৈকৈ স্থি রসাতলে যায়! যে-অণ্রে ন্বারা মান্ধের স্থি, সেই অণ্ডেই পাথর তৈরী। প্রথমটায় পেয়ের্ছি স্থান্টির পরম বিষ্মার, ন্বিতীয়টা অনাবিষ্কৃত। পাথর কথা কইবে, গাছের ছার্মা শ্নবো.—এরই জন্য আজ প্রস্কৃত হছিছ। একশো বছর আগে কেউ জিবছিল মান্ধ উড়বে, বেভারে গান গাইবে, পর্দায় মান্ধের চেহারা নুক্তর এবং তার প্রকৃত কণ্ঠন্বর শ্নবো? যাদেরকে এতকাল ধারে বলা হয়েছে জড়,— তারা কি জড়তা ঘোচারনি? 'অসম্ভব' কথাটা কি আজও থাকবে ক্তিধানে?

বন্য গোলাপের ঝড়ে, আপেল ডালিমের বি, দৈলটপাথরের পাহাড়, কর্কশি শিলাসম্ভার, রহস্যগর্ভ গ্রহাপথ এবং আতৎকসৎকুল বিপাশার খদ,—এদের ভিতর দিয়ে কুলুর দিকে গাড়ী চললো।

প্রাচীন খ্যাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানত আমরা দ্বজনকে পাই যাঁরা প্রচুর পরিমাণে হিমালরে স্রমণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মহাভাবত-রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস; অন্যজন সূর্যবংশের রাজগ্বর মহাম্বনি বণিষ্ঠ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রাকৃতিক শোভা-সোন্দর্য থাজে ফিরতেন, এবং পছন্দসই একটি অঞ্চল পেলেই তিনি নদীতীরের শিলাসনে, কিংবা ছায়াচ্ছন্ন গ্রেভান্তরে, অথবা কোনও নির্জন তুষারচ্ড়া নির্বাচন করে নিতেন। রাজগ্রের বশিষ্ঠ <u>হেতােয</u>ুগের মান্ত্র ছিলেন। তিনি ভালোবাসতেন তপোবন, প্ৰুম্পাণ্যন,—এবং একখানি কূটীর। বশিষ্ঠ ছিলেন আশ্রমিক, স্কুতরাং তিনি যেথানেই গেছেন, একটি ক'রে আশ্রম সূম্পি করেছেন। আস্টের হিমালয় থেকে কাম্মীরের হিমালয় অবধি রাজগ্বে বশিষ্ঠ অনেকগর্মল আশ্রম পরিচালনা করেছিলেন: নবতন একটি আশ্রমস্থিটর পরিকল্পনা নিয়ে তিনি একদা আসেন হিমাচলের এই অঁন্তঃপ্রের, কুল, উপত্যকার উত্তর প্রান্তে। এথানকার হিমালয়ের অত্যাশ্চর্য নিস্নর্গ 🖭 ভা দেখে তিনি ভার্কাথত হয়ে যান্ এবং হিমালয়ের কঠোর তপস্যায় যোগস্থবির হন্। সেই তপস্যায় সিন্ধিলাভ করে তিনি উত্তর কুলুর একটি আঁতি মনোরম নিভৃত অন্তলে তাঁব আশ্রম প্রতিষ্ঠা কবেন। কুল্বে অন্তর্গত মানালি জনপদ থেকে দ্মাইল দ্বে রাজগ্রু বশিষ্ঠের কুণ্ড ও আশ্রম আজও বিদামান।

ত্রেতা এবং ন্বাপরের মধ্যে কালের ব্যবধান কত, আমার জানা নেই। পাঁজিতে যাই থাকা, অন্তত হাজাব দশেক বছর হবে সন্দেহ কিং ন্বাপর মুগে মহর্ষি বেদব্যাস একদা বেরোলেন হিমালয়ে। কিন্তু কুর্মাচল তথা কুমায়্ন গিরি-শ্রেণীর এখানে-ওখানে ছাড়া মহর্ষি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন আর বিশেষ কোথাও রেখে যাননি। ব্রহ্মপূরার ভূখণেড ব্যাসদেব সূর্বত নিতাসমর্ণীয় হয়ে আছেন।

দ্বাপর যুগের স্মরণাতীত কালে হয়ত মহর্ষি বেদব্যাসের মনে এ কোত্হল এসে থাকতে পারে যে, রাজগ্রের বিশিষ্ঠ কোন্ স্থাকল গিয়ে হিমালয়ের প্রেক্তান্থাকে এমন ভাবে আবিষ্কার করলেন! হয়ত প্রাকালের মনস্তর্গ ছিলাভিন্ন রকমের। সেকালে হয়ত মানুষের সর্বাংগীন যোগাতা প্রমাণিত হোক্তেই অতিমানবতার অভিব্যক্তিতে। তপস্যার কঠোরতা এবং সিশ্বিলাভ, এই ছিল হয়ত নেতৃত্বের প্রকৃত কণ্টিপাথব। মহর্ষি বেদবাাস সুস্ভবত তাঁর প্রস্কৃতি হিণ্ডে এসে উপন্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মানালি থেকে দ্বুমাইল দ্বে যেখানে বিশক্তের নামে একটি গন্ধক্মিপ্রিত উত্তর্গত জলের প্রস্কবণ বিদামান, সেই পর্যন্ত গিয়ে মহর্ষি থেমে যাননি হিমালযের মায়াবিনী প্রকৃতি এবং আনন্দময় বহাুস্বরূপ তাঁকে

আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায় আরও দ্রে উত্তরের ভূস্বর্গালোকে। সেই লভাগ্নুমহানি প্রাণীচিহ্নবিহান তুষারশ্বেগ আরোহণ ক'রে তিনি দেবলোকের এবং রহমূলোকের সন্ধিন্বার উন্মোচন করেন। পরবভাকিলে সেই তুষারচ্ডার নাম রাখা হয় ব্যাসঞ্চায়শূর্গ!

ঠিক মনে নেই, মণ্ডি থেকে স্লোতানপুর অর্থাৎ কুলুশহর বোধ করি আটির্রাণ মাইল পথ। পথ শৃধ্যু নতুন নয়, প্রথিবী নতুন, মানুষও নতুন। এদেরকে কাংড়ায় দেখিনি, হিমাচলেও দেখিনি,—এরা সাজসক্জা সম্পূর্ণ বদলিয়ে অভিনব চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তারদেশকে মনে পড়ছে, কিন্তু এরা তা'রা নয়। এমন শিরোভ্ষণ দেখিনি আগে,—তিব্বতকে যেন কোমল ক'রে এনেছে! রংয়ের বৈচিত্রা মাথায় ধ'রে এনেছে সবাই। আকাশ থেকে রং পেয়েছে, রস্ত গোলাপের থেকে ধার করেছে, এনেছে বাসন্তবির্ণ শৈলউপত্যকার বসন্তবাহার থেকে, মেয়েদের চোখ থেকে পেয়েছে অতল কৃষ্ণাভা, আনারকলি থেকে ধার করেছে রক্তবরণ। মাথার ট্রিপ দেখে আমরা মুশ্ধ হয় গেলমে।

ভিশ্বতী গ্রুহ্মার চতুষ্কোণ গশ্বুজে চারটি কোণ যেমন একট্ উপর দিকে মোড়া,—এই স্কুলর ট্রিপগ্লির দ্ই 'কোণ' উপরদিকে ঠিক তেমনি করে একট্ মোচড় দেওয়া। 'তার উপর বর্ণাঢ্যতার ওই বাহার। বর্ণ-স্মন্বয় ও স্বমাছন্দে অনেককে ওরা যেন হার মানিয়েছে। পথের মেয়েরা অকারণ হেসে আপন মনে চলেছে। কারো মাথায় কালো, কারো বা লাল কাপড়ের ট্কুরো কপাল ঘিরে ফেট্রি বাঁধা। পোষাক প্রায়ই শাদা কন্বলের, একট্ শীত পড়লে স্তিবন্দ্র কচিং চেথে পড়ে।

মায়াদেবী কুলার টালি দেখে মাণধ হলেন। বললেন, আমিও ঘারেছি নিতালত মন্দানয়, কিল্পু এধরণের টালি দেখলাম এই প্রথম। গোটা দাই কিনে নিয়ে যাবো।

ডালিমের বন পাশে পাশে চলেছে। অপরাহু পেরিরে যাচ্ছে, কিন্তু পথহারা রংগীন প্রজাপতিরা এখনও হাসা খাঁজে পার্যান। ডালিম আর আনুষ্ট্রের বনে তারা এখনও ঘ্রছে।

পথ সম্কটসম্কুল। গাড়ী চলছে অতি সতর্ক হরে। পাহাড়ে প্রিতিকায় পাথর এক এক স্থলে এমন করে ঝুলছে বে, দেখলে ভয় করে—পাছে গাড়ীর চালের সপে তাদের ঘর্ষণ লাগে। পায়ের নীচে বিপাশার খরস্রোত প্রাথরে পাথরে প্রবল কলহ বাধিয়ে ছুটে চলেছে। কাশ্মীরের সেই পশ্তিতানী এবং তাঁর যুবক প্রে বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রয়েছেন। গাড়ী চলেছে একে বেকে। আমাদের গণ্তব্য এখনও অনেক দ্রে।

শ্ব্যু বিপাশা নয় ৷ আরও দ্বটি নদী তাদের প্রথম ধারাপথ পেয়েছে এই ১১০ পার্বত্য ভূখণেড। একটি ইরাবতী, অন্যাট চন্দ্রভাগা। কুল্ উপত্যকার দক্ষিণ পাহাড়ের পিছন দিরে বন্য শতদ্র উত্তরপ্র্ব থেকে দক্ষিণে আর পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে গেছে। স্ক্রেনগরের উপত্যকা থেকে কুমারসাঁই বাবার পথে শতদ্র পোরয়ে যেতে হয়। কুমারসাঁই থেকে কোটগড় হয়ে নারকান্ডা পেশিছতে পারকে হিন্দ্রস্থান-টিবেট্ রোড পাওয়া যায়। অতঃপর রামপর্র, ওয়াংটা ও চিনি-কিল্লর হয়ে ব্লাহর রাজ্যের ভিতর দিয়ে শিপ্তির গিরিসঙ্কটে পেশিছনো চলে। শিপ্তি থেকে রংচ্ং উপত্যকার প্রধান কারোভান পথ গারটকের দিকে চ'লে গেছে। গারটক থেকে কৈলাশ পর্বতমালার ভিতর দিয়ে ক্যারাভান পথ সোজা দক্ষিণে পেশিছছে মানসসরোবরে। এই পথ পনেরো থেকে যোলহাজার ফ্টে উচ্চ মালভূমি আর পাহাড়তলী অতিক্রম করে চ'লে গেছে। এপথ অতি প্রাচীন। একশো বছরেরও আগে কাশ্মীর মহারাজার প্রসিদ্ধ সেনাপতি জোরোয়ার সিং এই অগ্তলে সংগ্রাম করে লাডাথ প্রভৃতি পশ্চিম তিন্বত ভারতের পক্ষে জয় করেন, এবং এই অঞ্চলেই তাঁকে হত্যা করেছিল তিন্সতীরা।

'আউট' নামক একটি পাহড়ে গ্রামে এসে আমাদের মোটর-বাস থামলো। এ গ্রামটি মণিড আর স্লোভানপ্রের প্রায় মাঝামাঝি পড়ে। রাস্তাটা একতরফা ব'লে বিপরীত দিকের একখানা গাড়ী 'ব্যারিয়রের' ওপাশে এতক্ষণ আমাদের গাড়ীর জন্যই অপেক্ষা করছিল। এবার সেখানা ছেড়ে গেল মণ্ডির দিকে। এ দ্খানা ছাড়া আর কোনও গাড়ী আজ চলবে না।

করেকটি দোকান এবং পর্নিশের ফাঁড়ি নিয়ে ছোটু একটি গ্রাম। ছোট ছেটে কাঠের বাড়ী,—কিন্তু তাদের উপরে খোদাইয়ের কাজগ্রনি অতি সর্লর এবং মনোজ্ঞ। পাহাড়ী দেশের বাড়ীমাটই কাণ্ঠপ্রধান। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে, কাঠের সির্দিড় এবং কাঠের সির্দিং। কিন্তু ছাদগ্রনি অধিকাংশই স্লেট্ পাথরের। এ পাশের পথ গিয়েছে পাহাড়ী বিস্তির মধ্যে। পশ্চিম পাহাড়ের অধিত্যকা অগুলে অন্পদ্বন্দে ক্ষেত্ত খামার এবং চাষবাস চলছে। অনেক ক্ষেত্রে হঠাং মনে হ'তে পারে, কাশ্মীরের কোনও একটি মনোরম অগুলে এনে পড়েছি। ওপাশের একটি ছায়াঢাকা অরণ্যপথ যেন আমারই উন্দিশ্ন চিন্তের ক্ষ্মার বার্তা নিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে এ'কে বেকে। কিন্তু ওই পথটি যে কত দ্র্গমে গিয়েছে তা'ব খোঁজ আমরা রাখিনে। নদী পেরিয়ে ওইটি গিশেছে লারজি উপ্তেক্তায়, সেখান থেকে উঠে গিয়েছে দক্ষিণ পর্বতের গহনলোকে, গর্হায়, জিয়ের, জলধারার শিরা-উপশিরায়, শ্বাপদভয়ভীত আদিম পার্বত্য অধিক্ষির আনাচে-কানাচে, অনাবিন্তৃত ওর্ষাধ-পর্বতের লতাশিকড়ের বিচিন্ন বন্যক্ষি শেরিয়ে এই পথ উঠেছে এক সময় বিশাল পর্বতের চ্ডায়—যেখানে 'বালুজ্যের নামক জনপদের প্রাণ্ডের বাসলেও' এবং 'জলোরি' গিরিসৎকট পরস্বর্গরির বন্যক্ষি হয়েছে। অবশেষে এই পথ স্ক্র্রুর দক্ষিণে থিয়ে শতদ্র অতিক্রম করে কুমারসাঁইতে গিয়ে মিলেছে। ব্যুগাহর রাজ্য থেকে বনিকের দল এই পথ দিয়ে কুল্তের এনে প্রের মিলেছে। ব্যুগাহর রাজ্য থেকে বনিকের দল এই পথ দিয়ে কুল্তের এনে প্রবেশ করে। এই

পথে বন্য কুকুর, ভয়াল সর্প', হিংস্ত চিতা এবং পীতাভ ভল্ল্ক অসতর্ক পথিককে অতির্কিত আক্রমণ করে। পাহাড়ী ছাগল এবং অন্বতরের ক্যারাভান ছাড়া এপথে আগে চলতো অন্বারোহী পর্যটক, এখন পথ কতকটা স্কাম হওয়ায় ছোট জীপ গাড়ী অতিক্রম করে যায়। শীতের দিনে এপথ কঠিন তুষারে আবৃত থাকে।

মোটর পথে বিপদের সমূহ আশঙ্কা ছিল,—স্তরাং আমরা আড়ণ্ট হয়ে এতক্ষণ বসে ছিল্ম। 'আউট'-এ এসে গাড়ী থামতেই মায়াদেবী এবার গা ঝাড়া দিলেন। সামনের একটি দোকানে বেশ ব্রুচিকর জলযোগের আয়োজন দেখে আমরা যেন সোংসাহে মরজগতে ফিরে এল্ম। ওপাশ থেকে সেই ব্যায়িসী পশ্চিতানী প্রসন্ন নয়নে আমাদেরকে এক একবার লক্ষ্য কর্রছিলেন। তাঁর চাহ্নির নির্বিকার স্নেহশীলতা যেন আনন্দদায়ক।

আহারের আয়োজন ক্রা গেল। মায়াদেবী সহাস্যে বললেন, আমাদেব মুখের কাজ কিম্তু কোথাও বন্ধ হয়নি, দেখেছেন?

বলল্ম, শ্ব্ধ তাই নয়, হজমেরও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তিনি প্রচুর হাসলেন, এবং অতঃপর ঘৃতপক্ত পর্বার ও জিলাবীর সম্ব্যবহার চলতে লাগলো বহাক্ষণ অবধি।

ঠিক এই কারণেই গাড়ী এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। শরীবতত্ত্ব অন্সারে শোক তাপ দৃঃখ ভয় ভালোবাসা অথবা বিচ্ছেদ-বেদনা যখন নিবিড় হয়, তখন নানাবিধ ক্ষুধা বাড়তে থাকে। এখানে আত্তেকর থেকে আমাদের ক্ষুধাবৃদ্ধি ঘটেছে। অল্যতন্ত্ব ও স্নায়্মণ্ডলী ভয়ের মধ্যে এতক্ষণ অবধি প্রবল পরাক্তমে আপন-আপন কাজ করেছে, সন্দেহ নেই।

গাড়ী ছাড়লো এক সমযে। এখনও বেশ বেলা দেখা যাছে আকাশে। দেখতে পাওয়া যাছে, এরপর থেকে পথ কিছ্ প্রশন্ত হবে। কুল্-ট্রপি মাথায় দিয়ে চলেছে কত লোক, হাসিম্খীরা চলেছে ওদের পাশে পাশে। পিঠে বোঝা নিয়ে চলেছে লাহ্লের ব্যবসায়ী। বন্তুত, কুল্ম উপতাকা বলতে যা বোঝায় তা হোলো বিপাশা নদীর দ্ই পার মাত্ত। সেটি কখনও সম্কীর্ণ, কখনও বা দীর্ঘ । শেষের দিকে কতকটা সমতল, নচেং—চড়াই এবং উৎরাই। কোনো কোনো স্থলে এই দ্ই পার প্রশন্ত হয়েছে,—এই মাত্ত। সেখানে চাষবাস চলছে। মান্তেমিরে এক একটি ক্যান্টিলিভার অর্থাৎ ঝ্লাপ্রেলের ন্বারা বিপাশার্ক এপারে ওপারের উপতাকাকে সংঘ্রু রাখা হয়েছে। আবার বলি, প্রথিবী ক্রিলে আন্চর্য। একথা বলে যাবো চেণিচয়ে, এ অঞ্চলের যেখানে-সেখানে স্কুল্পর পারিজাত কাননের যবনিকা যেন উন্তোলন করা হয়েছে। সংখ্যাতীক্ত বর্গালোকে বিচরণ করে চলেছি,— বলে যাবো একথা গলা বাড়িয়ে। সঞ্জী সন্তার সন্মন্থে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন অদৃশ্য হন্তে খ্লে ধরছে অমরাবতীর ন্বাব! দেখে নাও প্রাণ ভরে,—যা ন্বশালোকের দিশাহারা পথেও ক্যেনাদিন দেখোনি। ওই নদীর নীচে শিলাসনে

কোথাও ব'সে যাও, কিংবা এসো বনচ্ছায়ায়,—ওক্, জুনিপার, চীড় কিংবা স্প্রুসের তলায় গিয়ে নির্জনে ব'সো তপস্যায়, আর নয়ত আনন্দের ব্রুফটো কাল্লা কে'দে বেড়াও ওই গ্রুমলতাকীর্ণ প্রাচীন পাথরের আনাচে কানাচে,—শুধু যে তোমার জীবন কেটে যাবে তা নয়,—ঈশ্বরকেও হয়ত বা সেয়ে যাবে সহজে!

ঈশ্বর! মাখ ফিরিয়ে চুপ করে গেলায়। ঈশ্বরকে ভাবলেই মনে পড়ে যায় নানা দৃশ্য। তপোবনে তপস্যায় বসেছেন ঋষি, শাক্যসিংহ অধ্যায়দ্ধায় কোদে বেড়াছেন আর্যাবতের পথে-পথে, মৌর্যসমাট অশোক অসীম পিপাসী নিয়ে পরিপ্রমণ করছেন আসমাদ্রহিমাচলে, তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিক চেয়ে রয়েছেন অনন্ত প্রশ্ন নিয়ে,—এরা ভীড় করে আসে মনে। এর পরে আবার পট-পরিবর্তান ঘটে। চেয়ে দেখি, মানাম রাম্থশবাস হছে অপমানে, অলম্জ মালিনাে, তার জাবন বিকৃত, নৈতিক অধঃপতনে একটি জাতির ভয়াবহ পরিণাম, হাস্যকর দন্ভে সভ্যতার কদর্য ন্বর্প! ফিরে তাকাও আবার অনেক নীচে। নােংরায় মাখ থাবড়ে রয়েছে কেউ, আর্তানাদ শানছি নিয়য়ের, নিয়াপায় শরণাথারি বীভংস অপমাত্যু ঘটছে চােথের সামনে,—ঈশ্বর মেন রয়েছে ওদের মাঝখানে। যক্তাণায় দৃয়েথ সক্টে বেদনায় অপমানে ঈর্ষায় ঘৃণায় পাশবতায় ধিকাবে, পলকে পলকে দেখে নিয়েছি ঈশ্বরকে!

প্থিবীর মধ্যে যে-মন্দিরটি সর্বশ্রেষ্ঠ,—দেবতা যেখানে নিত্য জাগ্রত,—সেটি হোলো মান্ধের প্রাণ। ওই প্রাণের মূল দক্ষের থেকে কতবারু আমার বাসাছাড়া পাখী বাহির অন্ধকারে ব্যোমলোক পেরিয়ে উড়ে গেছে দূর্লভ নীলপদ্মের সন্ধানে, ডাক দিয়েছে অনেকবার ওই মহাশ্ন্যপথে, তাব বিদীর্ণ কপ্ঠে বন্ধ ঝরেছে অনেক,—ঝড়ের হাওয়ায় অপ্র, উড়ে গেছে অনেকবার। কিন্তু আজ বিপাশার তটভূমিপথে যেতে যেতে তার হিসাব নিতে মন কেন চাইবে? তব্ এখানে এই অভিনব পটভূমির মাঝখানে দেখতে পাছি অমরাবতীর সেই আশ্চর্ম ছায়া। যদি বলো, এই ন্বর্গ—আপত্তি নেই। যদি বলো, উনি আনন্দন্ধর্প—প্রতিবাদ কবো না। উনি অনেকবার আমাকে নিয়ে আনন্দ করেছেন বৈকি। মধ্যবাত্রের ভয়াবহ অরণ্যলোকে উনি আমাকে বহুবার ডেকে নিয়ে গেছেন; ঝয়াবিক্ষ্মের্থ রাহির সম্দ্রে উনি দেখিয়েছেন করাল মৃত্যুন্বরুণ্ণ; সমগ্র ভারতের প্রস্তেশপথে রোদ্র ঝড়ে বন্যায় উনি আমাকে বানিয়েছিলেন লীলাসহচর জ্বারপর এই হিমালয়ের হাজার-হাজার বর্গমাইলে পোষমানা জন্তুর মতো ক্রিটি পাথর শাক্তেশ্বর্থ অরণ্ড বন্যায় উনি আমাকে বানিয়েছিলেন লীলাসহচর ক্রারপর এই হিমালয়ের হাজার-হাজার বর্গমাইলে পোষমানা জন্তুর মতো ক্রিটি পাথর শাক্তেশ্বের অর্থহীন অনেবর্ষণে পরিভ্রমণ করে ফিরেছি। ক্রিটিয়েছেন উনি অনেক, মুথে অল্ল তুলতে দেননি, দুর্যোগের ন্বারা আশ্রয় ভেক্ষেম্বান্মির, সংগতিক নিয়ে গেছেন ছিনিয়ে, মৃত্যুকে লেলিয়ের দিয়েছেন পদ্ধে স্বারা

আজ আবার নতুন চেহারা এসে দাঁড়ালো জিশাশার দুই তটে। নতুন ক'রে আমার চোথের সামনে শ্বর্গ রচনা চলতে লাগলো। ওপারের মায়াকানন ডাক দিছে অমর্ত্যলোকে; একে যাছে বর্ণের আলিম্পনা। বিপাশার উৎক্ষিণ্ত শিকর-দেবতারা—৮

কণার ধ্য়জালের ভিতর দিয়ে দেখছি, অকাল বসন্তের রুশ্ধ স্বরভীশ্বাস উচ্ছবিসত ছচ্ছে বনে-বনে। প্রতি কৃক্ষছ্যায়ায় তপোবনের শান্তশ্রী, প্রতি প্রস্তরের গ্রুজড়িত গাব্রে অলক্ষ্য মুনির অবয়ব, প্রতি পর্বেত্য নির্বারিণীর ঝুমুর-ঝনকে বেদমশ্রধ্বনি, প্রতি রুগণীন পাখীর কলন্বনে ক্ষয়িকন্যার কলকাকলী। ওরা আমাকে যেন স্থির থাকতে দিছে না!

উপত্যকা ঈষং প্রসারিত হচ্ছে। দেবভূমে আমরা প্রবেশ করেছি। কুল্, উপত্যকার ভিন্ন নাম হোলো, 'দেবভূম,'—Valley of gods. চেতনার উপরে এসে পের্শছয় শাল্ত গভাঁর একটি প্রসন্ন আনন্দের অন্ভূতি,—এটিকে বলা হয়েছে দৈব। এখানে এলে মন ভাবতে থাকে দেবতার কথা, স্তরাং এটি দেবভূম। দেখতে দেখতে আমাদের বাস এসে পেশছলো 'বাজোরার' একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। এখানে বহু শতাব্দীকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব শোভাময় বাজোরার প্রাচীন মন্দির,—এখানে শৈব ও শান্তের উপাসনা চলে। মন্দিরের বর্গ হোলো গৈরিক, এবং এর অনন্যসাধারণ ভাস্কর্য উত্তর ভারতের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সমতুল্য। এককালে চান্দেল্লা রাজপত্ত গোষ্ঠী যে-কালজয়ী প্রতিভাও সৌন্দর্যবাধে অনুপ্রাণিত হয়ে বিন্ধাপ্রদেশে 'খাজ্বরাহোর' মন্দিরগ্র সমগ্র 'দেবভূমকে' যেন প্রমার্থ দান করেছে।

এই দেবভূমের আলোচনায় আরেকটি অন্ধলের কথা মনে প'ড়ে গেল। সেটি হোলো 'পার্বতী উপত্যকা'। মানালি থেকে 'পার্বতী উপত্যকার' দিকে অগ্রসর হওয়াই স্ন্বিধা, কেননা এখান থেকে বাহনের বাবস্থা করা যায়। 'ভূস্তারগাঁও' থেকে 'পার্বতী' পেশিছতে দ্দিনের কম লাগে। এই অন্ধল কুল্বেই অন্তর্গত, কিন্তু কিছ্ম ভিন্ন প্রকৃতির। এর বন্যতাই হোলো পোভা; সভ্যতার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জাবনযাত্তার মধ্যে যে স্প্রাচীন স্বভাবকৌমার্য আমরা কন্পনা করি,—সম্ভবত সেই বস্তুর চিহ্ন এখানে মেলে। চারিদিকের গগনচুন্বী বিরাট গিরিচ্ছাদলবেন্টিত এই বহ্বর্গা নন্দনস্পোভিতা উপত্যকাকে যারা নক্ষ্পিয়েছে 'পার্বতী', তাদেরকে নমস্কার জানাই। এই পার্বতীর ভিতর দিয়ে প্রস্তরসংকটসংঘর্ষ অতিক্রম ক'রে যে-দ্বেশত নদী নেমে এসেছে, তার দ্বই প্রান্তির জনশ্নাহীন অরণালোকে হিমালয়ের আদিম অতিপ্রাকৃত স্বর্পটি চোক্ষেপড়ে। নদী এসে মিলেছে বন্য বিপাশায়।

বাজোরা থেকে কয়েক রশি পথ দক্ষিণে এগিয়ে জিলে একটি পথ উত্তরপ্রে 'মণিকরণের' দিকে চ'লে গেছে। কিছ্বদ্র জিলে নদীতীরে-তীরে দ্ইপারে উত্তর্গ গিরিশিথরলোক। কোথাও কোথাও শস্যক্ষেত্র, এবং তারই পাশে পাশে চড়াই উৎরাই।—এমনি ক'রে অগ্রসর হয়ে গেলে পর্বতপ্রাকারের কোলে 'মণিকরণে'

পেছিনো যায়। চিত্রপটের মতো এই ছোট জনপদ। গ্রামের নরনারী অতি সদাশয় এবং অতিথিবংসল। মান্ধের তগুকতা, দৃষ্প্রবৃত্তি অথবা নৈতিক অধাগতির সংগ্য এখানকার স্বন্ধতৃষ্ট অধিবাসীর কোনও পরিচয়ই নেই। দেবদেউল রয়েছে এখানে ওখানে। অধিবাসীরা স্কুন্তী ও ভদ্র। এখানকার প্রসিন্ধ উষ্ণ প্রস্রবণে সনান করা বিশেষভাবে স্বাস্থাকর। বাতবার্যাধ, পক্ষাঘাত, চর্মরোগ এবং অজীর্ণরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পার্বতী উপত্যকাটি মণিকরণের জন্যই স্ক্রিখ্যাত। কুল্ব থেকে প্রথম যান্তারম্ভে পথের ধারেই পড়ে একটি শক্তি মন্দির। উপত্যকার মেয়েরা এখান থেকে সিন্দ্র নিয়ে আপন-আপন ললাটে লেপন করে। সিন্দ্রশোভিত নারী দেখে চলেছি পথে পথে। বাংগালী মেয়ের স্বভাব ছায়ের রয়েছে ওদের স্বাভেগ।

সায়াহকালে এসে পেছিলাম 'স্লতানপ্রেন' এইটি আমাদের গণ্ডব্য। এরই আধ্নিক নাম কুল্ শহর। বিপাশা নদীর তীরে এখানে উপত্যকা বেশ্ব স্প্রশস্ত,—একটি ছোটখাটো পার্বত্য শহর নির্মাণের পক্ষে স্থান সংকুলান হয়ে যায়। এই শহর প্রধান সবকারী কেন্দ্র। কাংড়া, ধরমশালা, পালামপ্রে এবং যোগিন্দরনগরের পরেই স্লতানপ্র, ওরফে কুল্ গাড়ী থামলো এসে একটি স্নদর নাতিবৃহৎ ময়দানের সামনে, মাঠের পশ্চিম সীমানায় ভাকবাংলো। আমাদের সংক্রই গাড়ী থেকে নামলেন কাশ্মীরের পশ্চিতানী এবং তাঁর ধ্বক প্রেটি।

এবার একটি স্থলৈ বিষয়ে আলোচনা করি। বাইরে গিয়ে কুল্ উপত্যকা সম্বন্ধে যে-প্রকার প্রচারকার্য চালানো হয়, এবং স্থাবিধা স্বাচ্ছন্দার ব্যাপারে কুল্কে যে ভাবে ভূস্বর্গ কাম্মীরের পাশেই বসানো হয়, সেটি সত্য নয়। হোটেল নেই বললেই চলে। খাদ্যাদি একেবারেই স্থলভ ও সহজ্প্রাপ্য নয়। সারাদিনে দ্খানা বাস ছাড়া অপর কোনও প্রকার যানবাহন্যদি নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী পেতে গেলে দ্দিন আগে থেকে গাঁয়ে-গাঁয়ে লোক পাঠাতে হয়। ফলে, কুল্ উপতাকায় সমগ্র বসবাসকালটিতে অসংখ্য কটা পদে পদে বিশ্বতে থাকে।

ডাক বাংলায় জায়গা পাওয়া গেল না। যাত্রীশালাও বহু দ্রবত্রী। অবশেষে একটি লোক জানালো, অন্মতিপত্র আনালে ফরেছ্ট রেণ্ট্ হাউসে' আধ্রমূদিলতে পারে। তাই কবা হোলো। কিন্তু 'রেণ্ট হাউস' অন্ধকার। না জাছে ইলেকট্রিক, না কেরোসিন, না বা কোনো আহার্যলাভের স্ববিধা। 'রেণ্ট ফুট্ট্র্টিটি' আবার ওরই মধ্যে একট্ টিলা পাহাড়ীপথের বনময় অণ্ডলে। অনুষ্ঠিটেণ্টার পর হারিকেন লন্টন জোগাড় করা গেল। কিন্তু কিছ্কাল আগে ফ্রেকে পশ্ভিতানীর সম্পর্কে আমরা যে সন্দেহ করেছিল্ম, দেখা গেল সোটি ক্রুক্তি পরিণত হোলো। তিনি এবং তাঁর ছেলে কোথাও থাকাব জায়গা পাননিত্র অতএব আমি সেই য্বকটিকে এবার আমন্ত্রণ করল্ম। মায়াদেবী এগিয়ে গিয়ে সেই মহিলার সংগ্রে ভাগ্গা ভাগ্গা কান্মীরী 'ব্যোলতে' আলাপ করলেন। ওঁরা তীর্থে বেরিয়ছেন, এবং

মানালির বশিষ্ঠ আশ্রম দর্শন করতে বাবেক। আগামীকাল অপরাহে ফিরবেন মশ্ভিতে। সেখানে ভাঁদের লোক আছে। মহিলা মারাদেবীর কাছে যখন শ্নলেন, আমি রাহারণ, তখন তিনি 'রেণ্ট হাউসে' এসে রাহিবাস করতে সম্মত হলেন। আমরা খ্লী হল্ম, কেননা এই দির্জন বনচ্ছার্মায় বাংলোটিতে আরও দ্কেন সংগী পাওয়া গেল। দুর্ঘট ঘরে আলো জরালা হোলো।

আমার স্বৰ্গ তা জননীর মুখের সংশা পশ্ডিতানী মহাশয়ার কেমন যেন একটি সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু সৈকথা মারাদেবীকৈ জানাবার সময় পাইনি। সন্ধ্যার পরে একটা বাহাদারীর লোভে ষথন পশ্ডিতানীর প্জার জন্য বিপাশা থেকে পিতলের পাত্র ক'রে জল এনে দিলুন্ম,—আমার সেই পক্ষপাতিও লক্ষ্য করে মায়াদেবী একটা কৌতুকও ধােষ ক্রছিলেন । তারপর এই যাবকটিকে এখানে পাহারা মোতারেন রেখে আমি বন্ধা চৌকিল্লরের অলক্ষ্যে অন্ধ্যার বন-বাগান থেকে মহিলার প্রেলার জন্য কতগালি ফ্লে তুলে আনলাম, তখন তিনি পরিহাস করতে ছাড়লেন না। বলকোন, বাকা, বিজ্যে হ'লে মেয়েদের একটা স্বিধে, -পথে ঘাটে ছেলে কুড়িরে পাওয়া বার!

কি কেন জবার্ব দিয়েছিলুম, আজু আরু মনে নেই। ফ্রুল্গর্নি হাতে নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, মহিলা তাঁর প্রুলার আয়োজন করছেন। আমাকে দেখে প্রসন্ন হার্মা উঠে, এসে ফ্রুল্ নিলেন ভাগ্গা হিন্দ্র স্থানীতে বললেন, বেটা, জিন্দা রহো!

তিনি আরও জানপ্রলের, তাঁর সম্ব্যাহিকের বিশ্ব বিলম্ব ঘটে গেছে। একট্ দ্রের থেকে তাঁকে সান্টাশো প্রণাম করন্ম। তাঁর প্রশাস্ত উন্নত এবং দীর্ঘ দেহ যেন প্রণামলাভেরই যোগা।

চৌকিদারের সাহায়ে সেই ব্যক্ত যেমন-তেমন আহার্য সংগ্রহ করা গেল, এবং আমরা ওই স্বদপভাষী লাজকে এবং নম্বস্কভাব ধ্বকটিকে আমাদের আহারের আসরে একপ্রকার জাের ক'বেই এনে বসাল্য। সুন্পর্গ নিরামিষ আহার্য ব'লেই অবশেষে সে রাজি হােলা। রাচের দিকে মাঝাদেবী পশ্ভিতানীর ঘরে জায়গা পেয়ে গেলেন। যুবকটি রইলাে আমার কাছে।

পাখীর ভাকে ঘ্র ভাগালো। গত রজনীর অভিতম প্রহরে অরণাশীর্ষে ক্ষণকের জ্যোপনার দাগ লেগেছিল,—পাখীরা ভুল ক'রে ভেবেছিল, ওইটেই ব্রিথ প্রভাত। ভূল ধ্রা পড়েছে পরে। ফিল্ছু ভাক দিছে সেই থেকে। পাখীর দৈশে পৌছেছি।

বেলা বেড়ে গেছে বৈকি। 'রেন্ট হাউসটি' এত নিরিবিলিতে যে, শহরের কোনও শব্দ এসে পেশিহয় না। বিশ্বীরব চলছে পিছনের বনে। কিন্তু নদীর ১১৬ আওয়াজের সংখ্যে সেই রব মিলে এমন একাকার হঙ্গে গেছে যে, ওদ্বটোর সাড়া আর কানে পেশছয় না।

এক সময় বাইরে এসে দেখি, পাশ্বের মন্ত্রটি শ্নের সকালের দিকে মানালির গাড়ীতে পশ্ডিতানী এবং তাঁর সমই সকলবাক ছেলেটি চ'লে গেছে। মিনিট পাঁচেক পরেই মায়াদেবী এমে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যৈ তিনি স্নানাদি সেরে নিয়েছেন। বিশেষ কুঠার সংখ্যেই তাঁর কাছে মান্ত্রনা চেয়ে নিতে হোলো।

চৌকিদারের পক্ষে সকালের চায়ের আয়োজন করা সম্ভব হোলো না, কারণ কিছ্ই এদিকে পাওয়া যায় না। শহর থেকে এ অঞ্চল নাকি একট্ দ্রে। অতএব যেমন তেমন ভাবে প্রস্কৃত্ব হয়ে আমারা বেরিয়ে পড়লুম।

গতকাল সন্ধ্যায় দেখে গৈছি মাঠের প্রপ্রান্তে বিপাশা। এদিকে অনেকটা পাহাড়ের অবরোধ। পথঘাটু নিরিব্লিল, লোকজন তেমন চোথে পড়ে না। আমরা রাজপথ ধরে কতকটে চড়াই উল্লাই পেরিয়ে জালদিকে ঘ্রে এক আধটি দোকান পেল্ম। থমকে দাঁড়ালোই বুঁঝতে পারা ধারা, স্থানীয় অধিবাদীদের দরির জীবনযারা। এর পরে জারনাক্রলার ডিডর দিয়ে বিপাশা চ'লে গেছে অদৃশা হয়ে। উপত্যকা এখানে অনুনকটা সমতল প্রান্ডরের প্রসারিত। এটি হিমালেরের উত্তর ভূভাগ, স্তরাং উপত্যকার উচ্চতা অবশ হলেও শীতের দিনে এখানে প্রচুর ত্বারপাত হয়। এই শরংকালে এখন এখানে পাখী-শিকারের আয়োজন চলছে। অরণামোক্রা, প্রস্তর ও ত্বারপারাক্ত,—এরা নেমে আসবে উত্তর হিমালের থেকে। সমর থাকতে এবার কুল্রে অধিবাসীরা শাকসন্দ্রি শ্রিকরে নিয়ে ঘরে উঠবে। কাঠ আনুরে অরণা থেকে। এখন থেকে ভেড়ার সোম নিয়ে শীতবন্ধ বোনা চলছে। ছেলে ব্ড়ো সকলের হাতেই তকলি ফ্রছে। হাওয়া নামতে আর দেরি নেই।

শহরের মাঝখানে এল্ম। কিন্তু আণ্যুলে গুণে বলতে পারি, শহরের অধিবাসী কয়জন। কাজকার্বার্দ্ধ কিছ্ নেই, শহর গড়বে কি দিয়ে? ভেড়ার লোম পাওয়া যায় অনেক, কিন্তু তাই নিরে কল-কারখানা বসাবে—কার এমন ব্কের পার্টা? শাধ্ মাল আমনানি করবে, শ্টাকা পয়সা কই? শাধ্ রম্তানি করবে,—ভাঁড়ার কই? সা্তরাং গ্রামের দারিদ্রা নিয়ে গ্রাম পড়ে আছে চোখের আড়ালে। পর্যটকদেরকে লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে দাল্লটাকা বদি ওদের হাতে আসে, তবে তাই ওদের লাভ। সেইজন্য পাঁচজন য়ালী গিয়ে বদি গাড়ী থেকে নামে, তবে প'চিশজন কুলি ছাটে আসে। কুলিগিরি কিন্তু তাদের পেশা নয়, তা'রা হোলো স্থানীয় বেকার-সম্প্রদার। চাষবার করে, ঘর বানার, জন্তুর লোম থেকে কম্বল বোনে।

চায়ের দোকান আছে দ্ব'একটি। কিন্তু খাদ্যসামগ্রী পেতে গেলে কাঠখড় পোড়াতে হবে অনেক। এবেলায় ব'লে রাখনে ওবেলায় মিলতে পারে। গোটা দ্বই ডিম হঠাৎ পেরে যেতে পারো, কিন্তু গোটা দশেক একসুন্গে চাইলে গ্লাম- গ্রামে থবর দিতে হবে। মাংস পেতে গেলে আগে জন্তুটা কেনা দরকার।
সর্বাপেক্ষা লোভনীয় মাছ হচ্ছে 'ট্রাউট্',—য়েমন কাশ্মীরে,—কিন্তু খাবারের
শেলটে সেই 'ট্রাউট্' পেশছবার আগে মংস্যাশিকারী হতে হবে। এ আর তোমার
দার্জিলিং-শিলঙ নয় যে, হাটবাজার আলো ক'রে মংস্যাগন্ধারা সেখানে জাঁকিয়ে
ব'সে আছে।

প্রাতরাশ সারা হোলো পূর্বাকে। তারপর চা-ওয়ালার সঙ্গে মধ্যাক ভোজনের চুক্তি ক'রে আমরা বেরিয়ে পড়ল্ম। মানালির গাড়ী যাচ্ছে। এখান থেকে মানালি দ্র নয়,—মাত চহিবশ মাইল। পথটি পাকা, এবং এই প্রায়-সমতল উপত্যকা ছেড়ে ধীরে ধীরে উত্তরে উঠে গিয়েছে বনময় পর্বতের অন্তর্লোকে ৷ যেমন সর্বন্ত-এখানেও পাহাড় যত দর্বাদকে উচ্ছ হয়েছে, নদীর গহরর ততই নেমেছে নীচে। প্রকৃতি যতই তার রহস্যযর্বানকা উত্তোলন কবেছে, মান্ধের সংখ্যা ততই কমে এসেছে। কুল্ থেকে ধীরে ধীরে চড়াই পথে মাইল আন্টেক গেলে 'রায়সন' নামক জনপদ। ছোট ছোট গ্রাম, কিন্তু ছবিব পর ছবি। আমাদের চোখে সমুষ্ঠটা অবাস্তব, কেননা আমরা এদেরকে অভাস্ত সংস্কারের মধ্যে পাইনে। দিল্লী-কলকাতা-বোস্বাই, এদের সঞ্চে আমাদের নাড়ির যোগ, চোখ আমাদের তৈরি হয়েছে ওদেরই মাঝখানে। বড় শহরেব নক্সায ইদানীং আর কোনও বৈচিত্ত্য নেই। নতুন ভুবনেশ্বর তৈরি হচ্ছে নতুন দিল্লীব ছাঁচে,—৮ ডীগড়ও তাই 🔻 প্রনো দিল্লীর সংগে আগ্রা-মথ্রার তফাৎ কম। বোম্বাই-কলকাভার লোক মাদ্রাজে না গিয়েও জানে, তামিল শহরটি কেমন। এলাহাবাদ-লক্ষ্মো একই। গয়া কাশীতে সামানাই তফাং। লণ্ডনেব লোক নিউইয়কে কোনও বৈচিত্র পায় না : পাারিস আর বালিনের নক্সয় কতট্কুই বা পার্থকা! কিন্তু এখানে এই দুর হিমালয়ের গহনলোকে অননত বৈচিত্রা। নীলাভ জলধারার ধারে একটি রন্তকরবী সমগ্র পার্বতা প্রকৃতির পরমার্থ বহন করে। তুষারচ্ভায় যখন পঞ্মীর শীর্ণ শশিকলা এনে দাঁড়ায়, মহাকাব্যেও সেই সৌন্দর্য প্রকাশ পার্য়ান কোনোদিন। একটি বাডীর স্কুলর কার্ক্সেকার্-কার্য-সমস্ত জনপদের স্বভাবকে প্রকাশ করে। পাহাড়তলীর ট্রেট একটি বাঁক, একটি গাছের একানত ছায়া, একট্বকরো বনান্তরাল, একটি নিঝ'বিণীর মৃদ্ ঝ॰কার,—এরা যেন সমস্ত জীবনের নির্ন্থ পিপাসুক্রিজাগিয়ে তোলে।

পর্ব তপ্রাচীর এবং অলপন্বল্পে সমতল সংযুক্ত নির্ভাগে বনভূমি। মাঝখানে বিপাশা। পশ্চিমে 'কাটরাইন', এবং পর্বেপারে 'ক্ষার' কাটরাইনে নদী পার হয়ে নাগরে পেশিছতে হয়। এ পথে আসে ভিস্তিতী ব্যবসায়ীবা। প্রেদিকে বিরাট পর্ব ভাগের হয়ে গেলে স্পিতি-উপত্যকা। নাগর থেকে পর্বত-আবোহণ করা যায় বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্গম পথ হোলো মানালির পথ।

নাগরের' জনপদটি আপন শোভা আর্ সৌন্দর্য নিয়ে নদীর অপর পারে তপস্যার আসনে বসেছে যেন স্বভাবসৌন্দর্য নিয়ে। সভ্যতার থেকে অনেক দ্রে।

এই 'নাগরে' একটি অতি সম্দ্রান্ত রূশ পরিবারের কাহিনী গচ্ছিত রয়েছে। ১৯১৭ খ্ডান্দের র্শবিস্লবকালে একটি ধনী পরিবার ভারতের তদানীন্তন ব্টিশ গভর্নমেশ্টের নিকট আশ্রয় ভিচ্ছা করেন। এ রা বোধকরি সাম্যবাদী বিশ্ববীদলের হাত থেকে নিজদিগকে বাঁচাবার চেষ্টা পান্। এই বিত্তশালী জমিদারের নাম ছিল, মিঃ নিকোলাস রোয়েরিখু। তিনি ছিলেন জগণ-প্রসিম্ধ শিল্পী এবং স্বনামধন্য পর্যটক। তাঁরা এই কুল, উপত্যকায় আসেন, এবং নাগরে জায়গার্জমি কিনে ঘরদোর তৈরি করেন। ঐরই পত্র জ্বনিয়র মিষ্টার রোয়েরিখ্ একজন প্রকৃত পশ্ভিত, গ্রনী এবং চিত্রশিল্পী। এব চরিত্রবত্তা, স্বভাবমাধ্যে এবং নয়সৌজন্যে মুখ্ হয়ে পরলোকগত চিত্র-নির্মাতা হিমাংশ্ব রায় মহাশয়ের পত্নী ভারতপ্রসিন্ধা চিত্তাভিনেতী শ্রীমতী দেবিকারাণী দ্বিতীয় পঞ্চে মিঃ রোরেরিখকে বিবাহ করেন। রেশী দিনের কথা নয়, প্রায় বছর দুই হ'তে চললো। একদা শ্রীমতীর আমল্ডণ**র**মে তাঁর বোদবাইয়ের অস্থায়ী বাসস্থানে গিয়ে তাঁদের দাম্পত্তজীবনের আনন্দময় চেহারাটি দেখেছি, এবং সোম্যদর্শন রোয়েরিখের শাল্ড ও সংমিষ্ট বাবহারে মুক্ষ হয়েছি বেশ মনে পড়ে, হাসিমুথে দেবিকারাণীকে প্রদান করেছিল্ম, এ-জীবন কেমন মনে হচ্ছে? কেমন মানুষ রোয়েরিখ?

দেবিকারাণী ম্বধকণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, সত্যি বলবো, যদি কোনোদিন মাধা ধ'রে চুপ ক'রে বিছানায় প'ড়ে থাকি, উনি সেদিন অল্লজন মুখে তোলেন না! আবার উনি সতর্ক'ও থাকেন,—সে-খবর যেন আমার কানে না ওঠে। শান্তিই আমার কামনা ছিল! এমন শ্বামী অনেক ভাগো মেলে।

'দেবভূম' কুল; উপত্যকার অপাথিব সৌন্দর্য এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা ক্রে যেদিন ফিরে আসি, তার পরের দিন বোদ্বাইয়ের 'তাজমহল' হোটেল থেকে দেবিকারাণীর একথানি চিঠি পাই

. . . It was an honour and a privilege—such contacts in life make one feel that there is still a purpose, that there are values of a deeper nature in this very materialistic age, which makes it so much easier to enrich one on the way ."

দেবিকারাণীর অভিনয় দ্চারবার দেখেছি বৈ কি, কিন্তু মান্বটি ভিন্ন প্রকারের : স্বচ্ছ আনন্দের মধ্যে তাঁর একটি সহস্তাত অধ্যাত্মপিপাসা আমাকে বিস্মিত করেছিল। অভঃপর দিল্লীতে প্রথম ভারতীয় 'ফিলম সেমিনার' উপলক্ষ্যে আমার ডাক পড়ে, এবং সেখানে গিয়ে রোয়েরিখ্ দম্পতির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে।

'র্নাগরের' পর থেকে একটি ইউরোপীয় পরিবারের নাম সর্ব গ্রই শোনা ধায়। বস্তুত, সমগ্র কুল্রে সংগ্রই সেই নামটি অংগাংগীভাবে জড়িত। এই নামটি হোলো 'বেনন্' পরিবার। ১৮৭৫ খৃণ্টাব্দে সামরিক বিভাগের জনৈক কর্মচারী মিঃ বেনন্ প্রথম আসেন কুল্র পথে দুর্গম ও দুস্তর হিমালয় পেরিয়ে। সংগ্র ছিলেন তাঁর আরেক বন্ধ ক্যাণ্টেন লী। এই ভূস্বর্গের আকর্ষণ তাঁরা সামলাতে পারেনান,—এবং অবসর গ্রহণের পর তাঁরা এসে মানালিতে বাসা বাঁধলেন এবং সমগ্র অঞ্চলে ফলের বাগান সৃষ্ঠি করলেন। সেই সব বাগান আজও স্প্রাসম্প।

পরবতী কালে দেখা যাছে 'লী' এবং 'বেনন্' পরিবার এখানে সম্ধ। বড়াগাঁও এবং মানালিতে তাঁদের হোটেলগুনিল বহুজনপরিচিত। প্রত্যেক পাহাড়ীর কাছে ওঁরা 'চিনি সাহেব' নামে প্রসিম্ধ, প্রত্যেক গ্রামে ওঁরা সম্খাত। পার্বত্য নারীকে ওঁরা বিবাহ করেছেন, এবং বহুলাংশে শিক্ষাবিস্তারেও সহায় হরেছেন। অত্যন্ত বিসময় লাগে, হিমালয়ের গহনলাকে গিয়ে যখন এই সাহেব গোষ্ঠোটি পর্যটকের সম্মুখে আবিষ্কৃত হয়। এগদের বাগানের 'সেও এবং নাশপ্যতি সদৃশ বাগ্রগোসা' অতি মধ্র।

মন্দির-প্রধান হোলো সমগ্র কুল্ উপত্যকা। বিভিন্ন পাল-পার্বণে নানা দেবদেবীকে সমারোহ সহকারে বাইরে আনা হয়। মানালি, নাগর, কাটরাইন, রায়সন, বড়াগাঁও এবং অন্যানা অণ্ডল থেকে অধিবাসীরা নেমে এসে উৎসবে মান্ডে। এ ছাড়া লাহলে, তিব্দত্ত, লাডাখ, ইয়ারখন্দ, খোটান, দিপতি, পার্বতী, —ইত্যাদি নানা অণ্ডল খেকে বিচিত্র পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকরা কুল্বতে এসে পেশছয়। সমগ্র উপত্যকায় তখন বসে নাচগানের আসর। আমোদ-প্রমোদের তর্মণ উচ্ছের্নিসত হয়ে ওঠে। সম্প্রতি প্রজা আসম; বিজয়াদশমীতে ওদের সর্বপ্রধান উৎসব হোলো 'দশহরা'। তখন চারিদিক থেকে দেববিগ্রহরা এসে পেশছবে, এবং সর্বপ্রধান প্রজা পাবেন রঘ্নাথজ্ঞী। কুল্ উপত্যক্ষিত্রদিন বিপাশার ক্লে-ক্লে কুলনাশিনীদের নাচের দোলায় অনেকের জ্বীবৃষ্ণিতরী ক্লেছড়ে চ'লে যাবে অক্লের দিকে!

উচ্চ মালভূমির উপর মানালি গ্রাম। পাইন এবং দে প্রেরির শোভায় চিত্রিত মানালি। উত্তর্পণ গিরিমালা স্তরে-স্তরে চ'লে গেছে প্রের্জিদক থেকে অন্যদিকে। তুষারের চ্ডা অতি সন্মিকট ব'লে মনে হয়, কিন্তু স্থিটি দ্ভিটবিদ্রম।

কিছ্দ্র এগিয়ে পথ চ'লে গেছে উত্তরে বিশীলার তীরে তীরে। এর পর ক্রমেই রয়ে গেল হিমালয়ের স্বাভাবিক জনবিরলতা। পথ চ'লে গেছে দ্রে দ্রান্তরের চড়াইয়ের দিকে—যেদিকে 'রেহলা' হয়ে 'রোহটাং' গিরিসঞ্চট। দশহাজার ফটে ছাড়িয়ে গেলে তৃণফলকের দেখা পাওয়া কঠিন, কিন্তু তুষারধবল গিরিশ্ৎগদলের শানত গশ্ভীর প্রকাশটি অননত বিস্মাণ বহন করে। এই 'রোহটাং' গিরিস•কটের উত্তরে সম্দুসমতা থেকে পনেরো হাজার ফুট উচ্চ ব্যাসক্ষিশৃংগ। এই শ্রেগরেই তল থেকে রোহটাং গিরিসঞ্চটের আশে পাশে জন্ম নিচ্ছে পাঞ্জাবের দুটি প্রধান নদী—একটি বিপাশা, অন্যটি চন্দ্র। চন্দ্রনদী আরো দুটি নামে পরিচিত। একটি চন্দ্রভাগা, আরেকটি চেনাব। বিপাশাকে অনেকে বলে, বিয়াস; হিমাচলপ্রদেশীরা বলে, বিয়াসা। ব্যাসক্ষবির নামটিই হয়ত তা'রা ধ'রে রাথতে চায়। রেহলার পর থেকে সমগ্র গিরিশিখর এবং অধিত্যকা অঞ্চল বংসরের অধিকাংশ কাল তুষারে সমাচ্ছন্ন থাকে। দশ এগারো হাজার ফুটের পরে 🛶 ব'লে বিশেষ কিছু নেই। বরফ জমে এবং বরফ গলে এইমাত। শীতের কালে অগমা, আর কিছু নয়। তুষার**ঞ্**য়া বইতে থাকলে সব ঋতু একাকার। বাতাস র্যাদ না থাকে এবং পরিষ্কার আকাশে থাকে রোদ্র, –তবে হোক না কেন পাহাড় তুষারমণ্ডিত! কর্ণেল হাণ্ট-এর বইতে পাই, গোরীশৃংগ-বিজয়কালে যে মাসেব শেষের রোদ্রে 'এভারেন্ট' অণ্ডলে তাঁরা এক এক সময়ে রীতিমতো গরম বোধ করেছিলেন। রোহটাং গিরিসঞ্চট অতিক্রম করে চন্দ্রভাগা ছাড়িয়ে সোজা উত্তরপথে গেলে পাওয়া যায় উত্তৰুগ শিখরলোকে 'বড়াল্যচা' গিরিসস্কট। এপথ গিয়েছে লাহ,লের ভিতর দিয়ে আঠারো থেকে কৃডি হাজার ফুট উচ্চ গিরিমালা ভেদ করে—যেদিকে 'হান্লে' এবং 'র্পস্' উপত্যকার কোলে পাওয়া যায় লবণান্ত বিরাট 'মুরারি' হুদ। লাহ্বল উপত্যকার উত্তরাশ্বল দিয়ে জাস্কার পর্বতমালা নেমে এসেছে দক্ষিণে—যেখানে ধবলাধারের পূর্বসীমায় পীর-পাঞ্জাল গিরিশ্রেণীর শেষপ্রান্তভাগ সংযক্তি। সত্তরাং রোহটাং গিরিসঞ্চট এখানে বিম্তি সপ্তমের কাজ করেছে। ভারতীয় সীমানা এখানে অনিণীতি।

মানালি হোলো এই সকল দ্র্গম ও দ্রাবোহ হিমালয়পথের প্রথম তোরণদ্বার। এখানকার বাতায়নে মুখ রেখে দেখে নেওয়া যায় বিচিত্র দেশের অজানা অনামা অধিবাসীকে। অনেক সময় তা'য়া নামহায়া, পরিচয়হয়ো—তা'য়া শ্ব্র্য্ব পার্যতায়সল্তান। চিরকাল ধরে তা'য়া নিশ্চিন্ত, চিরদিন নিম্পত্র,—এবং সভ্যতার পর সভ্যতা এসেছে আর চ'লে গেছে,—কিন্তু তা রা দ্র্যুক্ত করেনি। সভ্য জগতে তা'য়া পেশছর্মন কোনওকালে, সভ্যতার স্বাদ কেমন্ত্রানেনি, পর্থ করেনি, চোখে দেখোন। ওদের দ্র্গপ্রাকারের বাইরে নীম্নেতি তলায় ভারতইতিহাসে শতশত বছরের বিবর্তন ঘটে গেছে। গোতম ব্যক্তির পরে আর কোনও মহাপ্রব্যের সংবাদ হয়ত বা ওদের কানে পেশছর্মন্

যেমন 'বাজোরার' তেমনি মানালিতে—মন্দির স্কৃতি প্রাচীন। কিন্তু বাজোরার হিন্দ্ স্থাপত্য এইট্রকু দ্র মানালিতে এসে মন্ত্রেলীয় বৌশ্বস্থাপত্যের শৈলীতে মিলিয়ে গেছে। এ একেবারে নতুন,—দক্ষিণের সঙ্গে উত্তরের গোত্রের মিল নেই। হিন্দ্র বটে, কিন্ত সাজ্পোষাক বদল করেছে। মানালির একটি মন্দিরের সন্ধান দিয়েছিলেন বশ্ববর শ্রীষ্ত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেটি হোলো 'হিড়িন্বা'র মন্দির। মানালির গ্রাম ছাড়িয়ে দেওদারের গহন বনবেখিত পাহাড়ের প্রচীন বন্স্পতির শাখাপ্রশাখার অন্তরালে এই মন্দিরটি যেন মনোরম দার্শিজ্পের প্রতীক্। জনশ্না বনভূমির মাঝখানে এ মন্দির অনেকটা প্যাগোডার মতো **।** ছায়াচ্ছন্ন বনে স্থৈরি আলো প্রবেশ করতে চায় না,—চারিদিক নিস্তব্ধ। কিন্তু একটা নিরীক্ষণ করলেই দেখা যাবে, রুম্খন্বার মন্দিরের ভিতর থেকে গড়িয়ে এসেছে দরদর রক্তের ধারা! চমকে উঠলে চলবে না,—ভয় পেলেই পরাজয়। অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে, একটি সক্ষেরী রমণী আসছে এগিয়ে,—মাথায় তা'র কাঠের বোঝা। অধরে তার মধ্র হাসির রপিসমা,—তার চেয়েও রণগীন তার বেশভূষা বড় বড় চোখে সর্বনাশা দৃষ্টি মেলে সেই স্বন্ধরী সহাস্যে তাকালো! এ মন্দিরের প্জারী কই—এ প্রশেনর উত্তরে সে জানাবে, সেই প্জারিণী! ভারপরে আর কোনও কথা নেই। মেয়েটি একটি গ্রুস্ভন্বারের ভিতর দিয়ে মন্দিরে ঢাকবে এবং সম্মাথের ন্বার খালে দেবে। প্রদীপ ক্রেলে নমুহাস্যে একটি কোণের দিকে নির্দেশ করবে! প্রদীপের আলোয় আর আবছায়ায় দরে,দরে, ব্ৰে এদিক ওদিক অন্বেষণ ক'রে অবশেষে দেখা যাবে, একখানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ-বর্ণের শিলা। উনিই দেবী,—উরই উন্দেশে পশুর্বাল দেওয়া হয়! বাইরে তাজা র**ন্তে এখনও হয়ত তার হংগিন্ডের উত্তাপ জড়ানো**।

রহসাময়ী প্রমাদ্দ্রীর হাসি দেখে আত্মবিক্ষাত হ'লে চলবে না, ওই হাসিতে হয়ত বা রম্ভ অপেক্ষাও গ্রের্তর বিপদের সঞ্চেত নিহিত,—সেই কারণে রহস্য আরও নিবিড় হয়েছে। নম্ধাতমাথে অর্ঘ দান করে শান্তভাবে বেরিয়ে এসো ওই অন্ধকার মন্দিরের বাইরে, তারপর জটাজটিল অরণাড়িম পোরয়ে আবার নেমে যাও মানালির দিকে। প্রদেনর পর প্রশন ছাটবে তোমার পিছনে পিছনে,—কিন্তু তাদের কোনও মীমাংসা নেই। সেই প্রশন তোমার মধারাত্রির তন্দ্রার মধ্যে হয়ত দাঃন্বপন ঘালিয়ে তুলবে, হয়ত বা সেই প্রশনরা ওই আদিঅন্তহীন হিমালয়ের শতসহস্রমাইলব্যাপী গাহায় গহারে মঠে মন্দিরে অরণো তপোবনে উপত্যকায় তুষারশাভগমালায়—সর্বত একটি বিরাট জিল্লাসার চিক্রের আকারে ক্র্যাভুরা ডাকিনীর মতো ঘ্রের-ঘ্রের বেড়ারে!

ভাকিনীর মতো ঘ্রে-ঘ্রে বেড়ারে!

এ যাতায় আমাদের ভ্রমণের শেষ পর্বে পেণছৈছিল মুক্ত মায়াদেবীর মুখে চোখে দেখছি ক্লান্তির ছায়া, অবসাদ এসে তাঁকে ঘিরেছের আমি নিজে অস্থির ক্ষ্মণা নিয়ে ঘ্রেছি নানাম্থানে, তিনি চুপ ক'রে ফ্লেছেন হিমালয়কে। মন্দির দেখে প্রণাম করেছেন, নৈবেদ্য সাজিয়েছেন নিঃশ্রেষ্ট্র । তামাসা করেছি অনেকবার,
—তিনি আধ্নিক কালের প্রসাধন-পটীয়সী তর্ণী। তিনি হাসিম্খে বরদাসত করেছেন আমার পরিহাস, এবং বার বার মুখ্যমনে হিমালয়ের বহু দুসোধা অগেলে

গিয়ে একান্ত আনন্দলাভ করেছেন। অনেকবার মনে মনে তাঁকে সাধ্বাদ জানিয়েছি।

ইতিমধ্যে তিনি দিল্লীতে তাঁর ভাস্বেরর কাছে একটি টোলিয়াম পাঠিরেছেন এই মর্মে যে, তিনি নিরাপদে আছেন, এবং অম্ক দিন সকালে তাঁর ভাস্বমহাশয় যেন দিল্লী ভৌশনে উপস্থিত থাকেন। পাঠানকোট খেকে তিনি টোনে দিল্লী গিয়ে পেণছবেন। কুল্ খেকে তিনি প্নরায় চিঠি পাঠিয়েছেন স্বামীর কাছে দক্ষিণ ভারতে। যাবার সময় আমরা ন্রপ্রেরর পথ দিয়ে থাবো।

দ্যানীয় একটি কিশোর বালক তাঁর বড় অনুগত হরেছিল। মারাদেবী তাঁকে গত দুদিন ধরে নানাবিধ ফাই-ফরমাস করছিলেন। উন্দেশ্য এই, ওই ছেলেটি যেন কিছু উপার্জন করে! কথায়-কথার তাকে বর্কশিষ দেবার জন্য মারাদেবী বিশেষ বাসত। ছেলেটির নাম স্থানলাল। তা'র মা নেই, ঘরে আছে বাপ, ছোট ভাই, আর রুণন বোন। সামান্য চাষবাস, ষেমন-তেমন ঘরকরা, সারা বছরের অমবন্দ্র চলে না। মারাদেবী একবার স্থানকে একটি টাকা ভাঙ্গাতে দিলেন, এবং পালায় কিনা পরীক্ষা করার জন্য অপেক্ষা করে রুইলেন। কিন্তু ঘণ্টা দুইে পরে ছেলেটা ফিরে এলা।—এত দেরি কেন? ছেলেটা জবাব দিল, তিন মাইল তাকে হাঁটতে হয়েছে টাকা ভাঙ্গানোর জন্য! এদিকে কা'রো এত পরসা নেই যে, ভাঙ্গিয়ে দেয়! মারাদেবী বললেন, আমার কাজ হয়ে গেছে, আর ভাঙ্গানো চাইনে। টাকাটা তই নে।

ছেলেটা ভয়ে বিবর্ণ। দু'আনা পেলেই সে মহাখুশী; একটাকা ভার পক্ষে আনেক। আমি তাকে অনেক ব্ৰিয়ে টাকাটা তা'র পকেটে দিল্ম। কিন্তৃ তথন থেকেই আমাদের একটা কাজ জ্বটলো। ছেলেটার কাপড়-চোপড় নেই, হয়ত ওর বোনের অস্থে ওধ্ধ জোটে না, হয়ত খাওয়াও জ্বটছে না, হয়ত বা রাত্রে গায়ে দেবার কন্বলও নেই! স্বৃতরাং একটা মনত কাজ আমরা পেয়ে গেল্ম। ছেলেটা আগাগোড়া অবাক। পেয়ে গেল সে গন্ধতেল আর সাবান, খাদাসামগ্রীর একটা অংশ, একখানা শতিবন্দ্র, এবং মোটাম্টি কিছ্ব অর্থ। ছেলেটা শীর্ণ, রং ফর্সা, মুখের ভাবে অকিন্তন এবং অলেপ তুন্ট।

যে-ব্যক্তি অলেপ তৃষ্ট, তাকৈ কিছ্ন বেশি দিতে পারলে আম্র সিন্ধী হই।
তিখারীকে কিছ্ন দেবার হাত সহজে ওঠে না, কিন্তু সাধ্য-স্ক্রাসীকে ভোজন
করিয়ে আমরা আনন্দ পাই। যে চায় না কিছ্ন, সেই সহজে পার। যে ভোগী নয়,
তা'র চারিদিকে আমরা সম্ভোগের উপকরণ সাজাতে ক্রিটা অর্থের প্রতি যার
কিছ্নমান আসন্তি নেই, তা'র চারিদিকে টাকা জড়ো প্রেম্বী চাইনে বললেই কাছে
আসে, কামনা করলেই দ্বে পালায়। স্থনজ্জি কিছ্ন চার্যনি আমাদের কাছে,
তাই সে পেয়ে গেল তা'র আশাতীত। যতট্বকু সে গ্রহণ করেছে, ততট্বকুই যেন
আমরা কৃতার্থ হয়েছি। দ্বিদন ধ'রে সে আমাদের কাছে-কাছে ছিল, এবং একজন

অপরিচিতা ও ভিনদেশিনী নারীর কর্ণ দেনহচ্ছারায় তা'র জীবনের ওই দ্বিট দিন নিত্যস্মরণীয় হয়ে রইলো।

বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো। অপরাহের আলো স্দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে পাহাড়ের নীচে। ডাহ্কের ডাক শোনা যাচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। আশে-পাশে ছোট ছোট বিশ্তর জীবনযাত্রা রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। ওদের সংগ্রে রয়ে গেল আমারও প্রাণের কিছ্ ভাষা, রয়ে গেল ওই প্রাচীন দেওদারের নীচে আমার ছোটখাটো কর্ণ আনন্দের স্র কবিতার ব্যঞ্জনার মতো। বনভূমির ভিতরেভিতরে ঝিল্লির ঝনকে-ঝনকে রেখে গেল্ম—যা কিছ্ আমার অপ্রকাশিত!

মালপর একে একে উঠলো গাড়ীর চালে। গাড়ী ছাড়বে, এমন সময় স্থানলাল এসে দাড়ালো মায়াদেবীর উদ্বিদ্দা দ্থির সামনে। কিলোর বালকের মনে কি সেই বেদনাটাকু জল্মছে, যেটির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের বিধার বর্ণটাকু জড়ানো? আত্মার অনন্ত রহস্যের তলায় রাজকন্যার সঙ্গে রাখাল বালকের কোথায় ঘটে গেল এই আত্মিক যোগ? এ কি মায়া মহামায়ার?

আমি ঈষং হাসল্ম উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে। আরো দ্টি অহেতুক টাকা হাতে পেয়েছে দ্ব্যনলাল। নির্বোধ মৃত্ চাহনি অকিণ্ডনের আর অর্বাচীনের,— অন্যদিকে চিরকালের সেই অনাদি-অনন্ত আবেদনের সকর্ণ চাহনি,—'মনে রাখিস, স্বেনলাল!'

গাড়ী ছেড়ে দিল এক সময়ে। বাইরে আর ভিতরে চারটি অপলক চক্ষ্ম মিলে রয়েছে পরস্পর। কিন্তু আমি জানি, গাড়ির ভিতরের দ্টো চোথ তথন বাল্প-থরোথরো। রবীন্দ্রনাথের দ্টি ছত্ত মনে পড়ে গেল "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমার, হে বন্ধ্ম বিদার।"



দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে নেমে এসেছেন অনেকবার। স্বর্গে অথবা মর্ত্যে তিনি দেবতা অপেক্ষা মানবিক চেহারায় অধিকতর প্রকট। তিনি ছিলেন কৌতৃক ও পরিহাসপ্রিয় এবং তিনি নৈতিক রক্ষণশীলতার ধার মাড়াতেন না। দেবতা অপেক্ষা মান্বের দিকে টান ছিল তার বেশী। অনেক সময় সক্রিয় কৌতৃক-পরিহাসের ভিতর দিয়ে তিনি মান্বের মহত্ত্ব, দাক্ষিণ্য, সততা, আথবিশ্বাস এবং ভারহীন অধ্যবসায়কে প্রীক্ষা করতেন।

স্থিলাকে প্রতিপালকের আসনে ব'লে আছেন দ্রীবিষণ্। আনন্দ বেদনা জরা জয়োলাস ভালোবাস। ও ন্নেইমমতা—এদের ভিতর দিয়ে তিনি এই অনন্ত সৌরবিশ্বলাকের মধ্যে থেকে পৃথিবী নামক একটি ছোটু গ্রহলোকে তাঁর প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মান্ধের স্বভাববৃত্তিকে তিনি কোনও আইনে বাঁধেনিন। তিনি জানেন, মান্ধ হেনলো স্বেছাতন্ত্রী, আপন প্রবৃত্তির দাস, আপন প্রকৃতির ক্লীড়নক এবং আপন বিকৃতিরই অন্ধ স্তাবক। দেবরাজ ইন্দ্র আনন্দ পেতেন রাজ্যপাল বিষণ্ধর এই প্রশাসনপর্শ্বতিতে। সূেই আনন্দলাভের জন্য তিনি মতোঁ নেমে আসতেন প্রায়ই ছন্মবেশে। তিনি হতেন বহুর্পী। মান্ধের দরজায়-দরজায় বিভিন্ন বিচিত্র বেশে তিনি এসে দাঁড়াতেন। তাঁর হাতে মান্ধের মনুষাম্বের পরীক্ষা হয়েছে বার বার।

তিনি লবগ লোকবাসী বটে, কিল্ডু লবগ লোকে বৈচিত্রা কোথা? নিত্য আনন্দ-ময় লবগ, -কিল্ডু তার মধ্যে দুঃখ-বেদনার লপশে মধ্র কাব্যের আল্বাদ নেই। দেবজামাত্রই প্রাময়, কিল্ডু পাপের মনোহর রগগীন রূপ কোথাও খ্জে পাওয়া যায় না। পারিজ্ঞাত কাননের কোন্ও কুস্মে কটি নেই, সিংহ-শার্দ লেরা সম্পূর্ণ আহংস, সপের দল সর্বদা নৃত্যুগীল, নগনকালিত চির্যোবনা অপসরাদের লীলায়িত তন্ত্বতার সঞ্চেতে আসপগিলিপ্সা নেই। শোকে, অন্রাণে, দ্ঃখে, নৈরাশ্যে, মহত্ত্বে ও ভালোবাসায় ইন্দ্রের ল্বর্গ উন্তেলিত নয়। প্রীবিষ্ট্রভূত্তি দেবরাজ একদা, দিবর করলেন বে, ল্বর্গ এবং মর্ত্যের কোনও এক সন্প্রিলিত চিনি তার নিজন্ব একটি রাজধানী নির্মাণ করবেন। অতএব ছল্মান্তের তিনি প্রিবীতে নেমে প্রমণে বহির হলেন!

শিবলিপা গিরিমালার মধ্যকেন্দ্রে যেখানে 'মহাভারতীয়' পর্ব তগ্রেণীর পশ্চিম-প্রান্ত, সেই অঞ্চলে আল্ফারিডকেশা যোগদ্রুটা 'শারদা' নেমে এসেছেন উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাঁর উপ্মন্ত তরখেগর আঘাতে পাথর ল্বটিয়েছে পায়ে পায়ে; অরণ্য-অটবীর শ্বাপদের দল পরিশ্রাহি আর্তনাদ করতে করতে আত্মদান করেছে তাঁর ঝাপটের কাছে। তাঁর রাশি রাশি তরখ্য-উচ্ছ্বাসের সংঘাতে বৃদ্ধ বনস্পতির অবল্বিত ঘটেছে। শারদার উপ্মন্ত নাচনে স্থিত রসাতলে গেছে অনেকবার।

কিন্তু 'মহাভারতীয়' শৈলপ্রেণীর প্রান্তে টনকপ্রের কাছে এসে শান্ত হয়েছেন শারদা। তথন শোনা যায় ঝনক-ঝনক ন্প্রে-শ্ত্য—সেই নাচনে তরাই অঞ্চলে ব'সে গেছে শস্যশ্যামলতার আসর। ভৈরবীর আত্মঘাতী উন্মাদনা উত্তর প্রদেশের লক্ষণাবতীর উত্তরপ্রান্তে পেশছে শান্ত হয়েছে।

টনকপরে হোলো মধ্য হিমালয়ের একটি প্রধান তোরণদ্বার। এই অঞ্চলের প্রে নেপালয়াজ্যের সীমানা, এবং পদিচমে হোলো দক্ষিণ কুমায়্ন অর্থাৎ নৈনীতাল। এই দ্ইয়ের মাঝখানে সীমানারেথা টেনেছে শারদারই শিরস্রোত কালীনদী। স্দ্রে উত্তরের হিমালয়-লোকে ধবলীগণগা ও কালী,—উভয়ে আসকোট নামক পার্বত্য শহরে মিলিত হয়ে দক্ষিণে নেমে এসে শারদা নামে প্রখ্যাত হয়েছে।

ইন্দ্র এসে থমকিয়ে গেলেন এই দক্ষিণ কুমায়নের এক প্রান্তে। না, এ দৃশা তাঁর সংখের স্বর্গে নেই। স্থাফি এখানে প্রমান্চর্যা, এই হোলো স্বর্গা-মর্ত্যের সন্ধিত্থল। এথানকার নিভূত মায়াকননে গোপনে নেমে আসে অলকাব্যাসনী অস্সরার দল: এই উদার অনন্ত গিরিশ্রগমালার নীচে বিচিত্র আর্ণ্যকপ্রুপ-শোভিত উপত্যকায় জ্যোৎস্নালোকে ব'সে যায় তাদের নৃত্যসভা। জ্যোৎন্দা নেই স্বর্গে,—সেখানে কেবল আছে নিতাজ্যোতির্মায়তা। সেখানে নদী আছে মন্দাকিনী মধ্রভাষিণী, কিন্তু এ নদীর মতো আত্মঘাতিনীর ব্কফাটা হাহাকার মন্দাকিনীতে নেই। এখানকার ছায়ালোকের অন্ধকারের সংগ্য মায়া-লোকের জ্যোৎস্নার যে-রংগরহস্য,—এ যে নিখিল বিশেবরই বিস্ময়। এর তুলনা ম্বর্গে কোথাও নেই। সমগ্র প্রথিবী ভ্রমণ কারে এসে অবশেষে এইখানে দাঁড়িয়ে দেবরাজ দিথর করলেন, রাজধানী নির্মাণের পক্ষে এই অঞ্চল শ্রেষ্ঠ। স্কুতরাং তিনি বন উপবন তপোবন গিরিগ্রোলোক শৈবালাছ্য় শিলানিকরি ব্যাঘ্রভুক্ত্ক্রাদির অবাধ বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ে অর্গণ্য গিরিনদীপথ ছাড়িয়ে এসে পেটিছিলেন এক নীলনরনা সরোবরের প্রান্তে। সরোবরের সলিলগহ<sub>ব</sub>রে বহুরুর্জি ধরে বাস কর্রাছলেন নয়নাদেবী। তিনি সেই পাতালগহনর থেকে উঠ্কেঞ্চিস জ্যোৎস্নাহসিত গগনের নীচে দাঁড়িয়ে দেবরাজকে অভার্থানা করলেন। ইক্ট্রেসহাস্যায়থে জানালেন, এই ভূম্বগেহি তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবে।

নয়নাদেবীর নামে নৈনীতাল হয়েছিল বর্টেট্টেন্ট্ নৈনীতালের প্রাচীন আর একটি নাম ছিল 'ইন্দ্রপ্রদথ'। ইন্দ্রপ্রদেথর বিল্ফিণ্ডর পর নয়নাদেবী পাষাণ হয়ে যান্। সেইজন্য হ্রদের পশ্চিম পাহাড়ের দেওয়ালে অদ্যাবধি পাষাণদেবীর মূর্তি ১২৬

থোদিত রয়েছে। তিনি শক্তির্পিনী, সেই কারণে তিনি সিন্দ্রশোভিত থাকেন। পাহাড়ের কোলে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরও দেখা যায়।

'তাল' শব্দের অর্থা হোলো সরোবর। নৈনীতাল প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত। একই হ্রদের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ,—একটি হোলো মাল্লতাল, যেদিকে নন্দাদেবী, শিব ও গণেশ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদির মন্দির; অনাটি দক্ষিণাংশ,—যেটি নৈনীতালের প্রবেশপথ। সমগ্র নৈনীতালের শোভা ও সৌন্দর্যের প্রধান কেন্দ্র হোলো নৈনীহুদটি। নৈনীতাল জেলা ভিল্ল দক্ষিণ হিমালয়ের অন্য কোথাও এতগ্রাল জ্বলাশয় সহসা চোথে পড়ে না। সেজন্য এগ্রাল হিমালয়ের উপাগার অঞ্চলে প্রচুর বৈচিত্রের স্টিট করেছে। এই হুদগ্রিলর মধ্যে প্রধান হোলো ভীমতাল, খ্রপোতাল, গর্ডতাল, নল-দময়ন্তীতাল, স্থতাল, রামতাল, লক্ষ্মণতাল, নওকুচিয়াতালের ইত্যাদি। স্নদর শতদলের শোভা এবং শাল্কের গলাগাল 'নওকুচিয়াতালের' একটি প্রধান আকর্ষণ।

একদিকে শতদ্র এবং অন্যদিকে কালীগণ্গা, এই দুই নদীর মধ্যভূভাগ নিয়ে সমগ্র কুমায়,ন। কুমায়,নকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায় তবে নৈনীতাল পড়ে দক্ষিণ অংশে। মধ্য অংশে হোলো আলমোড়া, উত্তর অংশে গাড়োয়াল। গাড়োষাল এবং আলমোড়ার উত্তরপূর্ব সীমানা তিব্বতের সংগ্র মিলেছে। গাড়োয়াল আগে ছিল পৃথক, কারণ সমতল ভারতে কোথাও গিয়ে তা'র এলাকা পড়েনি,—সে থাকতো বিচ্ছিন্ন। ইংরেজ আমলের পর টিছরী গাড়োয়াল এসে মিলেছে কুমায়,নে। আসাম থেকে কাশ্মীরের মধ্যে হিমালয়ের অন্য কোনও বিভাগে এতগালি তুষারাবৃত চড়ে। আর কোথ্যও এত কাছাকাছি দেখা যায় না। সমগ্র ভারতের কোটি কোটি নরনারী হিমালয়ের অপর কোনও খণ্ডকে তাদের জীবনে এবং তাদের অধ্যাত্মচিন্তায় এমন শ্রুণা ও অনুরাগের সংগেও ঠাঁই দেয়নি। পশ্চিমে যম্মনাপর্ব ত-যেটিকে বলা হয় 'বন্দরপঞ্চ', সেখান থেকে এই শ্বেতাগির-শিখরগালিকে জানৈক জার্মান পশ্ডিত বলেছেন, 'দেবগণের সিংহাসন।' যমানা পর্ব তের পর শ্রীকান্ত, গণ্গোহি, কেদারনাথ, বদরিনাথ, শতোপন্থ, কামেত, দ্রোণগিরি, নন্দাদেবী, চিশ্লে, পঞ্চুলী, নন্দকোট প্রভৃতি শিথরগালি জগৎ প্রসিম্প। এদের মধ্যে নন্দাদেবী, কামেত, চিশুলে, বদরিনাথ—এগারিক্সির্রাচ্চ। এদের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে সংখ্যাতীত গিরিসওকট এবং ক্যারাজ্বান পথ—যাদের ভিতব দিয়ে পশ্চিম তিব্বত এবং মধ্য এশিয়ার দিকে অভিযান জীরা চলে। প্রধান ও প্রসিন্ধ গিরিসঙকট ঠাগা, মানা, নিতি, কার্যজিবিংড়ি, প্রমা, লিপ্লেক ইত্যাদি পথে ভারতীয় ও তিব্বতী বাণিজ্যের চলাচল হয়ে জাসছে বহুকাল থেকে। বদরিনাথ থেকে মানা গ্রাম হয়ে শতোপন্থ ও কার্মেতির তলা দিয়ে সোজা উত্তরে গেছে 'মানা' গিরিসঙকটের পথ, সেই পথ গেছে শতদুর নদের দিকে। শতদুর পরপারে গারটকের পথ পাওয়া যায়।

নৈনীতালের পূর্ব সীমানা হোলো কালীগণ্গা ওরফে শারদা, এবং

পশ্চিম সীমানা হোলো কোশী নদী। এই কোশীনদীর মূল নাম সম্ভবত কৌশল্যা, এবং যতদ্র আমার জানা আছে এটি নেপাল-বিহারের অন্তর্গত সূর্যকোশী, সম্ভকোশী অথবা অর্ণকোশীর শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না।

নৈনীতাল প্রবেশের পক্ষে তিনটি প্রধান পথ পাওয়া যায়। পশ্চিম অংশে হোলো মোরাদাবাদ-রামনগর-রাণীক্ষেতের পথ। এটি চ'লে গেছে নৈনীতাল শহরের নীচে দিয়ে আলমোড়ার অভিমুখে। মধ্যপথটি সর্বাপেক্ষা সহজ, বেরিলী থেকে কাঠগোদাম হয়ে মাত্র একুশ মাইল মোটর পথ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৈচিয়পূর্ণ পথ যেটি সেটি সহজসাধ্য নয়—সেটি হোলো টনকপুর থেকে নৈনীতালের পথ। এই পথে নদী নালা, উপত্যকা, জলপ্রপাত, গহন অরণ্য, অসাধ্য পার্বতালোক এবং প্রকৃতির পরম ঐশ্বর্ষের ভান্ডার অভিযানকারী প্র্যুটককে নিতা অভ্যর্থনা জানায়। টনকপুর থেকে মোটর বাসের পথ গেছে সোজা উত্তরে চম্পাবত, লোহাঘাট ছাড়িয়ে পিথোরাগড় পর্যন্ত। এই অঞ্চলে জগংপ্রসিদ্ধ শিকারী ও ভারতপ্রেমিক 'জিম করবেট্' বহুকাল ধরে তাঁর বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর নামে সমগ্র কুমায়ুন এখনও কৃতজ্ঞতা জানায়। প্রতি বংসব তাঁরই নামে রুদ্রপ্রয়াগে আজও একটি মেলা বসে।

নৈনীত্বদিকৈ কেন্দ্র করে আধ্নিক নৈনীতাল শহর্ষিট গড়ে উঠেছে।
উত্তণত ভারতের সমতলে দাঁডিয়ে সাহেবরা খ্রেজ বেড়াতো ঠাণ্ডা অণ্ডল। বস্তৃত,
ইংরেজের আনুক্লোই ভারতে একটির পর একটি স্লের পার্বত্য শহর গড়ে
উঠেছে। ডালহাউসী, লালসডাউন, শিমলা, মুসৌরী, শিলাং, এমন কি
দার্জিলিঙেরও প্রায় ওই একই ইতিহাস। ইতিহাস বলে, ব্যাবণ নামক এক সাহেব
সাজাহানপুর থেকে বেরিয়ে মাছ ধরবার ছানা এসে পেশছন নৈনীতালে—সেটি
১৮৪১ খ্টাব্দ। তিনি এই মনোরম পার্বত্য এলাকাটির সংবাদ দেন্ কর্তৃপক্ষ
মহলে। অতঃপর সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে নৈনীতাল সাহেবদের পক্ষে একটি
আণ্ডালক শাসনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। হ্রদের চারিপাশে নৈনীতালের য়ে
শহরটিকে আমরা দেখি, সেটি হোলো অনেকটা নীচের তলা। এখ্যেক্টেউত্তর,
পূর্ব ও দক্ষিণাণ্ডল জুড়ে বাজার, বাসম্থান ও হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত।
নানাবিধ কাজ কারবার বাণিজ্য বেসাতি এখানেই দেখতে পাও্যায়। উপবতলায় রাজধানী এবং সরকারী দণ্ডর। আজকে অত্যক্তিরত হয় না। নীচের
তলায় বাজধানী এবং সরকারী দণ্ডর। আজকে অত্যক্তিরত হয় না। নীচের
তলায় শীতের বাতাস কিছু কম বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা ক্রের্ডি। উত্তরপ্রের একটি
অংশ অনেকটা অবারিত থাকার জন্য শীতের দিক্তি ঠাণ্ডা নেমে আসে, এবং তখন
নগরের কাজকারবার বন্ধ ক'রে স্থানীয় অধিবাসীদের মোটা অংশটা নীচের দিকে
চলে হায়। শীতের দিনে পশ্চিম পাহাডের পিছন থেকে জন্তু-জানোয়াবরা
১২৮

হদের চৌহন্দির বনময় অ**ণ্ডলে নেমে আসে। এই জলাশ**য়টি নৈনীতালের প্রধান আকর্ষণ।

শহরের নীচের তলাটা চৌবাচ্ছার মতো কিনা, ওখানে দাঁড়িয়ে একথা ভেবেছি অনেকবার। জলাশয়ের শোভা অপর্প, কিন্তু হিমালয়ের স্দৃর্বব্যাপকতার স্বাদ নীচের তলায় নেই। কাশ্মীরের শেষনাগ, গণগাবল, উলার হুদ, ভাল হুদ,—এদের চারিদিকে অনকেত্র পরিব্যাশিত। জগংপ্রসিন্ধ হিমালয়বিশেষজ্ঞ স্বামী প্রণবানন্দ বলেন, মান্স সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে মান্ষের পথহারা কল্পনা কৈলাসশ্ভেগর চারিদিকে সমস্ত আকাশ্যে আর তিব্বতে ঘ্রে-ঘ্রের বেড়ায়। কিন্তু তার তুলনায় নৈনীতালের এই জলাশয় যেন অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে। স্থানীয় অধিব্যেশীয়া জানে, এই হুদের জল স্বাস্থ্যকর নয়, সেইজন্য মাঝে মাঝে এর জল কতকটা ফ্লিকাশ ক'রে দেবার জন্য একটি নালীপথ বানানো আছে, কিন্তু নালীয় দক্ষিণে যে প্রবাহপথটি দেখি, সেটি প্রাকৃতিক। এরই আশে পাশে স্থানীয় বিস্তির জটলা। প্রনো বাড়ীয়র, গলিঘ্রিজ, নোংয়া আর নর্দমা। পাহাড়ী শহরের বস্তি অণ্ডল কোথাও স্ক্রী নয়। যেখানে যাও—দাজিলিঙে, ম্সোনীতে, শিমলায়, আলমোড়ায়—এরা সেই একই পরিচয় বহন করে। বছরে মোটামাটি ছয়মাস হোলো স্বীজন, বিক্তি ছয়মাস তারা দারিদ্রো ভোগে।

চারিদিকের অবরোধ সন্বল্ধে যে কথা তুর্লাছ, তাদের প্রত্যেকটি হোলো এক একটি পাহাড়ের শীর্ষ। কোনোটির নাম 'আয়ারপট্ট', কোনোটি 'দেওপট্ট'। উত্তর অগুলে হোলো 'চায়না পীক্ট', এদিকে আল্মা, লারিয়াকাল্ডা, শের-কিডাণ্ডা, এরা চারিদিক থেকে ওই হুর্দাটকেই যেন ঘিরে রয়েছে। কিল্ডু হাজার খানেক ফ্টে উপরে উঠলেই প্থিবী অনেক বড়। যতদ্রের তাকাও—উত্তরে অনন্ত গিরিশিবর শ্রেণী—প্রেও তাই, পশ্চিমেও তাই। কেবল দক্ষিণে ঠাহর করলে দেখা যায় অন্তহীন হিন্দান্থানের ধ্সের অস্পন্ট সমতল। প্রে-পর্বতের 'টিফিন্ টপের' উপর উঠে সমস্ত দিনমান ধরে কেবলমার হিমালয়ের পরমাণ্চর্ম মহাশেবত শোভা দেখতে দেখতেই দিন কেটে যায়। যায়া নৈনীতালে আসে তা'রা জলের ধারে তলিয়ে থাকলে কতিয়ুল্ড বোধ করবে, সন্বেহ কি!

ছোটু গলপটি মনে পড়ছে নৈনীস্তুদে নোকীবিহারকালে মাঝি ক্রিছিল
বছর পঞ্চাশেক আগে এক সাধ্ এখানে আবিভূতি হয়ে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের
বির্দেধ এক হৈ চৈ বাধিয়েছিল। সে নাকি স্বন্দাদিল হয় আ, এখানে হুদের
ধারে নয়নাদেবীর মান্দির নির্মাণ না করলে তার নিস্তার হৈছে। সাধ্ এই দাবি
করে যে, এখানে নগরের সম্প্রসারণ কিছুতেই চলবে মা। তংকালীন ইংরেজ
গভর্ণর বাহাদ্র সাধ্র কান ধরে এখান থেকে ত্রুজিরির চেন্টা পান্, এবং সাধ্র
পিছনে পর্লিশ লেলিয়ে দেন্। সাধ্র ভয় স্ফ্রেন। সে বিনামেঘে এমন এক
বজ্ঞাঘাত ঘটায় যে, সমগ্র নৈনীতাল থরথারিয়ে ওঠে। চোখ রাজ্গিয়ে সে বলে,
এসন ভূমিকম্প সে আনবে যে, লাটপ্রাসাদ ধ্লিসাং করে দেবে! বোধ কবি সেই
দেবতাল—১

সাধ্র কিছ্ অলোকিক শান্ত ছিল, সেইজনা ইংরেজ তার দাবি স্বীকার করে এবং নয়নাদেবীর মন্দির নির্মাণের জনা কতকটা জায়গা জমি ছেড়ে দেয়। কিন্তু এর পরেও আবার নানা কারণে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ বেধে ওঠে, এবং সাধ্রেক সম্চিত শান্তি দেবার জন্য গভর্পর স্বয়ং ষখন পর্বিলশ ফোজ নিয়ে অগ্রসর হন্ তখন অকাল বর্ষণের ফলে পাহাড়ের গা থেকে এক বিরাট ধ্রুস নেমে আসে নীচের দিকে, –চারিদিক ছন্তখান হয়ে ষায়। সাধ্রুসেই সময় অন্তহিত হয় বটে, কিন্তু ষাবার সময় এই অভিসম্পাত দিয়ে যায়, চল্লিশ্ বছরের মধ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রিবী থেকে রসাতলে যাবে!

নৌকার মাঝি সগোরব উন্দীপনার সংগ্যু মোটাম্টি গল্পটা শোনালো।
ওখানে আজও একটি সাধ্ব দেখছি বৈকি। তবে সে এক ভক্ত শিষাসহ হুদের
তটের নীচে জলের কোলে একটি গ্রার মধ্যে থাকে। জলের ওপরেই তা'র বাসা;
এবং ওরই মধ্যে লতাপাতার ছায়ায় গ্রাটি ঢাকা,—গাঁদাফ্লে ভরা সেই গ্রাম্খ। ওরা নিজেদের সংসারটি বানায় ঠিক সেইখানে, যে-শ্থানটি সর্বপরিত্যক্ত।
গাছের তলা, নদীর তট, পাহাড়ের গ্রা, মিল্সেরের পাশ, পথের ধার—যেখানে
কা'রো প্রয়োজন নেই যেখানে কোনও নিষেধ নেই। ভিক্ষে করে না, কিন্তু আকর্ষণ
করে। কথা বলে না,—রহস্য ঘানয়ে তোলে। চোখ তুলে তাকায়,—যেন আত্মার
নিগ্র জিক্সাসার শেষ জবাব। চুপ ক'রে থাকে,—স্থিততত্ত্বে চরম সিন্দাতটা
ব্রে নাও। চরসের কল্কেটায় দম ভ'রে টান দিল,—ওই সঙ্গে ফ্লে দিল
জীবনটা। এক সময় হঠাং ধ্নির থেকে ভন্মতিলক তুলে দিল তোমার ললাটে,—
বাস, আর চাই কি, 'ভাগোয়ানকো' মিল্ গিয়া। নমন্কার জানিয়ে চ'লে যাও।

নৌকা আমাদের ভেসে চললো। 'সন্ধা-সকাল করছি শৃথু এঘাট ওঘাট।'
সমসত দিনমান স্কর রৌদ্রে আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে পরিপ্রণ। প্রত্যেকটি
পাহাড় ছায়া ফেলেছে হুদের জলে—যেমন ওব মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে নীলকান্ত
আকাশ। ছবি আসেনা ওদের,—কেননা ছবি অপেক্ষাও মনোরম। অপরিসমীম
আনন্দের সপ্রে নিবিড় অতৃণিত ধেন জড়িয়ে আছে পাহাড়ে আর ছায়াচ্ছম
জলাশয়ে। এখানে শহর বটে,—কিন্তু সমস্তটা শান্ত! জলে আকাশে পাহাড়ে
বাতাসে যেন সমসত দিন ধ'রে একটা প্রশোত্তর মীমাংসা চলছে,—অভিন্তা যেন
তা'র নিঃশব্দ শ্রোতা এবং দশ্বি। জ্যোৎস্নালোকে জলাশয়ের ভারে আড়ালেআবডালে ব'সে আছে সবাই। যেন এবার ইন্দ্রসভার নাচের স্তির ব'সে যাবে।
আমাদের সতব্ব নিমেষনিহত দ্বিতর পিছনে নির্ম্থ উৎক্ষের।

গিজার, 'গ্রেদোয়ারে', রাধাকৃষ্ণ ও নয়নার মন্দিরে, কিছ্ যেন খ্রেজ ফিরছি। কিছ্ দেখে যেতে চাই এখানে ওখানে তিন্তু তা'র সংজ্ঞাটা সঠিক জানিনে। কৌত্হল আছে, কিন্তু সংশয় অভ্যুত্ত অনেক বেশি। সমস্ত জীবন ঘর্ষোছ পাহাড়ের পাথরে-পাথরে, —অর্রাণকাণ্ঠ যেমন ঘরে আগ্রন জ্বলাবার জন্য। ছমছামিয়ে এসেছে দিনান্তের অন্ধকার, এসেছে অরণ্যতলের ছায়া রাহ্র মতো ১৩০ মন্থব্যাদান ক'রে, শক্তে পরদলের সরসরানির মধ্যে পায়ে পায়ে লেগেছে রোমাঞ্চ কৌতুক, লেগেছে কম্প, লেগেছে হর্ষ,—ব্রাঝান অনেক সময় নিজের মধ্যে এমন অধীর উত্তেজনা কেন, কেন অকারণে প্রাণ এমন ক'রে থরথারিয়ে ওঠে! তখন ম্রতপদে চ'লে এসেছি ছায়ালোকের বাইরে। যে-বস্তু খ্লতে গিয়েছিল্ম, তাই যেন পাবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

চিত্তের এই বিকার এবং বৈলক্ষণ্য ব্র্ঝিনি কোনোদিন।

জলে পথলে পাহাড়ের কোলে-কোলে আজ সকালে নৈনীতালের হাসি উচ্ছবিসত। নীল আকাশের মাঝখানে মেঘের আকারে এসে দাঁড়িয়েছে যেন শ্বত ঐরাবত সামনের দুই পা তুলে। হেমন্তের নীলিমার নীচে বিরাটের স্বর্প প্রকাশ পাচ্ছে পর্বতের শিখরে-শিখরে। চাঞ্চলার বেগ আসছে মনে ক্ষণে ক্ষণে।

বারান্দার নীচে দিয়ে মাঝে মাঝে পোরিয়ে যাজে বায়,বিলাসী ঘোড়সওয়ার। মেন্টরও যাচ্ছে এক আধ্যানাঃ পাহাড়ী শহরে এলে পাওয়া যায় ভারতবর্ষ কে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে। ছিনুশটি জাত ছড়ানো থাকে সমতল ভারতে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাদেরকে সহসা খ্রুজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু এখানকার স্বন্প পরিধির মধ্যে তা'রা স্বপ্রকাশ। এখানে এলে ঘরের চেয়ে বাহির হয় প্রধান। বাইরে আসতে হবে সবাইকে। ধরা দিতেই হবে সকলের মাঝখানে। সেই কারণে হেমন্তের দ্নিম্ধ হাওয়ায় আর মধ্বর রোদ্রে সর্বব্যাপী আনন্দের যে আসর বসেছে, সেখানে এসে পেণছৈছে মারাঠী আর মাদ্রাজী, পাঞ্জবৌ আর রাজস্থানী, গ্রন্ধরাটী আর ওড়িয়া। বালক বালিকারা এসেছে লক্ষ্মো থেকে তাদের স্বাস্থ্যোল্জনল চেহারা নিয়ে,—তারা যাবে পাহাড়ে পাহাড়ে 'এক্স্কারশনে।' এদের পাশে বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের নিজীব চেহার কল্পনা করে লজ্জা পাই। <del>স্বাস্থ্যে শিক্ষায় কর্মক্ষম</del>তায় বাণ্গালী আজ ভারতের কোথাও বিশেষ নেই। আজ দেশের চারিদিকে—ভিতরে ও বাহিরে—যঞ্জন দূরেশ্ত জ্বীবনের অভিযান ডাক দিচ্ছে তারস্বরে, তথন বাংগলৌ বাংসল্যের আঁচলের নীচে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র ব্যড়াচ্ছে। বন্দজলায় বাণ্গালীর পা পরেত ব'সে গেছে, রাজনীতি এনেছে ওদ্রেঞ্জীবনে यक्त्या, দারিল্লা এনেছে ওদের জীবনে দৈনা, অতত্বেশ্ব এনেছে এনেছে সংসারে পাশব প্রকৃতি। বাহিরের সরল, বৃহৎ, উদার ও সুরক্ষীবী প্রাণশস্তির দিকে বাঙ্গালীর চোখ নেই। ওরা আগে চায় চাক্স্প্রিসিরে চায় ধর্মঘট। ম্বাধীনতালাভের জন্য যে-বাংগালী চেয়েছিল মৃত্যু, স্থাধীনতা লাভের পর সেই বাণ্গালী যেন চাইছে অপমৃত্যু!

স্থা বালকবালিকাদলের আনন্দোল্জ্বল ক্রিলাইলের দিকে চেয়ে থাকলে স্বর্ধাকাতর চক্ষ্ব এক সময় বাদ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। ওই অবাদ্যালী ওরা আমাদেরই সদ্তান এবং আমারই ভারতের ভবিষ্যং—এ সান্ধনা মন যেন মানতে চায় না!

ভ্রমাজের তথাকথিত আবহাওয়াটাকে ছাড়িয়ে মাটির তলায় গিয়ে নামলে দেখতে পেতৃম স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযায়া। বাইরে থেকে এসেছে অনেকে, যারা ছোট় ছোট ব্যবসায়ী। আরও আছে যায়া নেপালী কিংবা গাড়োয়ালী। তারা মোট বয়, দোকানে কাজ করে, ঘোড়া রাখে, অলিগলিতে প'ড়ে থাকে। নেপালী এসে হোটেলে চাকরি নেয়, ড্রাইভারী করে, কিংবা বায়্সেবীদের কাছে দাসথং লেখে। কুমায়ৢনীয়া ঘরে কম্বল বোনে, দির্জাগিরি করে, ফল আর সম্পিল বেচে, আর নয়ত খাবারের দে।কান দেয়। ওদের পিছনে যে-গৃহপেথর জীবনযায়া, সেটির দিকে চোখ না পড়াই উচিত। শীতকালের তিন-চার মাস ওরা কুকড়ে ঘরের মধ্যে প'ড়ে থাকে। শাকস্মিজ শাক্ষিয়ে রাখে ঘরে, ক্ষেত্থামারে কাজ থাকে না, বোগ-ভোগে ওয়্ধ জোটে না, বাইবের বাড়ীওয়ালায়া ওদের কাছে জ্লুম ক'রে ঘরভাড়া চায়। চৈরমাস পড়লে তবৈ ওদের মনে আশার সঞ্চার হয়,—'চেজার'দের প্রতীক্ষায় দিন গোগে। যায়া খোজ রাখে তায়া জানে, পাহাড়ী শহরের নীচের তলাটা রোগে আর দারিদ্রে পণ্ণা। দার্জিলিংয়ে, মুসৌরী-আলমোড়ায়, স্ত্রীনগবে -সর্বান্ত প্রায় একই ইতিহাস। গভর্নমেণ্ট দেশের খবর রাখেন, পাহাড়ের খবর সকল সময় তাঁদের কানে ওঠে না।

মহাদেবের চ্ডায় গণ্গা যেমন বন্দিনী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি চেহারায় নৈনী হুদটি রয়েছে নৈনীতাল শহরে। ওখান থেকে মাইল সাতেক নীচে নেমে, এলে 'ভাওয়ালীর ছোট শহর। ওপাশ দিয়ে উঠেছিল্মে, এপাশ দিয়ে নের্মেছ। এটি সেই প্রধান রাজপথ –যেটি রামনগর থেকে এসে আলমোড়ার দিকে চলে গেছে। পথটি অতি চমংকার এবং বনময় পার্বত্য অঞ্চলের আলোছারায় অপরূপ। এ আমার পরিচিত পথ। তব, আবার এর্সোছ অনেক দিন পরে। প্রোতন বন্ধ্দের প্রাচীন দ্নেহ যেন ডাক দিচ্ছে ওক্ আর দেওদারের বনে-বনে। ঝাউবনে বাতাস উঠেছে, অতীত কাহিনীবা যেন আমায় কাছে পেয়ে ফ্'পিয়ে উঠছে। একালের নতুন পাখীরা এসে বাস্য বে'ধেছে নিঝারের আশে পাশে, গিবিনদীব প্রাণধারা শাুকিয়ে এসেছে, পাথরের থেকে শৈবাল ঝ'রে গেছে,—িনশ্বাস দেলছে যেন সর্বপ্রাসী মহাপ্রাচীন। এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, আমার সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে গ্রহণ ক'বে নিচ্ছে সুক্তি প্রতি গ্রানাইট্ পাথর, প্রতি অর্কিডেব চারা, প্রতি প্রদেপর স্তবক, প্রতি নিকুঞ্জের কুসমূমলতা,—ওরা থাকে এ পাড়ায় আমার অতিপরিচিত মহতে কিন্তু সমস্ত পরিচয়ের বাইরেও ওরা আমার চোথে চিরকালের অচেনা ভালাবাসার পাত্রকে নিবিড় ক'রে ব্যকের মধ্যে টেনে নিই,—যেন সে নিজের ক্ষেত্রত অনাবিষ্কৃত পবিচয় নিয়ে আমার কাছে ধরা দেয। আলিখ্যনের মৃত্যু পাই যতটুকু, তা'ব চেয়ে অনেক বেশি প'ড়ে থাকে বাইরে। সেই কার্ম্বেডিবড় প্রেম হোলো বড় তপস্যার মতো। হাত বাড়ালেও যা পাইনে, হৃদয়ের এক্লে ওক্লে যাকে ধরে না.— সেই অনাম্বাদিত অলভ্য অমৃতল্যভের আশার প্রেমের চক্ষে অগ্র্ গড়িয়ে আসে।

এদেরকে ব্রুকের মধ্যে নিয়েছি একদিন, কোলে নিয়ে কে'দেছি কর্তাদন। যেন জন্ম-জন্মান্তরে দেখেছি, হাজার হাজার বছর ধরে জেনেছি। অগণ্য বংশপরম্পরায় মহাকালের কল্পে কল্পে আমি ওদের দেখে চলেছি বিবর্তনিবিধির ভিতর দিয়ে। আমার শিরা-উপশিরাদলের রক্তপ্রবাহে বয়ে গেছে শত-সহস্ত্র গিরি-নির্ঝারণীরা, আমার অন্থিপঞ্জরের স্তরে স্তরে সংখ্যাতীত শিলাসনে প্রাচীন ম্নিঞ্চির যোগাসন পেতে রেখেছি, আমারই হৃদয়ের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ধারণ ক'রে রয়েছি দেবসিংহাসন হিমালয়ের অগণিত শৃৎগমালা। জন্ম আর মৃত্যুর অতীত অখণ্ড চৈতন্য দেই আমি,—সেই আমার আদি চৈতন্য কল্পান্তরে, দেহান্তরে, জন্মান্ডরে, য্গান্তরে বিবর্তিত। প্রাণে ইতিহাসে অতীতে আধ্ননিকে ভবিষাতে,—সেই আমি অজর অক্ষয় অবায় ভারতাত্মার নিত্য প্রতীক্। আমার ক্ষয় নেই, লয়ও নেই। আমার অহৎকার,—ওরা আমাকে এনে ওদের মাঝখানে বসিয়েছে বারন্বার। ওরা ভাষা দিয়েছে আমার ম্থে, প্রাণ দিয়েছে আমার দেহে, নিশীখরাতির তারায় পাঠিয়েছে আমন্তণ, হেমন্তের হাওয়ায়-হাওয়ায় স্রভিশ্বাস নিয়ে গেছে আমার বাতায়নে কতবার।

ভাওয়ালীর পাহাড়ের কোলে নিভৃত বনচ্ছায়ায়য় অগলে নিমিত হয়েছে ভারতপ্রসিন্ধ বন্ধ্যারোগী-নিবাস। ভাওয়ালী শহরটি ছোট, কিন্তু এই রোগী-নিবাসটির জন্য শহরটি সর্বন্ধ সম্পরিচিত। অসমুন্থ না হলে এমন একটি মধ্র কাব্যপরিবেশ কপালে জোটে না,—এ যেন জীবনের একটি ট্রাজেডি। কলকঠী পাখী আর সরীস্পের ডাক ছাড়া সমগ্র অগল যেন প্রাণীচিক্হীন। রোগীনিবাস থেকে সামান্য উৎরাই পথে আন্দান্ত আধ মাইল নেমে এলে ভাওয়ালীর ক্ষ্মন্ত জনপদ। এখানে পথের চৌমাখা, সামনে পাহারাদার দাঁড়িয়ে বানবাহন নিয়ন্ত্রিত করছে। অদ্বরে মোটরবাস্ট্যান্ডের অগলটি কতকটা প্রশাহন নির্বাহ্রণীর সারিবন্ধ জটলার বাইরে দ্বিট বেশিদ্র প্রেছিয় না। পাহাডের গা বেয়ে একটি বিরি কিরি ঝরণা নেমে এসেছে।

এখান থেকে মান্ত পাঁচ মাইল পথ 'ভীমতাল।' পথ পার্ব তা, কিন্তু স্থানকটা উপত্যকাপথ। ডানদিকের একটি পাহাড়ের নীচ্চে গা বেয়ে-বেয়ে প্রথ চ'লে গেছে দক্ষিণ অঞ্চলে। ভাওযালীর ক্ষ্মন্ত জনপর্দাটিতে আবার যথাস্ক্ষরি ফিরে আসতে হবে।

ভীমতালের পথটি তেমন মস্প নয়, কিছ্ কর্ক ক্রিএখানকার উচ্চ কোনও পাহাড়ের শিখরে উঠলে দক্ষিণ কুমায়ন্ত্রের তরাইক্রেএভাস পাওয়া যায় . কিন্তু সে অনেকটা ওই কার্সিয়াং অঞ্চলের ন্যায় ধ্সের্থিকটা ছায়ার মতো। এ পথটি ভীমতাল হয়ে এ'কেবে'কে উপত্যকাপথে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের গাড়ী যথন এসে পেছিলো তথন মধ্যাহ্ন পেরিয়েছে। ভীমতালের হুদটির বর্গ পরিমাপ নৈনীতাল অপেক্ষা একট্ব বড়, এই আমার ধারণা। কিন্তু নৈনীতাল অপেক্ষা প্রায় দ্ব' হাজার ফ্টে নীচে হওয়ার জন্য এখানে রৌদ্রের উত্তাপ বেশী। উচ্চুতেই হোক আর নীচেই হোক, পাহাড় অঞ্চলে রৌদ্রের তাপ অতি প্রথর। হেমন্তকালে হরিন্বার বাতাসের জন্য ঠান্ডা হয়ে যায়, কিন্তু হ্রিকেশ লছমনঝলা অঞ্চলে গরম। মাট্র পনেরো যোল মাইলের মধ্যে এই তারতম্য ঘটে। শ্ব্দ্ব এখানে নয়, তৃষার রাজ্যেও এই। 'পশুচুলীর' শ্রুগবিজয় অভিযানে যিনি প্রথম সাফল্যলাভ করেন, দিল্লীর সেই ইঙ্গিনিয়াব মিঃ পি-এন-নিকোর বলেন, "সাড়ে বাইশ হাজার ফ্বটের উপরে উঠে প্রথম উত্তন্ত স্থারিশম তাঁকে যেন ক্ষণে ক্ষণে দশ্ধ করছিল। কিন্তু বাতাস উঠলেই সর্বনাশ। সেই বাতাসে আসবে কুহেলী, এবং অতঃপর তৃষারঝটিকা।"

ভীমতাল নাকি অতলম্পর্শ গভীরতাব জন্য প্রসিন্ধ। এখানে এসে দেখি হুদটি বড় নিজন, বড়ই একা। ওপারে একটি বৃহৎ পর্বতচ্ডা, এবং ওটির নাম 'হিডিম্বা' পাহাড। এ অঞ্চলে কেবল এই হুদটি নয়, এখান থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে পর পর সার্তটি 'তাল' পাওয়া যায়। তাদের কথা আগে বলেছি। কাছাকাছি এসে দেখি, ভীমতাল সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি প্রাচীন শিব-মন্দির। নাম, ভীমেরের মহাদেব। দ্বিতীর পাণ্ডব ভীম দেখা যাচ্ছে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করেছেন প্রচুর। আসামে হিডিন্সাপুর (ডিমাপুর), কো-হিমা অর্থাৎ হিভিন্বা পাহাড,,নেপালে ভীষপেড়ী, হরিন্বারে ভীষগোড়া,—এর পরেও পাঞ্চাবে আর কাম্মীরে কি-কি চিহ্ন থেন পাওয়া যায়। ধর্মারাজ ব্র্বিণিঠরের নামে উৎসগীতি একটি দেবস্থানও কই এযাবং চোথে পডেনি। শ্রীরামচন্দ্র ছড়িয়ে আছেন যেমন ভারতের সর্বত, তেমনি হিমালয়েরও সর্বত। খ্রীনগরের উত্তরপথে সিন্ধ, নদী অতিক্রম করে গিলগিটে ঢোকবার ভোরণন্বারই হোলো রামঘাট। পাকিস্ডানঅধিকৃত কাশ্মীর এলাকার একটি জনপদের নাম রামপার। পশ্চিম পাকিন্তানের একটি বভ শহরের নাম, রামনগর,—যেটি শিয়ালকোটের দক্ষিণ অঞ্চলে চন্দ্রভাগার তীরে। সত্তবাং বামঘাট থেকে সেত্রন্ধ 'রামেশ্বরম্' পর্যান্ত ভারতবর্ষা একস্ট্রে গাঁখা।

ভীমতাল ব্রদের ঠিক মাৰাখানে একটি ক্রুল্বীপ রয়েছে চ্যেন্থে সামনে,—
কলকাতার লেক্-এ ষেমন দেখা বার। গিরিলোকে নদীর সঞ্জো প্রচুর, কিন্তু
জলাশরের সংখ্যা বড কম। সেই দীঘি, হুদ, সরোবর—জ্যার আকর্ষণ বেশি।
এই হুদের পশ্চিম পাহাড়ে আদিবাসী পাহাড়ীর মের্ছে ছিলেন পরমাসন্দরী
শ্রীমতী হিড়িন্বা। তিনি বোধ করি ভীমের অস্কুর্মিনার কাহিনী শানে মন্থ
হয়ে দ্বিতীয় পাশ্চবকে এখানে আমল্যণ করেনি পাহাড়ী মেয়ের কঠিন যৌবন
হয়ত খাজেছিল শান্তিমান প্রত্ম। ভীম আসেন এখানে, এবং উভয়ে প্রণয়াসন্ত
হয়ে বিবাহ করেন। সম্ভবত এই সরোবরের মাঝখানে ওই জনহীন ব্লীপকাননে
১০৪

তাঁরা মধ্যোমিনী যাপন করেছিলেন্। ঘটনাটি মহাভারতে ঠিক এই ভাবে। আছে কিনা মনে পড়ছে না।

একটি প্রাচীরের পিছন দিয়ে ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের চত্বর উত্তীর্ণ হল্ম। বৃক্ষছায়াময় মন্দিরের অণ্যন,—অদ্রে বিশ্ত। ঝুর্ ঝুর্ বাতাস বইছে ছায়ালোকে। ছোট একটি পাণ্ডা-পরিবার এখানে থাকে। শিবের কাছেই পার্বতী। গণেশ থাকবেনই, এবং সিন্দ্রমাখা মহাবীর অবশাদভাবী! হন্মান হলেন শৈবভারতে শক্তির প্রতীক্। বেদীবাঁধানো রয়েছে পাথরের, তারই এক পাশে বসে কতক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। মন্দিরের মতো এমন মধ্র অনাহত বিশ্রামের ক্ষেত্র আর কোথাও নেই। গাছের দিন্ত ছায়ায় হিমালয়ের হাওয়ায় নিভ্ত মন্দিরের এক কোণে চোখ ব্জে শ্রে থাকা,—তা'র সণ্ডের থাকে আকাশপথের পথিক পাখীর চ্র্ল কণ্টন্বর, আর যদি থাকে নিকটবতী নালাপথে সরোবরসনিলের কুল্কুলধ্বনি,—তাহ লে সেই সৌন্দর্যচেতনার শিহরণে আকাশের অনত নীলিমাও শিউরে ওঠে বৈকি। বিশ্বাস করবে না অনেকে,—স্বর্গলাভ করি আমি কথায় কথায়।

ওরই মধ্যে এক সময় দেখে নিল্ম ভীমতালের সংগ্য নালীপথ সংঘ্রু ক'রে 'দল্ইস গেট্' বানিয়ে জলনিয়লগের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। এর পর জ্যামিতিক পদ্ধতি দেখতে সময় গেল। অতঃপর ভাওয়ালীতে ফিরে এসে চলল্ম এবার রামগড়ের দিকে। ভাওয়ালী থেকে রামগড় নয় মাইল, কিন্তু অধিত্যকা পেরিয়ে ধীরে ধীরে চড়াই পথ উঠে গেছে। এ পথটি পাকা। ধাম, 'নেহর্ রোড।' দক্ষিণপূর্ব দিক পোরিয়ে গাড়ী চলেছে উত্তর দিকে। এ অঞ্চলে যানবাহনেব নিয়লগ্র দেখে মন খুশী হয়। মোটরবাসেব প্রথম বুগে মালিক এবং চালকের যে-দেবজ্ঞাচার ছিল ব্যমন ছিল কলকাতায়, —এখন আর সের্প সহসা চোখে পড়ে না।

ভালিমের বন খে'বে চলেছি। ছোট ছোট কমলা ধরেছে গাঁছে গাছে। 'বাসনার সেরা বাসা রসনায়'—ফলের বাগানেব চেহারা দেখে তংক্ষণাং ভীমেশ্বর মহাদেবের কথা ভূলে গেল্ম। শৃষ্ককপ্টে এখনই কিছ্, ফলের রস সন্থারিত না হতে পারলে জীবনটাই বার্থ! দার্কিলিংরের ভূটিয়া মেযের দ্টি গালের মতো টসটসে আপেলে রক্তের ছোপ পড়েছে,—মাথায় থাকুন ভীমেশ্বর ভিকত্ত ফলের বাগান নাগালের বাইরে,—দীর্ঘানিশ্বাস ফলে কোনো লাভ নেই। ওইসব রাণ্গা ফলের পিছনে আছে রক্তলোভাত্র মহাজনের দল। ক্রুক্তির সংগে আছে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য চক্তানত। ফল তা'রা পচিয়ে ফ্রিস সে ভালো, কিন্তু অলপ দামে বেচে বাজার মাটি করবে না। প্রলোভনের ক্রিস বরা পতে রেখেছে নগরে নগরে। কারেমী স্বার্থের সাফলাটা ফলেক ক্রিস সরস। আমাদের গাড়ী চলেছে চড়াই পথে।

পাহাড়ের নীচে-নীচে দেখে যাক্লি, নতুন ধরণের ফলনের কাজ চলছে। কোথাও ফ্রলের বাগানে চলছে পরীক্ষা, কোথাও বা লতাপাতা নিয়ে নতুন পশ্ধতির গবেষণা। ওরই মধ্যে পেকে উঠছে ফলপাকড়, ওরই মধ্যে চলছে আল্বর চাষ। রেশমের গ্রুটিপোকা ও মৌমাছির চাষ চলছে নানাস্থানে।

একটি চাষীপ্রধান গ্রাম লেগে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। এর নাম ব্রিধ 'বিনায়ক'। হবেও বা। কিন্তু এখান থেকে একটি পথ গিয়েছে ম্রেঙ্গবরে চৌন্দ মাইল চড়াই আর উৎরাই পেরিয়ে। একথা লোকে বােধ হয় ভূলতে বসেছে যে, ম্রেঙ্গবর হােলাে একটি তীর্থক্থান। কেননা প্রায় ষাট বছব প্রের্ব ভারত গভনমেন্ট ম্রেঙ্গবর পর্বতের শিখরে একটি পশ্রিচিকংসা ও গবেষগাকেন্দ্র নির্মাণ করেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠান বড় হয়ে উঠেছে, এবং ভারতের নানা অঞ্চল থেকে কমী' ও ছাররা এখানে বিভিন্ন কাজ নিয়ে আসে। ম্রেঙ্গবরের চারিদিকে ক্যায়্নের মনােরম উপত্যকাগ্রাল বিশ্তারিত ভাবে দেখে নেওয়া যায় এবং এই ম্রেঙ্গবরে দাঁড়ালে হিমালয়ের চ্ড়াদলের শত শত মাইল শোভা সমগ্র দিগন্ত জ্বড়ে দ্থিগৈাচর হয়। 'বিনায়ক' অথবা 'রামগড়' থেকে ম্রেঙ্গবরের পথে এখনও গাড়ী চলে না। পায়ে হে'টে অথবা ঘোড়ার পিঠে বারাে চৌন্দ মাইল পথ যাওয়াই স্ববিধা।

আমাদের গাড়ী এসে পেশছলো 'রমগড়ে।' এখানে একটি ডাকবাংলা বয়েছে অদ্রে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ওটার প্রয়োজন ছিল না। এই রামগড় একটি মন্ত বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র। কিন্তু শহর নয়, সামান্য একটি জনপদ, উপরে ও নীচে কয়েকখানা কাঁচা-পাকা ব্য়ডীঘর দেখা যাছে। রামগড়ের শিখর-লোকে একটি উপতাকায় মোটরবাস এসে দাঁড়ালো, এব পরে আব মাবে না। পাহাডের অনেক নীচে দিয়ে চলেছে রামগড় নদী। বেশিদিনের কথা নয়, বোধহয় শাদেড়েক বছর আগে এ অঞ্চলে কয়েকজন চীনাব দখলে ছিল কয়েকটি সম্পত্তি। তা'রা এখানে চায়ের চাম করেছিল। আজও 'চায়না পীক' তাদের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য দিছে। এ অঞ্চলটি যাঁর দখলে ছিল তিনি বোধ করি এখানকরেই 'হরতোলা' পেটটের রাজা কৃষ্ণপাল সিং। আজও রামগড়ের নীচে তা'র নানাবিধ রাজকীতির স্থাপত্যিচ্ছ পাড়ে রয়েছে। এর পর একে একে আসেন ইংরেজ মিঃ সামারফোর্ড এবং মিঃ য়ালেন। দেখতে দেখতেই এসে পেশছে যান্ অজয়গড়ের রাজা, ধনপতি বিড়লা এবং য়্বাণীলাল ক্ষিল্রাপতি। ক্রুর রামগড়ের আসর একেবারে গরম হয়ে ওঠে।

প্রশন দেখা দেয়, এত পাহাড় থাকতে এই অপরিচিত জ্ঞানা ও অথাতি রামগড় অঞ্চলে এ'রা এলেন কেন? একটি উপমার লেখি সামলাতে পারছিনে, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিই। রুধিরের গন্ধে বাঘ আমে রামগড়ের মাটি সরস, পাথরের ভিড় কম, এবং অতিশয় ফলনশীল। সুষ্ঠি উত্তরভারতে নৈনীতালের আল্ব' ব'লে যেটি প্রসিদ্ধ, এই অঞ্চল হোলো তার প্রধান জন্মভূমি। এ ছাড়া কাশ্মীরের পরে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মেওয়াফল নাকি অন্য কোথাও দুল্প্রাপ্য। স্তরাং প্রতি বংসর এখান থেকে লক্ষ্ক লক্ষ্ক টাকার বন্তানীর খেলা চলছে।

প্রত্যেকটি পাহাড়ের সান্দেশ বিরাট ও বৃহৎ এক একটি ফলনক্ষের। আল্ব আর আপেল হোলো প্রধান। তার সংগ্য আছে আনার, ডালিম, নাসপাতি, কমলা, টমাটো, মটরশ্বটি ইত্যাদি। এদেরই পাশে দেখতে পাচ্ছি, গভনমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত ফল ও সন্জি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য একটি মদত কারখানা। মনে শ'ড়ে গেল, আজকাল কয়েকজন লোভী ব্যবসায়ী আরম্ভ করেছে 'কোন্ড্র্-স্টোরেজের' নামে একটি শোষণচকান্ত। কলকাতার সম্প্রতি এর উৎপাত চলছে। সময়কালের ফল ও সন্জি অসময়ে বেচতে পারলে দ্ব'পয়সার বদলে চার পয়সা লাভ,—সেগ্লো মান্ধের খাদ্যের উপযোগী থাক্ আর নাই থাক্। শীতকালে আম, বসন্তকালে আনারস, গ্রীষ্মকালে কমলালেব্ল, বর্ষাকালে বাঁধাকিপ, শরংকালে লীচু ইত্যাদি কিনে হাসি-খুশী মুখে কেরানীবাব্ যখন বাড়ী ফেরেন, তখন সন্ধ্যাদীপ জেবলে পাঁচুর মা গদগদ কপ্তে এগিয়ে এসে নতুন' জিনিস স্বামীর হাত থেকে তুলে নেন্ ' সেদিন সারারাহিবাপৌ উৎসব। পর্বদন পাঁচুর জন্য ডাক্তরখানায় ছুটোছুটি।

তুষারের চ্ডাগ্রনি অনেক দ্র, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার ও সেই চ্ডাগ্রনি মেঘময় না থাকলে এখান থেকে তাদেব ছবিও নেওয়া চলে। সেইদিকে ম্বেধ-চক্ষে চেযে যখন একাল্ডে দাঁড়িয়েছিল্ম তথন এক অকিঞ্চন ব্যক্তি এসে জানালো, অদ্রে ওই যে উচ্ পাহাড়ের গায়ে ঘরের মতো দেখতে পাচ্ছেন, ওরই একটি বাগানবাডীতে কিছুকাল ছিলেন ব্বশিদ্রনাথ

আমার মুখেব চেহাবা দেখে সে-ব্যক্তি একটা সন্দিশ্ধকশ্চে পানবার বললে, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব নাম শোনেননি ১ জিনাকো ভারত-কবি বোলা যাতা হ্যায়! দানিয়াভর ইনসামকো প্যাবে হে\*।

সামান্য ব্যক্তির চোথে-মুথে শেদিন ভারতকবির সম্বন্ধে যে-গোরববোধ দেথেছিল্ম, সেটি অবিস্মরণীয়। বামগড় পাহাড়ের চ্ড়ায় সম্ভবত ১৯১৪ খ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কিছু, দিনের জন্য বাস কর্বেছিলেন। এখানে বসে তাঁর স্কুন্র দ্ভিন সন্মুথে তৃষাবচ্ডাগালেকে বেখে অনেকগালি কবিভাও তিনি রচনা করেছিলেন। কেবল একবার নয়, কুমায়ন পর্ব তমালাব মধ্যে সহাকবি বারন্বার এসেছিলেন। সেদিন একথা জেনে বিস্ময় এবং আনন্দ বোধ ক্রিটছল্ম, এখানকার অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথেব সেই অবস্থান কাহিনীকে আভি যতে লালন কারে চলেছে। কবি যে বাড়ীটিতে বসবাস করেছিলেন, সেটি কিলার ক্রিটি

কাঠগোদাম থেকে আলমোড়া পর্যন্ত মেডিরপথ প'চাশী মাইলেরও বেশী পড়ে, এবং রাণীক্ষেত হয়ে যেতে হয়। কিন্তু এদিক দিয়ে যারা যায়,—অর্থাৎ কাঠগোদাম, ভীমতাল, রামগড় এবং 'ফিউড়া' হয়ে যে-পর্থাট গেছে আলমোডায়, সেটি মান্ত একচিল্লাশ মাইল পথ। অস্ববিধা এই, রামগড় থেকে 'ফিউড়ার' পথে আলমোড়া পেণছতে গেলে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পায়ে হেণ্টে, কিংবা উচ্চম্লা 'ডান্ডিতে অথবা পাহাড়ী টাট্র ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে হয়। এই পথটি বাংগালী জাতির নিকট অতি পরিচিত। এই পথটি দিয়ে একদা গিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবন্ধ্ চিন্তরঞ্জন। দেশবন্ধ্ একা যার্নান। তাঁর সংগ ছিলেন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, তাঁর প্রে 'চিররঞ্জন ওরফে 'ভোম্বল', কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ওরফে 'বেবি।' ১৯১৫ খ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশবন্ধ্ ভাগলপ্রে থেকে 'মায়াবতী আশ্রমের' উদ্দেশে রওনা হন্ এবং ভীমতাল ও রামগড়ের পথ ধ'রে আলমোড়া পেণছে আবার সেখান থেকে মায়াবতীর ভিল্লপথে অভিযান করেন। তাঁরা তখন গিয়েছিলেন ঘোড়া, ডান্ডি ইত্যাদির সাহাযেন, কেননা তখন ভারতবর্ষের কোনও অগ্রলে মোটর বাস জন্মগ্রহণ করেনি। মোটরপথও সেদিন ছিল না। দেশবন্ধ্র সেই 'মায়াবতী আশ্রম' বাতার কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গণ্ডগাপাধ্যায় তাঁর 'মায়াবতী পথে' গ্রন্থে।

মোটরপথ অবশ্য আজও 'মায়াবতী' পর্য'নত নেই। কিন্তু আজ আলমোড়া পর্য'নত এবং এদিকে রামগড় অবধি গাড়ী রয়েছে। আলমোড়া থেকে মায়াবতী প'য়তাল্লিশ মাইলেরও বেশি। ইদানীং শোনা বাচ্ছে টনকপ্রে থেকে পিথোরাগড় পর্য'নত মোটর বাস চলছে। তা যদি হয় তবে পথেই পড়ে 'চম্পাবত' এবং 'লোহাঘাট' নামক জনপদ 'মায়াবতী বেদানত আশুম' লোহাঘাট থেকে আন্দাজ চার মাইল পথ। জনহীন বনভূমি, পার্বতা ভূভাগের অত্যাশ্চর্য মহিমা, গিরিনদী এবং ঝরণার নয়নাভিরাম দ্শোর মাঝখানে 'মায়াবতী আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত।

কাশমীরে পাঞ্চাবে হিমাচলে নেপালে,—যে বিষয়টি কোথাও এমন স্কুশণ্ট-ভাবে চোথে পড়ে না,—সেটি প্রত্যক্ষ করা যায় এই কুমায়নের তিনটি জেলার পর্ব তিশ্রণীর ভিতরে-ভিতরে; রহমুপ্রো গাড়োয়ালে, কুর্মাচল আলমোড়ায় এবং ইন্দ্রপ্রম্থ নৈনীতালে। বন্য পার্বত্য প্রকৃতিব সৌন্দর্য রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সকল স্থানে,—কিন্তু তাদের সণ্ডেগ এমন অধ্যাত্ম জীবনের স্বাদ, এমান্ট্রভাবং ভাবনা, এমন বিবাগী মনের বেদনা কুমায়ন পর্ব তমালার মত্যে জার কোথাও নেই যোগী, সম্র্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষ্, তপদ্বী, দার্গুজিক, তত্তজ্ঞানী, বেদাধ্যায়ী, বৈদান্তিক,—বোধ হয় হিমালয়ের অপর কোন ক্রেট্র্যালে এমন অর্গাণত দেখা যায় না। বোধ হয় হিমালয়ের আর কোনও ভূক্ষে থেকে এক-চাহনিতে এতগ্রনি তৃষারশৃংগও পাশাপাশি চোখে পড়ে না এমন ক'রে হিমালয় আর কোথাও ভাকে না, এমন ক'রে আর কোথাও স্ক্রিছে টানে না। সমগ্র কুমায়নে অসংখ্য গণগার আকুলি-বিকুলি চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত । গোরী-গণ্যা, কালীগণ্যা, ধবলীগণ্যা, বিষ্কুগণ্যা, দ্বধ্যণ্যা, আকাশগণ্যা, পাতালগণ্যা

ভাগীরথীগণ্গা, ঋষিগণ্গা, কেদারগণ্গা, গর্ত্গণ্গা, পিন্দারগণ্গা,—আরও অনেক গণ্গা। কিন্তু সব গণ্গার জল মিলেছে গিয়ে আর্যাবতের মূল গণ্গায়। ওই একেকটি গণ্গাপথে সাধ্সন্তরা বে'ধেছে আশ্রম লোকলোচনের অন্তরালে; কে'দেছে অনেক ভূণ্তিহীন মন, ফ্'পিয়েছে অনেক জীবন অকারণ।

জনৈক আমেরিকান মহিলা তার স্বামীর স্পেন একদা মারাবতীর অরণ্য-প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ান। তুষারপর্ব তরাজির শোভা এখানে অপর্প। কখনও লোহিতবর্ণ, কখনও স্বর্ণাপ্স, কখনও গৈরিক, কখনও বা তারা হীরক-জ্যোতিআন ৷ ভারতবর্ষের আকাশে মেঘের মধ্যে প্রভাত, মধাাহ, অপরাহু ও সন্ধ্যায় যে-বর্ণবৈচিত্রোর অস্তানত লীলা দেখা যায়, তারই অপরপে ইন্দুজাল মের-মন্দার হিমালয়কে বেথ করি সেদিন মায়াচ্ছললোকে পরিণত করেছিল। ওই মহিলা সেই দৃশ্য দেখে মায়াবতীর এই নিভূত অঞ্চল ছাড়তে চাননি। এখানে তাঁরা দ্বজনে একটি বাসস্থান এবং একটি কুস্মকানন রচনা করেন। উভয়েরই বোধ করি এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা হিমালয়ের এক প্রাল্ডে বসে অধ্যাদ্ম জীবন যাপন করবেন ৷ পরবতীকালে ধখন সেই মহিলা ভারত ত্যাগ করেন, তখন তাঁর এখানকার সমস্ত সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান ক'রে যান। মায়াবতী আশ্রমে অদ্যাবধি সেই মহিলা 'মাদার' নামে বিদিত। এই দানশীলা নারীর উদারতায় স্বামী বিবেকানন্দ মুখ্য হন্, এবং সম্ভবত ১৯০১ খ্ন্টাব্দে স্বামীজি প্রথম মায়াবতীতে যান্। অনেকেরই কাছে শ্বনেছি, বিজ্ঞানাচার্য স্বর্গত জগদীশচনদ্র বস: মহাশয়ও এক সময়ে মায়াবতী আশ্রমে গিয়েছিলেন।

নৈনীতাল এবং আলমোড়া উভয়ে সর্বন্তই প্রায় সংঘ্রন্ত হয়ে রয়েছে এক একটি সেতুবন্ধে,—কোন্টি কোথায় পৃথক এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছি অনেক দ্রঃ সন্ধার আকাশে কখনও জনলৈ উঠেছে লক্ষ্ণপ্রদীপ, অন্তিম দিনমানকালে শ্বেতচ্ড়া থেকে গড়িয়ে পড়েছে গৈরিক প্রাব, প্রভাতকালে তা দের ললাট থেকে নেমে এসেছে ভলকে ভলকে শোণিতের প্রবাহ, কিংবা হঠাৎ মধ্যাহে বিগলিত স্বর্ণপ্রোত। জেনেছি চোখের প্রম, জেনে এসেছি বায়্রুতরভেদের মায়া,—কিন্তু তা'রা মনের মধ্যে এনেছে মহিমা, এরেছে সৌর-বিশেবর আহ্নান, এনেছে সৌন্দর্যলোকের অগ্যার আনন্দ। সমুত্রত আকাশকে পেয়েছি আলিঞ্গনের মধ্যে, সমগ্র হিমালয়কে পেয়েছি আপ্রতিন্দর্যরে, দেওদারের বনে-বনে, বায়্রয় মধ্র স্বনন্ন,—সেই অনন্ত বিস্ফুর্তান ক্রমে বে, দেওদারের বনে-বনে, বায়্রয় মধ্র স্বনন্ন,—সেই অনন্ত বিস্ফুর্তান, রামগণগার অদ্রের সেই 'ঘাটি' গ্রামের সেই সক্কটসঙ্কুল অব্যক্তিমা, রামগণগার অদ্রের সেই 'ঘাটি' গ্রামের বিহৎগকাকলীভরা গ্রাম, তার্ময়ি সেই 'টোডমের' পাহাড়ধসা কার্নিশপথ,—সেই আনন্দ আর অতেঞ্কের চেতনা আজও ব্রকের মধ্যে ধকধক করে। 'সোরাল্' পেরিয়ে গেছি,—ষেথানে নামহারা গিরিনিঝারিণী বনবালিকার

মন্তো গান গেয়ে চলেছে অতিকায় পাথরের আড়ালে-আবডালে। তারপরে গিয়ে প্রবেশ করেছি বিজন গহন 'কুমারিয়ার' অরণ্যে। ওখানে আবার পেরিয়েছি কোশী 'মোহন সেতুর' উপর দিয়ে। একটি পথ আমার অনন্ত ঔৎসন্ক্য নিয়ে হারিয়ে গেল 'সাকারের' পথে,—আমার নিজের পর্থাট নদীর তীরে তীরে চ'লে গেল রামনগরের দিকে।

'গরজিয়ার' গভার অরণ্যলোকের কথা অনেকেই জানে। শ্রনল্ম কোন না কোনও সময় একটি-দ্বটি নরখাদক ব্যাছের ভয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা থাকে নিত্য ভটস্থ। বাঘ হোলো শাসনকর্তা, ভারে একনায়কত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে গ্রামবাসী। বাঘের ভয়ে তা'রা শিবমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানায়; এবং তাদের আরুমণ ঘটলে তা'রা কপালের লিখন ব'লে বৃক্ চাপড়ায়। ওদেরই গ্রামের ধার দিয়ে চ'লে থেতে হয়েছে অনেক দুর।

বিরাট পাহাড়ের মের্দণ্ড নেমে এসেছে কোশীনদীর পথে। সেই পাহাড় বিরাটতর প্রাকার রচনা করেছে একদিকে, অন্যদিকে গত বর্ষার তার পঞ্জর থেকে নেমে এসেছে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের ধস। সেই বিপল্ল ক্ষর ও ধরংসের মধ্যে যে-বিশালতা দেখা যায়, তাতেও বিমৃত্ব হ'তে হয়। আবার মনে পড়ছে, এমনি ধস নেমেছিল দার্জিলিং শহরে গত ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে বোধ করি জল্লাই মাসের বর্ষায়। একটি রাত্রির সেই ইতিহাস অতি ভয়াবহ। সেই ধসগালের সংগ্যে অনেক-গল্লি বাড়ীঘর চ্পেবিচ্পে হয় এবং ক্ষেকটির সমাধিলাভ ঘটে। নরনাবী ও শিশ্ব কতগালির মৃত্যু হৈয়েছিল তার সঠিক খোঁজ পাওয়া যায়নি। মৃৎপ্রধান পাহাড়ের ঠিক নীচে বসবাস করা অনেক সময় বিপজ্জনক।

অরণসেমাকীর্ণ বামনগবের পথে যাছি। বাঁ দিকে কোশীর জলপ্রবাহের ঠিক মাঝখনে পাওয়া গেল মাটি আব পাথর মেলানো একটি মসত,—না, মন্দির নয় কিন্তু তারই মতো একটি আয়তন। ওটা নাকি ভগবতীব 'মন্দির।' ওর মধ্যে আছেন উপাট্টাদেবী . ওই আয়তনটির ভিতরে রয়েছে একটি মসত গ্রে—নদীর ব্কের উপর। ওই গ্রেয় অনেককাল ধরে থাকতো এক সাধ্র, নাম—'বালক বাবা'। সে ছিল মসত তপদ্বী! কিন্তু যত বড তপদ্বীই হও, বন্ধ-মাংসের দেহধারী মান্মকে প্রকৃতিব শাসন, জৈবিক তাড়না এবং পার্মির্ম দাবি মেনে চলতেই হবে। 'বালক বাবাও' মান্ম। একদা বর্ষারন্মে এই কোশীতে ছুটে এলো পাঁচিশ হিল ফটে উচ্ছ জল। পশ্পক্ষী মান্ম এম ক্ষেত থামার সমসতই সেই সর্বনাশা জলের প্রবাহে ভেসে যেতে লাগছেনা মাঝনদীতে বয়ে গেল ওই 'ভগবতীর গ্রুম' এবং ওই 'বালক বাবা।' প্রকৃত্ব বাঁচাবার জন্য কারো মাথা বাথা ছিল না। জলরাশি এসে গ্রাস করলো প্রকৃত্ব ভগবতীখণ্ড,—গ্রুম এবং বালক বাবা নিশিচ্ছ হলো জলের তলায়।

এখানকার লোক বলে, 'বালক-কাবা' সেই মৃত্যুকে স্বীকার করেনি। যক্তক্ষণ তা'র পক্ষে-সম্ভব ছিল, উ'চু জারগায় গলা বাড়িয়ে সে প্রবল কপ্ঠে ১৪০ চীংকার ক'রে বলেছে, বিশ্বাস করিনে! বিশ্বাসবাদীরা চিরকাল ধ'রে ঈশ্বরের অদিতত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছে, তপস্বীর কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি চিরকাল। সেসব সম্পূর্ণ মিথো, এ আমি বিশ্বাস করিনে। 'বালক বাবা' চীংকার ক'রে এই কথা জানাচ্ছিল অবিরত,—বিশ্বাস করিনে!

প্রাণীচিহ্নহীন বিপাল বন্যারাশির মাঝখানে কেবলমাত বালক বাবার নিম্নিক্তিত দেহের উপর শুধ্মাত তা'র মান্ডটি জলের উপরে বেরিয়েছিল। জল যত উ'চু হয়, মান্ডটিও তত উ'চুতে ওঠে। জল উ'চু হয় পর্বভিপ্রমাণ, মান্ডটি ওঠে তারও উপরে। সেই অটল দিথর মান্ডটি শেষ পর্যান্ডই টি'কে রইলো।

'বালক বাবার' মৃত্যু হয়নি। বন্যা চ'লে গেল,—বালকবাবা স্থির হয়ে দাঁডিয়ে! ওটা হোলো ভগবতীর গ্রহা!

দেখতে দেখতে রামগণগার তাঁবে এসে গাড়ী থামলো। সামনেই রামনগর।



সম্যাসী বলছেন, জলদত ধ্প এক সময় শেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটি স্থানধ রেখে যায় তা'র পরিবেশে। গিরিরাজের অপার বিস্মায়ের মাঝখানে তপদ্বীরা বেখানে বীজমন্ত জপ ক'রে গেছেন, সেই 'আসনের' আশে-পাশে এসে দাঁড়াও, তোমারও হৃদয় একটি আশ্চর্য অনুভূতিতে আছেল হবে।

প্রশন করলমে, সে-আচ্ছলভাবটি কেমন, মহারাজ?

সম্যাসী হাসলেন।—চুস্বকের আকর্ষণে লোইচ্র্ণ যেমন থরথরিয়ে কাঁপে, তেমনি।

প্রোকালে তিব্বত ছিল বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত। যেমন ছিল গান্ধার, যেমন কন্দেরাজ আর যবন্দ্রীপ, যেমন সমাত্রা আর শ্রীলঙ্কা। ওদের কারো নাম ছিল অমরাবতী, কারো বা স্বর্ণাবীপ ৷ তিব্বতকে সেই প্রোকালে রলা হোতো কিম্পরে,ষ্থাড়, তথা স্বর্গভূমি, তথা স্বর্ণভূমি। স্বর্ণভূমি ত' বটেই,—তিব্বতে আজও অপরিমেয় সোনা প্রায় সর্বত্র নদী আর পাথরের নীচে পঞ্জীভূত। কিম্পুরুষখণ্ড নাম হয়েছিল হিমালয়ের জন্যই, কারণ হিমালয়ের অপর একটি পৌরাণিক নাম হোলো কিম্পার্যপর্বত। প্রতি তুষারচ্ডায় পার্যেষাওমের নিত্যকালের সিংহাসন পাতা। প্রাকাল থেকে ইতিহাসের কালে এসে দেখি, একে একে ভারতের সীমানা-ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে ভারতের অবয়ব থেকে,— বনম্পতির থেকে শাখা-প্রশাখা ঝড়ের তাড়নায় যেমন ছিল্ল হয়ে ছনুটে যায়। গান্ধার, পামীর, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঞ্কা, কন্বোজ, সিয়াম ইন্দোচীন, সন্মাত্রা, ষবন্বীপ,—একে একে সবাই চ'লে গেছে। এই সেদিন গেল শ্রীক্ষেত্র ওরফে রহাদেশ,—এথনও প<sup>র্শ</sup>চল বছর হয়নি। আর যা গেল সম্প্রতি, তারও ক্ষত-স্থান থেকে এখনও রম্ভ ঝবছে। এমনি করে যুগযুগান্তর ধরে জ্বিষ্ট্র ছোট হচ্ছে, সীমানা তার সংকৃচিত হয়ে চলেছে। শৃংধ্ আনন্দের কথা এই সমর্থনোধে, অধ্যাত্মভাবে এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজও তাদের সকলের্ক্সিণেগ ভারতের সমগোত্রিয়তা বর্তমান। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় মনে। 💖 কি সনাতন এবং বৈদিক ভারত বৌশ্বদর্শনকে আজও গ্রহণ করতে প্রাক্রেন ? তবে কি আর্থ-দ্রাবিড়ের সংগ্রে মংগ্যালীয় রক্তের মিল ঘটলো ন্যুক্তেলও কালে? কে কা'কে ত্যাগ করলো?

হিমালয়ের উদার প্রশাস্তির মধ্যে এর জবাব কোনওদিন মেলেনি। সম্যাসী বললেন, হিমালয়ের মতো এতবড় রণক্ষেত্রও স্থিবীতে আর কোথাও ছিল না। ১৪২ কিন্তু সেই রণক্ষেত্র হৈালো ধর্মবাদের, দর্শনিমতের। সেই রণক্ষেত্রে রক্তপাত ঘটেনি কখনও, কিন্তু যোগতন্দ্রায় আত্মসমাহিত অনেক তপদ্বীর জীবনপাত ঘটে গেছে। সত্যকে যারা অক্লান্তভাবে খংজেছে, আলোকের সন্ধানে যারা সর্বত্যাগ ক'রে দ্র্গমে আর দার্ণের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে,—তাদের চেয়ে রণবীর আর কে আছে সংসারে? তা'রা নিঃশব্দে জয় করেছে মান্ধের শ্রাম্থা, নিভূতে নির্ণয় করেছে মানবসভ্যতার নিয়তি। তাদের প্রশোত্তর মীমাংসার পথ ধ'রে ভারত সংস্কৃতি এগিয়ে গেছে তা'র জ্ঞানের জগতে। ব্রন্থিকে নির্মাল করেছে, সভ্যতাকে স্বন্ধর করেছে।

তিব্বতের প্রবেশপথ এক হাজার বছরের মধ্যে কোনোদন সহজ হয়নি। পথ দর্শাধ্য ব'লে নয়, কিল্কু কোনো পর্যটক অথবা তীর্থমান্ত্রী তিব্বতবাসীর নিকট আজও তেমন কাম্য নয়। মৌর্যসাম্বাজ্যকালে, সিধিয়ান মর্গে, ব্যাক্ষ্রিয়ের কালে, হর্ষবর্ধন-সমর্দ্রগ্ন্ত-স্কলগ্রেতের সময়ে—তিব্বত এবং চীনের দ্বার খোলা ছিল। কিল্কু মগধ সাম্রাজ্যের শেষ দশায় ম্সলমান আক্রমণের কাল থেকে সেই অবারিত দ্বার বন্ধ হয়েছে। বিসময়ের কথা এই, লাসা নগরীর সীমান্তে জোন্থাং' নামক বিরাট বেশ্বমটে যে-পঞ্চবাতুনিমিত অতিকায় ব্রুথম্বিটি পবিশ্বতম ব'লে প্রজিত হয়, সেই ম্তিটি ভারতের। কথিত আছে, গৌতম ব্রুথের জীবনকালেই মগধে এই ম্তিটি নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং ম্সলমান আক্রমণকালে চীনসম্রাট মগধের রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, এবং সেই কৃতজ্ঞতাস্বর্গ এই ম্তিটি চীনসম্রাটকে উপহার দেওয়া হয়। অতঃপর চীনসম্রাটের কন্যার সহিত যখন তিব্বতরাজের বিবাহ হয়, সেই সময় বধ্বেশিনী সম্রাটদ্বিতা এই ম্তিটি তিব্বতে আনেন। তিব্বতের সেই রাজা এক বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে এই ম্তিটি স্থাপিত করেন।

ব্রতে পারা যায়, ভারতের সংগ্য ভিন্বতের যোগ বিচ্ছিল্ল হয়েছে ম্সলমান আমলে। ভারতের বৃহত্তর সমতল ক্ষেত্রে পাঠান-মোগল-পর্তুগীজ-ওলন্দাজ-ফরাসী-ইংরেজ এরা জায়গা পেয়ে প্রভূত্ব লাভ করেছিল, কিন্তু একিঃ থেকেগোঁড়া বৌন্ধ-তিন্বত একান্তে সরে দাঁড়িয়ে থেকেছে। তা'রা এতকাল ধ'রে ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাক্ষসের সংগ্য পর্য টককেও সরিয়ে রেথেছে ভিন্তে পর যুগ। তিন্বত হয়ে গেল নিষিশ্ধ।

ওরা নাকি প্থিবীর একমাত্র 'রাহমুণ' সম্প্রদায় তিদের দেশব্যাপী গ্রন্থ ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ প্রিথ আর ধর্মগ্রন্থ । ওরা জ্বান্তি প্রিথবীর অন্তিম পরিণাম, সভ্যতার আদিঅনত ইতিহাস। হিমালয়ের স্থাবে ওরা দাঁড়িয়ে আছে যোল হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে,—ওরা হোলো প্রিথবীর শীর্ষ স্থানীয়। একটির পর একটি সভ্যতা এসে চ'লে গেছে, হাজার হাজার বছরে শত শত রাজ্যের

অভ্যুত্থান এবং অবসান ঘটেছে,—ওরা ভ্রুক্তেপ করেনি। চীন, মণ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, কাশ্মীর, নেপাল, রুশিয়া, তুর্কিপতান,—এদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড় আর বিশ্লব, অরাজকতা আর প্রলয়,—কিন্তু তিন্বত তাদেরকে গ্রাহান করেনি। ওরা চিরকাল পর্নথ পড়েছে আর মন্ত জপেছে; 'মণিচরু' ঘ্রিয়েছে আর প্রেত-পিশাচ তাড়িয়েছে। মানুষের চেয়ে মন্ত্র ওদের কাছে আনেক বড়। ওরা মন্ত্র পড়তে-পড়তে মানুষের মৃতদেহকে তরবারির ন্বারা ট্রক্রোট্রের্বা করে কাটে, এবং শ্গাল-শর্কান আর কুকুর যখন সেগ্লি ভোজন করে—ওরা তখনও মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। চীন ওদের উপর গায়ের জ্যারে প্রভূত্ব করতে চেয়েছে, ওদের ঘরে ঢ্রেক তিন্ব করেছে, তাই ওদের সণ্গে চীনের রাদ্রীয় মন-ক্ষাকিষ চিরদিনের। ওরা যে কেবল শ্বাধীন থাকতে চায় তা নয়, ওরা প্রথবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিয় থাকতেও চায় বান্ধিভিক্ষ্ম ছাড়া কেউ না ঢোকে ওদের সমাজে, সাহেব না ঢোকে, ম্সলমানছোঁওয়া হিন্দু না ঢোকে, বিজ্ঞান না ঢোকে, আধ্নিক সভ্যতার হাওয়া না ঢোকে। দ্বারজন ব্যতিক্তম ছাড়া তিন্ধতের ঘ্রা বরে বেড়ালো প্রায় সবাই চিরকাল।

তিব্বতের বিরাট মালভূমির উপরে যেমন শত শত তুষারমণ্ডিত পর্বতি ছো, তেমনি সংখ্যাতীত লবণহদ। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বর্গমাইলের মধ্যে মান্য কিছ্ কিছ্ আছে, কিন্তু গাছপালা নেই বললেই ভালো হয়। ভারতের তুলনায় তিব্বত হোলো প্রায় জনশ্না। প্রতি বর্গমাইলের হিসাবে মার সাতজনের বেশি মান্য নেই। খাদ্য খাজে পাওয়া যায় না,—ক্ষ্মার্ড তিব্বত। পূর্ব তিব্বতে বাঁচবার পথ আছে, যেখানে রহমুপ্র স্কুন করেছে অরগ্য, শস্যক্ষের আর নিন্দভূমি। বালম্পাথরে, কাঁকরে, লবণে সোডায় এবং অন্যানা ধাতব পদার্থে তিব্বত পরিপ্র্ণ,—কিন্তু দেনহ নেই কোথাও, কুঞ্জ-কাননের মায়া নেই, তমাল-তালী-বনরাজিনীলার ছায়া নেই। আছে আর্মানগ্রহী অন্ধকারাচ্ছল্ল ধর্ম, এবং অন্ধ আচারঅন্ত্রানের কঠোরতা। প্রতিব্বতে প্রকৃতির সঙ্গে ওদের দ্বভাব কতকটা কোমল হয়ে এসেছে,—তাই রাজধানীও গতে উঠেছে কাইচু' নদীর উত্তরে লাসায়। সেখানকার প্রাটলা প্রাসাদে থাকেন সর্বাধিনায়ক দলাই লামা।

'মণিচক্র' ঘ্রেছে লামাদের হাতে-হাতে যুগের পর যুগ,—আজ্পুরুবছে। কিন্তু কলের চাকা কিংবা গাড়ীর চাকা কখনও ঘোরেনি জিলুভি । আজ সভ্যতার ধারা আসেছে গণতলটা চীন থেকে। তা'রা গাড়ী চালুভি চায় তিব্বতে, তা'রা আলো ফেলতে চায় অন্ধকারে, ধর্মের উপরে মন্ত্রিভার দাবিকে তা'রা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই দাবি স্বীকার করাব্যুক্ত কলা তা'রা সৈন্যসামন্ত এনে ফেলেছে এই দ্বন্তব ভূখণেড। এবার হয় জিকলের এবং কালের চাকা ঘ্রবে!

মধ্যতিব্বত সম্বশ্বে কিছ্ম জানবার চেণ্টা বৃথা। সেথানে আছে নান, দামি পাথর, ভূগভেরি স্বর্ণভাশ্ডার, আর জনবস্তির এখানে ওখানে আদিমকালের ১৪৪ কুসংস্কারাচ্ছয় গ্রুফা। প্রচণ্ড হাওয়ায়, তুহিনের ঝাপটায়, প্রথর স্থে, নির্মাল জ্যোৎসনায়, ক্ষণমজী প্রাকৃতিক চট্লতায়, আকাশের অত্যগ্র নীলিমায়,— তিবত অপাথিব রহস্যে আচ্ছয়। উত্তরে তা'র আদিঅন্তহীন 'তাকলামাকান' আর 'গোবি' মর্ভুমি, দক্ষিণে হিমালয়ের সংখ্যাতীত তুষারচ্ড়া,—ধবলাগির, মর্ভিনাথ, মানসল্ম, গোঁসাইথান, গোরীশঞ্চর, এভারেন্ট, মাকাল্ম, কাঞ্চনজভ্যা, কাঞ্চনঝাউ, পাউহ্মন্রি, চমলহারি,—এর্মান আরো অনেক। এই সব চ্ড়া থেকে বেরিয়ে গেছে অনেক নদী,—এরা তিবতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে গিয়ে রহমপ্রকে বলশালী ক'রে তুলেছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম তিবতকে ভারতের সংগ্যে প্রক ক'রে রেখেছে কারাকোরাম, লাডাথ, জাস্কার এবং কৈলাস পর্বতমালা। কৈলাসপর্বত্রেণী নেপালস্মীমানা অর্বধিন্তলে এসেছে।

তেরোশো বছর আগে তিব্বতের রাজদুত আসেন ভারতে, এবং ভারতের ব্রাহারণ ও বৌশ্বদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সেই কালে মগধে এবং বাঞ্গলাদেশে যে 'নাগরী' বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, সেই বর্ণমালা তিনি নিয়ে যান্তিবতে। সংরক্ষণশীল তিবতে সেই বর্ণমালা আজও প্রচলিত রয়েছে, কেবল একটা আধটা চেহারার অদলবদল হয়েছে মাত্র। কিন্তু সম্পর্কটা ওখানেই থেমে যায়নি। বাষ্পলার সঙ্গো তিব্বতের নাড়ির যোগ সেই কাল থেকেই চ'লে এসেছে। এর পরে যশোরের রাজ্রপত্র সর্বত্যাগী 'শাস্তরিক্ষত' বেম্পিধর্মে দীক্ষালাভ ক'রে তিম্বতে যান্, এবং তংকালীন নরপতি তাঁকে প্রথম তিব্বতীমঠের মোহাত্তপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই গোরব আজও আ**ছে** তিব্বতে। অদ্যাবধি তিব্বতীরা শান্তরক্ষিতকৈ আচার্য বোধসত্ত-মহাগ্মর আখ্যা দিয়ে গৌতমব্দেধর মতোই তাঁকে প্জা করে। অতঃপর বাণগলাদেশ থেকে কয়েকজন বৌন্ধপণ্ডিতও যান্ তিব্বতে। তাঁরা গিয়ে যে কেবল ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাই নয়,—বোষ্ধ্বমাগ্রন্থগঢ়লিকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদও করেছিলেন। রাজশন্তির আন্ক্ল্য ছিল ব'লেই সেকালে বৌশ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল। হিন্দ্রণনির একটি বিশেষ ব্যাখ্যাই যে বৌশ্দর্শন –এ কথা আজ আমরা ভুলতে বর্সোছ। গোতমবৃন্ধ তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যুকাল অবধি হিন্দ্ ছিলেন, এই সত্যও মনে রাখিনে।

এর পরে যে মহাপ্র্রের কথা ওঠে, তিনিও বাণ্গালী। তাঁর বাড়ী ছিল প্রবিণেগ,—তিনি ঢাকার লোক। তাঁর নাম অতীশ দীপণকর প্রিক্তান। আচার্য শক্ষরের প্রতিভায় একদা সমগ্র ভারত যেমন মৃশ্ব হয়েছিল দীপণকরও তেমনি ভারতের শ্রেণ্ঠ পশ্চিতগণকে তংকালে অভিভূত ও মৃশ্ব করিছিলেন। বহু দেশ ও বিদেশে তিনি শ্রমণ করেন, এবং তাঁর পাল্ভিড়া ও প্রতিভায় ভারতবর্ষে তংকালে বিশেষ উদ্দীপনার সন্ধার হয়। তাঁর বিয়স যখন ষাট তখন তিব্বতের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যান্ এবং বৌশ্বদর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা ক'রে সমগ্র তিব্বতের হৃদয় জয় করেন। তিনি বিশ্বদর্ধ 'মহাযান' মতবাদ প্রচার করেছিলেন দেবতাথা—১০

এবং তিব্বতকে বহু, কুসংস্কার এবং তান্দ্রিক পন্থা থেকে সরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। দীপৎকর সেখানে 'কদম্পা' নামক একটি ন্তন লামা সম্প্রদায় স্থিত করেন, সেই সম্প্রদায়টি অদ্যাব্ধি তিব্বতে সর্বপ্রধান i দীপঞ্চর তেরো বংসরকাস তিব্বতে বসবাস করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এখনও তিনি সেখানে একান্তভাবে শ্রশ্যের এবং প্র্জা। ব্রেদ্ধর পরেই তিনি বোধিসত্ত্ব-স্বর্প। তিব্বতীরা তাঁর মৃতি প্জা করে। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়, সেখানে আজও রয়েছে তাঁর সমাধিমন্দির। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে দীপত্কর দেহত্যাগ করেন।

ভারতের সংগ্রে তিব্বতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বোধ করি অতীশ দীপংকর প্রীজ্ঞানেই শেষ হয়। এর পরে ইতিহাস অনেকটা যেন হারিয়ে গেছে। ভারতের হাত থেকে ওরা পেয়েছে ভাষা, শাদ্র, ধর্মদর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। কিন্তৃ উভয়ের সম্পর্কের মধ্যকার যেটি প্রাণধারা, সেটি পাঠান আমল থেকেই শুকোতে থাকে। যারা মুসলমান ও তাতারের আমলে সমতল ভূভাগ ছেড়ে হিমালয়ের নানা অন্তর্লে গিয়ে বাসা বে'ধেছিল, তাদের সঞ্জে তিব্রতীদের কিছু, কিছু, ষোগাযোগ থেকে গেছে অনেককাল ধরে। কিন্তু বৌষ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে ভারতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি ব'লেই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। রাজ্মন্তির সহায়তার অভাব এবং ভারতে বিধমীর প্রভূষ—তিব্বতকে হারাবার মূলে এই কারণ দুটি প্রধান। যারা দ্রে সারে গল, তারা অদুশ্যলোকেই মিলিয়ে রইলো। তিব্বতের সংগ আত্মীয়তা হুচে গেল।

প্রায় দেড়শো বছর আগে একজন মাত ইংরেজ তিব্বতের রাজধানী লাসায় প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর নাম টমাস ম্যানিং। অতি অম্পকালের জন্য তিনি লাসায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনও ব্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁর যাবার তেহিশ বছর পরে দ্বজন ফরাসী মিশনারী লাসায় ম্বন্পকালের জন্য প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরাও কোনো বিবর্ণ রেথে যাননি। আত্মাভিমানী ইংরেজের মনে এই বিক্ষোভ বহুনিন অব্ধিঞ্জায়িত হতে থাকে i এদিকে ভারতের উপরে ইংরেজের প্রভূত তিব্বতের চুক্ত্রীল ছিল, বং যাদের সাহায়ে ইংরেজ ভারতসায়াজ্যে শাসন-ব্যবস্থা জিলাচ্ছিল,—সেই সব ভারতীয়দের প্রতিও তিব্বতের প্রবল বিরাগ ছিল। ক্রিত্র তিব্বতের সংগ্র ভারতর এমন কোনও বিষয়ে কোনও যোগাযোগ ছিল ক্রিবার জন্য বৃটিশ ভারত গভর্নমেন্টের সংগ্র তাদের প্রত্যক্ষ বোঝাপড়া চলাহে পারে। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল। অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক্ষেত্রীয়ার্থারা তিব্বত আক্রমণ করে এবং গ্রোথাদের স্থেগ সহযোগিতা করে ভারতের ইংরেজ সৈন্যরা। গোর্থারা তিব্বতীদের নিকট পরাজিত হয়। প্নেরায় ১৮৪০ খ্ন্টাব্দে নেপাল এবং

তিব্বতের মধ্যে লড়াই বাধে, এবং বহুলোকের ধারণা এর মধ্যে ইংরেজের উম্কানিছিল। নেপাল পরাজিত হয়, এবং নিয়মিত 'ক্ষতিপ্রেণ' অর্থাং নম্ম্কারী পাঠাতে স্বীকার পায়। এর পর অপমানিত ইংরেজ দীর্ঘকাল চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে জন্মা করে তা'র মন।

শোনা বায় উনিশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন তিব্বতের দিকে অভিযান করেছিলেন, কিন্তু তার সঠিক বিবরণ আমার জানা নেই। স্দৃত্যিকাল পরে ১৮৭৯ খ্টাব্দে দার্জিলিং স্কুলের এক অসমসাহসিক শিক্ষক শরংচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁর এক 'লামা বন্ধরে' সহায়তায় তিব্বত প্রবেশের অধিকার পান্। শরংচন্দ্রের এই অভিযানের পিছনে ভারত গভর্নমেন্টের সহায়তা ছিল। তিনি তাঁর অভিযানপঞ্জের পরিমাপ করবেন, এবং থােজথবর আনবেন—এই ছিল সর্তা। তাঁর সন্ধ্যে ছিলেন আরও দ্জন,—নয়ন সিং ও কিষণ সিং। আর্কিবান্ড উইলিরমস্ বলছেন,—"These men were the emissaries of the Indian Government, their duty being to survey with all possible accuracy such parts of Tibet as they should traverse. The most extensive results came from the expeditions of Kischen Singh who in four years crossed Tibet from North to South, and from East to West . and managed to draw out a detailed plan of Lhasa. His survey is considered to be very accurate."

Lhasa. His survey is considered to be very accurate."
বলা বাহ্নলা, এবা সকলেই ছন্মবেশে এবং অতি সাবধানে তিবত প্রমণ করেছিলেন। কিন্তু শরংচন্দ্র এনেছিলেন তিবতের প্রকৃত পরিচয়। তিনি ছয়মাস কাল তিবতের অন্তর্গত 'তাসিলানপোতে' সংস্কৃত ও তিবতা প্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং কাঞ্চনজ্জ্ঘা অঞ্চলের আত ম্ল্যবান তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনেন। তাঁর সংগ্রা পানচেন্ রিন্পোচের প্রধান লামা প্রেরাহিতের সংগ্রা ঘনিষ্ঠালা হয় এবং প্রারায় আমলিত হয়ে ১৮৮১ খাটালের নবেবরে তিনি আবার তিবতে যান্। এবার তিনি বরাবর লাসায় উপস্থিত হন্। শর্ম্ম লাসা নয়্ম ক্রির্মান লামা করের প্রকৃত প্রিয়েভ শীরত তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিবতের কর্তৃপক্ষ ঘ্লাক্ষরেও ত্রির ম্লে উদ্দেশ্য একট্রও জানতে পারেননি। রাজনীতিক, সামাজিক, ঐতিক্রাসক, ডে বালিক, আধ্যাত্মিক এবং ক্টেনীতিক, সর্বপ্রকার তথ্য এবার তিনি তাঁর ব্যাক্তিক, আধ্যাত্মিক এবং ক্টেনীতিক, সর্বপ্রকার তথ্য এবার তিনি তাঁর ব্যাক্তিক ওচ্চ উপাধিন্দবারা সন্মানিত করেন, এবং 'রয়াল জিল্লোগ্রাফিকাল সোসায়েতি নিকট থেকে তিনি অর্থাসাহায়াও পান্। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তানকালে,—'ডানপানপো' থেকে ভারত প্রবেশের পথে,—সহস্য লাসা কর্তৃপক্ষ শরংচন্দের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারেন, এবং তৎকাণং তাঁরা 'পানচেন্ বিন্পোচের' প্রধান লামাপ্রেরাহি স

দর্বজনপ্রশেষ 'সিন্চেন্লামাকে' গ্রেশ্তার করার জন্য পরোয়ানা পাঠান্। এই কাহিনীটি নিয়ে আমি অন্যত কিছু কিছু আলোচনা করেছি, তব্ এখানে সংক্ষেপে সেট্রকু বললে বেমানান হবে না। 'সিন্চেন্লামাকে' গ্রেশ্তার ক'রে তুষারগর্হায় রাখা হয়েছিল। অতঃপর চাব্ক মারতে-মারতে তাঁকে মৃত্যুম্ব্যে আনা হয়,—এবং তাঁর অন্তিমকালে তাঁর হাত দ্খানা পিঠের দিকে বে'ধে প্রহ্মপুত্রের তুষারগলা জলে নিক্ষেপ করা হয়। সিন্চেনের যে কয়জন ভৃত্য ছিল, তাদের শাস্তি আরও বীভংস। প্রত্যেকের হাত এবং পা একটি-একটি করে কেটে নিয়েও কর্তৃপক্ষ বোধ হয় খুশী হর্নান, অধিকন্তু তাদের প্রত্যেকের চক্ষ্রও উপড়ে ফেলা হয়েছিল।—এখানে ব'লে রাখা দরকার, শরংচন্দের প্রকৃত উন্দেশ্য 'সিন্চেনও' জানতেন না! শুধ্ব এরা নয়, আরও অনেকে শরংচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য এইভাবে কঠোর 'শাস্তিলাভ' করেছিল। তারা কেউ বাঁচেনি। এই সম্বত ঘটনাগ্রিলি নিয়ে পরবর্তীকালে দাস মহাশয় একথানি গ্রন্থ রচনা করে যান্— "Narrative of a journey to Lhasa".

এই ঘটনার পনেরে। বছর পরে স্ইডেনের জগংপ্রসিন্ধ অভিযানকাবী ডাঃ সোয়েন হেডিন্ মধ্যএশিয়ার 'তাক্লা মাকান' মর্ভূমি পোরিয়ে তিবতে ঢোকেন এবং লাসার দিকে অভিযান করেন। কিন্তু তংকালীন দলাই লামার আদেশে তাঁকে লাসার নিক্টবর্তী অঞ্চল থেকে সদলবলে বিতাড়িত করা হয়। হেডিন সাহেব লাডাখ এবং কাশ্মীর হয়ে ভারতে আসেন (১৮৯৯ খৄঃ) এবং লর্ড কার্জনের আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় অলপকালের জন্য পদার্পণ করেন। তাঁকে বহু সম্মানে ভূষিত করা হয়। অতঃপর হেডিন সাহেব বছর দশেকের মধ্যে হয়ত লাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'তে পেরেছিলেন। কিন্তু ততদিনে তিব্বত বৃটিশ ভারত গভর্নমেন্টের নিকট বশ্যতাস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব হেডিনের সেই অভিযানের আলোচনা এখানে আর ওঠে না।

তিব্বত এককালে নামেমার চীনের অধীন ছিল। শুধু আজ নয়, চীনের নিকট কোনওদিন তিবত বশ্যতাস্বীকার করেনি। চীন একথা জানতো,—কিন্তু আপন অধিকারট্কু অব্যাহত রাখার জন্য তিব্বতের প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাকে বহুকাল অবিধি হিংসার আগ্রয়ই নিতে হয়েছে। চীনবিরোধী তিব্বত্রি পাছে স্বাধীন ভারতের সংগ্য রাশ্রিক ও সামরিক সংযোগ স্থাপন করে, সেই কারণে ১৯৪৯ খ্লাব্দে চীন-সামরিক বিভাগ তিব্বতকে একপ্রকার অক্রিরাধ করে। এর কারণ ছিল। কমানিকট চীন নেহর্-গভর্নমেন্টকে প্রথম বিক্রে বিব্রাপ ও শ্রুপা করেনি। পরবতীকালে যখন দেখা গৈল, চীন-ভারত ক্রিক্রি সম্পাদন ক'রে নেহর্-গভর্নমেন্ট তিব্বত-অঞ্চলকে চীনদেশের অন্তর্গক্তি (Tibet region of China) ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেন, সেইছির থেকেই চীনের ভারত-প্রীতি বেড়ে উঠলো। প্রায় প'য়তাক্লিশ বছর পরে চীন প্নেরায় তিব্বতের উপর তা'র দথল ফিরে পেলো।

আগেকার আলোচনাট্রকু শেষ করি। স্বর্গত শরংচন্দ্র দাসের তিম্বত সম্বন্ধে প্রেমান্পর্ভথ বিবরণগর্নল তৎকালীন ব্টিশ ভারতের অধিনায়ক লভ কার্জন কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁরই হাত থেকে পরোয়ানা নিয়ে সেনাপতি মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড ১৯০৩ খুন্টান্দে শরংচন্দ্রবর্গিত পথঘাট দিয়েই তিম্বত অভিযান করেন, এবং তিম্বত তাঁর যথাসম্ভব 'মৃদ্ব আক্রমণের' নিকট পরাভূত হয়। সম্ভবত এই সাফল্যের জন্যই মিঃ ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড পরবতীকালে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছিলেন।

বহাসকের উপনদী কাইচুর তীর ধ'রে উত্তরে গেলে নদীর পরপারে লাসা। লাসা নিজেই প্রধান তীর্থ। বস্তৃত, তীর্থকেন্দ্রিক বলেই লাসার এত প্রাধান্য। এই রাজধানী একটি উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে, এবং এরই মাঝখানে পাহাড়ের চ্ডায় দ্বর্গপ্রাকারের মতো 'পোটালা' প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। রাজপ্রাসাদ ব'লে যে সকলে এটিকে সম্মান করে তাই নর, এটি তিব্বতের প্রধান ধর্মগারের বাসস্থান,— যাঁর নাম দলাই লামা। 'দলাই' শব্দটি যোগল শব্দু--উৎপত্তি বোধ করি মডেগালীয়। এর অর্থ হোলো যিনি সর্বোচ্চ, সর্বপ্রধান। বেমন হলেন রোমের পোপ, বেমন জের,সালেমের গ্র্যান্ড ম্ফব্তি, ভারতের শঙ্করাচার্য, ইত্যাদি। কিন্তু এ'দের বাইরে রাষ্ট্র আছে.—তিব্বতে দলাই লামাকে বাদ দিয়ে সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ কোনোটাই লোকন্বীকৃত নয়। এককালে পাশ্চাত্য দেশ এবং প্রাচ্যের বহু; অণ্ডল এই র্নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোতো। বিলাতে এটি আজও চালা আছে। ধর্মান্দরের প্রোহিত সম্মতিদান কবেননি ব'লে অন্টম এডোয়ার্ডকে সিংহাসন ত্যাগ ক'রে তবে স্বামীপরিতাক্তা নারীকে বিবাহ করতে হয়েছিল, গিজার সম্মতি না থাকার জন্য এই সোদন রাজকুমারী মার্গারেটকে প্রণয়-বিবাহ নাকচ করতে হোলো। ধর্মাদর্শনের আদিভূমি ভারতে কিন্তু এই মধাযুগীয় অন্ধতা নেই। ভারতের সনাতনী যুগেও মানুষের আত্মিক ও ব্যক্তিন্বাধীনতা ছিল স্বচ্ছন্দ। আজ থেকে একুশশো বছর আগে তক্ষশীলায় গ্রীক রাজন্ব ছিল। সেই রাজ্যের কুমুরে হেলিয়োডোরাস মালোয়ারাজ্যে আসেন হস্তীসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেদিন ছিল মালোয়ায় বসন্তোৎসব। রাজকন্যা মাধ্বিকা স্থীদল সহকারে ঝুলনের দোলনায় দুলছিলেন≀ তর্ণ স্দুদর্শন হেলিয়োডোরাস শ্রিষ্টেরলকে দর্শন করে মন্থ হন্, এবং রাজকুমারকে দেথে মাধবিকাও অন্ব্র্র্রেস অভিভূত হন্। অতঃপর নানা নাটকীয় ঘটনার ভিতর দিয়ে উভুয়ের ইবিবাহিক মিলন ঘটেছিল। মধ্যভারতে গোয়ালীয়রের অন্তর্গত ভীলুমুক্তি নিকটে দ;'হাজার বছরেরও আগে কৃষার হেলিয়োডোরাসের নিমি ত 'প্রেড্রিক-তম্ভ'টি আজও তা'র সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বহন করে।

একশো বছর ধারে গিজাতিকা ইংরেজ স্ফ্রার্টিত প্রিথবীতে রটনা করেছিল, ভারতবর্ষ হৈনলো যোগী-ফাকির, মারণ-উচাটন, যাদ্-ভোজবাজি, বাঘ-ভাল্ল্ক-সাপ-কুমীর আর কিম্ভূতীকমাকার রাজা-রাজড়ার দেশ। এখানে সতীমেরে আগ্লনে

কাঁপ দেয়, কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেয় ন্যাংটা সম্যাসী, লতাপাতার সংগে গোবর থার দেশের লোক, সাপ নিয়ে খেলা করে সাপ্রভে, এবং নাগা-ফাঁকররা 'শিরাসন' ক'রে ঠাং দ্বখানা শ্নো তুলে রাখে। কিন্তু এই কথাটা কোথাও তারা বলেনি,— উল্কির ছাপ সর্বাঞ্চে মুদ্রিত ক'রে ইংরেজ নরনারী অর্ধ নশন চেহারার নর্মাশ্ডির তারে-তারে নোকা নিয়ে যখন 'বোদেবটে' হয়ে ঘ্রে বেড়াতো, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তখন জগ্যতের শীর্ষ স্থানীয়। মানবাত্মার অবারিত ম্বিজ্সাধনায় আজকের মতো সেদিনও ভারতবর্ষ সর্বাহ্যগণ্য ছিল!

প্রাচীন ভারতকে নিয়ে জাবর কাটতে বঙ্গিনি, কিন্তু এ কথাগ**্নিল মাঝে মাঝে** মনে করা ভালো।

তিব্বতের কথায় ফিরে আসি। শরংচন্দ্রের বর্ণনার পাই, একটি বোষ্মাঠ মানে একটি ছোটখাটো শহর, লামা-নিয়ন্দিত। সেই শহরে যেন ভূত প্রেত পিশাচ না ঢোকে—এই চেন্টা প্রধান। সোরেন হেডিনকে তিব্বত থেকে তাড়াবার সময় এক প্রধান লামা বলেছিলেন, আমরা 'সভা' হতে চাইনে, কারণ 'সভা' জগতকে আমরা প্রশ্বা করতে পারিনে। আমাদের ধ্যানধারণা জগতপ বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমরা সকলের থেকে তফাতে থাকতে চাই; আমরা কারো সণ্ডেগ মেলা-মেশা করতে চাইনে। দুয়া করে একা থাকতে দাও।

শরংচন্দের বর্ণনা অন্সারে কয়েকটি কথার এখানে পন্নর্ত্তি করি। "তিব্বতের পথেঘাটে নগরে মঠে ও জনপদে প্রসন্ন বৃষ্ধম্তি শত সহস্র। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সমগ্র জীবন বৃষ্ধ-অনুপ্রাণিত। দেবাস্বের সংগ্রামে দৈবশন্তির জয় এই হোলো সাধনা। এই সাধনার জন্য তুহিন ঠান্ডা গ্রহাগহনুরের অন্ধকারে সংখ্যাতীত ভিক্ষ্ স্কোয়িত।"

'জো-খাং' নামক প্রধান মন্দিরের কথায় শরংচন্দ্র বলছেন, দেড় হাজার বছর হ'তে চললো মন্দির। প্রাতন কাঠের মোহাচ্ছরকর প্রাচীন পৌরাণিক গন্ধ তা'র ভিতরে। অন্ধকার দেওয়ালগ্রনি অন্তৃতভাবে চিচ্না ফিত। প্রভার ফ্রপ্পার্কার্নি দপদপ করছে ঘৃতপ্রদীপের ধ্মেল শিখার আভায়।

১৯০৪ খ্লান্দে একদা কোনও এক অপরাহে ইয়ংহাসবাদ্ধ এই মন্দিরে প্রবেশ করে সতন্ধ হয়ে দাঁড়ান্। এথানে ব'লে রাখি, ইয়ংহাসকাষ্টিও যদিও সমর-অধিনায়ক ছিলেন, তব্ তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক, ঈশ্বর্কিবাসী এবং একজন বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদী। আধ্নিক কালের যোগিশ্রেক অধি প্রতির্বালন যথন পাশ্ডিচেরীতে তাঁর জ্যোতির্মার দেহ রক্ষা ক'রে যোগ্রিকীশীলত হন, সেই সংবাদের পর সার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাশ্ড বিলাতে প্রত্মর্বাবন্দ স্মৃতিস্মিতির সক্রিয় সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্যর ফ্রান্সিস মাত্র কিছ্কাল আগে বৃশ্ধব্য়সে পরলোক গমন করেন।

স্যার ফ্রান্সিস তাঁর গ্রন্থে মুন্ধকণ্ঠে বলছেন, এই মন্দিরে অধ্যাত্মবাদী তিব্বতের অন্তরাত্মার প্রকৃত ন্বর্প দেদীপ্যমান। মন্দিরের স্ন্বিশাল প্রাণ্গণ অতিক্রম ক'রে আমি উদার উদাত্ত গদ্ভীর ডন্বর্র গ্র্গ্র্যুধ্বনি শ্নলাম,— তারই সঙ্গে প্রজারীগণের কর্ণ মধ্র এবং ছন্দোবন্ধ মন্যোচ্চারণ এবং পার্বত্য উপত্যকার অসমম বিস্তারলোকে দ্রদ্রান্তরের শংখঘন্টারব! দেখলাম ভক্তিনম অন্রাগের ভাবাবিন্ট বিহ্নলতা! সহসা আমারও সন্তার মধ্যে উপলব্ধি করলাম, এই অপর্প দৈবপ্রেরণার উৎস ।......তিবতের অন্তানিহিত দৈবসন্তাকে আবিন্দার করলাম এই প্রম বিস্ময়কর জরাব্যাধিবিকার্যিন্টীন 'জোখাং' মন্দিরে!

দেখে নিতুম সে কেমন দেশ, যেখানে মান্য কোথাও স্বীকৃত নয়। দ্বিএকজন জিল্ল এমন কোনও মান্য তিব্বতে প্রশালাভ করেনি, যে-ব্যক্তি বৌশধর্মাগত নয়। ব্রেকর শিরা ছিল্ল করে একবার দেখে নিতৃম সেই দেশকে, যেখানে মান্য অবিপ্রান্ত কপ্রে ডাক দিছে বৃশ্ধভগবানকে,—কিন্তু মান্যের নারায়ণ যেখানে প্রশালাভ করছে না—যতক্ষণ পর্যন্ত না সে 'লামা' হয়ে ওঠে! বলা বাহ্লা, অস্থির ক্র্যায় তিব্বতকে দেখতে চেয়েছি অনেকবার। মানার গিরিসঙ্কটে, কুল্বতে, কিন্তরে, জ্যোজলায়,—কতবার ঘাড় উ'চু করে তাকে দেখবার চেণ্টা করেছি। সিকিমে, ভূটানে, কুমায়নে,—তিব্বতের গন্ধ পেয়েছি অজন্ত। দেখতে চেয়েছি কেমন সেই আশ্চর্য জগং—যেখানে পিশাচ-লোকের প্রতীকও প্রেল, 'কিন্তু গণদেবতা জারাধ্য নয়!

মনে পড়ে গেল একশাে বছরেরও আগের থেকে একালের কথা,—১৮৪০ থেকে ১৯৪১ খৃন্টাব্দ। মহারাজা গ্লাব সিংয়ের প্রধান সেনাপতি আরুমণ করেছিলেন পশ্চিম তিব্বত। সে-আরুমণ ন্শংস—তা'র মধ্যে দয়া ছিল না। তিনি মঠ গ্রুফা মন্দির জনপদ কোনও কিছুকে ক্ষমা করেনিন। তিনি বীর কিনা জানিনে, কিন্তু তিনি ইতিহাসপ্রখ্যাত জােরায়ার সিং। ধরংসের পর ধরংস,—ভংনস্ত্পে পরিণত হয়েছিল পশ্চিম তিব্বতের বহু রঞ্জা। সেটি ১৮৪০ খুন্টাব্দ। জােরায়ারের নির্মাম হাতের মার খেয়ে তিব্বতের হয়্তে সার্গিড়য়ে গিয়েছিল। তাঁর সেই সাংঘাতিক আরুমণের ফলে পশ্চিম তিব্বতাপ্রকে 'লাভাব' এলাে ভারতের মধ্যে। কিন্তু জােরায়ারের উপরে ভাগাের ক্রিন্তু সাঞ্চিত ছিল। পরের বছরে বিজয়া জােরায়ার সৈন্যসামন্তসহ 'তথােপুর্তী থেকে গির্মেছিলেন 'তাকলাকােটে।' সেখানে তাঁর ক্যাণ্টেনের জিন্মায় ক্রেম্পেলকে রেখে জনকরেক অনুচরসহ তিনি তাঁর স্টাকে রাখতে গেলেন 'গ্রুমিক।' ফিরবার পথে বিরাট চীনা সৈন্যদল তিব্বতীদের সহযোগে জােরায়ারকে পথিমধ্যে আরুমণ করে। জােরায়ারের অতিমানুবিক শত্তিও ব্রুশ্বপ্রতিভা দেখে সবাই ছিল হতবাক, এবং তিব্বতীদের ধারণা—জােরায়াব একজন তান্ত্রিক যান্ত্র,—পশা চাসন্ধ! ওবা

সেই পথের উপরেই জোরোয়ারকে গ্লাবিন্ধ ক'রে মারে। সে-গ্লাটি সিসার নর, সেটি স্বর্গমিন্ডিত। ওরা জোরোয়ারকে ট্করো ট্করো ক'রে কাটে এবং তাঁর শরীরের এক একটি মাংসথক নিয়ে তাঁরই স্ফ্তিফলক ও সমাধিমান্দির নির্মাণ করে। আজও 'শিন্বিলিং' ও 'শাক্যগ্ন্ফার' জোরোয়ারের দেহের একটি বিশেষ ট্করো এবং একখানা কাটা হাত সংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র আজও লোকে প্রদর্শনীতে দেখে। জোরোয়ার 'অস্বর' ব'লেই তিব্বতে অভিখ্যাত।

এই ঘটনার তের্বাট্ট বছর পরে কর্নেল ইয়ংহাসব্যান্ড পূর্বে তিব্বত আক্তমণ করেন—একট্ব আগে বেকথা বলেছি। সেই আক্তমণের ফলে হাজার হাজার তিব্বতীর মৃত্যু ঘটে, এবং দলাই লামা 'পোটালা' প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে ফান্। অতঃপর সন্দিপত স্বাক্ষরিত হয়, এবং ইংরেজ তিব্বতের উপর চীনের 'দথল' (Suzerainty) সম্পূর্ণ বিচ্ছিল্ল করে। প'য়তাল্লিশ বছর এইভাবে কাটে। ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায় ১৯৪৭ খ্টাব্দে। চীন প্নরায় এসে তিব্বতে প্রভুছ প্রতিষ্ঠা করে এবং ইংরেজ সম্পাদিত সর্বপ্রকার চুল্তি নাকচ ক'রে নেহর্গভর্নমেণ্ট ইয়াট্বং, গোয়ানংসী ও গারটকের ভারতীয় বাণিজ্যসংস্থাগ্রিলসহ সৈন্যরক্ষাব্যক্ষাও প্রত্যাহার ক'রে নেন।

মার পনেরো বছর আগেকার আরেকটি গল্প বলি। সেটি দ্বিতীয় বিশ্ব-**য<b>েখের কাল.**—১৯৪১ খাটাব্দ। রাশিয়ার অন্তর্গাত 'কারণিজ কাজাক' থেকে তিন হাজার মুসলমান যাযাবর দসা, চৈনিক তৃকীস্তানের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সমগ্র পশ্চিম তিব্বত আক্রমণ করে। মানস সরোবর অণ্ডলের আটটি প্রসিম্প মঠ তাদের হাতে লা•িঠত হয় এবং তীর্থাপরেই গাম্ফা ধরংসদতাপে পরিণত হয়। ভারতীয় অন্ধ্রপ্রদেশী সম্র্যাসী প্রণবানন্দ সেই সময়ে উত্ত অণ্ডলে ছিলেন। সকল ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন : দেশব্যাপী লাউতরাজের পরে দসদেল যথন লাডাথে পেশছর তথন তাদের দখলে রয়েছে "এক লক্ষেরও বেশী ভেড়া ও ছাগল, চার হাজার **থব্ব**, দ্বহাজার ঘোড়া ও আবতর, পাঁচ শত রাইফেল ও বন্দ্রক, হাজার-হাজার টাকা মুল্যের স্বর্গ ও রৌপ্যানিমিত বিগ্রহ, অলংকারাদি, মণিরক্লাদি এবং সোনা র্পা ও রৌপামন্তা।" তারা লাডাথের সীমুন্সিয় এসে পেছিলে কাশ্মীর গভনমেণ্ট তাদেরকে নিরস্ত করে ভারত প্রবৃত্তি অনুমতি দেন্। তংকালে বৃতিশ-র্শ মৈত্রীচুত্তি বলবং থাকায় বৃতিশু ভারত গভর্নমেণ্ট সীমান্তের 'হাজারা' জেলার তাদের বসবাসের জন্য নির্দেশ জুরের শত্র্' ছিল ভারতে — তা'রা হারদারাবাদের নিজাম ও ভূপালের নবাব। তাঁরা উত্ত দস্যুদলকৈ আপন আপন অগতে পরিপোষণ করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু হাজারা জেলাই তাদের উপযুক্ত বাসম্থান ব'লে মনোনীত হয়। এই দস্যুদলই ১৯৪৭ খৃণ্টাব্দে পাকিস্তানের সাহায্যে প্রথম কাশ্মীর আক্রমণ করে।

পশ্চিম তিব্বতের উত্তর অঞ্চলটি হোলো লাডাথ। বোন্ধ-হিন্দ্র সম্বাট লালতাদিত্য—যিনি ছিলেন অত্যুত্তর ভারতের অধিপতি--তিনি মধ্য এশিয়া ও তিব্বতে অভিযান করেন। লাডাথসহ অধিকাংশ পশ্চিম তিব্বত তাঁর অধিকার-ভুক্ত ছিল। সেটি অত্যম শতাব্দার প্রথমার্ধ। পরে সম্ভবত ম্মলমান আমলে পশ্চিম তিব্বত ভারতের বাইরে যায়। এখন মার লাডাথ ভারতের সামানাভূক্ত। ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মালভূমিপ্রদেশ হোলো লাডাথ। এর উচ্চতা অনেক স্থলেই পনেরো যোল হাজার ফুট। লে-শহর এগারো হাজার ফুট উচ্চতে প্রতিন্ঠিত। এই প্রদেশ আগাগোড়া তিব্বতা। সংস্কারে, সামাজিক চেহারায়, আচার আচরণে ও ধর্মনীতিতে—তিব্বতের সংগ্র লাডাথের পার্থক্য কম।

লাডাথ হোলো উত্তর ও দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট পার্বত্যভূতাগ--বেটি ম্ল হিমালয় ও কারাকোরামের মধ্যবতী জাস্কার এবং লাডাখ গিরিশ্রেণীর মধ্যে পরিবাাণ্ড। লাডাথের দক্ষিণ সীমানা অনিদিণ্ট। শিপকির গৈরিসংকটে রংচুং উপত্যকায় পা বাডালে হয়ত বা তিব্বতের এলাকা—যেটির ক্যারাভান পথ গারটক অবধি প্রসারিত। এটি তিম্বত-ভারতীয় বাণিজ্যপথ। কিন্ত ব্রপস্ত, হান লে, দোমেত ও রংচং ইত্যাদি উপত্যকার 'মা-বাপ' আছে কিনা বলা কঠিন। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে কর্ণেল ল্যাম্বটন্ ভারতের প্রথম জরীপ করেন। তাঁর সেই পরিমার্পটির অদ্যাব্যি কোনও পরিবর্তন হয়েছে কিনা, এবং ভারত গভর্মমেশ্টের এ ব্যাপারে কোনও নিদিশ্টি ভৌগোলিক ন্মীত গ্রহণ করা আছে কিনা বলা কঠিন। উত্তর লাডাখ এবং উত্তর ও পশ্চিম কাশ্মীর আজ পাকিস্তানের ম্বারা অবর্মধ। এর মধো পড়ছে ম্কার্দ্র, বালভিস্তান, রাল্দা, হুন্জা, গিলগিট, দারেল, টাঙ্গির, শোয়াত কোহিস্তান, চিত্রল, কাফিরিস্তান ইত্যাদি। এগুলি এক একটি বিব্লাট পার্বত্য ভূভাগ, অসংখ্য নদীপ্রবাহিত উপত্যকা এবং মালভূমি : অসংখা হিমাণ্য এলাকা, সংখ্যাতীত ছোট বড় পার্বতা জনপদ,—এবং এই সকল অঞ্চলে সর্বপ্রকার সংবাদ চলাচলের বাইরে বৌশ্ধ ও হিন্দঃকীতিরি অগণিত ভণ্নাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে থাকলেও অনেক ভূভাগে শত শত বছরের মধ্যে মানুষের পারের চিহ্ন পর্জোন। উত্তর লাডাথের ব্রুল্ফিস্তান উপত্যকার উত্তরপ্**রণ্ডল আবহমানকাল থেকে হিমবাহের দ্র**ারা <mark>অবর্ম্ধ।</mark> প্থিবীর উচ্চতম শিখর গৌরীশ্রেগর দক্ষিণবাহিনী নুদ্ধি স্থারস্ত্রেপ পরিণত হয়নি, কিন্তু মধ্যএশিয়ার সর্বনাশা তুহিন বাতাসেই অবারিত পথ পেয়ে কারাকোরাম শৈলখেণীর কোড়ভূভাগে শত শত মাইক্র অবধি বিপলে পরিমাণ জলধারা কঠিন হিমবাহে পরিণত হয়ে গেছে ে ভ্রুফ্রির মধ্যে বিয়াফো, হিসপার, সিয়াচেন, বালটোরো, রাইমো, বাটুরা, চোগেইতাদি বিশালকায় দেশজোড়া হিমবাহগুলি প্রধান। এগুলি কথনও গলে না। এই হিমবাহলোকের ভিতরে-ভিতরে একেকটি ত্যারমণ্ডিত গগনচন্বিত শিখরলোক,—এবং তাদের প্রত্যেকটি

কারাকোরাম ওরকে কৃষ্ণগিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। এই অনধ্যুবিত মন্যাপদচিহ্নীন হিমপ্রবাহের ভিতর দিয়ে ১৯৫৪ খৃষ্টান্দে ইতালীয় অধ্যাপক
'দেশিয়ার' নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী 'গড়উইন অফিনের' শিখরে (২৮,২৫০
ফ্ট)' আরোহণ করতে সমর্থ হন্। এটি প্থিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্বতশৃংগ। এই অভিযানে একাধিক অভিযাত্রীর অপমৃত্যু ঘটে। পাকিস্তানঅবর্ধে কাশ্মীর এলাকা কেবল যে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত তা নয়,—
সিন্ধ্নদের পরপারে সমগ্র কাশ্মীরের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব এলাকাও তাদের
দ্বারা অবর্ধে। 'কাদ্ব্' অঞ্চল থেকে তার আরুভ এবং 'চিত্রলের' দক্ষিণে
'অর্ণব' অঞ্চল ও 'কুনার' নদীর প্রান্তে তা'র শেষ। আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং
কল্পনা অপেক্ষা কাশ্মীর ভূভাগ অনেক বড় এবং পূর্ব-পশ্চিমে অধিকতর
প্রসারিত—যার স্ক্রিদিশ্ট জরীপ আজও অসমাণত ও অমীমাংসিত।

পশ্চিম তিব্বতে 'গারটক' হোলো একটি অতি প্রধান সম্মেলনক্ষেত্র। লাডাথ থেকে এখানে এসেছে সিন্ধার সীমানাপথ সোজা দক্ষিণে। টিবেট্-হিন্দ্ স্থান-পথ এসেছে পশ্চিম থেকে শিপ্কির ভিতর দিয়ে। প্র্পথে তিব্বতের প্রসিম্ধ সোনার খনি 'থোক্ জালা্ং' থেকে একটি পথ এসে এখানে যুক্ত হযেছে। এই সবগালি একত্র হয়ে সোজা দক্ষিণে যোল হাজাব ফ্ট উ'চু মালভূমিব উপর দিয়ে মানস সরোবরের দিকে চলে গেছে! একথাগালি হিমাচল শিমলা ও কিলরের আলোচনায় প্রেব্ এই গ্রেক্থর প্রথম খণ্ডে ব'লে এসেছি।

মানস সরোবর! সংশয়াগ্রহীকে থমকে দাঁডাতে হোলো!

মানসের প্রাচীন পৌরাণিক নাম, 'অনবভণ্ডা'—আবার কোথাও এর নাম 'পশ্মহ্রদ'। অনেকে বলেন, এ দুটি নাম প্রাচীন বৌদ্ধ এবং জৈনদের দেওয়া। পরমাণ্চর্য আলোকের পরকলায় স্বর্ণ কমলের দল চিরকাল মানসের উপরে টলমল করে উঠেছে তীর্থযান্ত্রীর অপ্র্যুসজল দৃষ্টিতে! অথচ এটি নিছক চোথের প্রম—সবাই জানে। কিল্পু উচ্চ ভূভাগের বায়ুস্করে স্থারণ্মির বৈচিন্তাহেতু এবন্বিধ্ দৃষ্টিবিদ্রম ঘটতে থাকে। কৈলাসের চ্ড়ায় আদি অল্ভহনীনকাল বার্ক্তিয়ছেন 'বল্পু-বরাহনী', শিব এবং পার্বভন্তি,'—প্রেষ্ক ও প্রকৃতি। তাকলাক্যেটির পথ ধ'রে গেলে কৃড়ি মাইল দ্র থেকে ভূ-প্রকৃতির প্রধানতম বিস্ময় অ্রিটাক-বৈচিত্রবর্ণা মানস ও রাবণসরোবরের উমিতিরগায়িত জল ঝলম্ভা ক'রে ওঠে,—তা'র প্রশ্বর স্বন্ধতার মধ্যে আরও কৃড়ি মাইল দ্রবভন্তি বন্ধ্র বিভাবের ধবলমক্ত প্রাতিবিশ্বিভ হয়। ভূ-প্রেটর ইতিহাস কত লক্ষ্ক্তিরের জানিনে, কিল্তু মানব ইড্রিটাসের প্রথম আবিশ্বত হুদ হোলো মানস্থি যথান থেকে রাজহংসের দল স্বর্ণ বিস্তার ক'রে অননত নীলিমায় ধলাকার আয়তনে উড়ে যায়। কোটি কোটি মান্বের চক্ষে এই সরোবর ''সর্বাপেক্ষা পবিত্র, সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও ১৫৪

প্রেরণাদায়িনী, পৃথিবীর সকল হুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিন্ধ, এবং প্রথম মানব-বংশের জন্মকাল থেকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।" ভারতীয় জন্মপা কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রান্তন কর্ণধার এবং হিমালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ মিঃ হেডেন বলেন, "ভূগোলের প্রথম পরিচিত হুদ হোলো মানসসরোবর। হিন্দৃপর্বাণে মানস প্রসিন্ধ। বস্তৃত, সভ্য মান্ধের কাছে ইউরোপের জেনেভা হুদ স্খ্যাতি লাভ করার বহু শতাব্দী প্রে মানসসরোবর মানবজাতির নিকট বশোলাভ করে। ইতিহাসের উষাকালেরও প্রে মানসসরোবর অতি পবিত্র প্রতিভাত হয় এবং এই ভাবেই এই সরোবর রয়ে গেছে চার হাজার বংসরকাল।"

আলমোড়া থেকে উত্তরপূর্বে দৃহতর গিরিমালার ভিতর দিয়ে শারদা, কালী ও ধবলীগণ্যার তীরে-তীরে উপত্যকার পাশ কাটিয়ে এবং আসকোট, ধরচুলা প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে 'গাবিরং' নামক উপত্যকার পেছিতে হয়। এখান থেকে তুষারসীমানা ও দৃহসাধ্য চড়াই আরুত্ত। গাবিরং থেকে তিব্বতের তাকলাকোট রিশ মাইল। সরকারি হিসাবে প্রায় ১৬,৭৫০ ফুট উচুতে (সম্দুদ্দাতা থেকে) লিপ্লেক গিরিসক্ষটে তুষারমন্তিত হিমালয়ে আরোহণ করতে হয়। এখানে কোনও একটি বিশেষ স্থালে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় দক্ষিণে অনত্ত গিরিমালাময় ভারতবর্ষ, এবং উত্তরে 'রৌপ্যমন্তিত' শৃক্রতুষারাবৃত তিব্বতের গিরিশাভগদল উক্জালত নীলিমার নীচে প্রথর স্থালোকে দেদীপামান। আলমোড়া থেকে কৈলাস ও মানস সরোবরের দ্বছ হোলো থথাক্রমে দ্লো আটারেশ ও দ্শো আটারো মাইল, এবং লাসনেগরী থেকে আটশো মাইল। কৈলাসের তিব্বতী নাম, 'কাং রিন্পোচে।' মানসসরোবর সম্দুদ্মতা থেকে প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। এর গভীরতা হোলো তিনশো ফুট, পরিধি চুয়াল্ল মাইল এবং মোট দুশো বর্গমাইলে সীমাবন্ধ।

কৈলাসের যিনি আদি দেবতা, তিনি 'ধর্মপাল।' ব্যাপ্তচর্মাব্ত এবং নরকপালভূষিত। এক হাতে তাঁর ডন্বর্, অন্য হাতে চিশ্ল। যিনি শক্তি, তিনি
'বন্ধবরাহী',—তিনি ধর্মপালের সহিত ঘন অচ্ছেদ্য আলিংগনের মধ্যে 'যৌনসংযোগে অংগাংগী যাত্ত হয়ে রয়েছেন।' কৈলাসের শিখরলোকে কান পেতে
ধাকলে শোনা যায় অপাথিবি শৃংখ্যানীধর্নি ও খঞ্জনী করতাল এবং ক্রানাবিধ
বাদ্যযাল্যসহযোগে সংগীতঝাকার।

যিনি মানস-রাসক সম্যাসী, যিনি প্রকৃতভাবে যুক্তিই সংস্কার থেকে বিজ্ঞান, বিনি জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিন্দ্র, ভাবাবিলতা থেকে মিনি সম্পূর্ণ মূক্ত তিনি বলছেন, বিশ্বাস করো,—"যত তীর্থ আছে হিমান্ত্রে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রেণ্ঠ হোলো কৈলাস ও মানস। চতুদি কর্যাপী সমগ্র স্কৃতিল পরমাণ্চর্য লোক। হও তুমি অস্থির অসন্তোষে নিত্য চঞ্চল; তুমি ক্টেইলানো ধর্মের, জাতির, সমাজের হও; তুমি সংশ্যাচ্ছন্ন অবিশ্বাসবাদী হও, হও আন্তিক কিংবা নান্তিক এক সময় হয়ত তুমি উপলব্ধি করবে, অজ্ঞানে অচৈতনো অপ্রতিরোধ্যভাবে কথন

যেন তুমি একাগ্রমতি হয়ে উঠেছ। কেউ তোমাকে পিছন থেকে ঠেলছে সম্মাথের মহাদেবতার নাটমন্দিরে,—সে হয়ত ঝড়ের হাওয়া, হয়ত অদৃশ্য শক্তি, হয়ত-বা বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রান্ত মহৎ কমেনা।"

সম্যাসী বলছেন, "আজন্ম যার ঘ্রাণশন্তি পণ্গা, গোলাপের গণ্ধ কেমন, সে জানে না! বেতারয়ন্দের কাঁটা বিশেষ বিন্দুর উপরে নির্দিষ্ট না থাকলে দ্র দেশের কোনও সংগতি-অনুষ্ঠান শোনা যায় না। কিন্তু এখানে এসে দড়িও! পদ্গানাসা মানুষ প্রথম 'গোলাপের' গণ্ধ পেয়ে শিউরে উঠবে। তা'র সন্তার মধ্যে একটি নিগাঢ়ে অধ্যাত্মবাসনার কাঁটা একটি বিশেষ বিন্দুর উপরে এসে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকবে।"

ব্ৰুক্ফাটা আৰ্তনাদ ক'রে চলেছে সিন্ধ্ উত্তর-কৈলাসের পথে। সিন্ধ্র আদিঅন্ত দিশাহারা। মান্ধের পায়ের চিহ্ন পড়েনি ওর অনেক তীরে শত শত বছরে। সভ্যতার সূত্র খ্রে পাওয়া যায় না—এমন অজানা অনামা ভূভাগের ভিত্ব দিয়ে চলেছে সিন্ধ্। সিন্ধ্ অপরিণামদশী। ভারতের ভৌগোলিক সীমানাকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সিন্ধ্নদ। সিন্ধ্র উৎপত্তি কৈলাস-মানস অঞ্চলেই।

সিন্ধ, চলে গেছে লাডাখের ভিতর দিয়ে। বহু উচ্চমালভূমির উপরে লে শহর। অনের্কগৃলি প্রসিম্ধ বৌশ্ধগৃম্ফা সমগ্র লাডাথে বর্তমান, তাদের মধ্যে ফিয়াং, কাউচি, লিকির এবং হেমিস প্রধান। হেমিস গ**্রুফা লে-শহর থেকে** প্রায় পর্ণচশ মাইল দঃসভর ও লোকশ্রম্য পার্বাতাপথের উপরে অবস্থিত। এটি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও প্রিবীপ্রসিম্ধ। এই গ্রুফার মধ্যেই মহামানব যীশ্বথ্যের ভারতভ্রমণের প্রকৃত তথ্যাবলীসমন্বিত প্রাচীন পালি ভাষায় লিখিত প্রাথি আবিষ্কার করেছিলেন জনৈক রুশ পর্যটক ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ। ১৮৮৭ খাড়াব্দে তুর্ক-রুশয্দেধর কালে তিনি একাকী ককেশাস ও মধ্যএশিয়া পেরিয়ে ভারত প্রবেশের পথে লাডাখের একটি অঞ্চলে পাহাড় থেকে প'ড়ে গিয়ে আহত হন্। তাঁকে হেমিসগ্নফায় এনে দীর্ঘকাল শ্রেষা করা হুর্ 🗐 স্ক্থ হ্বার পর তিনি একথানি দ্র্লভি গ্রন্থের সন্ধান সেইখানেই পান্ত্র্প্র্রিদাভাষীর সাহায্যে তিনি প্রথিখানি পাঠ করেন। তাইতে জানা যুক্তীকশোর বয়সে যীশ্বেণ্ট বিবাহবন্ধনে ধরা না দিয়ে মধাএশিয়ার ব্যক্তিনর সঙ্গে বেরিয়ে গোপনে ভারতে প্রবেশ করেন। তিনি আবাল্য গৌতুম্বুরিন্ধর মন্দ্রে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং ভারত ভ্রমণে তাঁর প্রায় যোল বছর কাটে জিতান প্রারী, কাশাী, কপিলা-বস্তু, কুমায়ন, নেপাল এবং কাশ্মীরে ভ্রমণ করেই এবং বৌশ্ধশাস্তের মূল কথা— জাতিবর্ণনিবিশেষে সকল মানুষই সমান, এই নীতি প্রচার করতে থাকেন। সনাতনীদের সপো যীশ্রে বিরোধ বাধে। উনতিশ বংসর বয়সে যীশ্রেষ্ট 246

যের শালেমে ফিরে বান্। অতঃপর ক্রাবিশ্ব হবার পর বীশ্বেক তাঁর ভক্তরা ক্রা থেকে নামিয়ে গ্লেমলতাশিকড়ের রসের সাহায়ে তাঁর ক্ষতস্থানগর্নি নিরমের করেন এবং প্নের ভুজনিবত বীশ্ব প্নেরার চলে আসেন তাঁর স্বংসভূমি ভারতে। কাম্মীরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। শ্রীনগরের নিকটবতার্ণ থোনা-ইয়ারী' নামক স্থানে বীশ্বেণ্ডের নামে একটি কবর আছে এবং আর একটি বিশ্বাসযোগ্য কবর আছে করাচী শহর থেকে কয়েক মাইল দ্রে। এই প্রেথবার্ণতে আন্প্রিক চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে ডাঃ নিকোলাস নটোভিচ যে প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, তা'র নাম—"The unknown life of Jesus Christ." দ্বজন মার বাঙ্গালী এই প্রেথমান হেমিসগ্রুজার দেখে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রস্থিপ পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ এবং অন্যজন অভেদানন্দক্ষীরই নিত্যসেবক ব্রহ্যচারী ভৈরবচৈতন্য।

হেমিসগ্ন্থার প্রধান প্রোহিত বলেন, যীশ্ব্যুট পালিভাষা গিথে বৌশ্ধ-শাল্য পাঠ করেন এবং তাঁর ভারতে অবস্থানকালের শেষদিকে তিনি বৌশ্ধমর্ম গ্রহণ করেন। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি বৌশ্ধনীতিকে ভিত্তি করে একটি ন্তন ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। যীশ্ব্যুটের "Sermon on the Mount" নামক ধর্মনীতি-কথনটি অবিকল এবং হ্বহ্ বৌশ্ধ তথা হিন্দ্র ধর্মনীতিবাদের একটি নকল মান্ত।

সিন্ধ্র জন্ম কৈলাসে, রহাপ্তের জন্ম রহাাস্ট মানসসরোবরে। এই নদের দক্ষিণে হিমালয়, উত্তরে কৈলাস ও 'নিয়েনচেনটাংলা।' গগনের অনত নীলিমার ছায়া বক্ষে ধারণ করে সম্যাসী রহাপতে রহালোক থেকে ছাটে চলেছে দেবভূমি ভারতের দিকে। শীতের দিনে অধিকাংশ নদ তৃষারাচ্ছয়। ওর দাই পাশের পার্বত্যগাহাররে থাকে শ্বেত পীতাভ ভল্লক; নামহারা অতিকায় জন্তুরা ধ্সরবর্ণ রাত্তর ছায়ায় এসে শ্বেতনীলাভ নদের গন্ধ শাঁকে চলে যায়। মাঝে মাঝে আসে ভয়াবই তাড়কাপক্ষী, অনেক জন্তু তাদের ভয়ে পাহাড়ের ফাটলে লাকোয়। কঝনও কখনও খাঁজে পাওয়া যায় তীর্থায়ায়ী ও বণিকদলের কঞ্জাল,—পর্বতবিচ্যুত হিমবাহের আক্রমণে তা'রা স্থির হয়ে আছে ছিক্কালের মতো। কখনও আসে ভয়াল পার্বতা মহানাগ, কখনও বা পথল্রান্ত ইয়লী। ওরা আসে জলের পিপাসায়। কিন্তু জল না পেয়ে রস্তের ঘোঁজে ছেক্সিলিপথ, শা্না অন্ধকার গহরলাক, বালাপাথরের কর্কশ প্রান্তর—এরা ক্রিক্সিল করেছে শত শত বর্গনাইল। পার্থিবী এখানে মৃদ্রগতি, মহাকালেই জপের মালা ঘোরে অতি ধীবে, কর্মচাণ্ডল্য কোথাও নেই, মানববসতি চোথে পড়ে না। মাঝে মাঝে আসে

মুগোলীয় কিংবা তিব্বতী যোডসওয়ার ডাকাতের দল, আক্রমণ করে উটের

ক্যারাভান,—রৈথে যায় ওই লবণান্ত বাল্যু-কাঁকর-পাথরের মর্ভুমিতে রক্তের কর্ণ কাহিনী। আসে হিমালয় আর কৈলাস আর নিয়েনচেনটাংলার তলায়-তলায় লবণের ঝড়, আসে তুষারের ঝঞ্জা,—আসে ঝাপটা আকস্মিক মেঘে, বিদ্যুতে, বড্লে, অন্থকারে ইয়ারথন্দে আর খোটানে, তাকলা মাকানে আর তুর্কিস্থানে, কৈলাসে আর মানসে।

রোদ্রের প্রচণ্ড জন্বজনালার মধ্যে হঠাং প্রবল তৃষারপাত ঘটতে থাকে তিবতে। হঠাং নেমে আসে করকা প্রবল বর্ষণের সংগ্যা। দিনান্তের তমসায় হঠাং ভলকে ভলকে লালাভ অণিনপ্রবাহ ওঠে কৈলাস আর মান্ধাতার শিখরে,—সেই অণিন্লাবনের পাশ দিয়ে ওঠে ঘনকৃষ্ক ধ্যুপ্রজ। একটি দিনমানের মধ্যে অণিনক্ষরা রৌদ্র, প্রলয়ন্ত্যর্পিনী বর্ষা, নির্মাল নীলিমা শরতের, প্রচণ্ড শীতের সাংঘাতিক তৃষার,—এবং তার সংগ্য বসন্ত সমীরণের মধ্র স্বগত প্রলাপ উন্বেলিত মানসহ্দয়ের রক্তক্ষলদলকে টলোমলো করে তোলে। উপর থেকে নেমে আসে শ্রুপক্ষের অসহ্য প্রথর চন্দ্রছটা। সেই জ্যোতির্বিকরণের নীচে কৈলাসন্থিরস্থিত দেবাদিদেবের জ্যোড্বন্ধা বন্ধবরাহীর নিবিড্-নিমীলিত মৈথ্ন-ফ্রণা তীর্থবাসীগণের প্রাণসন্তাকে আবেগ-উন্বেলিত করে তোলে। তারা কন্দিত কন্টে মন্দ্র পাঠ করে নব বিশ্বস্জনের।



গাগর গিরিখ্রেণীর নীচে-নীচে পথ চ'লে এসেছে অনেকদ্র। কোথাও কোথাও ছোটখাটো উপত্যকা, সেখানে পথটি নানা শাখার প্রসারিত। পাহাড়ের পর পাহাড়, তাদেরই ভিতর দিয়ে মান্বের পায়ের দাগ চ'লে গেছে শিরা-উপশিরার মতো। পাহাড়ের গায়ে ফসলের ক্ষেতগর্লি এক একটি ধাপের মতো উপর থেকে নীচে অর্বাধ দতরে দতরে সাজানো।

'কাইণ্ডি' আর 'রাতিঘাট' পেরিয়ে যাছিল্ম। অরণ্যসীমানার গা বেয়ে 'গাধেরা' নামক গিরিনদী ঝিরঝিরিয়ে চলেছে। নানাবর্ণের পাথরের প্রদর্শনীতে নদীর সর্বাণ্গ ভরা। লাল, নীল, হলদে, সব্জ, কালো,—সব রকমের পাথর। ওর মধ্যে কন্টিপাথর খ্জতে আসে নামান্ দেশের লোক। ওপারে বনখেজ্রের অরণ্য, তারই সপ্গে চীড় গাছের জটলা। উপত্যকার রণ্গীন পাখীরা নদীতে নেমে এসেছে, পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দল বে'ধে স্নান করতে বাস্ত। চাষী মেয়ে এখানে ওখানে পাথর সাজিয়ে নালীপথে জল নামিয়ে আনছে ছোট্র খামার্রিটতে। ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ছোট ছেলে। নদীর কাছা-কাছি নেমে এলে সংসার্যানার চেহারাটা দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন বনা কৌমার্য, – চারিদিকে সতেজ তার্ণা। ম্বধ-চক্ষ্ম কেবল যেন কিছ্ম খ্রেজ বৈড়ায়,—এক বিষ্ময় থেকে অন্য বিষ্ময়ে মন বসাবার চেণ্টা পায়।

কুমায়্ন পর্বতমালা বিশ্ববিশ্রত। অনেক পর্যটক আর পশ্ভিত বাইরে থেকে এমে ব'লে বায়, কুমায়্ন প্রাচোর ভূম্বর্গলোক! কেউ বলে, শোভা ও সৌন্দর্যের অমরাবতী, ভারতের লর্লাটে কুমায়্ন যেন বৈদা্যমিণির মতো বলমল করছে। এই ভূষশ্ভের উত্তরে গাড়োয়াল, মধা-উত্তরে আলমোড়া, দক্ষিণে নৈনীতাল; দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগটি হোলো গাড়োয়ালেরই সীমানা। উত্তর্গ পর্বতমালা, প্রাণীশ্না তুযার-উপত্যকা, ভয়ভ্রীষণ অরণানী, ভ্যুব্লি গভীর খদ, বনা পার্বত্য নদীর উদ্মন্ত রণরণ্য, –এরা এই ভূভাগকে প্রেমান্চর্য ক'রে রেখেছে। আবার অন্যদিকে প্রেণ মহাকাব্যের ভিতর থেকে উঠে এসেছে খ্যির তপোবন, নিঃসংগ উপত্যকায় হরিণ আর ময়বের আনাগ্রেম্বি পতংগ সরীস্পদ্দের বিশ্রমভালাপ। গিরিনিক্রিবার সম্পাদ্ম জল জনে বনে ফ্লের শোভা, গাছে গাছে স্মৃষিণ্ট ফল। জন-মন্যা যে-পথে ক্রিই, ইঠাং ফিরে দেখো—সাধ্ব ব'সে রয়েছে জপের আসনে, নয়ত জেবলাছে খ্নিন, আর নয়ত সংসারহারা বৈরাগী বানিয়েছে মনের মতন আশ্রম। কোনও গ্রামের প্রান্তে পাহাড়ের ধারে ভালপালা আর পাথরের সাহাযে, 'কুট্রী' বানালো সন্মাসী,—মাধার উপরে

ছায়া বিস্তার ক'রে রইলো 'পিপল' গাছ,—সেখানে সে র'য়ে গেল অনেকদিন। অধিকার কিছ; নেই, দাবিও জানায় না,—কিন্তু কোনও না কোনও অনুগত এগিয়ে এলো গ্রাম থেকে। 'ভূবা' কিংবা চরসের কল্কেতে আগন্ন দিয়ে সম্যাসীর দিকে এগিয়ে দিল। সেই চরস টানলো সম্যাসী তার ব্রক ভরে। দেখতে দেখতেই 'অসার খল, সংসারঃ।' জয় দিব শশ্ভো! ভিজা 'সাঁপি'-জড়ানো আগ্গানের মতো সর্ব কল্কেটি হাত-ফেবতাই হয়ে চললো কিছ্কেণ। কেউ বা বললে, 'অওর এক ছিলম্ বনা দে 🐪 ওর মধ্যে কেউ নিয়ে এলো কাঁচা তামাক, কেউ বা কাঁচা সিন্ধি। আগে 'মৌজ' হওয়া চাই, পরে মুখ খুলবে। আগে গৌরচন্দ্রিকা, পরে কীর্তন। নেশায় ব'দ হওয়া চাই, নৈলে সংসারকে 'মায়া' ব'লে প্রতীতি হবে কেমন ক'রে? ছেলেপ্রলে, কর্তা গিল্লী, ঘর-সংসার, ~ এদের স্বীকার করি, সেইটিই ত' মায়া! তারই বাঁধন মনে-মনে। চরসের ধোঁয়ায় এই মায়াময় মনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে, নাভিকেন্দ্রে প্রলয়-বিপর্যায় দেখা দেয়। সেই মধ্রে 'প্রলয়ের' মধ্যে হয়ত বা এসে বসলেন গ্রামের গৃহিণী সাধ্র আকর্ষণে। তিনিও ওই কল্কেতে গোটা দুই টান দিয়ে অনিত্যু সংসারের মায়াবন্ধ জীব সম্বন্ধে তত্তালোচনায় যোগ দিলেন। গ্রামে সাধ্য এসে পে'ছিলেই গ্রামের প্রায়, গ্রামের যশ। গ্রামবাসীর সেইটিই হোলো বৈঠকখানা, সেইটি বৈচিত্র। সাধ্র অবমাননা কুমায়নুনে নেই।

মেঘ ক'রে এর্পেছে পাহাড়ের কোলে-কোলে, কিংবা চ্ড়ায়। মেয়েরা উতলা হয়ে উঠলো। ডাক দিল পাহাড়ে-পাহাড়ে. 'ভেড়ী-বক্বিরা' গিয়েছে অনেক দ্রে, কিন্তু তা'রা ওই মেয়েব গলার আওয়াজ চেনে। মালভূমির তলা থেকে ডাক শানে তা'রা মাখ তুলে তাকায়। মহিষের পিঠে চ'ড়ে উঠে এলো ছোট ছেলে-মেয়ে। ঘণ্টা বেজে উঠলো ছাগলের গলায়। দেখতে দেখতে ব্লিট নেমে এলো এ পাহাডে আব ও পাহাডে।

বয়েল্-গাড়ী কোন্ দ্র দেশ থেকে ছেডেছে এক মাস আগে। শরংকালের শেষ দিকে পাহাড়ী-শ্রমিক তার সংসার নিয়ে উঠেছে এই গাড়ীতে। দশ-বিশখানা গাড়ী এক সংগ্র খালা করেছে এক ম্লুক থেকে অন্য ম্লুকে। ওবা চলেছে ফসল কাটতে ভিন্ দেশে। দ্মাস ধরে চলবে ওদেব গাড়ি ওরা শ্রমিক। গাড়ীর ভিতরে থাকে শিশ্ব, কিংবা মেয়ে। পাহাড়ে-পাছাট্রে রাহিবাস, গাছের ছায়ার নীচে রায়াবাল্লা আর বিশ্রাম, গাড়ীর নীচে ক্রমান্দায়া পাতা। লাঠি আর সড়িক নিয়ে প্রয়ুষ পাহারা দেয় রাতিকালে পাছে জন্তু-জানোয়ার আসে। গর্-ছাগল-কুকুর—সকলের গলাতেই ঘণ্টা ক্রমা। কোনটা আক্রান্ত হ'লেই ঘণ্টা বেজে উঠবে। স্থের উত্তরায়ণ ক্রমেন্ত হ'লে ওরা এই পথে আবার ফিরবে। তার মধ্যে একটি সম্প্রে বছর্ত্তের সংস্থান ক'রে নিয়ে আসবে। যেতে-যেতে পথে দেখেছি একদল পর-পর গাড়ীর মধ্যে কয়েকটি পরিবার দিনের বেলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাছে, এবং বলদগ্রাল আপন মনে গাড়ী টেনে-টেনে

চলেছে পাহাড়েব সঞ্চটসঞ্জল পথের বাঁকে বাঁকে। চালকের কোনও তোয়াক্কা তাদের নেই। বলদ চলেছে, চলেছে ওদের কাঁক্ষেকাঁধে সংসার্যান্তা,—ওবই মধ্যে কোনও নারী প্রসব করেছে, কারো হয়ত মৃত্যু ঘটেছে, কারো পিঠে পাহাড়ী চিতা ধারালো নথের আঁচড় দিয়ে গেছে, হয়ত বা কোনও গাড়ীর একটি বরেল্ ইঠাং মারা পড়েছে,—ওরা দমেনি। দানা চিবিয়ে, বাজরা-জোয়ারের ডেলা কিংবা মাক্কাই' পর্নিড্মে খেরে ওরা চলেছে আপন পথে। দ্রে দাঁড়িয়ে দেখেছি, ওদের ওই পথের উপরে চিরকালের একটি গতির স্পর্শ লেগেছে; জন্ম-মৃত্যুর অবিশ্রান্ত বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ওদের ওই মন্থর গতি কতদিন আমার ভাবনাকে দিশাহারো করে দিয়েছে। আমার বক্ষোপটে ওরা রেখে গেছে আবহমান কালের পায়ের চিহ্ন।

পথের বাঁক একট্ ফিরলেই আবার সেই নিবিড় দ্তন্ধতা। কোনও একটি উন্তীন পাখীর ডাক, সরীস্পের সাড়া, ঝিল্লির ঝনক—সেই দতন্ধতাকে আরও গভীর ক'বে তোলে। চারিদিকের ব্যাপক বন্যতায় ছমছমিয়ে ওঠে মন। কিছ্র্যেন দেখছি আশে পাশে, কেউ যেন লক্ষ্য করছে আমাকে প্রতি পাথরের অন্তরাল থেকে। আমি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি একটি বিচিত্র সংসারে। প্রতি ঝোপের অন্ধকারে, প্রতি গ্রহার গহত্তরে, প্রতি ব্লেকর কোটরে,—আছে কেউ, বাকে চিনিনে, জানিনে, ব্যঝিনে। একটি বিরাট শোভাযালা সহসা যেন নিঃশব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, কথা বলছে না কেউ, সাড়া পাছিলে কোথাও,—আমি যেন তাদেরই পাশ কাটিয়ে-কাটিয়ে চলেছি। পাছে ওদের ধানুনভাগ হয়, তাই স্বত্রপণে পা ফেলে এগিয়েছি।

কুমায়,নের পশ্চিমসীমানা বাধ করি তমসানদীর ন্বারা চিহ্নিত। 'বন্দর-পণ্ড' পর্বতমালা থেকে নেমে দক্ষিণে হরিপরে এসে তমসা নদী মিলেছে যম্নার সংগ্য। এই বন্দরপণ্ডেই হোলো যমনোতিতীর্থা। হরিপরে থেকে একটি পথ গিয়েছে চক্রতায়, এবং সেখান থেকে সেই পর্যাট সোজা উত্তরে অন্তহীন গিরিমালা ও উপত্যকার ভিতর দিয়ে চ'লে গেছে বাওয়াইন্' ও 'পার্থড়ি' হয়ে কির্বুর্গুদশের দিকে শতদ্বতীরবর্তা 'ওয়াংটায়'। পার্থাড় থেকে ওয়াংটার পথ খুরুই দ্ঃসাধ্য। কুমায়্নের উত্তর ভূভাগ হোলো পশ্চিম তিন্দ্রতের সামান্ত সমগ্র হিমালয় পর্যতমালার প্রায় দই হাজার মাইল দৈর্ঘ্যের মধ্যে কুমায়্রের মতো এত অধিকসংখ্যক ঘনসন্মিবিন্ট তুষারচ্ডো অন্য কোথাও নেই। অমন গোরব-গরিমা, এমন সৌল্মর্যাকী, এমন গিরিমিঝ্যারিগার শোভা, এমন ক্রম্যাম্ম্রের আনন্দ এবং উপলব্ধির পটভূমি—অন্য কোথাও দেখিনে। কুমায়্রের প্রতি পর্বত দেবতার মতো, প্রতি জলয়ারা গণগার মতো, প্রতি প্রস্তর্গত্য বিগ্রহের মতো, প্রতি গ্রহাটি মন্দিরের মতো। সাধ্য, মহাত্মা, সম্ল্যাসী, বৈরাগী, ভিক্ষ্ব, সেবক,—এদের নিয়ে দেবতায়—১১

কুমায়ন পরিপূর্ণ। প্রায় প্রতিটি অধিবাসী ধর্মসেবী, সভাবাদী, সরল এবং অতিথিপরায়ণ। হিমালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ কুমায়নুনেরই অন্তর্গত। কৈলাস মানসসরোবরের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও নিরাপদ পর্যাট কুমায়,নেরই ভিতর দিয়ে চলেছে। এই কুমায়নে উত্তরম্থী হয়ে দাঁড়িয়ে যে-তুষারচ্ডাগ্লি প্রতিনিয়ত মান্যের প্রাে পায় তাদের মধ্যে যম্নাপর্বত, শ্রীকান্ত, গঙেগারি, কেদারনাথ, শতোপন্থ, বদরিনাথ, নীলকান্ত, নন্দাদেবী, বিশ্ল, দ্রোণগিরি, কামেত, হাতীপর্বত, গোরীপর্বত, পঞ্চুলী, নন্দাঘ্ণিট, নন্দকোট—এইগর্মান অতি প্রধান। এর বাইরে আছে শত শত গিরিশিখর, এবং শত-সহস্র মন্দির। আছে তুষার উপত্যকার কোলে সাধ্র আশ্রম, আছে সম্মাসীর তপোবন, আছে বৈরাগীর কুটীর, আছে মৌনীর গুহা। দার্শনিক, পণ্ডিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যোগী, নাংগা, ভাব,ক, সভ্যাশ্রয়ী, সর্বভ্যাগী, নৈরাশ্যবাদী, আশাহত, বার্থপ্রণয়ী, সন্তানশোকা-তুর, প্রাকামী, তীর্থবাসী, মৃত্যুকামী, শিল্পী, কবি, রাজনীতিবিদ্—কে নেই কুমায়নে? কুমায়নের আকাশ নিত্য 'শিবশন্ভোর' নামে মন্দ্রিত, প্রতি গিরি-নদীর কলতানে গণগার দত্তব মুর্থারত, প্রতি পাথীর কণ্ঠে দেবতার মন্ত্র গর্বঞ্জিত,— কুমায়,ন ভারতের শ্রেষ্ঠতম তীর্থালোক। কামনায়, বাসনায়, বেদনায়, পিপাসায়, ভূমি জরোজরো,—এসো কুমায়ুনে, শীতলম্বাস মধ্র সমীরণে তোমার সমস্ত দহনের উপরে শান্তির প্রলেপ যাবে ব্রালয়ে। দ্বারোগ্য ব্যাধিতে তুমি পংগ্র, এসো নীলধারার কোলে,—নবজীবনের আশ্বাস খ্রে পাবে। এখানকার ম্ত্রিকায় চন্দনের গন্ধ, তপোবনের কুস্মশ্য্যায় দেবসোরভ, লভায় পাতায় বীজমন্ত্রের কানাকানি, মন্দিরে-মন্দিরে উদাত্ত ওঁপ্কারধর্নি। প্রতি তৃষারশিখরে দেবসিংহাসন। প্রতি পথের বাকে শিব ও শক্তি, বিষ্কৃ ও লক্ষ্মীর বন্দনা।

কোশী নদীর তীরে-তীরে চলেছি। কেউ বলে এ নদীর নাম 'কোশিক', কেউ বা বলে 'কোশারা।' ছোটু রামগড় পেরিয়ে যাচ্ছি,—আশে-পাশে সামান্য পাহাড়ী বহিত। তারপরে পাচ্ছি বিশ্রাম নেবার মতো গ্রাম—'গরমপানি।' আবার এগিয়ে যাচ্ছি সেখান থেকে। নালানদী ছাড়িয়ে আদিম অতিপ্রাকৃত বন্যতা দেখে যাচ্ছি ওপারের পাহাড়তলীর ছায়ায়-ছায়য়। মন কে'দে উঠেছে কতবার মায়ার কাদনে। ভিতরের পাখী পোষ মানেনি কোনোদিন। কিঞ্জালয়ের বৃহত্তর প্রাকৃতলোকে এসে ভিতর থেকে সে ডানা ঝটপটিয়ে উঠেছে, ছবিত দিয়েছে বিদীর্গ কশেঠ আকাশলোকের দিকে তাকিয়ে। পিঞ্জরের বিহণ্য ক্রিটিন্টনত স্বাচ্ছেন্দা পেরেও স্থির থাকতে চায়নি। আপন জগংকে সে আবিষ্কৃত্তি করছে থেকে-থেকে।

দক্ষিণ বাঁকপথে ঘ্রে সামনেই পাওয়া গেল 'ক্ষেরনা' সাঁকো। এপারে দক্ষিণ কুমার্ন, ওপারে মধ্যকুমার্ন। 'খয়েরনা' হোলো নৈনীতাল ও আল-মোড়ার অন্যতম সংযোগ-সেতু। দেখতে দেখতে এতে পে'ছিল্ম 'পিলখোলি'-র ঘাঁটি পাহারায়। এখানে খাজনা দিয়ে সেলাম ঠ্কে যেতে হবে। চড়াইপথ এখান খেকে চ'লে গেছে রানীক্ষেতের দিকে।

এ আমার পরিচিত পথ। পরিচিত, কিন্তু চিরকালের অচেনা। প্রতি পাহাড়ের বাঁক চন্দিশ বছর ধারে নতুন ভাষা দিয়েছে আমাকে। বৃক্ষ পরিগত হয়েছে বনম্পতিতে, নতুন কালের ঝরণা নেমে এসেছে, নদীর পাথর আরেকট্র মস্ণ হয়েছে,—মহাকালের ধারাবাহিকতা ওদের উপরে রেখে গেছে তার গতির দাগ,—তব্ অজানা রয়ে গেল যা কিছ্ প্রাণের প্রিয়। ওই পাথরে কান পেতে শ্নেগছি যেন কতবার কার পায়ের ভাষা, নদীতে-নদীতে আগমনী, ঝাউ-পাইনেশ বনে-বনে মন্ত্রপাঠ,—আর চারিদিকের অনাদি অনন্ত অখন্ড নিম্তশ্বতার মধ্যে কোথায় যেন কার পরম আহ্বান। জানিনে কিছ্ম, ভাষা ছিল না কঠে, নিদেশি দিল না কেউ, খাজে পেলমে না কিছ্ম কোনোদিন, –কেবল আমার মর্মালোকের বাসাছাড়া সেই পাথী এক আকাশ থেকে অন্য আকাশপথে বঙ্গর। কপ্তে ডেকেক ক্রান্ত হয়ে এলো।

চড়াইপথ উঠে এলো অনেক দ্র। দিগলত এবার বিস্তৃত হয়েছে। অবরোধ স'রে গেছে। হেমল্ডের স্নিশ্ধ হাওয়া উঠেছে গিরিশিথরে। উত্তর পথের বাঁক পেরিয়ে 'রানীক্ষেত' শহরে এসে পেশছল্ম। হিমালয়ের তুষারচ্ডারা আবার সামনে এসে দাঁড়ালো।

পর্রণো বংধ্ যেন দ্হাত বাড়িয়ে ডেকে নিল আপন আন্দ্রিগনে। এবার এসে দাঁড়াল্ম অনেক দিন পরে। প্রাচীন প্রসন্ন স্নেহের বারা যেন মধ্র অভার্থনা জানালো 'রানীক্ষেত'—ভালো আছ ত?

মনে মনে জন্বাব দিতে হোলো,—না, ভালো নেই। কোনোদিনও ছিল্ম না। পায়ে কাঁটা ফ্টেছে অনেক, মাথা ঠুকেছে তা'র চেয়েও বেশি। চোখ বেয়ে ঝরেছে অনেক রস্তু, বৃক বেয়ে নেমেছে অনেক বেদনা। কপালে বালিরেখা, সর্বাঙ্গে জরা! চেয়ে দেখো মৃথ তুলে।

> "চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে অগ্র্জনের রেথা? বিপ্রুল পথের বিবিধ কাহিনী আছে কি ললাটে লেখা?"

হঠাং ছিটকে এসে পড়ল্ম আধ্নিক উপকরণের মধ্যে। ক্রিক বলা কঠিন,— বোধ হয় রানীক্ষেত সমস্ত কুমায়ননের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুক্রি শহর। মন নেচে উঠলো স্বাচ্ছন্দা পেয়ে। অনেক মান্ধ দেখছি এককু পাকা ঘর-বাড়ী সর্বত্র, পাইনের বনে-বনে সাহেবসন্বোর বাংলো, এখানে ক্রিখানে সরকারি ব্যারাক। মস্ত বড় মার্কেট্।

শহরের দক্ষিণ প্রান্তে মোটর ষ্ট্যান্ডের সামনে 'লতিফ মঞ্জিল' নামক বাড়ীটি আমার পরিচিত। আজ আমি রাজসিক চেহারা আর পোষাক নিয়ে এসেছি। একা নই, সংশ্যে আছেন বন্ধবের শশাংকমোহন চৌধ্রী। তিনি দড়াদড়ি ছি'ড়ে এবাব বেরিয়ে পড়েছেন। আমরা 'লতিফ মাঞ্জলে'র দোতলায় একটি ঘর নিল্ম। সমস্তই এবার সহজলভ্য। এবার পাচক আস্ক, চাকর আর চাপরাশি অসেক।

লোভের উপকরণ চারিদিকে সাজানো। চারপাই খাটিয়া জ্টলো কপালে,—
একেবারে স্বর্গরাজা। ভোজাবস্তু যখন যা কিছু চাই। কাঁচের স্বোট্ সাজানো
হোটেল, পেরালা-পিরিচের ঠুনঠুনানি, বেতারে বোশ্বাই গান, দোকানে-দোকানে
রখগীন পানীয় ফেনপুঞ্জে উচ্ছ্রিসত। সমস্তটাই সহজলভ্য এবং অনায়াস।
কোথাও পরোয়া নেই, কেউ প্রশ্ন করছে না, কোত্হল দেখছিনে কোথাও,—
চারিদিকে ভোগের উপকরণ থরে থরে সাজানো। বাজারে যা খ্লি কেনো,
যা চাও এনে দিচ্ছে, যাকে খ্লি ডাক দাও, যখন খ্লি বেরিয়ে পড়ো।

প্রশাসত উপত্যকার ট্করো রানীক্ষেতে কোথাও নেই। এর ঠিক উল্টো,—
শীলং শহরে গিয়ে মনে হয় না যে, পাহাড়ে আছি। এমন কি দাজিলিংয়ের
ওই চাদমারী বাজারও অনেকটা প্রশাসত সমতল, আরেকট্র নেমে গেলে লেবং-এর
ময়দান। শিমলাতেও পাওয়া যায় আনানদেলের মাঠ। রানীক্ষেত সেই স্যোগ
থেকে বঞ্চিত। হয় ওপবে ওঠো, নয়ত নীচে নামো। উত্তর দিয়ে উংরাই পথে
একট্র নেমে গেলে সামান্য সমতল,—নৈলে রানীক্ষেত শহর হোলো পাহাড়ের গা।
পথের দ্বারে দাকান, উপর দিকে অভিজাত পাল্লী, নীচের দিকে জনবর্সতি।
সম্ভ্রসমতা থেকে রানীক্ষেত হোলো ছয় হাজার ফ্রট উচু, এবং কাঠগোদাম
ফৌশন থেকে পঞ্চাশ মাইলেরও বেশী।

প্রশাসত সমতলের ক্ষাধা চিরাপ্থায়ী হয়ে রানীক্ষেতে থেকে থাবে, ইংরেজ গভর্নমেন্ট এটি বরদাসত করেনি। রানীক্ষেতের প্রচুর অরণা, জলের সাবিধা, প্রাকৃতিক শোভা এবং জল-বায়্র আশ্চর্য গাণুপনা লক্ষ্য করে এককালে লর্ড মেয়ে ভেবেছিলেন, শিমলার বদলে রানীক্ষেতকে বড়লাটের পার্বত্য কেন্দ্র বানালে মন্দ্র কি? তাঁর সেই অভিপ্রায় অবশ্য কার্যে পরিণত হয়নি, তবে এই শহরটিকে প্রায় একশো বছর আগে ইংরেজ সৈন্যসামন্তের ছাউনীতে পরিণত করা হয়েছিল, এবং এখানঝার গোরা হাসপাতালটি ভারতবিখ্যাত হয়ে উট্টেছিল। একান্তভাবে ইংরেজদের জন্যই অতঃপর রানীক্ষেতের উপর তল্পারীদকে কুচকাওয়াজের মাঠ, পোলো খেলা ও গল্ফ খেলার ময়দান নির্মাণ কর্ম হয়। এ ছাড়া পাইনবনের মধ্যে স্বল্পনশনা তর্ণী মেমদের চলাফের্স্কিল্য পাইপবীথিকা, আমেদ আহ্যাদের জন্য নিভ্ত নিকুঞ্জ, শীতের দিনে মার্বহাসিনীদের স্নানের জন্য স্ফটিকাধার তশ্তধারাকুন্ড, এবং গিরিশিষ্ট্রস্কের্ড্রায় উন্মন্ত্র আকাশতলে জ্যোৎস্নারাত্রি যাপনের আনন্দের জন্ম 'রক্তকমলিজাকে' আনা হোতো অনেক দ্বের থেকে। তাদেরই ছিল্ল পাপড়ীর অবশেষ আজও খাজলে পাওয়া যাবে কোনো কোনো শ্না বাংলোর আশে পাশে।

"জানি তারও পথ দিরে বয়ে যাবে কাল, কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল। জানি তা'র পণ্যবাহী সেনঃ জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেথামাত চিক্ন রাখিবে না।"—

রবীন্দ্রনাথ যাবার আগে ব'লে গিয়েছেন। আজ অবশ্য তল্পিতল্পা নিয়ে ইংরেজ চলে গেছে বটে, কিন্তু রেখে গেছে তার রুচি। প্রত্যেক পাহাড়ী শহরকে ইংরেজ যেমন অতি যত্নে অলংকৃত ক'রে গেছে, তেমন আর কেউ করেনি ৷ মুসোরী, নৈনীতাল, ভালহাউসী, শালং, শিমলা, সর্বত ইংরেজেরই রুচির পরিচয়। যেথানটিতে দাঁড়ালে হিমানয়ের শোভা সব চেয়ে ভালো ভাবে দেখা যায়, ইংরেজ ঠিক সেখানে 'আসন' নির্মেছিল। শিমলায় 'মাসোরা', নৈনীতালেব চিফিন্-টপ্ মুসোরীর লাপ্তর, দাজিলিংয়ের রাজভবন, ডালহাউসীর উপর-তলাটা,—এমন কি ওই সোমেশ্বর থেকে এগিয়ে 'কৌসানী' পাহাড়ের চ্ড়ার ডাকবাংলাটি,—ইংরেজের রুচি সর্বত্র সমানভাবে কান্ধ করেছে। কৌতুকের বিষয় এই, ইংরেজের পক্ষে এ দেশে পার্বতা শহরে বসবাসের ব্যাপারে হিন্দ অপেকা মুসলমানরা সাহায্য করেছিল বেশী। হিন্দুরা ওদের শাসন্যন্তে থেকে মুন্সীর কাজ নিয়েছিল, আর মুসলমানরা মোডায়েন ছিল ওদের ঘরোয়া জীবনে। হোটেলেই হোক, বাড়ীতেই হোক, আর লাটপ্রাসানেই হোক, ওদের পাচক, ভৃত্য, আরদালি, চাপরাশি ইত্যাদি সবাই মুসলমান। এর প্রধান কারণ হোলো, গর্। গর্ খায় ওরা উভয়েই। সামাজিক জীবনে আহার্যের বাাপারটা খ্বই প্রধান। স্তরাং গোমাংস ছিল উভয়পক্ষের ব্রচির সংযোগসেতু। ওদিকে হিন্দরোও শ্কর ঘাঁটে। অনেক হিন্দ্ শ্কর খায়, এবং ইংরেজও শ্করভক্ত। অতএব শ্করেরাও অনেক সময়ে হিন্দ্ আর ইংরেজের মিলন ঘটাতো। মারগীর কথা বাদ দিচ্ছি। এটার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, হিন্দ্-মুসলমান-খ্নটান সবাই পাশাপাশি পাত পেতে ব'সে গেছে! যাই হোক, আগে অতটা লক্ষা করিন। কিন্তু প্রত্যেকটি আধিনিক পার্বত্য শহরে এলেই একটি ম্সলমান সমাজেব দেখা পাই। তাদের অধিকাংশই আগে ছিল মাংক্ষ্রিক্রেতা, র্বিউওয়ালা, হোটেল-বয়, বাব্রিচ, আরদালি ইত্যাদি। সমগ্র ভার্ত্রী হিমালয়ে ম্সলমানের দেখা মেলে খ্বই কম, কিল্ডু শহরে এলেই ওদেরক্তি ওইসব কাজে নিষ্কু দেখা যায়। ইংরেজ চ'লে যাবার পর ম্সলমানুহিক্ত অনেক কাজ চ'লে গেছে। এ আলোচনায় আমি কাশ্মীরকে বাদ দিচ্ছি

রানীক্ষেত শহরটি অনেকটা যেন বারান্দার মুক্তা। উত্তর অংশটা সম্পূর্ণ অবারিত। এই বারান্দার দাঁড়ালে তুষারমৌন্দ্রী হিমালয়ের অনেকগর্নল চ্ড়া পাশাপাশি দেখা যায়। নীলকান্ত, বদরিনাথ, হাতীপর্বত, গোরীপর্বত, বিশ্লে, নন্দাদেবী ও নন্দকোট—একটির পর একটি সাজানো। কথনও দ্বংধন্ত, কখনও

গৈরিক, কখনও স্বর্ণাভ, কখনও পীত-নীলাভ, কখনও বা মেঘময়। রুপে, বর্ণে, বর্ণে, বর্ণে, বর্ণে, বর্ণে, মহিমায়, -সে যেন নিভাকাল ধ'রে রানীক্ষেতকে অনুপ্রাণিত ক'রে রেখেছে। বস্তুত, কুমায়ুনের আর কোনও শহর থেকে এমনভাবে দিশ্বলয়-প্রসারিত হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য দেখা যায় না। দিন দুই আমরা তন্ময় হয়ে ছিল্ম।

রানীক্ষেত থেকে একটি পথ উত্তর পশ্চিম দিয়ে নীচের দিকে চলে গেছে. এইটি বদরিনাথ যাবার প্রধান পথ,—'বদরিনাথ মার্গ' একদা কেদার-বদরি পরিক্রমায় হাষিকেশ খেকে হাটতে আরুভ ক'বে ঠিক এই পথের মূথে পে'ছিতে চারশো মাইল অতিক্রম কবতে হয়েছিল। আজ এ পথ পরিতান্ত, কারণ কোটম্বার' থেকে 'কর্ণপ্রয়াগ' হয়ে এখন 'চামোলি' পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে। রানীক্ষেত থেকে কর্ণপ্রয়াগ হয়ে সেজা বর্ণবিনাথ ছিল পায়ে হাঁটা একশো সাতাশ মাইল পাহাড। আজ আর এপথে কেউ যায় না পারনো কথা শ্বরণ করে' আমি গেল্ম কিছ্মার, এবং দেখতে দেখতে অনেক নীচের দিকে। চিনতে পারলাম না বিশেষ কিছা,—কেননা চ'লে গেছে অনেককাল। পথ ভেগে পাথর বেরিয়ে পড়েছে, শ্রী নেই কোথাও বিশ্তির চিহ্ন নেই, এক-আধখানা পরিতান্ত চালাঘর। কাঠের খাটি গেছে ভেঙেগ, ছাদ ধাসে পডেছে। মানুষের সমাগম সহসা চোখে পড়ে না। নিতাত্ত দেহাতী ছাড়া যাত্রীরা কেউ আর এপথ মাডায় না। মাইল দেওড়ক দূরে গিয়ে পাওয়া গেল কোট্লি' আর 'কিলুকোট' চটি। এক আর্ধটি দোকান, দু'একটি লোক। এ আমার গত জীবনের পথ। জন্মান্তরে এসে আর কিছু চিনতে পারিনে। এই পথে ঝুলি কাঁধে নিয়ে একদা ফিরেছিল্ম। আনন্দে, ভাবনায়, নৈরাশ্যে, কোত,হলে—এই পথে ছিল সেদিন অনন্ত বিক্ষয়। আকাশের অগ্নিবর্ষণে, জ্যোৎস্নাকিরণে, ক্ষ্মধায় ও ক্রান্তিতে, যল্পণায় আর অণ্নি-বাসনায়, ভ্রান্তিপ্রমাদে আর আশীর্বাদে,—এই দঃসাধ্য কর্কশ পিপাসার্ত পথ সেদিন ছিল প্রাণের প্রকাপে উম্বেলিত।

পথ প্রশাহত ও প্রাদারিত, কিন্তু তার 'বেণ্ড'গ্রালি বিপক্ষনক। ক্রিটিব পর একটি বেণ্ড। শুধু ভয় করে না, সমস্ত মন ও শরীর ভয়ে ক্রাই হয়ে থাকে। একট্র অসতর্কতা, একট্র অনবধানতা, হিসাববোধের ঈষং প্রক্তিল,—আর রক্ষা নেই। এই বিপক্ষনক পথ আরম্ভ হয় 'মাজখালি' এবং ক্রিলিকা' এন্টেট পার হযে গেলে। গথ স্কুনর, মস্ণ, চিফ্রণ –কিন্তু উল্কেজনক। প্রতি বিপদ্দেশতের মুখ থেকে গাড়ী যেন নিজকে ছিনিয়ে ক্রিটের চলেছে। নীচের দিকটায় অনেক সময়-তল দেখা যায় না। যথক দেখা যায়, তথন শীতের দিনেও কপালে যাম ফ্টে ওঠে। মাঝে মাঝে চিড় পাইনের অবণা, মাঝে মাঝে নদীর পাথ,রে খদ,—গ্রকৃতি যেন সর্বত্ব ইন্দ্রজাল বনে রেখেছে। বাদিকে মাঝে মাঝে ঘ্রারে তুষার-১৬৬

শৃংগগর্ণির স্দ্রেবতী শোভা, মাঝে মাঝে অফিতত্বের আবরণের বাইরে অমর্তা। মহিমা, নন্দনের সিংহদ্বার।

দেখতে দেখতে আমরা আবার এল্ম প্রায় কোশী নদীর তীরে। এখান থেকে পথ গিয়েছে উত্তর পশ্চিমে। সকালের তর্ণ স্থের আলো পড়েছে নীল নদীতে। চারিদিকের পাহাড়ের নীচে নদীর স্বিস্তৃত দুই পারের উপত্যকায় চাষের কাজ চলছে। সভ্যতার সমানা থেকে অনেকদ্র। মহাকাল যেন এখানে শতব্দ কোত্হল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নদীর কোলে-কোলে সেই বিচিত্র বর্ণের পাথর, দ্রে দ্বে চিবকোমার্যব্রতধারী মহারণ্য দাঁড়িয়ে যেন অতিকায় কালপ্রহরীর মতো। তারই নীচে-নীচে শিশ্ব মানব আর মানবী যুগ থেকে যুগান্তরে আপন আপন অল্ল খাটে খেয়ে চলেছে। প্রত্যেকটি গৃহপালিত পশ্বে চোখেও যেন সোববিশেবর স্থিতরহসার পর্ম বিশ্বয়।

একে একে 'পাট্লিবাজার,' 'সাকার', 'মানান' ইত্যাদি জনপদ পেরিয়ে যাছি। জন্তুজানোয়ারের সংগ্ নরনারী ও শিশ্র মুখেব আকার বদলাছে। গর্র মুখের ও শিরদাঁড়ার ভংগী, শিংয়ের আকার ও গঠন, মেরেপ্র্বেষর মুখের চোয়াল এবং গালের হাড়—একে একে ভিন্ন চেহার। নিছে। দেখতে পাওয়া যাছে মেগোলীয় রক্তেব ধারা এখানকার হিমালয়ের দক্ষিণ সীমানাতেও এসে পেশৈছেছে। পরিবর্তনের এই দুভগতি দেখে অনেক সময় বিষ্মার্বাধ করেছি। দেখতে দেখতে আমাদের গাড়ী 'রান্মান্' ও 'টানাগ্রাম পিছনে রেখে শিবের মন্দির আর ছোট ছোট বিষ্ত-বেসাতি ছাড়িয়ে চললো অনেকদ্র।

হিমালয়ের গহনলাকে এটি একটি বিদ্তৃত অধিতাকা এবং সমস্ত পাহাড়েব দ্বারা অবর্দ্ধ। হিমালয়ের বন্যা এখানে অতি বিদ্তারলাভ করে, এবং সেটি ভয়ের কথা। এখান থেকে গাছকাটা গ;ৈড, পাথর এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সম্পদ্বাইরে চালান যায়। লগ্গ্লিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। জন্মলানি কাঠ এবং পশ্র খাদ্যও নিয়ে যায় এখান থেকে।

'সোমেশ্বরে' এসে পেশছল্ম। এটি ক্ষ্দ্র শহব এবং চারিদিকের এই অধিত্যকার মাঝখানে কোশীর প্রাণ্ডে এটি অনেকটা নাভিকেন্দ্রের মতো। সোমেশ্বর হোলো প্থানীয় তীর্থ। নিকটেই সোর্মেশ্বর মহাদেবের প্রাচ্টিশ্রের চারিদিকেই পাহাড়, শহরটি শাল্ড। মন্দিবের পিছনে ক্ষেত্থামার। কথায় কথায় আমরা মন্দির দেখতে পাচ্ছি, কথায় কথায় পাহাড়ত্বটির আশে পাশে শিবস্থাপনা। সোমেশ্বর শহরের ভিতর দিয়ে আন্দাজ চ্রিমাইল দ্রে হোলো 'ছেন্দাগ্রাম।' পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি শ্রায়তন শিব্দাশির। মাঝপথে পাওয়া গেল একটি 'গাল্ধী আশ্রম।' তার্র্বরে ছাড়িয়ে চলল্ম কোশীর একটি প্রান! আমরা কোশী ধরেই 'থাছিছ সিদী না পেলে জনপদ সহসা দাঁড়ার না। জল হোলো জীবনের পরিচয়। একবার উঠছি, আবার নার্মছি। বাঁকে-বাঁকে নদী, পাশে পাশে খদ, চলতে চলতেই চড়াই আর উংরাই। আমরা

'কৌসানী' পাহাড়ের চ্ড়ার নীচে দিয়ে এগিয়ে যাছি। এ অঞ্ল বনময় নির্জন। বনের ভিতর দিয়ে দুই পাহাড়ের ফাঁকে হঠাং এক এক সময় দূর আকাশের গায়ে দেখা যাছে তুষারচ্ড়া,—গ্রিকোণাকার 'ত্রিশ্লের' শোভা ঝলমলিয়ে উঠছে। ছবির মতো মনে হছে, একথা বললে ঠিক বোঝানো যায় না। নিজেদের চক্ষ্রকেও অবিশ্বাস করছি, কেননা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে এমন স্ব্যামণিডত, এর্প কচিং দেখা যায়। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাইনবনের কোলে কোলে নেমে গিয়েছে স্দৃর গ্ভার অধিত্যকা অন্তত প'চিশ মাইল দ্রে। এই প'চিশ মাইল অধিত্যকা-প্রান্তর অমরা দেখতে পাছি—যেন এই 'বাতায়ন' থেকে। সেই শসাপ্রান্তরশীর্ষে দাঁড়েয়ে রয়েছে ধবলতুষারমোলী বিশ্লেশ্ভেগর বিরাট সর্বকালজয়ী গোরব। আনন্দে আমাদের কণ্ঠ শাক্ষিয়ে উঠছে বার বার।

উৎরাই পথ ধ'রে ঘ্রতে ঘ্রতে অবশেষে একসময়ে আমরা এসে পে'ছিল্ম 'গর্ড' শহরে। এইটি হোলো এ অঞ্লের শেষ শহর—এর পরে কোনও চাকার গাড়ী হিমালয়ের মধ্যে আর প্রবেশ করে না। পাহাড়ের অবরোধের মাঝখানে এই বিশাল 'কান্তরী' অধিত্যকা, কিন্তু সম্দ্রসমতা থেকে এটি প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফ্ট উ'চ্—স্তরাং একে মালভূমি বলতে অস্ববিধা নেই। 'গর্ডের' বাজারটি বড়। এখান থেকে পশম, কাঠ ইত্যাদি চালান যায়। কাছেই গর্ড নদী'। আমরা পোয়ে হাঁটা পথ ধ'রে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হল্ম। 'কান্ত্রমী' রাজাদের আমল থেকে এই অধিত্যকাকে 'কান্ত্রী' বলা হয়।

তিনটি নদী হিমালয় থেকে নেমে এখানে এসে মিলেছে। 'গর্ড়' ছাড়া আর দ্টি হোলা 'কেশে।' এবং 'গোমতী'। আমরা যাছিল্ম 'বৈজনাথ' মন্দির দর্শনে। প্রায় মাইলখানেক পথ। 'কোশী' প্লের পর এখানে আমরা গর্ড় এবং গোমতীর সাঁকো পার হল্ম। মান্বের স্থেদ্বেখ হাসিকাল্লার সংসার ফেলে এসেছি অনেক পিছনে, এসে পড়েছি বিরাটের কোলের মধ্যে—যেখানে দাড়িয়ে কোনও একটা মহৎ জীবনকে ডাক দেওয়া যায়। উদার অনন্ত গিরিমালা, বিশাল এক একটি অতিকায় পাথর, উপলাহত নীলাভ স্লোতন্বতী, অনন্ত নৈঃশব্দের মধ্যে রংগীন পাখদৈলের কুজনগ্রেন,—এদেরই মারখানে হঠাৎ এসে দাড়িয়েছি। ম্থ ব্রেজ চারিদিকে যেন স্তব্পাঠ চলছে। আমরা ধৃত্তি ধীরে এগিয়ে গোমতীর লোহসেত্ অতিক্রম ক'রে বৈজনাথের মন্দির এলালায় এসে দাড়াল্ম। চেরে দেখছি হিমালয় থেকে গোমতী প্রথম নেম্প্রেই মতেণ্য বিশাল গজের বাধন ভেদ ক'রে। এই সংযোগস্থলে বৈজনাথের 'তল্লীহাটে' লক্ষ্মীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ ও 'রাক্ষম দুউল'। এক্সেন মোট সতেরেটি মন্দিরের ভন্নাবেশ্য পাওয়া যায়। সমস্তই প্রাচীন পাথরের, তোড়জোড় একেবারে আল্গা বড় একটা ভূমিকম্প, গোমতীর একটা বড় বন্যা,—তারপরে হয়ত আর কিছ্ব থাকবে না। কিম্তু এইভাবেই নাকি চ'লে এসেছে প্রায় সাত আটশো বছর।

এ মন্দির প্রথম নিমিতি হয় চন্দ্রবংশের কোনও এক রাজার আমলে। তা'র কোনও ইতিহাস আছে কিনা জানিনে। যেমন কাংড়ায় দেখে এসেছি 'বৈজনাথকে',— এখানেও ঠিক তেমনি। বৈজনাথকে 'বৈদ্যনাথও' বলা হয়। এ ছাডা রয়েছে 'বামনী' ও 'কেদারনাথের' দেউল। ভিতরে একটি শেবতবর্ণা 'পার্ব তী' 'র মূর্ট , কেউ বা বলেন অল্লপূর্ণা,—মূতিটি জয়পূরী ছাঁচে নিমিত—কিল্ড এমন সূত্রী স্ক্র ও পেলব শ্বেতপাথরের মূর্তি হিমালয়ের মধ্যে আর কোথাও দেথেছি কিনা মনে পড়ে না। বৈজনাথ এখানে ন্বাদশ জ্যোতিলিভিগর অন্যতম। নিকটবতী পাহাড়ে এক মাইল থেকে দেড় মাইলের মধ্যে 'রানচুলকোট' দ্বর্গ, 'ভ্রামরীদেবী' ও 'নাগনাথের' মন্দির। বৈজনাথ থেকে বাগেশ্বর হোলো তেরো মাইল দক্ষিণপূর্ব কোণে—সেই পথ গিয়েছে গাডোয়ালে। চন্দ্রিশ বছর আগে রুদ্রপ্রয়াগের আ**শ্রমে ব'সে স**ম্ন্যাসিনী নারায়ণগিরিমায়ি আমাকে 'বাগেশ্বর' হয়ে কৈলাসের পথ নির্দেশ করেছিলেন। এই পথ হোলো সেই। এখান থেকে সোজা উত্তরে দৃষ্ণতর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে একটি পথ গিয়েছে কর্ণপ্রয়াগের দিকে— যেখানে 'পিন্দার' গণ্গা ও অলকানন্দার সংগম। 'বাগেন্বর' জনপদটি হোলো এই গোমতী এবং সর্যার সংগমস্থলে অতি রমণীয় অন্তল। সেই সংগমের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বাগনাথ, ভৈরবনাথ, গংগামাতা এবং দন্তানেয় মন্দির। সরযুর উপরে অত্যাশ্চর্য প্রকৃতির শোভার মধ্যে রয়েছে লছমনঝুলার মতো ক্যাছবাঁধা সাঁকো,—তারই নীচে সরয্র গর্ভে রয়েছে অতিকায<sup>়</sup>মার্কক্ষের শীলা'— যেখানে তপস্যার আসনে ব'সে খাষি মার্ক'প্ডেয় রচনা করেছিলেন 'দুর্গাস'তসতী' প্রোণ। লোকপ্রবাদ এই, সরষ্মদীর এই সংগ্রমন্থলে 'দক্ষ হিম্বান' তাঁর কন্যা দুর্গার সম্পে মহাদেবের বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রতি বংসর মকর সংক্রান্তিত বার্গেশ্বরে ভূটিয়াদের বিরাট মেলা বসে। তিব্বত থেকে বিপ্লেপরিমাণ পণ্য-সম্ভার এখানে এসে পেণ্ডিয়।

বাগেশ্বরের পরেই ওঠে 'পাতাল-ভূবনেশ্বর' এবং 'যজ্ঞেশ্বরের' কথা। 'যজ্ঞেশ্বর' আলমোড়া থেকে আঠারো মাইল দ্রে, এবং এটিও দ্বাদশ জ্যোতির্লিণ্গের অন্যতম। এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে আছেন অনেক তপদ্বী। মৃত্যুঞ্জয়, নবগ্রহ, মার্তাণ্ড ইত্যাদির মন্দির এখানকার প্রধান আক্ষ্তিয়া এবং শিবরাত্র বৈশাখী প্রণিমায় এখানে মেলা বসে। একদা মুসুলমানরা এই জনপদ্টিকে আক্রমণ করে, তাতে অনেক ম্তি ধরংস হয়। প্রতিল-ভূবনেশ্বর' এখান থেকে প্রায়্র প'চিশ মাইল পার্বত্য পথ। কয়েক্সি প্রাচীন মন্দির ভিল্ল সেখানে আছে একটি মদত গরহা, তা'র মধ্যে নানা দেরম্বর্তি খোদিত। অন্ধকার গ্রহার ভিতরকার কঠিন ঠান্ডায় অন্ভূত রকমের প্রতিনি পাথর ও ধাতবের গন্ধ। তারই মধ্যে দেওয়ালে-দেওয়ালে মহাভারতের ক্ষেকটি কাহিনীও উৎকীর্ণ।

বৈজনাথ থেকে কর্ণপ্রয়াগের দিকে যাবার যে পর্থাটর কথা বলছিল্ম, সেটি ক্রমশ দ্বতর গিরিমালার ভিতর দিয়ে উঠেছে। মাইল দশেকের পর 'গোয়াল্দম' নামক একটি পার্ব ত্য জনপদ পাওয়া যায়। 'গোয়ালদমের' উত্তরপ্রান্তে সম্ভবত মূল পিন্দার গণগার ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিয়ে পনেরায় উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই পর্থটি ধীরে ধীরে চলে গেছে নদী পার হয়ে। প্রেদিক থেকে পিন্দার গুলারই অপর একটি প্রশৃষ্ট উপনদী এসেও এখানে মিলেছে। উত্তরুগ্গ এবং প্রায় দুঃসাধ্য শৈলপ্রেগীর ভিতর দিয়ে এই দুর্গাম পথ চলে গেছে চড়াইয়ের পর চড়াই উত্তীর্ণ হয়ে হিশ্লে পর্যতের তুষার হিমবাহের কোলে। এই অঞ্চল বৈজনাথ থেকে প্রায় পায়তাল্লিশ মাইল উত্তরে। তিশালের দক্ষিণে হোলো পিন্দার গণ্গা ও হিমবাহ এবং উত্তরে খ্যাবগণ্গা, যে-গণ্গা গিয়ে মিলেছে যোশীমঠের নীচে ধবলীগুণ্গা ও বিষয়েগুণায়। ভারতের সীমানার অন্তর্গত হিমালয়ের যে কয়টি উচ্চতম চ্ডাকে আমরা জানি, তাদের মধ্যে তিনটিকে পাই এখানে কাছাকাছি। প্রথমটি চিশ্ল,—উচ্চতা ২৩,৫০০ ফটে; ন্বিতীয়টি নন্দাদেবী, ২৫,৬৪৫ ফ.ট, এবং তৃতীয়টি হোলো দ্রোণগিরি,— ২৩,১৮৪ ফুট ে কাম্মীবের নাগ্যা ও কারাকোরামকে (কৃষ্ণগিরি) বাদ দিলে বর্তমান ভারতীয় হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর হোলো, নন্দাদেবীর চূড়া।

সম্প্রতি হিশ্ল পর্বতের হিম্বাহের প্রান্তবত্যী 'র্পকুন্ড' নামক একটি তুষার সবোবরকে নিয়ে ভারত গভর্নমেন্ট নাডাচাড়া করছেন। 'র্পগণগার' তীরবতী এই তুষারাচ্ছন্ন রূপকুশ্ডের আশেপাশে বহুসংখ্যক কংকালের ভণনাবিশেষ (Skeletal remains) সম্প্রতি আবিশ্রুত হয়েছে। এই কঞ্চালগ্রলি বছরের মধ্যে দশমাসেরও বেশী বরফের নীচে সমাধিস্থ থাকে: কেবল ভাদ্র-আন্বিন মাসে তুষারবিগলনকালে তারা দৃশ্যমান হয়। এরা কতকাল আগেকার মানুষ কেউ জানে না, কবে এদের মৃত্যু ঘটেছে তা'ও অজ্ঞাত। অনেকের ধারণা, এরা পর্বাজিত সৈনাসামন্তের দল,— পলাযমান অবস্থায এদের উপরে অতিকায় হিমবাহের আক্রমণ ঘটে। আবার অনেকে বলে, এরা ছিল তীর্থযাত্রী। বিশ্ল পর্বতের পাদদেশে 'হোমকুনি' তথা 'চিশ্লী' নামক অণ্ডলে গিয়ে এই ভীথ্যাতীর দল নন্দাদেবী তথা গৌরী-দেবীর প্জাদিতে চলেছিল এমন সময় তাবা তুষারঝঞা ও বর্ষণের ম্বারা আক্রান্ত হয়। বৈজনাথ থেকে ব্রিশ্লে পর্ব তের দিকে আজও প্রতি বংশ্বঞ্জিকদল তীর্থযাত্রী নন্দাদেবীর মৃতি সহ শোভাষাত্র। নিয়ে যায় 'তিশ্লী ভূটিখ । এদের নাম 'নন্দাজাত।' র্পকৃষ্ণ স্থানে নিকটবতী র্পগণগার ভূমঞ্জিবিগালিত ধারাষ অবগাহন কবা এদের অপব লক্ষা। এবা কখনও সেখানে ক্ষেত্রা,—পেছিয় অতি কম, কেননা ভূমাববর্ষণের সঞ্চেত্র পেলেই অভিযানে ক্রিভিছয়, ট্রাণত গ্রিশ বছর আগে একটি ষাত্রীদল সাফলালাভ করেছিল। ভারুজ্র আবার একটা প্রচেষ্টা হয় ১৯৫২ খ্টান্দে—কিন্তু তা'বা সমর্থ হয়নি। তিই 'গ্রিশ্লী' তীর্থের অন্তর্গত 'র্পকুনেডব' ধারে শুধা যে ওই কঞ্চালগালি প'তে আছে তাই নয় ওদের নিয়ে নুমাবিধ প্রবাদ, জনশুনিত এবং লোকসংগীতও নীচেকার অণ্ডলে প্রচলিত। ওবা

যে তীর্থযান্ত্রী ছিল এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের মনে কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ভারত গভর্নমেন্টের নৃতত্ত্বিভাগের পরিচালক ডাঃ এন দত্তমজ্মদার মহাশয় সদলবলে দ্বিতীয়বার 'র্পকুড' এলাকায় গিয়ে কতকগ্রলি চর্মাব্ত কংকাল সংগ্রহ ক'রে কলিকাভায় এনেছেন। এগর্বি নাকি দ্শো বছরের প্রণাে, এবং তুষার আবরণের জন্য আজও নন্ট হতে পারেনি। কিন্তু তিনি সর্বপ্রকার সংবাদ গবেষণা করে এইটি সিন্ধান্ত করেন যে, রূপকুণ্ডের নরকংকালগ্যুলি 'গ্রিশ্লী' ্ীর্থেরই অভিযাতী ছিল। দুই শতাব্দী পূর্বে এই তীর্থযাতীদলের সংগ্রেছিল সালংকারা বহু, নারী ও শিশু, কয়েকজন মেষপালক ও কয়েকটি জন্তু। তাদের সংগে তীর্থযাত্রীর পক্ষে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রাদি ও লাঠি ইত্যাদিও ছিল। এ সম্বদ্ধে সম্প্রতি তিনি অন্যান্য তথ্যাদিও **প্রকাশ করেছেন। এই** তদক্ত এবং গবেষণার ব্যাপারে ভারতীয় নৃতত্ত্বিভাগের কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই অন্যান্য ব্যবস্থাদিও অবলম্বন করবেন শোনা <mark>যাছে। কৈলাস পর্বতের মধ্যে যেমন</mark> তুষারাবৃত সরোবর 'গোঁরীকুন্ড' দেখা <mark>যায়, এখানেও ঠিক তেম</mark>নি। র**্পকু**ন্ডও এক প্রকার জামে থাকে বছরের অধিকাংশ কাল। তবে গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা ১৮,৫০০ ফুট, ব্পকুণ্ড ওব চেয়ে প্রায় দেড় হাজার ফুট কম। বৈজনাথ থেকে 'গোয়ালদম' হয়ে 'ব পকুন্ড পোছতে পায়ে হাঁটা পথে তিন চার দিন লাগে। প্রায় প'য়তাল্লিশ মাইল উ'চু পথ 🕟 সম্প্রতি একটি সংবাদে শুনছি, এলাহাবাদের একটি অভিযাতীদল রূপকুণ্ডের কঞ্চালাকীর্ণ **স্থালে পেশিয়ে 'ব্রহ্মকমল' প্রমা**খ শতাধিক বর্ণের দুভ্রাপ্য ফুল ওখান থেকে সংগ্রহ করেছেন।

'কৌসানীর' নাঁওে এসে আমরা দাঁড়াল্ম। পথ চলৈ গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। চার্ফিদকে নিঃঝ্ম পার্বত্য প্রকৃতি। সামনেই একটি ছোট পোষ্ট আপিস, তার পশে ছোট ছোট চালাঘরে দুটি দোকান। একটিতে চা পাওয়া যায়। তাদেরই পিছন দিয়ে পাহাড় উঠে গেছে উপর দিকে। দোকানের সামনেই একটি চশমাপনা শাণিকায় পথ-প্রদর্শককে পাওয়া গেল।

শশাংক এবং আমি চললমে চড়াইপথ ধরে। চড়াই সামান্য, হয় ক্রিয়াট শ' তিনেক ফুট উচ্ হবে। চিড়গাছের জটলার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ পথ উড়ার দিকে উঠেছে। উপর দিকে উঠে গিয়ে আমরা যে বিপ্লে ঐশ্বুরে সন্ধান পাবো, নীচের দিকে দাঁডিয়ে আমরা ঠিক অতটা আন্দান্ত করতে পেরিনি। নীচের দিকে যে সঙকীর্ণ সীমান্তর মধ্যে ছমছমে ভার্বিট ছিল, উপুরি দিকে উঠে ধীরে ধীরে আকাশ যেন তার সমসত সর্গল খলে সামন্যে বিজ্ঞালো। সেই আকাশপথ কুসার্নের গিরিশ্ঙগাচ্ডায় গিয়ে না দাঁড়াক্তিটিক বামতে পারা যাবে না। অবশেষে আমরা একটি মালভূমিতে এসে পেশিছলমে, এবং সেই সমগ্র মালভূমিটি হোলো একটি বৃহৎ স্ক্রিজত এবং আধ্নিক ভাকবাংলারই প্রাংগণ। মান্বের

সনাগম কোথাও দেখছিনে। নীচে থেকে উপরে ওঠবার আগে ছিল্লজীর্ণ পোষাক-পরা যে কৃশকায় লোকটি আমাদের সংগ নিয়েছিল, তার চোথে মোটা চশমা,— এবং এত মোটা যে, চোখ দুটো খুব ছোট দেখায়। চেহারা উপবাসে আর অভাবে শীর্ণ এবং অকালবার্ধক্যে একট্ব আনত। কথা বলে কম, এবং অনেকটা ষেন আত্মগত। লোকটি পথ দেখিয়ে যখন আমাদের ডাকবাংলার সি'ড়ির উপরে তুললো, তথ্য জানল্ম সে এখানকার খানসামা তথা চেকিদার। লোকটি যেমনই শান্ত, তেমনই নিরীহ।

কিন্তু অনেক বড় বিশ্ময় আমাদের জন্য সন্থিত ছিল, যখন আমরা উত্তর দিকে ফিরে দাঁড়াল্ম। বস্তৃত, সমন্দ্র সাঁতার দিলে সমন্দ্রের শোভা উপলম্খি কবা যায় না । হিমবাহ দেখেছি, তুষারনদী অতিক্রম করেছি, তুষারলোকের মধ্যে রান্রিবাসও করতে হয়েছে বার বার,—কিন্তু তখন তার শোভা-সৌন্দর্য উপলব্ধি করা অপেক্ষা জাত্মরক্ষা করার দিকেই ঝোঁক <mark>থাকে অনেক বেশী।</mark> কতকটা দুরে দাঁড়িয়ে পরম রমণীয় চিত্রপট না দেখলে প্রকৃত রলের আম্বাদ পাওয়া যায় না ে গগনচুম্বী তিশ্লেশ্ংগ যে আমাদের আলিংগনের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে, নীচে থাকতে আমরা ব্রুথতে পার্বিন। কির**ংকণের জন্য দ্বন্ধনেই** আমরা হতচেতন ও বিমৃত্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল্ম। আমরা যেন বাহাজ্ঞানশন্য। খানসামা আমাদের মানসিক অবস্থা অনুধাবন ক'বে তখনকার মতো চ'লে গেল।

আনন্দে আরুউল্লাসে শশাধ্বর দুটো চোথ বাষ্পাচ্চপ্ল হয়ে এলো।

ভাকবাংলার ভিতরে ঢুকে দেখি কলকাতার শ্রেষ্ঠ 'বোর্ডিং হাউসকেও' হার মানায়। বড় বড় আলমারি, বড় বড় ড্রেসিং টেবল্, অনেকগ্রলি খাট পাল•ক, অসংখ্য ফায়ার পেলস, মুহত বড় ডিনার টেবলা, ভালো ভালো কুশন্ চেয়ার, মাথার উপর টানা পাথা, স্কুসন্জিত বাথর্ম, বহুমূল্য কাপেট দিয়ে প্রত্যেক হল্-এর মেঝে মোড়া। যেখানে যেটি দরকার। জানলা দরজা আসবাব-প্রত্যেকটি যেন ঝলমল করছে। আমরা দ্বজনে মুক্ষ এবং অভিভূত হয়ে কিছ্কুণ ঘুরে বেড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল্ম। এটি গোলাকার পাকা বারান্দা এবং আমাদের বিশ্বাস, এই একটি বারান্দায় ব'সে বাকি জীবন অতি আনন্দে কাটানো চলে। কখনও দ্বঃখ পেয়েছি, কেউ ব্যথা দিছেছে, কারও কথার আঘাতে কখনও বুক্ত্রের মধ্যে ঘা লেগেছে, কারও নিষ্ঠার বঞ্চনায় জীবনকে কথনও শ্ন্য মনে ইয়েছে,—এই বারাল্যা থেকে উদার হিমালয়ের দিকে চেয়ে একটি পলকে মধ্যে মান, ষের বির, শেষ সমন্ত নালিশ যেন মুছে নিয়ে গেল। নীচের প্রীথবী নীচেই প'ড়ে থাক্, এই স্বৰ্গলোক থেকে বিদায় নেবার আর ইচ্ছা ক্লেলো না।

খানসামা এসে চা দিয়ে আহারাদির ব্যবস্থা শুরুল ক'রে গেল। চ্ডার উপরে বারান্দায় ব'সে আহাদের শুমুর কেটে চললো। ঠিক এই বারান্দায় এবং এই ইব্ছিচেয়ারে ব'সে প্থিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব এগারো দিন অতিবাহিত করেছিলেন ১৯২৯ **খ্ণ্টান্দে,—তিনি মহাস্থা গান্ধী**। 245

এই বারান্দাটিতে ব'সে ব'সে অতি যত্নে তিনি তাঁর 'অনাসন্থি যোগ' গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ রচনা করেছিলেন। বােধ হয় অনাসপ্ত ভাবনার এমন একটি নিভ্ত ক্ষের হিমালয়ে আর কোথাও নেই, অন্তত এখনও পর্যন্ত আবিচ্ছত হয়ান। ঈশ্বরকে যারা খ্রেছে-খ্রেছে হায়রাণ হয়, এখানকার সন্ধান বােধ হয় তাারা আজও পায়নি। যদি তাঁকে ভাকতেই হয়, তবে এখান থেকে ভাকামারই তাঁর কানে উঠবে! সামনেই ঠিক বারো মাইল শ্নাপথে গেলে তিশ্লের শ্রুছ চ্ড়া। পশ্চিম দিকে কেদার ও বদরিনাথ, গােরী আর হস্তী, প্রে নন্দাদেবী, দ্রাণািগরি আর নন্দকােট। দেবতারা দল বে'ধে এক একটি সিংহাসনে ব'সে রয়েছেন। সমগ্র হিমালয় দ্রমণকালে এত স্বাছ্লেন্য, এমন নিবিড় আনন্দ ও সীমাহীন অখণ্ড সতখ্বতা আর কোনওদিন কোথাও পাইনি।

খানসামা এসে সামনে দাঁড়ালো। মালভূমির প্রান্তেই ওর বাসন্থান। ওর কে আছে আর কে নেই—প্রশ্ন করিন। লোকটাকে এবার দেখলমে চোখ তুলে। বয়স কত ঠাহর করা যায় না। প'য়তাল্লিশ থেকে প'য়র্যাট্ট কিছু, একটা হবে। গায়ের কোট আর পাজামা ছিল্লভিল। চেহারায় কোনও চাঞ্চলা নেই, কিছ্মাত উন্বেগের চিহ্ন নেই। মোটা চশমার ভিতর থেকে ছোট ছোট ধারালো চোথ দেখলে সমীহ হয়। অথচ চাহনি সম্পর্ণ অনাস**ন্ত, কপালে গভীর চি**ন্তার রেখা, এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল, পারিপাশ্বিক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। গান্ধীজির সম্বন্ধে প্রশ্ন করল্ম, মুখে চোখে একটি চাপা গোরব ফ্টেলো, কিন্তু তার সংযম দেখে আমরা অবাক। গান্ধীক্তি এসেছিলেন, ওর বাবা তথন বেচে। কিন্তু ও থাকতো গান্ধীজির ভদারকে। বারান্দায় গান্ধীজির আসন পেতে দিভ, বিছানা করতো, দুধে আনতো নীচের থেকে, স্নানের জলের বাবস্থা করতো, বই কাগজ গ্রছিয়ে রাখতো, এবং রাত্রে পাহারায় থাকতো। ওর বয়স তখন কুড়িবাইশ। এর কাঁধে হাত রেখে গাম্ধীজি বেড়িয়েছেন অনেকবার। লোকটা ধীরে ধীরে কথা বলছে, কিংবা কাঁদছে বলা কঠিন। ওব ওই আনমূ চেহারার মধ্যে কোথায় যেন রয়েছে একটি দার্শনিক আত্মগোপন করে, আমরা মন দিয়ে ভাকে স্পর্শ করতে পারছি। লোকটা চেয়ে ছিল 'ত্রিশ্লের' দিকে। কৈলাসের হরপার্বতীর কথা ভূলতেই সে ঈষং উৎসাহ পেলো। তাঁর্থখান্রীদের্ঞজ্ঞি ভা'র की भजीत पत्रम ! रिमाश्रस्य मिल किमात्रनाथ आत यमित्रनाथ आर्त्र मेन्सारमयौ। তারপর মৃদ্কেপেট নিজের ভাষায় বলতে লাগলো, মান্য জিজের দৃঃখ আর অভাব নিজেই সৃষ্টি করে, বেদনা পায়, বিবাদ বাধায় জাবার অন্শোচনায় নিজেই কাঁদতে বসে। মান্ধের জন্য মান্য আত্মোৎস্কৃতি করছে, আবার মান্যই মান্ধের দৃংগিত টেনে আনছে। গান্ধীজির পায়্রের কাছে নৈবেদ্য দিয়ে মান্য ভাঁকে বললে, তুমি মহাত্মা, তুমিই দেশের সিতা! সেই মান্যই আবার মহামাজীকে হত্যা করে সবাই মিলে কাঁদতে বসলো!

চুপ ক'রে লোকটার শানত আলাপ শ্নছিল্ম। ভাবছিল্ম লোকটার বয়স

হাজার-হাজার বছরেরও বেশী। স্ভাতার ছেলেখেলা যতদিন ধরে চলেছে, লোকটা যেন তার চেয়েও বৃন্ধ। যখন চলে গেল, আমর) কিছ্কেণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম।

কোসানীর চ্ডা এবং স্বামী আনন্দের কথা শুনেছিল্ম শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কা**ছে** আলমোড়ায়। দ্বামীজি থাকেন এখানে দ্থায়ীভাবে তাঁর 'গণ্গাকটীরে।' খানিকটা অরণাপথ অতিক্রম ক'রে প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে হাজির হল্ম। তাঁর দেখা পেল্ম অতি সহজে। বয়স বেংধ ক্রিসন্তর হয়নি। ধবধবে চেহারা। তিনি বোস্বাইয়ের অধিবাসী, এবং প্রকৃত নাম 'হোলো 'অম্রতলাল শেঠ।' বাণিজ্য জগতে তাঁর প্রচুর খ্যাতি। স্বামী আনন্দ গান্ধীজির একজন বিশেষ গ্রেম্বণ অনুরাগী, এবং গান্ধীজির অপমৃত্যু-কালী অর্বাধ প্রায় পায়তিশ বছর ধরে গান্ধীজির সংগো তিনি ছিলেন। স্বামীজি রক্তের চাপের রোগী এবং গান্ধীজির পরামণেই তিনি এখানে রোগ-ম্র হবার জন্য আসেন। গাস্ধীজির মৃত্যুসংবাদে তাঁর শরীরের অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তিনি শ্ব্যাশায়ী হয়ে রইলেন। অতঃপর তাঁর প্রিয় বন্ধ এবং গান্ধীদর্শনের সুযোগ্য ভাষ্যকার মাশর ওয়ালার মৃত্যুসংবাদ যেদিন তাঁর কানে এলো, সেইদিন থেকে স্বামী আনন্দ এই কোসানীতে তাঁর চিরস্থায়ী বাসা বে'ধেছেন। হিমালীয়ের এই পরমাল্চর্য শোভা ছেড়ে তিনি আর কোথাও বেতে চান না। তিনি তাঁর বৈষয়িক জীবন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন। অধ্যাত্ম আদশের দিক থেকে তিনি শ্রীরা**মকৃষ্ণকে প্**জো করেন। এথানে তিনি দ্বুধ ছাড়া অন্য কোনও খাদ্য স্পর্শ করেন না। তার বাকি জীবনের একমার কামনা হোলো, শান্তি সাধনা। পড়াশ্রনোয় তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছেন।

অনেক গল্প তিনি করলেন আমাদের সংশ্যে তাঁর বারান্দায় ওই বিশ্লের চড়োর সামনে ব'সে। বোদ্বাই থেকে তাঁর কয়েকজন আত্মীয় মহিলা ও যাবক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন, সেজন্য কিছা সোরগোল সোদিন ছিল। আমাদের জন্য চা-বিস্কৃট ইত্যাদি এলো। বললেন, এসব কিল্পু এ তল্লাটে পাওক্ষিপ্রায় না, ওরা এসব সংশ্যে এনেছে—ওই ছেলেমেয়েরা। আমার এখানে কিছ্মু নেই। কিছ্মু সংশ্যে আনিনি, কিছ্মু সংশ্যেও রাখবো না যাবার আগে।

স্বামীজি আসবার আগে আমাদের হাতে হিমালয়ের ক্রেক্স্থানি ছবি উপহার দিলেন। এমন স্বৃশিক্ষিত, ভদ্র, আদর্শবাদী এবং অমাজিক সঙ্জন সহস্য কোথাও চোখে পড়ে না। মনে মনে বহুবার প্রথাম জানিক্সেছিল্ম।

চোখে পড়ে না। মনে মনে বহুবার প্রণাম জানিকেছিল্ম।
আসবার সময় তিনি বললেন, তিশ্লের ভিশরে মেঘ করেছে, সেজনা মন
থারাপ ক'রো না,—ও মেঘ থাকবে না, ভোর রাত্রের আগেই স'রে বাবে।

সেদিন ছিল রাসপ্রিমা। দেওদারের অরণ্যের উপরে দাউ দাউ করে। ১৭৪ জ্বলছে নীল আকাশে বড় বড় তারা। কয়েক ট্করো মেঘ অলকাপ্রীর দিকে ভেসে ভেসে চলেছে। চন্দ্র জ্বলছে। জ্যোৎস্নায় ফিন্ ফ্টছে তুষারলোকে। সেই আনন্দলোকে পথ চিনে চিনে আমরা ডাকবাংলায় ফিরে এল্ম। সেই রাচিছিল অতি শীতল। আমাদের বিবাগী মনের ভাবনা জ্যোৎস্নায় দিশাহারা হয়ে হিমালয়ের চ্ডায়-চ্ডায় কে'দে বেড়াডে লাগলো। ঘ্ম এলো না পোড়া চোখে। মেঘ বোধ হয় আর কাটলো না এবার। আমাদের নিরাশ চক্ষে অবসাদ এলো।

তল্মাচ্ছন ছিল্ম বিছানার মধ্যে। রাত ধখন প্রায় দুটো বাজে, হঠাং শশাংক বারান্দা থেকে চাংকার ক'রে ডাকলো। ধড়মড়িয়ে উঠে ছুটে এল্ম বারান্দায়। কেন, কি হয়েছে ? কোনও বিপদ?

সহসা দ্'জনে চুপ। মেথের আবরণ স'রে গেছে! দেবাদিদেব দ্রিশ্লী চোথ মেলেছেন মহাশ্নোর বিপ্ল জ্যোৎস্নালোকে। পলকের মধ্যে দেখে নিল্ম, যা কথনও দেখিন কোনওদিন!

উভয়ে আমরা দতস্থ, হতবাক। আনন্দের নিবিড় যশ্রণার শা্ধ্ থরথর ক'রে কাঁপছিল্যে। স্বামী আনন্দের শাভ কামনায় ধারা আমাদের সার্থাক হয়েছে।

পরদিন বিদার নেবার আগে খানসামা এসে দাঁড়ালো। আমরা তা'র হাতে বিশেষ সম্মানের সংগ্য পাওনা ইত্যাদি চুকিয়ে দিশ্ম। পাওনা পেলেই তা'র চলবে। বকশিস চার না, দাবি জানার না। কিন্তু যখন নিতান্তই তা'র সম্খ্যাতিতে আমরা একট্ উচ্ছর্মাসত হল্ম, তখন সে একটি খাতা বা'র ক'রে বললে, এখানে আপনাদের কেমন লাগলো, একট্ লিখে রেখে যান্।

সেটি হোলো ডাকবাংলার 'লগব্ক'। লিখতে লিখতে একবার প্রশ্ন করল্ম, তোমার নাম কি, ভাই ?

লোকটি সবিনয়ে বললে, হবিব আহমেদ। তার প্রতি আশ্তরিক শ্রম্মা ও কৃতজ্ঞতা জানিরে আমরা বিদায় নিল্মে।

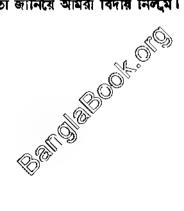

শ্ন্যলোকে বিমানযোগে চলেছি কোচবিহারের দিকে।

আকাশপথে শ্লেন্ থেকে দেখতে পাছিল্ম দিশ্বলয়প্রসারিত হিমালয়ের অন্তহনি শ্ল কেশরজাল। সংখ্যাতীত শ্বেতচ্ড়ার উপরে পড়েছে তর্ণ স্থারিশম, গালিত গৈরিক দ্বর্ণপ্রবাহ নামছে দেবাদিদেবের কপাল বেয়ে। ডিসেম্বর-শেষের একটি প্রভাত। তখনও ঘ্ম জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবংশে। প্রিবী আমাদের অনেক নীচে, রাচির শেষ প্রহর তখনও তার বিশাল ছায়া মেলে রয়েছে। মহাব্যোমের অননত শ্না থেকে শ্রু চেয়েছিল্ম শ্লে-নীল-রজিম হিমালয়ের পরম বিশ্ময়ের দিকে। ভেসে যাছিল্ম আকাশপথে। নীচে অননত নিল্র, প্রিবীর পাখী তখনও ঢ্লছে!

কোচবিহার বিমানঘাঁটি থেকে তুষারমোলী 'সিংহচুলাকে' দেখা যায়। বেলা বেড়েছে। রৌদ্রে ঝলমল করছে তুষারের দিথন তরণ্য। কেউ ওটাকে বলে, 'চেন্চুলা', কেউ বা বলে, 'সিন্চুলা'। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ওই সিন্চুলার নীচে দাঁড়িয়ে ভদানদিতন ব্টিশ ভারত গভনমেণ্ট ভূটানের সংগ্য সন্ধি করেছিল। ইংরেজ কেবল যে রাজত্ব জয় করেছিল তাই নয়, রাজ্যের আশেপাশে বনজ্বলা, পাহাড়-পর্ব তক্তেও ভা'রা বিশ্বাস করেনি। কে জানে কোথা দিয়ে কখন্ বাঘের থাবা বেরিয়ে আসে। সেই কারণে নিম্পৃত্ব প্রতিবেশীর শক্তির পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য ভা'রা ভা'র গারে খোঁচা দিয়ে দেখতো, ভা'র দেড়ি কভদ্র। নেপাল, ভিষ্বত, সিকিম, ভূটান, গাড়োয়াল, আফগানিস্তান,—সর্বত্ত ওই একই কথা। স্বিধা ঘটলে রাজা কেড়ে নিত, আর নয়ত একপ্রকার অপমানজনক সন্ধিচুত্তি চাপিয়ে দিত ভাদের ঘাড়ে।

ভূটানের দিকে যাচ্ছিল্ম ৷—

সেই সিন্চুলা চুক্তি, তারপর থেকে ভূটানের থবর আর তেমন প্রাপ্তরী যায়নি। প্রেণিত্তর ভারতের সীমানায় আঠারে। হাজার বর্গমাইল ব্যুক্তি এই পার্বতা ভূভাগ আজও এই বৈজ্ঞানিক যুগে অন্ধকারাছেল রয়েছে ক্রিটি কৌতুকের বিষয় বৈকি। চাকার গাড়ী আজও ভূটানের কোনও অন্ধলে বুরুছে না, এটিও বিসময়। ভারতের সংশ্যে এতকালের মধ্যে তা'র কোনও প্রকৃত্তি যোগাযোগও নেই, এর জন্য উদ্বেগও কিছু দেখা যায় না। শোনা যায় মধ্যে গীয় রাজতন্ত আজও সেখানে অব্যাহত। রাজা সেখানে সর্বাধিনায়ক। মন্ত্রী নেই, বিচারালয় নেই, রাজনীতিক দল নেই, শাসক সম্প্রদায় নামক কোনও বদতুর অন্তিত্ব নেই। শ্ব্রু আছেন ১৭৬

রাজা, আছেন জনকরেক রাজারই প্রতিনিধি,—আর আছে প্রজাসাধারণ। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে ভূটানরাজ মহামান্য 'জিগ্মা ওয়ান্চুক দোরজী' ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন জানিয়েছেন কয়েকটি বিষয়ে সাহাযোর জন্য। তাদের মধ্যে প্রধান হোলো শিক্ষা, যোগাযোগপথ এবং ঔষধপত্রাদি। রাজা মহাশয় ভূটানে একটি হাসপাতা<mark>ল নিমাণ করতে চান্। এ</mark>তকাল অবধি ভূটানের সং<sup>এ</sup>গ তিবতের আত্মীব্বতা চ'লে এসেছে অব্যাহত ভাবে । উভয়ে একধর্মী $^{2}$ । উভয়েই সমগোত্রীয়, $oldsymbol{-}$ যেমন সিকিম। উভয়ের প্রাণের ভাষার সণ্গে উভয়ে পরিচিত। ফলে, তিব্বত এবং <mark>ভূটানের মধ্যে এতকাল ধ'রে যে একটি অন্তরৎগ রাজনীতিক, অর্থ</mark>নৈতিক, এবং লোক-ব্যবহারিক সম্পর্ক চ'লে এসেছে, সেটি দুই রাম্ট্রের প্রধান কর্ণধার দ্বইজনের মধ্যেই মোটাম্বটি সীমাবন্ধ, তার একজন হলেন দলাই লামা এবং অন্যজন হলেন ভূটানরাজ। ভাষায়, জীবনযাত্রায়, সমাজচিন্তায় ভারতের সংগ্র ভূটান-তিব্বত-সিকিমের মিল হয়নি মধ্যযুগে, এর ওপর দুস্তর পার্বত্য ভূভাগ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সুম্থি ক'রে রেখেছে। সেইজন্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রনীতিক ভারতের নিকট ওরা আজও একপ্রকার অপরিনিচত রয়ে গেছে। সিকিমের মতো তিব্বতের সংগ্যে ভূটানের সম্পর্ক হোলো বৈব্যহিক। আচার ব্যবহার, ধর্মান্ত্রান, সামাজিক রীতি-প্রকৃতি,—এদের একট্র আধট্র ব্যতিক্রম ছাড়া,—তিব্বত, ভূটান এবং সিকিম প্রায় একাকার। কিন্তু আধুনিক জগতের সঙেগ সিকিম যতট্কু ভয়ে-ভয়ে মিশেছে, ভূটান তা'ও করেনি। ভূটান অন্মরণ ক'রে ঐসৈছে তিব্বতকে। রাস্তাঘাট কোথাও বানায়নি, পাছে বাইরের লোক গিয়ে ঢোকে। কা'রো সংগে সে লেনদেনের চুক্তি করেনি, কারো সংখ্য তার কথ্যে হয়নি, পাছে সামাজিক মেলামেশা ঘটে এবং বাইরে থেকে ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি গিয়ে ভূটানে বাসা বাঁধে। বৃ্চি, প্রকৃতি এবং বিদ্যাবৃদ্ধির স্তর মেলে ব'লেই তিব্বতের সংগ্যে তা'র যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ভারতবর্ষ থেকে অত্যুগ্র আলোকরশ্মিকণা যদি কখনও ঠিক্রে গিয়েছে ভূটানে, তবে রাজার <mark>চোখে ধা</mark>ঁধাঁ লেগেছে, তিনি সয**়ে** সকল দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে**ছে**ন।

কিন্তু সম্প্রতি ভূটানরাজ 'জিগমা দোরজি' মহাশয় তাঁর প্রাসাদভবনের উত্তর-মুখী বাতায়ন থেকে উত্তরের হাওয়ার কেমন যেন বিষাক্ত গন্ধ প্যক্ষিলের্ঞ্জিহাওয়া মন্থা বিভাগন থেকে ডব্ডরের হাওরার কেমন যেন ।ববান্ত গণ্য স্থাছেলেক্ড্রের হাওরার চেই তান থেকে ডিব্রুতের, এবং ডিব্রুতের 'সান-পো' উপত্যকা প্রেরিরে সেই হাওরা আসছে ভূটানের উত্ত্রুপ এবং ভয়ভীষণ বন্য পাহার্ত্তের আশে পাশে। ডিব্রুত থেকে ছোট বড় নানা পাথুরে নদী নেমে আসছে ভূটানের শিরাউপশিরার, কিন্তু বর্তমান ডিব্রুতের নদীব জলকেও সম্ভবত ভূটানরাজ বিশ্বাস করতে পারছেন না। কি জানি ওই সব নদীর জলেও হয়ন্ত্রির ইমালয়োত্তর রাজনীতির বিষান্ত বঞ্জাণ, ভূটানের রেভ প্রবেশ করতে পারেটে একারণে মহামান্য ভূটানরাজ বরাবরই উৎকর্ণ ও সতর্ক জীবন যাপন করছিলেন। এবার সম্প্রতি একথা তাঁকে ভাবতে হচ্ছিল, তিব্বতের সর্গেগ তিনি তার সম্পর্ক ছিল্ল করবেন কিনা। লেবভাষ্যা---১১

599

কিন্তু সম্পর্কটা রয়ে গেছে তিনশো বছরেরও বেশী, এবং খ্ব সম্ভব এমন একটি খ্রা থেকে যেটি মধ্যযুগীয় ইতিহাসেও খ্রেজে পাওয়া কঠিন। এমন একটি কাল ছিল প্রাক্-পাঠান ৩থা বেশ্ধ-হিন্দ্র আমলে, –বিশ্বাস করা যাক্ এক হাজার বছরেরও অনেক আগে—যখন রাজ্বের প্রত্যক্ষ আগেলিক সীমানা নিয়ে অতটা কেউ মাথা দামার্য়ান, এবং যে যুগে ভারত গান্ধাব-ভিন্তত-নেপ ল-সিকিমভূটান-গ্রহ্যাদি ছিল একটি অখণ্ড এবং অবিভক্তিবাদী রাজগোষ্ঠী—যারা আপন আপন রাজভল্মকে একটি কেন্দ্রীয় চেতনায় মিলিয়েছিল,—সেটি হোলো ভারত এবং বহিভারতীয় অধ্যাত্মধর্মের চেতনা। ঠিক জানা নেই, এই চেতনার যোগস্ত্র বোধ হয় হারাতে থাকে অভ্যম শতাব্দার শেষ থেকে। ভূটানের ইতিহাসও এই সব কারণে অনেকটা ধ্য়োছয়ে। জানা যায় না বিশেষ কিছ্ব। যেসব ভূটানী মাঝে মাঝে দল বে'ধে কলকাতায় পড়াশ্নেনা করতে আসে, তাদের অধিকাংশই দেশছাড়া। নিজেদের দেশের ইতিহাস নিয়ে তাদের অত মাথাবাথা নেই। তারা সিকিমে, প্র্ব নেপালে, দাজিলিঙে উপনিবেশিক হিসাবে মান্ম্য হয়েছে, এবং ইংরেজ মিশনারীয়া তাদেরকে বহু সময়ে খ্ল্টানও করেছে, খরচও যাগিয়েছে। কলকাতার মিশনারী দকুল-কলেজগুর্নি ভূটানীদের শিক্ষার কেন্দ্র ছিল।

বিমানঘাঁটি থৈকে আমাদের জীপ গাড়ী ছেড়েছিল উত্তর্গিকের মধ্ব রোদ্রপথে। পোষ মাসের মাঝামাঝি, মাঝে মাঝে ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক পাওয়া যাচ্ছিল। দক্ষিণ হিমালয়ের তরাইয়ের দিকে আমাদের পথ, এই পথ আলীপ্রে দ্বারের উত্তরপ্রান্তে পার্বত্য অরণ্য এবং মানবচিক্হীন গিরিজটলাময় নদীর সীমানায় শেষ হয়েছে।

বাদিকে পশ্চিম দ্য়ারের উত্তর প্রান্ত। ওখানকার পথ উঠে গিয়েছে দ্ই শাখায়। একটি সিকিমে, অন্যাট কালিশপঙে। যদি শিলিগন্ড দিয়ে যাওয়া যায় তবে কালিশপঙ-সিকিম একই পথ। পশ্চিম দ্যাবের ভিতর দিয়ে দ্টি শাখাপথ অবশেষে মিলেছে একতে—যেখান 'নাথলা' গিরিসঙকট,—যেটি ভারত তথা সিকিম-তিব্বতের সংযোগস্থল, এবং 'চুন্বি' উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্তি এটি অতি প্রাচীন ক্যারাভান্ পথ,—তিব্বতের ভিতর দিয়ে নানাশ্যুখ্র বহুদ্রেদ্রান্তরে চ'লে গেছে। 'ফারিজং' থেকে 'চমলহরির' বিশাল উট্টার তলা দিয়ে, 'বাম'হ্রদ এবং 'কালা'হ্রদের মধালোক ছাডিয়ে 'গ্রুর' প্রেক্টি গ্রাংপো',—তারপর 'গিয়ানর্থসি' থেকে 'নাগার্থসির' প্রপথে—যেখানে 'য়্রমুর্টেকের' বিশাল জলাশয় নীলকাচের মতো স্থির হয়ে রয়েছে ষোলহাজার ক্রিট উচ্চ মালভূমিতে। সেই যামদ্রোকের পশ্চিম সীমানা বেয়ে ক্যারাভানপ্রথিতির তথা 'সানপো'-র দক্ষিণ তীরে পো'ছেছে, তারপর নদী পার হয়ে 'কাইচ্' নামক আরেকটি নদীর তীরে-তীরে উত্তরে লাসানগরীর পথ। এই পথে ব্টিশ-ভারত গভর্নমেণ্ট ফ্রান্সিস

ইরহোসব্যাশ্ডের নেতৃত্বে ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বত আরুমণ করেন, তারপর উভয়ের মধ্যে সম্পিচৃত্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্বরিচনায় এসব কাহিনী আলোচনা ক'রে এসেছি।

আমরা ডানদিকে হিমালয়ের পূর্বদুয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল্ম। এ অঞ্চল ভূটানের ঠিক দক্ষিণে। উত্তর ভূটানের সংবাদ কেউ জানে না। কিন্তু সেই অন্তলের গিরিশ্বগমালার ভিতর দিয়ে ভূটান থেকে নানা পার্বত্যপথ তিব্বতের মধ্যে চ'লে গেছে। এই পথগুলিই ভূটান-তিব্বতের যোগাযোগ রক্ষা ক'রে এসেছে। এইগ্রেল প্রধানত ভূটানী চাউল এবং তিব্বতী লবণের বাণিজ্যপথ। কিম্তু এই 'ন্ন-ভাতের' সম্পর্ক ছাড়াও উভয়ের মধ্যে আরেকটি সম্পর্ক আছে ষেটি কিছ; বিস্ময়জনক। কমবেশী তিনশো বছর আগে জনৈক প্রসিন্ধ ভূটানী লামা কৈলাসের পথে তীর্থবাত্রা করেন। ভূটান থেকে কৈলাস-মানসসরোবর অন্পবিস্তর এক হাজার মাইলের ব্যবধান বৈকি। সেদিনও চাকার গাড়ী ছিল না তিব্বতে, এবং আজও নেই। সেই লামা তাঁর তপস্যার স্থান খাজে পান্ কৈলাস-চ্ডার নিকটবতী অঞ্চল 'তারচেন' নামক পল্লীতে। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রায়ণ ব্যক্তি, এবং পারিপাশ্বিক নানা অঞ্চলে তাঁর ক্রমণ প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠে। তিনি সেখানে করেকটি বৌশ্বমঠ নির্মাণ করেন। কাল্রমে কৈলাস এবং মানস সরোবর অঞ্চলে ওই 'তারচেন কে' কেন্দ্র করে অনেকগরেল বেশ্বিমট, গ্রেক্ষা, পল্লী এবং গ্রাম, তথা পশ্চিম তিব্বতের করেকটি অঞ্চল ভূটানরাঞ্জের অধীনে আসে। ওই প্থানগর্নিকে সন্মিলিতভাবে এখন 'ক্ষ্মুদ্র ভূটান' বলা হয় ৷ ভূটানরাজের একটি অট্রালকা রয়েছে এখন 'তারচেনে', এবং জনৈক 'ভিক্ষ্' ভূটানী শাসনকর্তা বর্তমানে 'ক্ষ্যুদ্র-ভূটানের' সর্বপ্রকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

পশ্চিম এবং পূর্ব দুরারের সীমানারেখার উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে। সমতল প্রান্তর পথ। প্রান্তরের পূর্বাদিকে রেলপথ চলেছে কোচবিহার থেকে 'রাজাভাতখাওয়ার' ওদিকে। পশ্চিমে মাদারিহাটের পথ। মাদারিহাট পশ্চিম দুয়ারের অন্তর্গত। মাদারিহাটের প্রবিপ্রান্ত নেমে এসেছে 'আমো-চু' নদী,—এ নদী নেমেছে 'চুন্বি'-উপত্যকা থেকে।

পথ অনেক দ্র। বাধ করি তিরিশ মাইলের কাছাকাছি। ক্রিঞ্জ দ্রে একটি আধটি চাষীপ্রাম চোথে পড়ে। ধানকাটা হয়ে গেছে, শ্না প্রান্তর প'ড়ে রয়েছে। ভালো লাগছে এই জনশ্নাতা। মান্য দেখছিল বিলেই আনন্দ। কেননা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা জনবহলে অগলে আমরা ক্রি করি। মান্যের চেউ এসে আমাদের উপর আছাড় খায় কথায়-কথায় মান্যের বন্যা আমাদের সমাজ-জীবনের দ্ই তট ভেগে দিছে প্রায় প্রতিলিক্তি পারিগ্লাবিত করতে বসেছে চারিপাশ। নিতা দ্ই হাতে প্রাণপণে ঠেলে দিছে মান্যের সেই ভাড়, জনতার সেই চাপ। মান্যের গণ্যে কণ্ঠরোধ হচ্ছে আমাদের, মান্যের ধারায় আহতপ্রতিহত হচ্ছি, ছিটকে যাচ্ছি, হ্মিড় থেয়ে পড়ছি। আমাদের ঘরদোর, আনাচ-

কানাচ, নালা-নর্দমা-আঁস্তাকুড়, বন-বাগান-মাঠ-ঘাট-ক্ষেতথামার,—মান্ধের চাপে সর্ব ভি'রে গেল। তরপোর পর তরগে আসছে মান্ধের, ধারুরির পর ধারা,— কোনোমতে গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগেই আবার দিচ্ছে মান্ধের ধারা। বাঁচবার পথ নেই, পালাবার স্থান নেই, নিশ্বাস নেবার বার্ নেই,—মান্ধের উৎকট দ্র্গন্ধের দ্বিত আবহাওয়ার মধ্যে আমরা অন্তিমশ্য়ান বক্ষ্মারোগীর মতো আনন্দোক্ষ্বল ম্বিত্র ম্বৃত্র গ্রেছি। আমরা বাণগালী।

ভালো লাগছিল উদার শ্ন্য প্রান্তরের স্নিশ্ধ হাওরা। গড়ী ছন্টে চলেছে।
ক্রমে এসে পেশছল্ম পথের শেষ দিকে। এই অগুলের কয়েক মাইল প্রচুর
ধ্লিময়। কিন্তু নতুন দেশের আকর্ষণ এমন যে, ধ্লিমালিন্যের দিকে দ্ভি
থাকে না। সেই ধ্লিময় গ্রামের পথ পোরিয়ে একসময় মোটর এসে দাঁড়ালো
কালজানি নদীর ম্ন্ময় তটে। খেয়া নৌকায় আমাদেরকে গাড়ীসমেত পার হতে
হবে। রেলপথের একটি সাঁকো আছে, কিন্তু সেটি কিছ্নু দ্রে।

ছমছমে কেমন একটি আবছায়া নদীর এপারে-ওপারে। জ্বপাল জটলায় কোথাও কোথাও আচ্ছন্ন। ফলনের প্রাচুর্যে চারিদিক পরিপ্র্ণ, কিন্তু খ্ব নিরিবিলি। নদীরা নেমেছে প্রথম পাহাড়ের জটার্জাটলতা ছেড়ে সমতলে। সেজনা শীতের দিনেও প্রবাহের প্রখরতা কম নয়। আলীপ্রে হোলো তরাই অঞ্চল, এবং মুংপ্রধান। আলীপ্র দুয়ারে এসে পেশিছলুম।

নদী পার হয়ে বৃক্ষছায়াময় গ্রামের পথ। এটি শহরের সীমানা। চালাঘরের নীচে-নীচে দোকান, এপাশে ওপাশে গৃহস্থপাল্লী। পাকা ইমারত চোথে পড়ছে না কোথাও। করোগেটের চালা, কাঠের খাটি, ছে'চাবাঁশের দেওয়াল,—কিন্তু দেখতে স্ত্রী। মাচানের উপর সন্জি, অথবা একটা ফ্লবাগান,—প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতেই দেখছি। জীবন বড় নিরিবিল,—সভ্যতার বিড়ম্বনা থেকে অনেকটাই যেন বিচ্ছিল্ল। আপন মনে একা থাকে আলীপার—অরণ্য আর নদীকে কোলে নিয়ে। শিয়রে বসে রয়েছে অন্ধকার ভূটান,—বিরাট হিমালয়ের প্রাকার-ছেরা।

বাব্পাড়ায় স্থীর বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নির্দিষ্ট ছিল। সেথানে অনেক বন্ধ্-বান্ধর জাটে গেল একে একে। এথানে একটি স্ক্রিহতা-সন্মেলন উপলক্ষ্যে এসেছি বটে, কিন্তু অরণ্য ও পর্বত অভিযানের ক্রথায় আশে পাশে সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। স্তমণ এবং অভিযানের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে কিছ্কুকাল আগে অনাত কিছুক্তি লাচনা করেছি।

আলীপরে হোলো জলপাইগর্নিড়র মহকুমাঞ্জিবং সমগ্র জলপাইগর্নিড়, বিশেষ ক'রে আলীপরে,—চেয়ে থাকে ভূটানের দিকে ভীত নয়নে। যেমন অন্ধকার থেকে হঠাৎ লাফিয়ে এসে নরখাদক জলতু আক্রমণ করে, তিমনি অতর্কিতভাবে ১৮০

উত্তেগ ভূটানের নদীরা ছুটে আসে আলীপুরের উপর,—তারপর সেই বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় যা কিছু সব। ভূটানের পাহাড়ে কালো মেঘ ঘনিয়ে এলে আলীপুরের গৃহস্থদের হৃংকম্প হয়। ঘরকয়া, মাঠ-ময়দান, গরু-মহিষ, ধান-চাল,—ভেসে যায় সেই বন্যার ভাড়নায়। পাকাদর কেউ বাঁধে না,—বাঁশ আর খাটির সাহায্যে মাচান ভূলে ভা'র ওপর সবাই নিম'ণে করে বেড়াবাঁধা ঘরদোর। বন্যার কালে গৃহস্থদের বাসম্থানের তলা দিয়ে কেবল যে জলস্রোত যায় ভাই নয়, জন্তু-জানোয়ার এবং বড় বড় সরীস্পর হাব্তুব্ থেয়ে চ'লে যায়। আনক গৃহস্থের আনকবার দর ভেগেছে, ঘরকয়া ভেসে গেছে, এ পাড়া থেকে ওপাড়ায় লোক পালিয়েছে, লণ্ডভণ্ড হয়েছে গৃহস্থালী। সংসার্যালার এই অনিশ্চয়ভার উত্তরে ব'সে রয়েছে ওই পর্ব ভরাজ্য,—সে নিম্পৃহ, ভা'র চক্ষ্ব নিমীলিত,—দিক্ষণের স্থিট, স্থিতি ও ধরংসের দিকে ভা'র ছুক্ষেপমাল নেই।

ভূটানের দক্ষিণে পশ্চিমবণ্য ও আসাম, প্রে আসাম, পশ্চিমে সিকিম, উত্তরে তিব্বত। এই অবরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূটান কখনও এ কামনা করেনি, বাইরের লোকের সপ্যে সে মিশ্বে। বাইরের আলো পড়েনি ভূটানে, বিদ্যুৎ নিরে বার্য়ানি, কল-কারখানা বসার্য়ানি, এক ফোঁটা এলোপ্যাপী ওম্বও থারানি। বিজ্ঞান ওদের দরজার কখনও মাথা গলার্য়ানি, এজন্য দ্বঃখও পার্য়ান। কারণ, তিব্বতের মতোই, ওরা সভ্যতাকে সন্দেহ ক'রে এসেছে চিরকাল। ভূত-প্রেত-পিশাচকে ওরা শ্বেতপতাকা ভূলে পাহাড়ী রাজ্য থেকে দ্রের সরিয়ে রাখে,—বেমন দেখেছি নেপাল আর সিকিমের পাহাড়ে-পাহাড়ে, যেমন কুল্র আর উত্তর কুমার্যুনে, যেমন কিল্লরে-লাভাখে,—খদিও তাদের অনেকে সভ্যতার স্পর্শকে ভয় পায়ুনি। তা'বা গ্রহণ আর বর্জন দ্বই করেছে। কিন্তু ভূটানে ডিল্ল কথা। প্রশাস্ত প্রবেশপথ এখানে কোথাও নেই। পথ আছে, কিন্তু সে-পথ হোলো বন্য হস্তীর, সেই পথে প'ড়ে থাকে পাহাড়ী ময়াল শিকারের অন্বেষণে, ভয়াল ভাল্লকে আর ক্র্বান করেছে অনেকে, অনেকে পেশিছ্যনি, অনেকেই ফেরেনি।

এতকাল পরে মন ফিরেছে ভূটানের। ওদের চোথ পড়েছে নীচের দিকে— ষেখানে ভারতবর্ষ। ওরা রাজি হয়েছে ছেলেদেরকে ভারতে পাঠারে সিক্ষার জন্য, এবং ভারতের সপ্যে যোগরকার ব্যাপারে ভারতকে দিরেই দুই একটি রাজপথ বানিয়ে নেবে। কিছুকাল আগে ভূটানরাজ এসেছিলেন দিল্লীতে ভারতের আমশ্রণে,—হয়ত তাঁর মনের সন্দেহ কতকটা যুদ্ধছে।

ষতদ্র দেখা যাচ্ছে 'নাগরাকাটা' থেকে ভূটানের মুখ্য করেক মাইল অগ্রসর হওয়া যায়; এবং বিশেষ বাধাও দেয় না কেউ। কি যেন বলছিল, 'রাংগামাটি' নামক একটি জনপদ ভূটানের সংশা ভারতের বোগাযোগ রেখেছে। ওখানে এসে ওরা 'ন্ন' কিনে নিম্নে যায়, আর বোধ হয় অতি-আবশ্যকীয় কিছ্ কিছ্ সামগ্রী। দেওয়ানগিরি হোলো ভূটানের দক্ষিণ-প্রের সীমান্ত শহর,—

উপত্যকায় অবস্থিত। এতকাল ধ'রে এই ক্ষ্যুদ্র শহর ছিল ভারতের এলাকায়,—
মার সাত বছর আগে এই দেওয়ানগিরির বর্তিশ বর্গমাইল এলাকা ভারত
গভর্নমেণ্ট ভূটানকে ফেরং দেন। ভূটান ভারতের সংগ্রে কখনও শর্ত্যুতা করবে
না, এজনা নেইর্ গভর্নমেণ্ট ওদেরকে বাংসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা ক'রে দিচ্ছেন।
ওরা এখন ওদের পররাত্মনীতি স্থির করবে ভারতের পরামর্শে,—এই হোলো
সর্ত। ওরা অস্ত্র আমদানি করবে ভারতের মাধ্যমে, এবং অস্থ্যাদি বাইরে চালান
করতে পারবে না। ভূটান থাকবে ভারতের 'বক্ষা-ব্যবস্থাদির' মধ্যে,—ওব গায়ে
কেউ না হাত দেয়। রাজনীতিক নিস্পৃহতা রক্ষার ম্লা পেয়েছে ভূটান।

কিন্তু দেওয়ানগিরি থেকে ভূটানের রাজধানী 'প্নাখা' অনেকদ্র। এ গাড়োয়াল নয় য়ে, পথে-পথে তীর্থমন্দির; কুল্ অথবা কাংড়া নয় য়ে, মানালি পর্যন্ত মোটবপথ গিয়েছে। নেপাল নয় য়ে, 'নামচে-বাজার' আর 'থিয়াংবোচে' পর্যন্ত যাত্রীদল পাওয়া যাবে,—এ হোলো অন্ধকার জলা-পার্বত্য ভূমি। নীচের তলাকার উপত্যকায় জন্তু আর মান্মের নিত্য সংগ্রাম বেধে উঠছে কথায় কথায় খাবার নিয়ে টানাটানি করছে বাঘে আর মান্মের। গাছ-পালা ক্ষেত খামার আক্রমণ করছে হাতীর দল,—বিনা নোটিশে তা'বা হানা দিছে বিচ্ততে-বিচ্ততে। বর্শা, বল্লম, টাপ্গি আর কুক্রি নিয়ে বন্য ভূটানী উন্মন্ত হয়ে খ্নে বাঘের পিছনে ছাটছে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চল বড় ভয়্মন্তর।

তাম্লপরে থেকে এগিয়ে দেওয়ানগিরি পেণছতে প্রায় বাট মাইল পড়ে।
মাঝপথে পাহাড়ী নদী পার হতে হয়। দেওয়ানগিরি থেকে 'তাসিগং' একদো
মাইল উপত্যকা পথ,—তারপর উঠে গেছে দ্বস্তর হিমালায় ভূটানের উত্তর্গিকে।
ওদের শহরে-জনপদে, বিস্তি-পল্লীতে গিয়ে পেণীছলে সহসা ব্যুক্তে পারা যায়
না, ওরা বৌশ্ব কিংবা হিল্ম্। ওদের একদিকে বাল্গলা, অন্যাদিকে আসাম।
আসামের একটা অংশ বৈষ্ণ্য, অন্যটা শাস্তঃ ভূটান বৌশ্ব, কিল্কু সে নিয়েছে
বাল্গলার শান্তনীতি। চল্ডী, কালী, তারা,—এরা ওদের প্র্যা। পদ্বিলি ওদের
ধর্মালগ। সকল পাহাড়ীজাতির মতো ওরা সাধারণত থবকায় এবং বিলম্ব।
ওদের প্রকৃতিগত সরলতা হিংস্তভায় ব্পাল্ভরিত হ'তে বিলম্ব ঘটে না।

তাসিগং থেকে পশ্চিম উপ্নত্যকাপথে বহু নদ-নদী ও দুর্গম প্রশ্নেরির প্রায় তিনশো মাইল অতিক্রম করলে 'কৃষ্ণগিরির' দক্ষিণে এসে প্রেষ্টিলো যায়। কিন্তু এই পথে নানাবিধ জানোয়ারের এবং হিংদ্র কৃকুরের অর্থ্রে রাজত। মাঝপথে 'খাৎকার' ও 'মিলি' গিরিসন্কট অতিক্রম ক'রে অস্ট্রিত হয়। খাৎকারে এসে মিলিত হয়েছে দুটি বৃহৎ নদী,—দুটি নদীর মূল্ল উৎস হোলো তিব্বতে। সিন্ধুনদ যেমন দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র কাশ্মীরকে ন্বিখণ্ডিত করেছে, 'অর্ণ' নদ যেমন গোরীশৃংগ থেকে টেনাজা কুড়ি হাজার, ফুট নেমে প্রিবীর গভীরতম খদ সৃষ্টি করেছে, অথবা—মনে প'ড়ে গেল বন্য শতদ্রকে,—সে যেমন মানসসবোবর থেকে বেরিয়ে সমগ্র পাঞ্জাব আর বাহ্মলপ্রকে কেটে

অবশেষে গিয়ে মিলেছে সিন্ধ্নদে, তেমনি এই দ্টি নদী। এরা এত দীর্ঘানয়, কিন্তু দ্বঃসাহসিকা। এদের সংগে যোগ রয়েছে তিব্বতী রহাপ্তরে—যার তিব্বতী নাম হোলো সাংপা। এরা কোথাও কোথাও বিশহাজার ফ্রট উচ্চুপাহাড় দ্বিখন্ডিত করেছে, পেরিয়ে এসেছে দ্বর্গম দ্বস্তর গিরিমালা,—তারপর এসেছে দক্ষিণ ভূটানের তাসিগঙ উপত্যকায় সেখান থেকে সাজগোছ খ্লেনিজের নাম নিয়েছে, 'ডাঙমে'। ওদিকে আবার কৃষ্ণপর্বতের গা ঘে'ষে ছ্টে এসেছে 'টঙসা' উত্তর থেকে দক্ষিণে। এই দ্বই নদীর সংগমক্ষেত্র থেকে নতুন নামে একটি বিস্তৃত ধারার জন্ম হোলো—তার নাম মানস। প্রতি বর্ষায় এই মানসের প্রবল বন্যাস্রোত আসামের গোয়ালপাড়ায় এসে নানা ধারায় রহাপত্রে মিলিত হয়।

আমরা নদী প্রান্তর আর অরণালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছি দিন তিনেক। দেখতে পাচ্ছি অন্ধকার ভূটান। তা'র মধ্যে প্রবেশপথ পাইনে। মাঝে মাঝে বন্যায় ভেসে ছুটে নেমে আসে ওখান থেকে গ্রাম, গাছ-পালা-পাথর গড়িয়ে আসে বজ্ররবে, পাহাডের চাংডা ভেঙেগ এসে ছারখার করে বিশ্লব বাধিয়ে দেয়, জলের স্রোতের মধ্যে মানুষে-জানোয়ারে আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম বেধে ওঠে। কিন্তু ছায়াবৃত ভূটান। জানবাব যো নেই, ওখানে মান্ধের সংখ্যা কত, বোঝবাব যো নেই ওদের সংসাব্যাত্রার সত্য পরিচ্য। অরণ্যে, ত্যারে, জানোয়ারে, আকাশস্পশী পর্বতিচ্ডায়,—ওরা চির্বাদন বয়ে গেল অজানা বহস্যের ছায়ার পাশে। শত শত বর্ণের পতংগ-প্রজাপতির দল ওরা নীচের দিকে পাঠিয়ে দিল, ওরা ছড়িয়ে রাখলো হাজার হাজাব বর্ণের বন্যলতা, অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদ্ ওরা লাকিয়ে রাখলো গাহায়-গহররে, পাথরে-কন্দরে, এবং ওরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটি টুকুরোকে বে'ধে রেখে দিল ওদের অরণ্যে আর পর্বতে। বিদ্যুতের আলো ওরা জন্মললো না, পাছে ভা'ব অত্যুগ্রতায় আরণ্যক ভূটান আপন স্বর্পকে দেখডে পায়। ওরা চাকার গাড়ী নিয়ে গেল না স্বদেশে, পাছে স্বজাতি তা'র জীবনে দ্রতগতি লাভ করে। ভারক্তি যুগ-যুগান্তের উত্থান-পতন, প্রতি শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় বিপ্লবঝঞ্চা, সন্তাহ্যু 🕉 শিক্ষা.— এরা নীচের তলায় প'ড়ে রইলো,—দ্রুক্ষেপ নেই ভূটানের। ্র্রাঞ্জরি ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে রাজনীতি নেই, তিনিই দণ্ডম্বণ্ডের কর্তা। ক্রান্তিইখন এর মধ্যে কবে 'ভূটান-কন্গ্রেস' বানাতে গিয়েছিল, রাজা মহাশয় তাুমের টু;টি টিপে দিয়েছেন। কিন্তু 'ভূটান কন্ণ্রেস' অত সহজে রাজাকে ছার্ম্ভেনি। তা'রা শসোর অংশ দিয়ে রাজস্ব পবিশোধ করতে আর প্রস্তুত নয় চায়। তা'রা বলছে, মন্তিসভা যদি না করো, তবে প্রতিনিধিসভা বানাও,— তুমি থাকো অভিভাবক হয়ে,—মেনে নিচ্ছি তোমাকে। তা'রা বলছে, রাত্রির

অন্ধকার নামলে কেউ আপত্তি জনোয় না, কিন্তু চারিদিকে যথন আলো জৱলে উঠছে, তথন আমাদের ঘরের অন্ধকার আমরা বরদাস্ত করবো না। আ**লো**। চাই, পথঘাট চাই, ঔষধপত্র চাই, শিক্ষাসভ্যতা চাই ৷- ভূটানের 'হা' নামক অঞ্চলে এই নিয়ে হাহাকার ওঠে।

মহারাজা অত সহজে এসব কথায় কান দিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি একটি কারণ ঘটেছে। বছর দেড়েক আগে তিব্বতে ভূটানী চাউল রপ্তানীর বাণিজ্ঞা-যোগ যেমন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তেমনি তিব্বত থেকে ভূটানে লবণ এসেও আর পে<sup>শ্</sup>ছয় না। এই লবণ-দুর্ভি<del>ক্ষ</del>ই মহারাজাকে সচেতন ক'রে তুলেছে। খাদ্য-জগতে সর্বাপেক্ষা 'মিষ্ট' সামগ্রী হোলো লবণ। চিনি অথবা গুড় যত মিষ্টই হোক, লবণ তা'র চেয়েও 'মিষ্ট'। কেননা লবণ ভিন্ন মানুষের প্রাত্যহিক জীবন অচল। অতএব লবণভিক্ষার জন্য মহারাজা ভারতের দরজায় নেমে হাত পাতেন। কিন্তু পথঘাট না থাকার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট পেলন থেকে লবণের বস্তা ভূটানে ফেলতে বাধ্য হন।

মোট নয়জন প্রশাসক আছেন ভূটানে—তাঁদের নাম পেন্লপ। তাঁরা মহারাজাব অধীনে এক একটি **অঞ্চলের অধিনায়ক—যেমন এক**কালে ভারত-সম্লাটের অধীনে থাকতেন 'ভাইসরয়।' এই নরজন পেন্লপ ও তাঁদের কর্মাসচিব—যাঁরা অধিকাংশই রাজপরিবাবভুক্ত এবং মহারাজ্ঞার অন্মণত,—এ'দের সাহায্যেই মহারাজা তাঁর আঠারো হাজার বর্গমা**ইল**ব্যাপী পার্বতা ভূভাগের শাসনকার্য চালান্।

এখানেও ভূটান-কন্প্রেস মহারাজ্ঞাকে চেপে ধরেছে। কায়েমী স্বার্থের ব্যবস্থা বদলাতেই হবে। আইন-কান্দ্র রাজার ইচ্ছান্বতী হ'লে চলবে না, 'লিখিত' আইন চাই। আইন-আদালত চাই, বিচারশালা ও বিচারপতি চাই। শাসনবাাপারে প্রধান মন্দ্রী না হয় নাই রইলো, কিন্তু মন্দ্রিপরিষদ না হ'লে চলবে না। রেখে দাও তোমার ওই তাঁবেদার 'পেন্লপ', স্বেচ্ছাতন্মকে আব আমরা স্বীকার করিনে। এবার **চাই** জনগণের স্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, চাই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

ভূটান-কন্গ্রেসের অনেকগ্লো দাবি মহারাজা স্বীকার করেছেন, ঞ্ঞ্জিশীয়ই ভূটানের রাষ্ট্রক্ষেত্রে কয়েকটি ন্তন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার কথা চুলুঞ্ছি। এবার তিবতকে ছেড়ে মহারাজা ভারতের সংগ্র হাত মেলাতে ক্রেট্র হয়েছেন।
জনসাধার্ণ প্রথম মাথা তুলেছে ভূটানে।
উত্তর ভূটান পর্বতমালায় বেণ্টিত,—যেমন্ট্রেরারোহ, তেমন জনশ্নাপ্রায়।

পশ্চিম ভূটানের চেহারা প্রায় একই প্রকার। দুঃসাধ্য পাহাড়, নদী এবং অতল গহরর খদের দ্বারা সিকিমের সঙ্গে তা'র প্রাকৃতিক ব্যবধান। উর্ত্তর সিকিমের উত্ত্রুগ্গ পাউহ্বনরী পর্বতের থেকে নেমে এসেছে 'আমোচু' নদী সোজা দক্ষিণে সিকিম পোরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ভূটানের মধ্যে। এই নদীর ধারাপথে সিকিমে আর ভূটানে দ্বই ভূভাগ একতে জড়িত। দ্বেরর মধ্যে সীমানানিদেশ কিছ্বনেই,—আছে শ্বং পর্বতের পর পর্বত, এবং পাঁচ থেকে আট হাজার ফ্ট উচ্চ মালভূমি। আমোচু নদী দক্ষিণ পথে মাদারিহাট হয়ে কালজানির দিকে চ'লে গেছে। অপর দ্বটি প্রধান নদী হোলো রায়ডাক এবং মোচু। ঠিক মনে পড়ছে না 'রায়ডাক' নদীর ভিন্ন নাম 'কালচিনি' কিনা। এই রায়ডাক নদী নেমে এসেছে জয়নতী অরণাের উত্তর প্রান্তে—যে অঞ্চলের নাম হয়েছে 'ভূটানঘাট।'

চূপ করে দাঁড়িরেছিল্ম ওই ভূটানঘাটে রায়ডাক নদীর তটে। ওপারে ভূটান পাহাড়, নীচে নদীর নীল ধারা বাঁদিক থেকে ডার্নাদকে চলে গেছে অনেক দ্র। সেই কোথায় ধেন গ্রোলোকে পাওয়া যায় 'ফাঁসথাওয়া মহাকাল',— সেথানৈ আছে আশ্রম,—পথ গিয়েছে কালচিনি নদীর উপর দিয়ে। বাঁশের প্ল বে'ধে তবে সেই অন্ধ গ্রেশ্রেম প্রবেশ করা যায়। আছে তা'র আশপাশে আরণ্যক ভূটানী বিস্ত। আর ওই দেখে নিয়ে গেল্ম কালচিনির প্লের ওপারে ভূটানের অরণ্য, দিনের বেলাতেও ভরেব বাসা,—ও অণ্যলে নাকি রাজবাড়ারা হাতীর শাভ জড়িয়ে ধরে ফণা বিস্তার করে।

সামনে বন্য নদী পাথরে-পাথরে আকট্বর্ণ, ঘন বিশাল অরণ্য চতুর্দিকে। দিনমানেও এই নদীতটে একা আসতে অনেকে সাহস পার না। চারিদিক র্ব্ধেশ্বাস, গভীর নিস্তব্ধ। একট্ব আগে হাতী গেছে এই পথে, 'নাদ' ফেলে গেছে,—তা'র থেকে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। নদীর ওপারে ভূটান পাহাড়ে উঠে গেছে হাতীর পথ। পাহাড় থেকে ওরা যখন-তখন লুট করতে আসে শস্যভাশ্ডার। দরকার হ'লে ওবা গ্রাম লুট করে, র্কা-বাগানকে তচনচ করে, এবং বাধা দিতে গেলে মানুষকে পদদলিত ক'রে চ'লে যায়।

পলাশবাড়ী থেকে শাম্কতলার প্ল, আর বাব্পাড়া থেকে 'মাঝেরদার্বড়' –
এদেব মধ্যে ঘ্রছিল্ম। আছে মহকুমার আদালত আর আপিসপাড়া, অভিত্রখানে
ওখানে পল্লী আর লোকষাত্রা,—কিন্তু শহর-নগর একে বলে নাল্লের মিলিয়ে
এ যেন কতকটা আধ্নিক গ্রাম। কিন্তু গ্রামের বাইরে স্থামের পর থেকে
সংশয়াচ্ছয়। নরখাদক বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে দের্গ্রিট্রের। কেননা বাঘ
আসে কথায় কথায়। চারিদিকে নদী আর অরণা, স্থাইাড় আর জলাড়াম,—
মাঝখানে ছোটু আলীপ্র দ্বয়ার। কিছ্বদ্ব এক্তিয়ে গেলে দমনপ্র, তারপার
তরাইয়ের অরণ্যলোক আরম্ভ। হিমালয় শ্রেয় সর্বত তা'র উদার মহিমাকে
প্রথম প্রকাশ করে ধ্যানগম্ভীর অরণ্যসম্পদে। দমনপ্র থেকে চললো পথ
'বক্সাদ্রারের' দিকে, আর বা দিকে উত্তর-পশ্চিমে বেলপথ এবং বনপথ চ'লে

গেল রাজাভাতখাওয়ার ওদিকে! রাজাভাতখাওয়া! থমকে গেল্ম বটে। ঠিক মনে পড়ছে না গল্পটা। সমগ্র আলীপ্র দ্য়ার ছিল নাকি একদা ভূটানের অধীনে। একদিন এলেন এখানে কোচবিহারের মহারাজা ব্যাঘাদকারের অভিযানে। বাধে করি তাঁর এই প্রবেশ ছিল বে-আইনী অন্য ভাষ্য হোলো এই, আলীপ্র দ্য়ারের উপর উভয়পক্ষেরই নাকি দাবি ছিল। সে যাই হোক, ভূটান র্থে দাঁড়ালো কোচবিহারের বিপক্ষে। সন্দেহ নেই, রাজরম্ভ আর রাজনীতি বড় ভয়ঞ্জর,—এবং এর চেহারা দেখে বেড়িয়েছি রাজস্থানে। ফলে, যুন্ধ বেধে উঠলো, এবং যথাকালে সন্ধিও হোলো। আলীপ্র দ্য়ারে এলো কোচবিহারের অধীনে। বোঝাপড়াটা নাকি উভয়পক্ষেরই আনন্দের কারণ হয়েছিল। কিন্তু এই আনন্দকে স্মরণীয় করে রাখা দরকার স্ত্রাং ভূটান আর কোচবিহার স্থির করলেন, ভোজনের আসর বিসমে এই বন্ধ্মকে পাকা করতে হবে। যেমন কথা তেমন কাজ। দ্জনে একাসনে বসে অলগ্রহণ করলেন ষেখানে, সেই অগুলের নাম রাখা হোলো, 'রাজাভাতখাওয়া!' এই নামেই স্থানীয় রেল্টেশ্নটি পরিচিত রয়েছে।

অরণ্যসমাকীর্ণ পথে আমাদের মোটর দ্রত চলেছে অনেক দরে। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল চল্লিশেক পথ। সপ্তে আছেন শ্রীযুক্ত দে-সরকার,— আলীপার দারারের সর্বপরিচিত মান্টার মুদাই। প্রবীণ বয়ুদে তাঁর পর্ব তারোহণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক তর্বুণকে হার মানায়। তিনি পাহাড় আর নদী আর দ্ব্র্গমের গল্পে মেতে উঠেছিলেন। 'সঞ্কোশ'নদীর উপত্যকা-পথ ধরে অরণ্য জলাভূমি আর পাহাড়তলী পেরিয়ে সোজা উত্তরে চলে গেছে দ্বঃসাহসীর পথ। বনময় জলাময় ভূভাগ, দ্বই ধারে হিমালয়ের গিরিশাণ্সদল,— হাতীর দল নেমে আসে শীতকালে, বাইসন তাড়া করে ভূটানীকে, হরিণ আর বনশ্করের পাল এধার থেকে ওধারে ছুটে যায়, বন্য কুকুর খরগোসকে খা্জে বা'র করে, হায়না এগিয়ে এসে জন্তুর কর্জনল শংকে চ'লে যায়,—ওদেরই ভিতর দিয়ে অভিযান-পথ 'চীরঙ' পর্যন্ত গিয়ে পে'ছিয়। 'চীরঙ' হোলো ভটানী জনপদ, সেখানকার মান্য দারিদ্রে আর ক্ষররোগে শ্রকিয়ে মরে,—জুল আর জন্তুর সপো লড়াই চলে তাদের অহরহ। 'চীরঙ' থেকে 'সঞ্চেশ' ব্রক্টির নাম হয়েছে মো-চু,—বেমন ব্রহ্মপর্ত্তের নাম 'সান্পো।' এই 'মো-চুর্ প্র'দিকে গ্রামান্ত্র ক্রমাণ্ডর অগণ্য শাথাপ্রশাথা প্রসারিত হয়েতে দ্রেদ্রালতরে।
এই নদীর তীরে-তীরে পথ চলে গেছে 'ওয়াংদ্' জনপদ্ প্রেরিয়ে সোজা উত্তবে
'প্নাখা' শহরে। নামটি প্রাথা অথরা 'প্রায়াক্ষ' উঠি জানিনে। মন্দির,
গ্রুফা, বাজার, রাজভবন –সবই আছে। দার্ক্স্পি মন্থোলীয় স্থাপত্যেরও
অভাব নেই। প্রাথা থেকে একটি অস্বস্থি ফারোজঙ হয়ে চলে গেছে কালিম্পঙের দিকে। ভারতের সপ্গে ভূটানের এটি অন্যতম স্দৃদ্রবতী যোগস্ত ।

গহন ভীষণ অরণ্যানীর শোভা দৈথে চলোছ। দুই ধারে কেমন যেন অপ্রাকৃত অনৈসগিকের ইন্দ্রজাল বিশ্তারিত। অরণ্যের নীচে দিয়ে এখানে ওখানে রহস্যপথ চ'লে গেছে। ওদের প্রত্যেকটি যেন সংশয়াচ্ছর প্রশেনর মতো। শীতের দিনে বিশাল শালপ্রাংশ আর শেগনের পাতা ঝরেছে অনেক। ক্লচিং এক-আধজন আরণ্যক কাঠ্রিয়ার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ছায়াচ্ছর পথে হঠাং বেরিয়ে আসে কৃষ্ণকায় মাটির সন্তান, নচেহারায় জংলী, অর্ধনিশ্ন,—হাতে একটা হাতিয়ার। তার পিছনে আরও এক-আধজন। ওরা এ অন্ধলে একা চলে না। মনে প'ড়ে যাচ্ছে শ্ক্না আর আমলেকগঞ্জের অরণ্য, মনে পড়ছে দেওদার পর্বতের নীচে দ্রোণভূমি, সোমনাথের পথে গিরনারের সিংহ-বন। দেখতে দেখতে এসে পেশিছল ম বক্সাপাহাড়ের নীচে 'সাঁতরাবাড়ীর' প্রালশ ফাঁড়িতে।

আশে পাশে দ্বার ঘর বিদিত নিয়ে ছোটু একটি পল্লী শ্নলমুম গতকাল এখানে বাঘ এসে একটি নরহত্যা করে গেছে। লাস পাওয়া যাযনি, ফসলেব ক্ষেতের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে বাঘ পালিয়েছে। এ অণ্ডলে এসব গা সওয়া। জনৈক সশস্ত পাহারাদার আমাদের ব'লে দিল, পাহাড় এখানে নিরাপদ নয়। আপনারা পাহাড়ে যাচ্ছেন বটে তবে বেলা চারটের মধ্যে ফিরবার চেণ্টা পাবেন।

তা'র প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমরা অগ্রসর হল্ম। পায়ে পায়ে আমাদের উৎসাহ, মনে-মনে উদ্দীপনা । এ অঞ্চল এই সেদিন অবধি ছিল ভূটানে, –প্রায় বছর তিরিশেক আগে ইংরেজবাজ এই অঞ্চলের মাইল পাঁচেক পাহাড়ী অঞ্চল জনুডে একটি দুর্ভেদ্য কারাগার তৈরী করে। এই কারাগারের নাম দেওয়া হয় 'ব্রাদ্র্গ ।' চ্তুদিকে হিমালয়ের চ্ডা, একদিকে শ্বধ্ব দেখা যায় দ্র-দ্রাল্ডর। এই পথে রয়েছে বিশ্লবী বাশ্গলার রক্তের ইতিহাস এখানে ওখানে ছড়িয়ে। স্বাধীনভার ইতিহাসে যারা স্মরণীয়, এবং বরণীয়,—এইখানে ব'সে-ব'সে তা'রা নৈরাশ্যের দিন গ্রণেছে। প্রেন্টিস, পোর্টার, জ্যাকসন্, এ'ভারসন, হার্বার্ট, লীটন্, রেডিং, উইলিংডন, লিনলিথগো ইত্যাদি –এদের অমান্যিক আচরণ আজও এই পাহাডে রক্তের অক্ষরে লেখা। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় লর্ড রেডিংয়ের আমলে এই কুখাত বন্দীশালা খোলা হয়, এবং তাঁরই আদেশক্তমে বাজ্গলার শত শত শ্রেষ্ঠ কর্মবীরকে গোপনে এখানে এনে রাখা হয় লোচনের অন্তরালে মধ্যরায়ে অথবা অরণ্যের ছায়াপথ ধ'রে ক্ষু গাড়ীর মধ্যে বন্দীঅবন্থায় শৃত্থলাবন্ধভাবে এবং লাঞ্চনায় আর প্রহারে ক্রুসিরত ক'রে এই পাহাড়ের চড়াই ভাগ্যতে তাদেরকে বাধ্য করা হোতো। ্রিউলানতো দেশবাসী, না জ্বানতো বন্দীরা নিজে,—এই অঞ্চলের নাম ও স্ক্রিটয়। বহুদিন অবধি ইংরেজ এই সংবাদ জনসাধারণের কানে তুলতে দেয়ুর্ক্তি এবং তাদেব ষথেচ্ছ বর্ব রতা যখন বরদাস্ত করতে না পেরে শৃংখলিত অবস্থিতিই বন্দীরা মাথা তুলতে বাধ্য হর,—তখন, ষতদ্র মনে পড়ে, ওদের পৈছনে সশস্ত গ্র্থাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়, এবং তা'র ফলে কয়েকজন বন্দীর মৃত্যু ঘটে। সেই মৃত্যুর প্রতিশোধ বাণগালী যে নেয়নি তা নয়, কিন্তু তা'র পরিমাণ বড় অলপ । অকল্যাণ, অন্যায় এবং অনাচারকে সংহার করার জন্য আমাদের দেশে গীতাধর্ম প্রচলিত। অসম্বরে নিধন করার জন্য হাত যদি না কাঁপে, দয়া-মায়া-কৃপা-মোহ যদি অন্তরকে আছ্রম না করে, ফলাফল সম্বন্ধে হ্দয় যদি নিরাসক্ত ও নিম্প্র থাকে,—তবে সার্থক সেই অসম্বসংহার! বাংগালীর অনেক বীর সন্তান সেদিন অনেক ক্ষেত্রে এই গীতাভাষ্যকে জীবনের বত ক'রে তুলেছিল। রোগে উপবাসে প্রহারে উৎপীড়নে আশাভাগে সেদিন বক্সাদমূর্গের নিজন প্রকোশ্চে অনেকের অপমৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তাদেরই প্রারক্তে কলম ডুবিয়ে লেখা হয়েছিল আজকের স্বাধীনতার কাহিনী!

আন্দাজ করতে পারি তিন মাইলের বেশী চড়াই পথ। প্রথম দিকের মাইলখানেক পথ কতকটা দ্বুস্তর পাকদন্ডি, -অনেকটা দম লাগে। একটি মুস্ত ঝরণ নেমে এসেছে মাঝপথে,—পাহাড় বনময় এবং জনচিহ্হীন। ব্ঝতে পারা বায় এখান থেকে কোথাও পালাবার পথ ছিল না সেদিন। সমতলের কোনও কোলাহল এখানে পেশছয় না, সভাজগৎ থেকে অনেক দ্র হোলো এই পাহাড়ের সামানা। দেশ ও জাতির সংস্পর্শ থেকে বিশ্লববাদীদলকে সম্প্র্ণ বিচ্ছিম্ম ক'রে অজানালোকে নির্বাসিত ক'রে রাখার মতো এমন আদর্শ জায়গা আর কোথাও নেই।

প্রায় দেড়ঘণ্টা লেগে গেল বন্ধা ডাকঘরে এসে পেণছতে। ছাষাচ্ছর পার্বতা ভূমি; দ্বি পাহাড়ের গায়ে গায়ে আত দরিদ্র করেক ঘর ভূটানীর বাস। একটি বাংগালী পোষ্ট মান্টার আছেন ডাকঘরে, কিন্তু ম্যালেরিয়ায় তাঁর পরিবার জন্ধরিত। নির্জান, বনতল ছমছম করছে চারিদিকে। ভূটান পাহাড অবরোধ করে রয়েছে এই ক্ষুদ্র বিশ্ব অন্তলকে। আমরা চড়াই পথে আরও অনেকটা উঠে চলল্ম। শ্রামক মেয়ে-প্রমুষ চলেছে কাঠ বোঝাই নিয়ে। কান পেতে শ্রনলে ব্রুতে পারা যায়, বাংগলা আর হিন্দির অপশ্রংশ নিয়ে তাদের ভাষা। শ্রনতে পাওয়া গেল এখানে নানাবিধ দ্রারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ,—পেটের পীড়া অত্যধিক। খাদ্যসামগ্রী আনতে হয় বহুদ্রে নীচের থেকে।

দুর্গের সীমায় এসে উঠলুম সারিবন্ধ একতলা অনেকগ্রিক্ ক্রি দেখা যাছে একটি মালভূমিতে। আজও তেমনি রয়েছে কটিতারের বেকুল, তেমনি স্রেক্ষিত প্রবেশপথ, তেমনি নানাবিধ বাসবাবন্ধা। মাঝখারে জ্বিতনটি কাঠের গন্বক, ওখানে সদাসতর্ক পাহারা থাকতো। আমরা ক্রিক্রেম। এর প্রায় সকলেই বাল্যালী। এ'দেরই একজনের নিকট ক্রিক্রেম। এ'রা প্রায় সকলেই বাল্যালী। এ'দেরই একজনের নিকট ক্রিক্রেম। এ'রা প্রায় সকলেই বাল্যালী। এ'দেরই একজনের নিকট ক্রিক্রেম। এ'বাবন্ধামতো ভূরিভোজনের আয়োজন ছিল। পথের বাক ফ্রেকে প্রথমেই নজরে পূড়ে একটি মনত বারান্যাওয়ালা থর্মের রংয়ের সরকারি ভবন। ব্রুতে পারা যায়, সরকারি তদন্তকালে ওটাই ছিল বড় কর্ম চারীদের বাসন্থান। এখন সমন্তই জনশ্ন্য।

ও অঞ্চলে বন্দীশালা, এ অঞ্চলে লাইরেরী, স্কুল, কর্মচারীদের কোয়ার্টার, থেলাধ্লার জায়গা,—এবং যেখানে যেট্কু অত্যাবশ্যকীয় স্বাচ্ছল্যের প্রয়োজন। একটি সর পথ মাঝখান দিয়ে ভূটানের বিশাল পাহাড়ে উঠে গেছে।

এপারে এসে প্রবেশ করল্ম বন্দীশালায়। মাঝখানে বিস্তৃত প্রাণ্গণ। কাঁটাতারের বেড়া চতুর্দিকে, বাধার পর বাধা। কোনও দিন কম্পনা করিনি, এখানে পেণছতে পারবো। বক্সা মানে ছিল ভয়, বিভাষিকা, দেশপ্রেম, বিশ্লব, উৎপীড়ন, নির্বাসন,-মনের বিচিত্র চেহারা ছিল এই পাহাড়টিকে ঘিরে। ঘ্রের ঘুরে দেখছিল্ম সর্বত। নির্জন স্বল্পপরিসর প্রকোষ্ঠ কাকে বলে, তার ভিতরে **ঢ্**কে লোহকপাট বন্ধ ক'রে দেখলম। আজ সে-মন নেই, সে-বেদনা-বোধ নেই, সেই ভয়াবহ দ্বঃস্বংশনর ছায়ারা-কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। ব্রকের মধ্যে ধক্ধক ক'রে জনলে না সেদিনের সেই আগনে আর ঘ্ণা,—রাত্রির পর রাত্রি দাঁতের উপরে দাঁত ঘষা, একটি ইংরেজকে গ্লেণীবিশ্ধ করে মারলে সেই সংবাদ শুনে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানো, অন্তরে অন্তরে সেদিনের বীর-প্জা,—প্রাণের সেই উত্তাপ জাতির মন থেকে আজ জ্বড়িয়ে গেছে।

ঘুরে বেড়াল্ম আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ। বোধ হয় কিছু খুজছিল্ম। শ্বক্নো রক্তের একটি ফোটা, হাংপিণ্ডের এতট্বকু অবশেষ, জ্বো-জ্বো যক্ত্যার এক ঝলক আর্তকণ্ঠ, দধীচিদলের একট্মকরো বজ্রাম্থি, কোনও কাতর নয়নের শেষ চার্হান! কিন্তু কিছ্, নেই,—ইতিহাসের নতুন পরিছেদের প্রতায় আজ এসে দাঁড়িয়েছি। স্বাধীন ভারতে আজ সেই তারা গল্পের মতো। সমগ্র পাহাড়শীর্ষের মালভূমিটি আজ বড় বড় অজগর সাপ এবং সরীস্পের অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

জীবহিংসা মহাপাপ একথা জানি বৈকি। ভালোবাসার স্বারা পৃথিবী-বিজয়ের ভাষা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা সবাই জানে। ইংরেজের প্রতি হিংসা ও বিশ্বেষ আজকে আর কোনোমতেই খ'জে পাওয়া যায় না,—তা'রা চলে গেছে ইংরেজের সপ্গে-সপ্গেই। কিন্তু অপমানে উৎপীড়নে অরাজকতায় সেদিনের শাসকসম্প্রদায় বাঙ্গালীর মনোজগতে যে দার্ণ বিপ্লব স্থিত কুরেছিল, ইংরেজের সেই হিংস্রতাকে হিংসার স্বারাই বাংগালী যোগ্য মলা ক্ষিতে বাধ্য হয়েছে। লোহাকে কাটতে গিয়ে লোহার অস্ত ছাড়া উপায় ছিল ন্যুট

এবার প'চিশ বছর আগের ইতিহাসে ক্ষণকালের জন্য ফ্রিক্সি যেতে চাই। ইংরেজ শাসকগণের প্রচন্ড নিগ্রহের কালে বাংগ্রান্থীজাতি সেই সময় আপন স্বভাবধর্ম অনুষায়ী একটি আত্মিক আনন্দের ক্রেন্তারিত মুক্তির পথ থাজে ফিরছিল। রাজনীতিক জীবনে যে-অবব্নুধ ক্ষুদ্রি, নৈরাশ্য এবং অবমাননা ভাকে শাসকগণের বিরুদ্ধে তিক্তমতি ক'রে তুর্লেছিল, সেই রাহক্ছোয়াকে অপসারিত করার জন্য বাঙ্গালী চেয়েছিল একটি যুগজয়ী সাংস্কৃতিক ও চিংপ্রাক্যিক অভিব্যক্তি—যেটি সর্বব্যাপী আনন্দ ও ম্বক্তিবোধের সাড়া তুলতে

পারে। তংকালে এই আনন্দ, আশ্বাস ও মৃত্তির একমাত্র প্রতীক্ ছিলেন জাতির সর্বোত্তম ভাবনায়ক ও অভিভাবক মহাকবি রবীন্দ্রনাথ। স্বতরাং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে তথন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন স্বর্ব হয়ে গেল। র্সেটি প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি থেকে মৃত্ত হলেও অন্তরে-অন্তরে রাজনীতিক চেতনার সংগ্রে ছিল। সে যাই হোক, এই আনন্দের হাটে এসে দাঁড়ালো সবাই,-- अकल मल, अकल भछ, अकल भथ, এবং দেশের সকল মনীষী ও সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়। তাঁরা একটি 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' সংস্থা গঠন করলেন, এবং তার অন্যতম কর্মাসচবন্দ্ররূপ মনোনীত করলেন শ্রীযুক্ত অমল হোম মহাশয়কে। হোম মহাশয়ের অক্লান্ত কর্মপ্রচেন্টা, উন্দীপনা এবং সংগঠনশক্তি সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে উৎসাহ সঞ্চার করতে সেদিন সমর্থ হয়, সেটি কেবল যে স্মরণীয় তাই নয়, সেটি ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে। ফলে, দেশব্যাপী রবীন্দ্র-অনুরাগীগণে সর্বাংগীন প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ১৯৩১ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতা 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বোধ করি প্থিবীর ইতিহাসে অদ্যাব্ধি কোনও কবি তাঁর জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের মতো এমন জাতিবর্ণনিবিশেষে এই প্রকার বিপ্রল সম্বর্ধনা লাভ করেননি। মহা-কবির তথন সত্তর বংসর বয়স। বস্তৃত, সেদিন প্রথিবীর অনেক শ্রেণ্ঠ ও সর্ববেরণ্য মনীষীগণও এই উপলক্ষ্যে ভারতক্বির উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রাথার্ঘ নিবেদন করেনক তাঁদের সকলের বাণী বহন ক'বে একথানি 'স্বরণগ্রন্থ' স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শত সহস্র—স্বদেশী ও বিদেশী—সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের অভিনন্দন ও শাভেচ্ছা নিবেদন কর্বোছল মহাকবিব পদপ্রান্তে। বাণ্গলার ঘোরতর দুর্দিনে সেদিন 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' অনুষ্ঠান কেমন যেন দ্বস্তি ও মুক্তির নিশ্বাস ফেলবার সা্যোগ দিয়েছিল। এই সময় বস্কুদের্গের রাজবন্দীরাও চুপ ক'রে থাকতে পারেননি। তাঁরা কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের দাবি ও উপরোধ জানালেন, মহাকবিকে তাঁবাও অভিনন্দুন জানাতে চান্। কারণ মহাকবির অমোঘ স্বদেশীমন্তে তাঁদের জীবন দীক্ষিত। কর্তৃপক্ষ তাঁদেব দাবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। সাদার ভূটানের হিমালয়চ্ডা থেকে একদল পিঞ্জরার্ভিবভাত পাখীর আর্তকণ্ঠ অভিনন্দনেব ভাষায় এসে পে'ছিলো মহাকবির চ্রিণাপান্তে। সেই আত কণ্ঠের ডাকে সেদিন মহাকবির হৃৎপিশেড বিটাছিল দোলা।
অপমানিত এবং ফলুগাদশ্ধ মানবাত্মার বেদনায় তাঁর দুই চুক্তেনেমে এলো অগ্র্।
তিনিও তথন ছিলেন হিমালয়ের আর এক চ্ড়ায়,— ক্রিটিলিংয়ে। হিমালয়ের
সেই শীর্ষস্থলে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ মহাকবির বস্তুকণ্ঠ ক্রিঅভয়বাণী দেদিন উচ্চারণ
করেছিল, সেই বাণীবাহিনী কবিতাটি সমগ্র বিচ্পলা ও ভারতের দিকবিদিক প্লাবিত ক'রে ছুটে গেল প্থিবীব মর্ম'লোকে। বাংগালীর আর্তপ্রাণ সেদিন তাঁর ওই কবিতায় প্রকাশ পেয়েছিল

## ક્સ્મ મૈત્ર્સિક વંચ્ચાયુપાનં એક્ટ એંગ્રેસ્ટિયર

क्षित्रीक क्रिक पूर्क, स्क्षीय यर क्रमण क्षेत्र। क्रिक्षीकिक पत्रेर क्षेत्र क्षेत्र यह क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

स्मु स्पृष्ट कुक्ष्मिक्ष आस्पाक्कं का अस्ट्रासीय ॥ दुर्मेनकं द्वेश स्मितः Verivaia स्मि (ह्याक

तंत्रे त्युणं खिरुक्त ममसे पडिंद धम्मुरंगी! भी १६ पएने शुद्रं मध्यम् क्रिभीः मध्यक्त स्पष्टश्रा अन्धं गैरिक्श मर्गे भी। मेर्युषं स्थित क्रियः म्यू

रेप्पाट सिर्या कर्ट. क्षित्रक मानस्मिक भारत्वस्त्रित स्त्र, मानस्य क मम्मा मानतः मर्गाद्व मंत्रा भारतः क्ष्यम्य स्निग्तः।

बनुष्वं में हेमर् हेप्त हैं एक ए एस अखिला।

र्काह्य ४८ पर्वे भोद्वीष्ट्रभग्यक्<mark>रसः</mark>

সেদিনের শাসক ইংরেজরা কাবারসিক অথবা সাহিত্য-বিচারক ছিল না।
সেইজন্য এই কবিতাটি বারশ্বার গোপনে ইংরেজিতে অন্বাদ করিয়েও তা'রা
এর প্রকৃত মর্ম উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হর্নান। কিন্তু প্রত্যেক বাৎগালী সেদিন
এই কবিতার প্রত্যেকটি শব্দের রাজনীতিক মর্মার্থ উপলব্ধি করেছিল। তামসপ্রকৃতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অম্তের সন্তান বিশ্লববাদীগণের উদ্দেশ্যে মহাকবি
তার এই কালোক্তার্ণ কবিতায় অন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। —যাই

হোক, এই কবিতাটির মধ্যে বিশ্ববাদীগণের প্রতি মহাকবির আন্তরিক অনুরাণের গন্ধ পেয়ে তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এটি বক্সাদুর্গের বন্দীগণের হাতে পে'ছিয়ে দিতে রাজি হননি। কবিতাটি যথাসময়ে অমল হোম মহাশয়ের হাতে ফিরে আসে, এবং 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত হয়।

প্রথিবীর ক্ষ্মদুত্রম এক নিরীহ জাতি বাস করে ভূটান পাহাড়ের গহনলােকে। ওদের নাম 'টোটো' জাতি। আপাতত এই 'টোটো বস্তিটির' দুস্তর অঞ্চল আলীপ্রের দুয়ারের অন্তর্গত। এই ক্ষুদ্র জাতির লোকসংখ্যা অন্পবিস্তর সাড়ে তিনশো থেকে চার শো'র বেশী নয়। এরা একদা পাহাড়পর্বতে কোথাও প্থায়ী আশ্রয় না পেয়ে প্রবাদমতো টোটো ক'রে ঘারে বেড়াতো বলেই এদের নাম 'টোটো'. —অর্থাৎ আশ্রম্বচ্যুত ভবঘুরে। এরা চিরকাল মার খেয়েছে পাহাডে-পাহাডে নেপালী আর ভূটানীদের হাতে। পাথরে পাথরে মাথা ঠ্কে বেড়িয়েছে অল্ল-বন্দের অভাবে। দারিদ্রো কৃষ্ঠব্যাধিতে অমাভাবে অনেকে বিকলাগা। ভাষা ওদের নিজম্ব,—না ভূটানী, না নেপালী, না বা সিকিমী। এবার সবংশে ধরংস হয়ে এলো, আর দেরি নেই! হয়ত বা ওদেরকে বাঁচাবার জন্য এক আধজন মানবপ্রেমিক ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়, –কিন্ডু সে মার থেরে ফিরে অদ্রস। পাহাড়ী নেপালী আর ভূটিয়া ওদের ভাগ থেকে জমী আর অল্ল কেড়ে নেয়, ভেণ্ডেগ দিয়ে যায় ওদের ঘরকল্লা। কিছুদিন আগে একটি বাগ্গালী মুৰক এই অন্যায়ের বিরুদেধ লড়াই করার জন্য গিয়েছিল 'টোটো' বিদ্তিতে, কিল্ডু বাগে পেয়ে নির্মামভাবে বিরোধীপক্ষ তাকে হত্যা করে। সম্প্রতি শোনা যাছে আলীপুর দুয়ারের কর্তৃপক্ষ টোটোদেরকে বাঁচাবার চেণ্টা করছেন, —তারা যেন দ্রুততর গতিতে নিশ্চিক না হয়। 'টোটো'দের জাতিপবিচয় সম্পূর্ণ **অন্ত্ৰা**ত।

'টোটো' পাহাড়ের বিদ্ত জলপাইগ্র্ডি জেলার মধ্যেই পড়ে, কিন্তু তব্ এটি ভূটানী অণ্ডল। সমদত প্রকৃতি হোলো ভূটানী। এখানে খরস্কোতা 'আমো-ভূ'-র নাম হয়েছে 'তরসা ' এরই শকোনও এক তটে 'টোটো' পাহাড়,—মান্তিসাজের বাইরে। জলা জণ্ণল পাহাড়—এ ছাড়া আর কিছ্ব নেই। এর বাইরে জগৎ আছে, টোটোরা জানে না। সভ্যসমাজের লোকেরা অনেকে স্ভেটার পিঠে চড়েটোটোর্বাদ্তর চেহারা দেখে আসে। ওই মানহারা মানব্যক্ষিটার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে সভ্য মান্বের মাথা হে'ট হয় বৈকি।

খ্বিটর সাহায্যে মাচান বানিয়ে তা'র ওপর ওক্তালাঘর তৈরি করে। যেমন আলীপ্রের, ষেমন শিলিগর্বাড় আর আক্ষমে। স্কুলের ভয়, জম্তুর ভয়; সর্রীস্পের ভয়। ওরা ডাকলেও আসবে না সভা জগতে, ওরা মিলতে চাইবে না কারো সঙ্গো,—পাছে ওদের ধর্মবাধ আপন স্বাতন্তাকে হারায়, এই আশৎকা। ওরা ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক, অতিশয় আত্মবাদী, জাতি-অভিমানী, স্বকীয়তার অন্রাগী,—সম্ভবত এই সব কারণে ওরা মার খেয়ে আসছে যুগে যুগে। ওই বিস্তিতেই ওদের এক একটি পাড়া,—তা'র কর্তা হোলো এক একজন মোড়ল। মোড়লরাই ওদের দ'ডমুণ্ডের কর্তা। 'ওদের দেবতা আছে, পালপার্বণ আছে, নাচ গান বিবাহ আছে, সমাজবাবস্থাও আছে। ওদের প্রধান জীবিকা হোলো পরের জন্য খাটা। এ ছাড়া ক্ষেতথামার আছে কিছ্ কিছ্। ওইতে ওরা শাক্স্ বিনায়, অন্পেদ্বন্প লাজ্যল চষে। এমনি করেই দিন ধার। সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ওদেরকে বাঁচাবার জন্য নানাবিধ সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে শ্নতে পাওয়া যায়। ঔষধ পথ্য পানীয় এবং আশ্রয়—এদের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। শুধ্ব বাঁচিয়ে রাখা নয়, মানুষ ক'রে তোলার সাংস্কৃতিক দায়িত্বও পালন করা চাই।

দেবাদিদেব হিমালয় তাঁর সহস্র জটা বিশ্তার ক'রে চোথ বুজে রইলেন ভূটানের হিমালয়ে। রইলো চমলহার আর কৃষ্ণপর্বতের গগনভেদী রোপাচ্ড়া, রইলো 'মনিউল, কাংটো আর মাগোর' দ্বতিক্রমা গিরিসঞ্চট, রইলো প্রাথা থেকে স্দ্রের দ্র্গমলোকে ক্যারাভান পথ,—ষে-পথ গেছে তিব্বতের অজ্ঞানা অনামা বাল্পথেরের প্রান্তরে,—কিন্তু তাঁর পায়ের নীচে রয়ে গেল সহস্ত্র সর্বনাশা নদীর ধারা, অনধানিত অপরিচিত বিশাল জলাজ্ঞগলাকীর্ণ ভূভাগ,—যেখানে ব্যাঘ্র, ভল্লাক, হস্তী, হায়না, অজগর, শ্কর, হরিণ, শশ্ভর, সরীস্প, ইত্যাদির অবাধ স্বছন্দ রাজরাজন্ব। তিনি নিমীলিতনের যোগাসীন, তাঁব প্রক্রেপ নেই কল্পে কল্পান্তে। চরাচরব্যাপী পশ্যেল রইলো তাঁর আসনের নীচে,—প্রসল্লবদন পশ্রপতি রইলেন ধ্যানগশ্ভীর!—



কোশীর সাঁকো আরেকবার পার হচ্ছিল্ম। পাহাড়ের প্রাকরে-চক্রান্ত ভেদ করে সাঁকোর তলা দিয়ে কোথা থেকে যেন আলো এসে পড়েছে। পাহাড়ের শিরদাঁড়ার এটা পশ্চিম পার, আমরা যাবো প্র্পারে। নদী পেরিয়ে গাড়ী চললো আবার চড়াইপথে।

যাচ্ছিল্ম আলমোড়া শহরের দিকে। শশাংকবাব্ব সংগেই আছেন।

আটমাইল চড়াইপথ আর বাকি। কিন্তু এবার একটা স্বাদ্তর নিশ্বাস ফেললাম। পাহাড় জরীপ ক'রে একদা যারা মোটর বনা বার করেছিল তাদের উদ্দেশে ধন্যবাদও জানাই, ক্ষারে-ক্ষারে নমস্কারও করি। মনে কৌতুক ছিল বটে, কিন্তু ভয় আর অপঘাতের দাভাবিনা সর্বপরীরকে আড়ন্ট ক'রে রেখেছিল ঘণ্টা কয়েক। যকৃতে মোচড় লেগেছে বার বার, কাঠ হয়েছে মের্দাড, বিশ্লব বেখেছে অল্যেতল্যে কতবার। আর হাদ্যালা, হাদয়ের কথা আর নাই তুললাম। পাহাড়ের প্রত্যেক 'বেশ্ডে' মাতার ভয় পেয়ে আমার অন্তর্যামী বাঁধন কেটে পালাবার চেন্টায় ছিল। শশান্তবারার স্মৃবিধা এই, ভয়-ভাবনা তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করে না। গাড়ীর জানলা দিয়ে ফ্রেফ্রের ঠান্ডা হাওয়া পেলেই তিনি ঘ্রিয়য়ে পড়তে জানেন।

'গাগর' গিরিপ্রেণী ছেড়ে 'ক্মাচলে' এসে ঢ্কেছি। এটি আলমোড়ার অপর নাম। কুমায়ন নামটি এসেছে ক্মাচল থেকে, লোকে বলে। নাম কেন বদলায় বার বার, জানিনে। কিল্টু বদলায়। দেশের নাম, নগব ও পাহাডের নাম, আণ্ডলিক নাম,—সবই বদলায়। হিচ্তনাপ্র থেকে ইন্দ্রপ্রম্থ, তারপর দিল্লী। লক্ষণাবতী হোলো লক্ষ্যো। পাটলীপ্রে পাটনা। কাশী, 'জীঘরী', বারাণসী, বেনারস, বানারস,—এখন আবার নাকি ফিরেছে 'বারাণসীতে'। পিটার্সবাগ, পেট্রোগ্রাড, লেনিনগ্রাড। সিন্ধ্, হিন্দ্র, ইন্দো, ইন্দা, ইন্ডিয়া,—অথচ 'ভারত' সকলের আগে। পাহাড়ের নামও বদলেছে যখন খাল। গোরীশিশুর স্থেমেছে এভারেট। কৃষ্ণাগির হোলো কারাকোরম। কালদন্ড হোলো লাল্ম্ছাট্টন। আরও আছে অনেক। ক্মাচলকে কেউ আবার বলে 'ক্মাণ্ডল'। ক্রিন্টাইক—তাই হযত টি'কে আছে। গঙ্গা হোলো গোম্খ থেকে গঙ্গাসাগ্রেষ্ট এই দ্হাজার মাইলে হাত দিতে হয়ত কেউ ভরসা পার্যান। অনেকের জিজের নামটি বদলাবার সথ আছে, কিন্তু বাপের নামটি বদলাতে ভয় পার্যাও অবিচার।

এলোমেলো কথা নিয়ে চ'লে এসেছি অনেকটা পথ। গাড়ী হাঁসফাঁস করতে ১৯৪ করতে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। মধ্যাহ্নকাল সমাগত, দক্ষিণ পাহাড়ের প্রায় শিখরে হেমন্টের সূর্য। এবার দ্রের থেকে দেখা যাচ্ছে আলমোড়া। কিন্তু শহর তথন অনেক উচ্তে আমাদের সামনে স্দীর্ঘপথের রেখা উত্তরে প্রসারিত। উত্তর দিয়ে ঘুরে আমরা যাবো পূর্বে।

মধাহে প্রথর, শীতের হাওয়া এখনও ওঠোন আলমোড়ায়। আমরা উঠে এলাম আলমোড়া শহরের প্রধান রাজপথে—এটির নাম 'গান্ধীমার্গ'। শহর মহত বড়। নৈনীতালকে ছেড়ে দিলে আলমোড়ার মতো বড় শহর কুমায়ৢনে আর নেই। কাঠগোদাম গেটশন থেকে আলমোড়ার দ্রেজ হোলো প'চাশী মাইল মোটরপথে,—বরং কিছু বেশী কিন্তু রামগড়ের পথ দিয়ে এলে পথ অর্ধেক ক'মে যায়। তবে সে-পর্থাটি পায়ে হাঁটা, কিংবা ঘোড়া অথবা ডান্ডি।

'আনন্দময়নী' ধর্মশালা ছাড়িয়ে আমরা এসে উঠল্ফে 'রয়াল' হোটেলে। প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে সেটি হোলো জলাভাব। জল আল্মোড়ায় বড কম— মানে, আমি শহরের কথা বলছি,—জেলার কথা নয়। যেটি কালীগঙ্গা, ধবলী-গণ্গা, কোশী, গোমতী ইত্যাদির দেশ, সেথানকার সর্বপ্রধান শৃহরে জলের অভাব—বৈজ্ঞানিক যুগে **এটি মন মানতে চা**য় না। সম্ভবত এর প্রধান করেণ, শহরের সংখ্য উচ্চত**র কোনও বড় পর্ব**তের ভূসংযোগ কম। জলের ব্যবস্থা করতে হয় নীচের থেকে। প্রসংগক্তমে য'লে রাখি, যে সমস্ত উ'চু পাহাড়ে ঝরণা নেই, কিংবা যে সকল শিখরলোকে জলের সংস্থান কম, তার তিসীমানায় যায় না কেউ—সে সব পাহাড় ভীতিজনক। সেই কারণে সাধ্সন্ম্যাসী হোক আর পার্বত্য অধিবাসীই হোক,—সবাই খোঁজে স্উচ্চ পাহাডের কোল। যেথানে ঝর্ণারা নামে, যেখানে গ্রহাগহরুরের আশপাশ একটা বন্ময়,—যেখানে নির্মাল জলের ধারা খ'জে পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার, ঝর্ণামাত্রই নিরাপদ নয় আনেক প্রকার বন্য এবং ঔষধিলতার ধোয়াট নামে অনেক ঝর্ণায়, অনেক প্রকার ধাতব মিখ্রিত থেকে যায়। বিশেষ করে পাহাড়ের উপর দিকে যদি জনবর্সতি থাকে. তবে সেই পাহাড়ের নীচেকার ঝবণাগ**্লি অত্যুন্ত দ**্ধিত জল নিয়ে নামে। উদরের পীড়া হোলো পাহাড়ের মারাত্মক পীড়া । অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান ব্যব্তিকেও পাহাড়ে তিলে তিলে পেটের ব্যামোয় মরতে দেখেছি। সাধী সন্ন্যাসীদের কুপ্লু স্ক্রিলাদা। যানবাহনের প্রবল ভীড়ের মধ্যেও কলিকাতার স্বল্পবেতনক্ষ্মি হতভাগ্য কেরানীরা যেমন সহসা গাড়ীচাপা পড়ে না, সেইব্প অধ্বিরুঞ্জির্ধনণন সাধ্-সন্ন্যাসীরাও *ঝর*ণার জ**লের হাত থেকে বাঁচে।** 

সম্যাস।রাও ঝরণার জলের হাত থেকে বাটো
বেশ আছি 'রয়াল হোটেলে।' একট্ বড়মান ক্রী একট্ বিলাস,—একট্
বা ছড়ি ঘ্রিয়ে পাহাড়ের 'রীজের' ওপর দিয়ে ক্রিনক দ্র চলে যাওয়া, –দিন
কেটে যাছে 'ভালোই। শহর বড় আকঁষণ ছয়,—কেননা কলকাতার চৌরঙগী
দেখা আছে, বহুবাজার জীটও চিনি। এটি জেলার প্রধান কর্মকেন্দ্র, স্তরাং
কোট'-কাছারি থেকে আরম্ভ করে গোরাছাউনী ও বাজার-হাট সবই আছে।

আবহাওয়ার দিক থেকে নৈনীতাল অপেক্ষা এখানে ঠাণ্ডা বোধ হয় একট্ব কম। নৈনীতালে এরই মধ্যে কনকনানি এসে গেছে, কিন্তু আলমোড়ায় এখনও হাওয়া ওঠেনি। অনেক মন্দির এবং অনেক দেবস্থানে মণ্ডোলীয় স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে। পশ্চিম তিব্বতের পথ এখান থেকে সর্বাপেক্ষা সহজ। তিব্বতের সংগে আলমোড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সর্বত বিদ্যামান।

আলমোড়ার একান্তে রয়েছে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজানের একটি পর্রাতন দ্বর্গ। মন্দির অনেকগর্নল। তাদের মধ্যে নন্দাদেবী, ত্তিপ্রাস্ক্রেরী, পাতালদেবী, কাসারদেবী, বদ্রীশ্বর—এগর্বলি প্রধান। এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন শহর থেকে মাইল দেড়েক দ্বের একটি অতি রমণীয় এবং নিরিবিলি পাহাড়ের কোলে প্রতিষ্ঠিত। সেখানে কোনো কোনো সময়ে অভ্যাগতরা বাসম্থান পেয়ে যান্।

নানাপথ এখান থেকে নানাদিকে চ'লে গেছে। কিছ্বদুরে কাসারদেবী পাহাড়ের কোলে জনৈক আর্মোবকান সাধ্য একটি পাইনের বনে তাঁর একটি আশ্রম বানিয়ে রয়েছেন। আরো রয়েছেন কমেকজন পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত এবং পশ্চিত তেও সংসাধতা গ<sup>হ</sup>িছত, এখানকার <mark>পাহাড়ে-পাহাড়ে ভ</mark>ারা অধ্যত্ত্ব-সাধনা করেন। আলমোড়ায় যে বন্য প্রকৃতির একটি প্রবল আকর্ষণ রয়েছে, সোট নৈনীতালে ঠিক তেমনটি নেই। আধুনিক জ্জবিজ্ঞানের সংগ্যে যে স্থলে উপকরণ-বাহ্বলা দেখা যায়, তার থেকে সরে যেতে চাইছে সৌন্দর্যপিপাস, মন,— যে-মন দার্শনিক। সন্ভোগের প্রচুর উপকরণ দেখে ভয় পেয়েছে অনেক চিন্তাশীল মন, পাছে তাদেব তলায় চাপা পড়ে মানুষের মহৎ বৃত্তি, পাছে স্খভোগের বিপ্ল ক্তৃসম্ভার তাদের পরমার্থ পিপাস্য ও তত্ত্তানের পরে বিঘা ঘটায়। আলমোড়া থেকে প্রায় কৃড়ি বাইশ মাইল দূরে পাহাড় প্রকৃতির একটি অতি মনোরম নিভৃত কোশে আরও কয়েকজন পাশ্চাত্য দেশের পশ্চিত ও সাধক অপর একটি আশ্রম বানিয়েছেন। আশ্রমটির নাম হোলো 'উত্তর বালনাবন।' এখানে আছে শ্রীকুঞ্চের একটি মান্দির। চিতোরের রাণাকুল্ভের পন্নী মহীয়সী মীরাবাঈ যে ধরনের সাধন-ভক্তনের পথে আপন জীবনকে সার্থক করে তুর্লেছিলেন, এখানকার সম্জন সাধ্যাণ অনেকটা যেন সেই প্রকার আপন জীবন ও সন্তাকে বিলীন করে রেখেছেন। এ'দের মধ্যে একজন সাধক তাুঁরু স্ক্রিণ্ডিতা, রসবোধ এবং অধ্যাত্ম তপস্যার জন্য বাশ্গালীর নিকট স্পরিচ্ছ্ি তার নাম কৃষ্পপ্রেম, ওরফে রোনাল্ড নিক্সন্; আরেকজন আছেন, 'ঞ্জিশিপ্রির', ওবফে মেজর আলেকজান্দার। 'উত্তর বৃন্দাবনে' আরও অনেকেই আছেন তাঁদের সপ্তে। বিস্মরের কথা এই, যে-কাশ্মীরকে কথার-কথার ভারতের 'ভুস্বর্গ' বলা হয়,--দেখানে সাধ্যুসন্তসল্ল্যাসীর আশ্রমসংখ্যা খ্বই ক্যু হিমাচল প্রদেশে, পাঞ্চাবে, পেপস্তে,—অর্থাৎ হিমালয়ের দৃ্স্তর উত্তর অঞ্চলৈ ঠিক সাধ্র আশ্রম, তপোবন, কুটীর প্রভৃতি বলতে যা বোঝায় তার সংখ্যা খবে গণ্য নয়। সংসারত্যাগী, বৈরাগী, গৃহবিষ্কুখ, সন্ন্যাসী—এরা সবাই আপন আপন আবাসম্থল নির্বাচন 529

করেছেন প্রধানত কুমায়ুনে। আবার কুমায়ুনের মধ্যে নৈনীতালের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁদের কম। তাঁরা আনন্দ পেরেছেন রহাপুরা গাড়োয়ালে আর কুমাচল আলমোড়ায়। হযত এ দুটি অগুল 'গাঙ্গেয়', সে করেণেও হ'তে পারে। এ দুটি অগুলে এসে পে'ছিলে চিন্তা ও ভাবনার পথ সহজেই যেন অধ্যাত্মগতি লাভ করে। সভ্যতার খেকে দুরে, সকল প্রকার লোককেলাহলের বাইবে, বাস্তব প্রয়োজনের অতিক্রান্ত যে জাবন আপন সৌববিশ্ব বচনার একটি স্বাচ্ছন্দ্য পায়, গাড়োয়াল এবং আলমোড়ার পাহাড়ে ও গিরিনদীতটে তাব সন্ধান মেলে।

কুমায়,নের দুই সীমানায় দুটি প্রধান নদী। পশ্চিমে শতদ্র, পূর্বে কালীগণ্গা। দুইয়ের মধ্যে দুশো মাইলের ব্যবধান এই দুশো মাইলব্যাপী সমগ্র উত্তরলোক কমবেশী পনেরো থেকে ধোল হাজার ফটে উচ্চ পর্বত প্রাকারের **ম্বারা বেষ্টিত। এই প্রাকারের ওপারে হোলো পশ্চিম তিব্বত। পশ্চিম তিব্বতের** একটা বড় অংশ একশো পনেরো বছর আগে ভারতীয় কাম্মীবের অন্তর্ভুক্ত হয়, সোঁট হোলো লাডাখ পর্বতমালা এবং তার পারিপাদির্বক অগুল। সেখান থেকে দক্ষিণে নেমে শতদু, পার হয়ে আবার ভারত-তিঞ্বত সীমানা সোজা এসেছে দক্ষিণে। এখানে তিবতে প্রবেশকালে প্রথম যে গিবিসংকট পাওয়া যায় তার নাম হোলো 'শিপ্তি।' শিপ্তি বুশাহর রাজ্যের শেষ সীমানা। শিপ্তির পর থেকে স্দীর্ঘ দ্রশো মাইল অতি দ্রগম পর্বতমালাঞ্চ দেশ। কিন্তু মান্বের অধ্যবসায় এই দুঃসাধা এবং ভয়ভীষণ প্রাণিশ্নপ্রায় গিরিশৃংগদলের ভিতরে-ভিতরে আরও অনেকগ<sub>র</sub>লি গিরিবর্ম একে একে আবিষ্কার করেছে। তারা হোলো 'ঠাগা, মানা, নিতি, শল্শল্, আন্তধ্রা, দরমা, লামপিয়া,' –এবং অবশেষে হোলো লিপুলেক। লিপুলেকের পাশেই কালীগণগার উৎপত্তিস্থল। ভারতের সীমানা আপাতত ওখানেই শেষ, অর্থাৎ কালীগণ্গার পূর্বপারে হোলো নেপাল, কিন্তু কালীগপার ধারটি ভারতসীমানারই অন্তর্ভুক্ত।

লিপ্লেক থেকে টনকপ্র—উত্তর থেকে দক্ষিণ—কমবেশী প্রায় দ্শো মাইল হাঁটা পথ। এই দ্শো মাইল দীর্ঘ হোলো কালীগণগার ধারা। সম্প্রতিষ্টেশকপ্র থেকে পিথোরাগড় অবধি মোটরপথ গেছে, এবং দিখোবাগড থেকে আশকেটি পর্যন্ত মোটরপথ নিয়ে যাবার কথা এই সেদিনও চলছিল। সৃষ্টি পথাট সম্পূর্ণ হয়ে যায় তবে কৈলাস-মানসের তীর্থ যাব্রীর পক্ষে অনেক্ট্রিস্ক্রীবধা হয়। কেননা আলমোড়া থেকে 'আশকোট' অবধি সত্তর মাইল প্রস্ক্রেইটা পথ ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের টনকপ্র থেকে 'আশকোট' পর্যন্ত নম্ব্রেস্ক্রিটা পথ ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের টনকপ্র থেকে 'আশকোট' পর্যন্ত নম্ব্রেস্ক্রিটা পথ তারা মোটরয়ানে অতিক্রম করতে পারবে। হয়ত শীঘ্র এমন অবস্থা দাঁড়াবে যে, আলমোড়া শহবকে ছেড়ে দিয়ে 'আশকোট' হবে কৈলাস-মানস যাব্রার প্রধান প্রারম্ভ কেন্দ্র।

কৈলাস এবং মানস সরোবর তীর্থযাত্তার আলোচনাটা, বলা বাহন্ল্য,

আলমোড়ার সপ্সে অপ্যাশ্গীভাবে যান্ত। ভারতবর্ষের যে কোনও অঞ্চল থেকেই কৈলাসের পথে যাওয়া চলে—এমন কি কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, সিকিম, দার্জিলিং, ও আসাম থেকেও যাওয়া সম্ভব। এই সকল অঞ্চল দিয়ে কৈলাস ও তিব্বতে যাবার জন্য ক্যারাভান পথ আজও চাল; আছে। অভিযান্নিকের যাবার পথ চির্নাদনই অবারিত। কিন্তু সেই অতিমান্বিক কণ্টশ্বীকারের ধৈর্য এবং অসম অধ্যবসায় গাহগতপ্রাণ বাংগালী চরিত্রে কম। যদি কেউ কাম্মীর থেকে কৈলাস-মানসে যায় তাকৈ ছয়শো মাইলেরও বেশী অতিক্রম করতে হবে। পথ হোলো শ্রীনগর থেকে 'লে' (লাডাখ), এবং সেখান থেকে দক্ষিণে 'তাসিগঙ'. গারটক, 'তীর্থাপরেনী' ও কৈলাস। পাঞ্জাব দিয়ে গেলে শিমলা, নারকান্দা, চিনি, শিপ্রকি ও গারটকের পথ। এই সব দৃ,স্তর অঞ্চলের ভিতর দিয়ে ক্যারাভানের সংগ্যা সংগ্যা অভিযান করলে কেউ বাধা দিছেে না! পথ ডাকছে, কিন্তু সাড়া দি**ছে কে? সেই** দরেন্ত যৌবনের আত্মবিদারণ সকলের জীবনে ঘটে না। আথড়ার গিরে কৃষ্টি শিখলে মাংসপেশী ফোলে, ডন-বৈঠক-মুগুর ভাঁজলে স্ক্রের দেহ তৈরী হয়,—কিন্তু ওকে কি দ্বর্জায় সংসাহস বাড়ে? দ্বঃখ-দ্র্যোগ-ভয়—এদের জয় করার মতো উদ্দীপনা ওতে আসে কি? ব্যায়ামের ন্বারা ধৈর্য ও অধ্যবসায় পাওয়া যায় কি?

'নিতি' গিরিস্প্রুট হোলো গাড়োয়ালের উত্তরে। 'হোতি-নিতি', 'গুন্লা-নিতি' এবং 'দামজান-নিতি ৷' যোশীমঠ থেকে অগ্রসর হ'লে এই তিনটি পথে তিব্বতে প্রবেশ বরা যায় এবং এক একটিতে দেড়লো থেকে দুশো মাইল পর্যবত গেলে কৈলাস-মনেস সাহাব, আশ্রয় এবং ঘোড়া এ তিনটেই নিয়মিত মেলে না বটে, কিন্তু তব; অনেকে যায় হিমালয়ের টান হোলো অপ্রতিরোধ্য টান। যে ব্যক্তি শোনে, সে ঘবে থাকে না। যে-ব্যক্তি একবার যায়, সে ওখনেকার ওই দ্বঃথে, দ্বর্গমে, দ্বর্থাগে গিয়েই আনন্দ পায়,—ঘরে তার স্থ নেই। ওই ছিল্লাভিল্ল পোষাকপরা ধ্লিমলিন পার্বভাসন্তানদের দরিদ্র ঘরের কাঠের আগ্রনের আভায় ব'সে তা'রা আনন্দ পায়। ওই দ্বারোহ গিরিমালার আশেপাশে, গৃহা-গহরের, গিরিনদীর তটে-তটে, এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে—তারা ঘ্রবে বেড়ায়। আনন্দের অসহ যল্তণা, সাথের নিবিড় অশ্রমজলতা, বেদুর্ম্ম্রীবিচিত্র আনন্দ,—এরা তাকে ফিরতে দেয় না, স্থাণ, থাকতে বলে না, ক্ষাচিলের তলায় ফিরে যাবার পথ দেখায় না। কত কঠিন মন গলে গেছে হিমালয়ের পাথরে-পাথরে মাথা ঠাকে, কত দসাবেদাকর মহামর্থন বাল্মীক্তি পরিণত হয়েছে,— কেউ তা'র থেজি রাথে না। জীবনের পণ্য হারিয়ে প্রতিষ্ঠ কত মান্থের, কত বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে, কত ঈশ্বর কতবার পথের বিশায় আসন নিয়েছে,—কেউ কি তা'র থবর জানে? মেঘলোকে উধাও ইক্লেছে, তুষারদেশে হারিয়ে গেছে, কে'দে-কে'দে নির্দেশ পাহাড়ে মিলিয়ৈছে,—তা'দের সংখ্যাও ত' কম নয়! দার্শনিক তার জ্ঞানকে ঘষেছে হিমালয়ের কন্টিপাথরে, কত নারীতপদ্বিনী > > ৮

তাদের কঠিন জপের মল্য পাঠিরেছে ওই রণোন্মন্তা পার্বতীনদীর সফেন ধ্যু-জটার স্তবকে স্তবকে,—হিসাব রেখেছে কি কেউ?

কৈলাস-মানস কঠিনসাধা,—কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্ববিধাজনক পথ আলমোড়া। আলমোড়ার নীচে দিয়ে গেছে দ্একটি পথ,—কোনটি সরষ্, কোনটি বা গোমতীর তীরে তীরে, কিন্তু বিশেষ একটি অঞ্চলে গিয়ে তাদেরকে মিলতেই হয়েছে। প্রধান এবং স্ববিধাজনক পথ হোলো আলমোড়া থেকে থাল, আশকোট, জওলজিবি, ধরচুলা, খেলা, মাল্পা, গার্রবিয়াঙ, লিপ্লেক ও তাকলাকোট। কিন্তু মাঝখানে একটি শাখাপথ 'খেলা' অঞ্চল থেকে ধবলীগণগার তীরে তীরে চ'লে গেছে 'পঞ্চোলী' ওরফে 'পঞ্চুলীর' উত্ত্বংগ শিখরলোকের প্র্প্রানত ঘে'ষে সোজা উত্তরে 'দরমা' গিরিসংকট পেরিয়ে। এই পথে পাওয়া যায় পশ্চিম তিব্যতের একটি প্রধান ব্যাণজ্য শহর। নাম, 'গিয়ানিমা মন্ডি'। এই কেন্দ্র থেকে কৈলাসের দ্রম্ব বোধ হয় প্রায় সন্তর মাইল, এবং মানস-সরোবরের দ্রম্ব খ্ব সম্ভব পঞ্চাশ মাইলের বেশী নয়। কিন্তু এ পথটি ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে স্বিধাজনক,—তীর্থযানীর পক্ষে দ্রে হয় একট্ বেশী।

আলমোড়া থেকে কুড়ি মাইল দূরে সরয় নদী পার হয়ে চ'লে গেছে 'থাল'-এর পথ । মাঝখানে পেরিয়ে যেতে হয় 'ভেরিনাগ'। 'ভেরিনাগ' থেকে হিমালয়ের কয়েকটি তুষারচ্ডা দেখে মন মুল্ধ হয়ে যায়। नन्मार्गियी, नन्मरकार्छ, চিশ্লে ও পশুচুলীর শোভা এখানে হিমালয়ের চিররহস্যকে কথায়-কথায় প্রকাশ করতে থাকে। এর পরে আশকোট, জওলজিবি ও ধরচুলার পথ। নদী, ঝরণা, উপত্যকা, অরণা, মন্দির এবং বিভিন্ন দেবদখান—সমস্ত মিলিয়ে ধীরে ধীরে তীর্থবাচীকে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ল করতে থাকে। এ হোলো ডাকিনী মায়ার টান। দেনহমমতার টান, সংসারের প্রতি আর্সান্ত, বিষয়-বৈভবের প্রতি আকর্ষণ, স্বখ-দঃখ আনন্দ-বেদনার স্মৃতি, সমস্তই যেন লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে, গত-কালের কথা গত জীবনের মতো বিলীন **হয়ে যায় যেন জন্মান্তরে। তু**মি নিজে ষাচ্ছ না, কোনও শক্তি তোমার নেই,—িকন্তু এক অদৃশ্য শক্তি তোমাক্তেইটলছে পিছন থেকে, এবং অন্য শব্তি টানছে তোমাকে সামনের দিকে। 👍 ১৫৬-হি চড়ে টানছে! ক্ষতবিক্ষত হচ্ছ, কিন্তু নিজে তুমি দায়ী নয়। দুগুক্তীর হয়ে যাচ্ছ, কিল্ডু নিজের শক্তিতে নয়। মৃত্যু লেলিয়ে দিচ্ছে কেউ থ দিয়ে রক্ত আর ফেনা তুলে দিচ্ছে, শরীরকে শীর্ণতির করছে। দুঃসুরু দুঃখ, ভয়, বাধা—এরা পথরোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে, দ্বঃস্বান আর চিন্তালানিজে খ্রিলিয়ে উঠছে তোমার প্রতি পদক্ষেপ। ,পাহাড়ী সাপ দিচ্ছে ছেড়ে কাথাও কৈথাও তোমার পায়ের তলায়, যোড়া কিংবা ঝব্ব, থেকে ফেলে দিচ্ছে তোমার অসতকক্ষিণে, অল আর আশ্রয় কেড়ে নিচ্ছে কোথাও কোথাও। বিরাট খদের মৃত্যুগহ্বরের নীচে তোমার

সাংঘাতিক অবলাপিতর জন্য ডাকছে তোমাকে পিশাচীর করাল দ্ভিট,—কিন্তু তব্ব তুমি সমস্ত অস্বীকার ক'রে এগিয়ে যাচ্ছ। তুমি নয়, অন্য কেউ। যে ব্যক্তি গারবিয়াং-কালাপানির দিকে এগোচ্ছে, যে-ব্যক্তি গোরীগুণ্যা আর কালীগুণার ধারে ধারে চলেছে,—সে তুমি নয়, তোমার থেকেই বেরিয়ে এসেছে আরেকজন,— তাকে তুমি চিনবে না! সে দঃখের আগ্রনে জরলে-পুড়ে এবার খাঁটি হয়েছে, সে প্রকাশ করেছে তা'র দৃঃখদীর্ণ প্রাণের একাগ্রতা, প্রমাণ করেছে তা'র প্রবল আন্তরিকতা। দৈত্য-দানব প্রেতিনী-পিশাচীর ভয়ে আপন যজ্ঞ সে পণ্ড কর্রেন, প্রবল প্রাণ এবং অটল বিশ্বাসকে শত দুর্যোগেও সে হারায়নি ৷ আতৎেকর ভিতর থেকে সে বীর্যালাভ করেছে, মৃত্যুভয়ের চক্রান্ত থেকে লাভ করেছে সে অভয়মন্ত। একথা দে প্রমাণ করার চেষ্টা পেয়েছে যে, দুর্গম তীর্থপথে যাত্রা করাই হোলো আত্মশর্মাচতা সম্পাদনের প্রধান পথ। তুমি তাকে চিনবে না! তার জন্য দ্বার খোলা হচ্ছে অলকায়, ডাক দিচ্ছে তাকে 'স্বৰ্ণভূমি'। সে এবার উঠে এসেছে মৃত্যুর থেকে জীবনে, জীবন থেকে চলেছে মহাজীবনে। কিন্তু সেখানেও হবে তার শেষ পরীক্ষা। তুষাররাজ্যে প্রবেশ ক'রে লক্ষ লক্ষ বৈদা্র্যমণির জন্মজনালায় তা'র চোখের মণি হয়ত অসতর্ক মুহুর্তে ক্ষতবিক্ষত হবে। কিন্তু তারপরে তার দুষ্পিতে আসবে প্রশান্ত। দুর্শন করবে সেই দিবা দীপামান বিভা, যার ফলে পলকের মধ্যে তার যোগসমাধিলাভ ঘটবে, সমগ্র জীবন যার দর্শনমার শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভু করবে।

কৈলাস ও মানসসরোবর যাতাই হোলো তীর্থযাতার প্রম সার্থকতা!

'চিতাই' রোড ধরে ফিরে আসছিল্ম। 'নারায়ণ তেওয়ারি দেওয়াল' পোবিয়ে গণেশ মন্দির ছাড়িয়ে চলেছি। ভরা শ্রুপক্ষে মায়ারহস্য ফ্টেছে পাহাড়ে এবং প্র'পাহাড়ওলীর উপত্যকায়। ডানিদিকে সরকারী এক একটি কর্মকেন্দ্র। আরেকট্ এগিয়ে এলে সরকারী জেল। জেলের ভিতরে কয়েদীদের জীবনযায়া জানার উপায় নেই বটে, কিন্তু এমন নিভ্ত অঞ্চলে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে জেলখানা দেখলে কয়েদীদের প্রতি একট্ ঈর্মা হৃষ্ট্রেরিন। দাজিলিঙের কথা মনে পড়ছে। লুইস জ্বিলীর বারান্দায় দুট্টিলে নীচের দিকে জেল্; চম্পাবতীর সেই ময়দানের ধারে দাঁড়ালে ইরার্ক্ট্রের কোলে সেই জেল্! প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং বিশেষ করে হিমাল্ক্রের পার্বত্য অঞ্চলের কয়েকটি জেলখানা দেখে খ্রই আননদ পাওয়া য়য়য়

কয়েকটি জেলখানা দেখে খ্বই আনন্দ পাওয়া যায়
পথ নিজন চন্দ্রলোকিত। কতকটা পরিশ্রমুম্বির ছিল। হাঁটতে হাঁটতে
পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে বনবাগান ঘ্রে শশক্তির সংগ ফিরছিল্ম। শহরে
এসে পেশছতে আর বাকি নেই। এমন সময় দ্রের খেকে দ্টি লোককে কাছে
আসতে দেখা গেল। একজন কথা বলছে গলগালিয়ে, আরেকজন অসীম
২০০

থৈর্যসহকারে শ্নেছে। কাছাকাছি এসে পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় বাক্যবাগীশ লোকটি সহসা থামলো, এবং আমাদের দিকে ফিরে বিনা ভূমিকায় পরিচ্ছন্ন বাংলা ভাষায় প্রশন করলো, আপনারা বাৎগালী নিশ্চয়?

ঈষং বিস্মিত হল্ম। ভদ্রলোকটি স্থা এবং সোম্যদর্শন। তাঁর পোষাকটি ঘোড়সওয়ারের মতো। পরণে 'রীচেস।' নীচের দিকে ব্ট, এবং হাতে একটি ছড়ি। পল্টনের লোক মনে করেছিল্মে। প্রশেনর জবাবে বল্ল্ম, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভদ্রলোক বললেন, আমি বলদেও যোশী। বহুদিন বাজ্গলায় ছিল্ম। ভারতের মধ্যে আমার সকলের বেশী প্রিয় বাজ্গলা দেশ।

প্রণন করলমে, আপনি কি পাটের কারবার করেন?

হাসিম্থে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, একেবারেই না।

সবিনয়ে জানাল্ম, যাঁরা পাট, কাপড়, বনম্পতি কিংবা সরবের তেল এসব নিয়ে কারবার করেন—বাংগলা তাঁদের কাছে থ্বই প্রিয়

এ আপনার ভুল ধারণা !—যোশী কলরব করে উঠলেন, তারাই সব চেয়ে বেশি হেনস্তা করে বাংগলাকে। তারাই বাংগলাকে নির্বোধ বানিয়ে লাথো লাখো টাকা নিয়ে যায়। দেখন, এ নিয়ে অনেক কথা উঠবে, আমি বেশী বাড়াতে চাইনে। কিন্তু আমার কাছে বাংগালী নমস্য। বাংগালীর পায়ের কাছে বসে একদিন আমি পলিটিক্স-এ দীক্ষা নিই। নেতাজী স্ভাষ্চন্দ্র আমার প্রম্য গ্রহ্। গান্ধীজির পরে তিনিই বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রহ্য।

ভদ্রলোক তাঁব স্দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনের কাহিনী আবদ্ভ করলেন।
একটা সময়ে তিনি নাকি স্ভাষচদ্দের দক্ষিণ হস্তস্বর্প ছিলেন। সেটি
১৯২৮ খৃণ্টাব্দ,—'বেণ্গল ভলাণিট্য়াসের' জন্মকাল। বিরাট শোভাষাবাসহ
আবেদন নিয়ে যাছেন স্ভাষচদ্দ্র সেবারকার কলকাতার কংগ্রেসমণ্ডপে। স্ভাষচন্দ্রকে সমর্থন করছেন জওয়াহরলাল। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন
জওয়াহরলালের পিতা পশ্ডিত মোতিলাল নেহর্। স্ভাষচন্দ্র ছিলেন কংগ্রেস
সভাপতির শোভাষাবার 'জেনারল অফিসার কর্মান্ডিং ইন্ চীফ।' অশ্বাবোহী
স্ভাষ, সৈনিকের পোষাকে স্ভাষ,—এবং সেই পোষাকের সম্মান তিনি
রেখেছিলেন পরে আজাদ-হিন্দ-ফোজের সর্বাধ্নায়ক হয়ে। যাই ফ্রেছিআমি
সেই 'বেণ্গল ভলান্টিয়ার্সের' প্রধান অফিসার ছিল্ম!—মিঃ য়েছিলসে
গলপটা বলতে লাগলেন।

ঘণ্টাখানেক ধরে তিনি আমাদের কারোকে কথা কুট্টে দিলেন না এবং এমন চ্মংকার করে তাঁর গণে বলতে লাগলেন যে, স্কাম আর শশাভক যেমন অভিভূত, তেমনই মৃশ্ধ। চাঁদের আলোয় ভদুল্লেকের বয়সটি ঠাহর হচ্ছে না, মাথায় ছিল সৈনিকের ট্লি।—কিন্তু তাঁব স্কুটি ও স্বাস্থ্যবান চেহারার মধ্যে একজন বিশেষ বিশ্রমশীল যোদ্ধা যে আজও রয়েছে, এতে ভুল নেই। তাঁব কথায় আমাদের প্রতি এমন স্নেহ প্রতি ও শ্রম্থা প্রকাশ পাচ্ছিল যে, আমবা

তন্মর হয়ে ঘণ্টাখানেক সেখানে দাঁড়িয়ে রইল্ম। আজ আমাদের সারাদিনের পরিভ্রমণটি যে সার্থাক হয়েছে,—শৃশাঙ্ক একথাও স্বীকার ক'রে নিল।

নমস্কার, প্রতি নমস্কার এবং বিদায় সম্ভাষণের হিড়িকে আরও মিনিট দশেক লেগে গেল। দেড় বছরের আনাগোনার ফলে যে প্রকার প্রণয়কাহিনী গ'ড়ে ওঠে, দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের মধ্যে সেই অন্তর্গগতা জ্বন্মে' গেল। উভর পক্ষে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হল্ম, প্রতি সংতাহে উভয়ের মধ্যে অন্তত একখানা চিঠি বিনিময় যদি না হয়, তবে পরস্পরের জীবন ব্যর্থ মনে হবে।

প্রধে-প্রেষে অথবা মেয়েতে-মেয়েতে যথন প্রণয় হয়, তখন সে-বস্তু বোধ করি বড়ই গভীর, উপরতলায় তা'র কোনও চাণ্ডল্য প্রকাশ পায় না। কিন্তু পরবতী চার বছবের মধ্যে চিঠিপত্র ত' দ্বের কথা, কেউ কারে। খেজি-খবরও রাখিনি! চাঁদের আলোয় ভদ্রলোককে দেখেছিল্ম, দিনের আলোয় তাঁকে আজ দেখলে চিনতেও পারবো না, এই আমার ধারণা।

এর মধ্যে আবার দিন তিনেক থেকে একটি ভদ্রলোকের সংগ্য আমাদের বন্ধ্যম্ম হয়েছে, তাঁর নাম নীলাম্বর পদ্থ। তিনি এককালে কলকাতায় ছিলেন. সামান্য কাজকারবারও ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হোলো এই, বাণ্গলার গ্রামের দঃখদ্দেশার সংগ্য তিনি থানিকটা পরিচিত। ১৯৪৩ খ্রুটাব্দে বাংগলার ভয়াবহ দ্বভিক্ষকালে তিনি নিজের খরচে একটি 'খাদ্যবিত্বণ কেন্দ্র' খুলেছিলেন শহরতলীতে। এখন তিনি থাকেন এখানে একটি পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে তিনি কয়েকটি গরু পালন করেন, এবং দুধ ভিন্ন আর কিছুই খান না। বৈচিত্তা **হিসাবে একট্ব আধট্ব ছানা, একট্ব আধট্ব মালাই। তিনি অবিবাহিত।** বরস তাঁর প্রায় সন্তরের কাছাকাছি। জাতিতে ব্রাহমুণ। ভদ্রলোক প্রত্যেকদিনই **শহরে আসে**ন বেড়াতে। এথানকার 'গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘের' তিনি একজন সভ্য। অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক, এবং হাসিখ্যাী। এখানে আমাদের কোনও অস্কবিধে হ'লে তাঁর ওখানে যে কোনও সময় গিয়ে আতিথ্য নিতে পাবি, একথা তিনি বারস্বার জানিয়েছেন। তৃথি এবং মন্দিরের গম্প তাঁর খুর্হিজিয়। তিনি মৃত্যুর আগে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনকে তাঁর সামান্য খ্রাঞ্ছিন্ন আছে দিয়ে যেতে চান্—একথা তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। ভদুলোক বাণ্গলা বলতে পারেন।

দ্রের থেকে তাঁকে দেখে আমরা নমস্কার ক'রে বৃত্তিইম, বহু ভাগো আবার দেখা মিললো!

পশ্বজ্ঞী বললেন, মিলতেই হবে। সমৃস্প্রিজালমোড়ায় পাবেন দুটি প্রধান সম্প্রদায়—রাস্তার ঘাটে সর্বন্ত। এক হোলো যোশী, অন্য হোলো পশ্ব। পশ্ব আর যোশী শ্নেলেই জানবেন, ওদের বাড়ী আলমোড়া। ওরা হোলো পাহাড়ী। আমরা বলল্ম, একজন যোশীর সংগও আমাদের খ্ব আলাপ হয়েছে। খ্ব চটপটে আর বাকপট্। মিলিটারী পোশাকে থাকেন। একদিন রাজনীতিতে ছিলেন। আমরা খ্ব রস পেয়েছিল্ম।

পদ্থজীর প্রসন্ন মৃখ্থানি সহসা গদ্ভীর হয়ে এলো। বললেন, কবে আলাশ হয়েছে ?

কাল রারে!

তিনি বললেন, বলদেও যোশীর কথা বলছেন ত?

আজ্ঞে হাাঁ। আপনি চেনেন? কেমন লোক? কী ধারণা আপনার?

পন্থজী এ নিয়ে কথা বাড়াতে চান না। শুধু বললেন, আমার বয়স হয়েছে। আর কদিনই বা। অপরের নিন্দে করার আগে নিজের জীবনেই ত' দেখছি কত চুটি, কত ভূল। শুধু এইট্কুই বলি, বলদেও আপনাদের ওপর চোথ রেখেছে তার নিজেরই প্রয়োজনে। মানুষের বাহ্য পালিশ দেখে বিভানত হবেন না।

তাঁর সাঞ্চেতিক ভাষা শন্নে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হল্ম। সেদিন ধাবার আগে পন্থজী ব'লে গেলেন, দেশে ফিরে যাবার জন্য যদি আপনাদের টাকাকভির দরকার হয়,—মনে হচ্ছে দরকার হবেই,—তাহ'লে আমাকে বলবেন! এখানে বেড়াতে এসেছেন, জায়া-টায়া খেলার ফাঁদে যেন পা দেবেন না!

পন্থকী চলে গেলেন। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রন্থাই বেডে গেল। তবে পরবর্তী যে কয়দিন আমরা আলমোড়ায় ছিলুম, বলদেও যোশীকে আর দেখিনি।

ভারাক্তানত মনে আমরা ফিরে এল্ম আমাদের সেই পরিচিত চায়ের দোকানটিত। আজও দেখছি আসব জমিয়ে বসেছেন সেই বৃশ্ধ হরিশচন্দ্র মহাশয়। তরি কৌতুক কাহিনী শোনার জনা দোকানে এবং দোকানের বাইবে পর্যন্ত লোক জনে গেছে। তরি কীতিকলাপ হোলো আন্তর্জাতিক ধরনের। লোকজন হেসেই অম্পির। বিগত ১৯১৪ খ্ন্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে তিনি সৈনিক হয়ে প্থিবীর প্রায় সর্বন্ত ইংরেজদেব সংগে ঘুরে বেড়ান্। বাইশটি ভাষা তিনি শিখেছেন। তরি মুখে চীনা, জাপানী, জর্মান, মৈথিলী এবং চাটগেরে আলাপ শ্নে আমরা স্বাই অমেদ পাচ্ছিল্ম। দুর্বোধ্য স্কচ্ এবং ফরাসী শ্নে হেসে স্বাই ল্টোপ্টি। পার্বত্য অহোম্ ভার্মি তিনি পাবদশী। মিশরীয় আরবী এবং ম্বেজাতির ভাষায় তিনি আক্র্যু ক্ষে। তার মুখে তামিল এবং তেলেগ্ শুনে আমাদের চায়ের আসর জন্ম উঠলো। তিনি এখন সরকারী পেনসন্ পান্। অত্যান্ত সাধ্ব এবং ঈশ্রেজীর বাজি। তিনি আলমোড়ারই স্থায়ী বাসিন্দা।

একজন বিশিষ্ট বাংগালীর নাম আমরা প্রাক্তি শ্নছিল্ম কথায়-কথায়। এখানে একটি পাহাড় তাঁর নিজস্ব। সেখানে জাঁর মদত বড় ক্ষেতথামাব এবং গবেষণাগার। অনেক ছাত্র এবং শিক্ষক সেখানে মোতায়েন থাকেন। সেখানে নানা-যুদ্দপাতি, কলকজা এবং তার জন্য মদত আফিস। ফালে ফলে ফসলে ফলনে সেই পাহাড়টি একেবারে পরিপ্র্ণ। সেই পাহাড়ে বাগান যত বড়, অট্টালিকা নাকি তারই অন্র্প। ভদ্রলোকের নাম বশীশ্বর সেন।

সাহস ক'রে একদিন সকলে তাঁব সেই পাহাড়ের ফটক পোবিয়ে শশাংকর পিছনে পিছনে গেল্ম। কুকুরের ভয়, দারোয়ানের ভয়, এবং তার চেয়েও ভয় বেশী ঘাঁদের সংগ্র এখনও পরিচয় হয়নি। কেন? . কী দরকার ছিল এখনে আসার? যদি অনাম্থো হয় ৈ যদি সাহেবী মেজাজ দেখিয়ে 'দে'তো' আলাপ করে? আমবাই বা চড়াও হ'তে যাই কেন গায়ে পড়ে ও ধাক্, ফিরে চলো, শশাংক।

শশ্যপ্তক বললে, আরে এসোই না মান্ত্র ত'! মান্ত্র ! কিল্ড বনমান্ত্র যদি হয় ?

ক্রমশ দেখা গেল পথ অবারিত। কুকুর অথবা দারোয়ানের দেখা মিলছে না। কোটপ্যাণ্টপরা মালী কাজ করছে ফ্লবাগানে। হাসিম্থে এগিয়ে এলো দ্টি যুবক। দ্'একটি কর্মচারীব প্রসল্ল ম্খ। আমাদের সংবাদ গেল ভিডরে। এক মিনিটের মধ্যেই এসে দাঁডালেন একজন বধীয়িসী মেম-সাহেব। সন্দেহ দ্ভিতে আমাদেরকে অভার্থনা জ্ঞানিয়ে তিনি বাগানেই আমাদের বসবার জনা দ্খানি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। তাঁর পবিচয় পরে আমরা পেল্ম। তিনি স্প্রসিন্ধা আমেরিকান লেখিকা 'শুমিতী গার্ট্র্ড্ ইমারসন্ দেন'। তাঁর অতি বিশাত গ্রন্থ 'Voiceless India'-র নাম আমাদের জানা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের চর্মকোর ভূমিকা লিখেছিলেন। মিসেস সেন একজন বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা লিখেছিলেন। মিসেস সেন একজন বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা লিখেছিলেন। মিসেস সেন একজন বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা

মিনিট দুই পরেই একেন বশীশ্বর সেন মহাশর। শ্যামবর্গ, দীর্ঘাণ্গ, বরস ষাট বছরের কম নর। তিনি এসেই একেবারে উদার স্নেহে আমাদের দুজনকে আলিপান।—কী খবর? কি ভাগ্যি আমাদের! বস্নুন, বস্নুন, আনেককাল পরে নতুন মান্য দেখে আনন্দ শেল্ম। আপনাদের কোনও কণ্ট হর্মান ত'? কোথার এসে উঠেছেন? প্রত্যক্ষর কথা নর। আমার এখানে আহারাদি করতে হবে। লোকে আয়াকে বলে, 'বটানি ট্', আসলে আমি চাষাভূষো। কিন্তু খবরদার, পালিয়ো না বেন ভাই,—পাহাড়ীলোকে প্রশার ঘরের পড়ে গেছো। চুপ করে বর্ধে এখানে চা-বিন্কুট চালাও, তারপ্র স্থামার ঘরের ভাত-চচ্চতি! যদি অনুমতি করো তবে মাল্পো খাওয়ারেটি রাত্রে মাংস-পোলাও! ওবে ওই, চুপ করে আছিস কেন রে! দুল্ল কথা বল্রে ভাই। হাণিয়ে উঠেছি যে!

আমরাও হাঁপিয়ে উঠেছ। অনেকটা যেন রুষ্ট্রিক্সতি ভেসে গেছি। মনে প'ড়ে গেল বহু বছর আগেকার কথা। তর্ক্সিসে একবার এলাহাবাদে কুম্ভ-মেলায় যাচ্ছিল্ম। বোম্বাই মেল-এ থার্ড ক্লাসে একটি লোক আমাকে ডেকে অনেক ভীড়ের মধ্যে জায়গা দিল। বললে, বস্ন গ্রছিয়ে, একটা রাত্রের ত' মামলা! ২০৪ বর্ধমানে পেণছে লোকটা বললে, এসো ভাই, খাবার খেয়ে নিই!

পর্যদিন সকালে মোগলসরাইতে পেণছে সে বললে, মাইরি, আমার প্রসায় কিন্তু তোকে চা খাওয়াবো! আপত্তি শুনবো না।

তারপর এলাহাবাদে পে'ছিই সে এমন দ্ব'একটি মধ্বর ঘরোয়া সম্ভাষণ করতে আরম্ভ করলো যে, আমি যেন দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল্ম। এমন মান্ধ কালে-ভদ্র জাটে বৈকি।

বশীশ্বর সেন মহাশর কথন্ যে নিঃশব্দে আমাদের পরম প্রিয় 'বশীদা' হয়ে পড়েছেন, আমরা নিজেরাও জানতে পারিনি। তাঁর এই 'আপনি' থেকে 'তুমি', এবং 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ পরিণত হ'তে ঠিক কয় মিনিট লেগেছিল, এখন আর মনে পড়ে না।

সব কাজ ফেলে স্বামী-দাী এসে গলেপ মেতে উঠলেন। একটি সময়ে রবীন্দ্রনাথের কথা উঠলো। বশীদার বহুকালের অনুরোধক্রমে মহাকবি প্রথম আলমোড়ায় আসেন তাঁর মৃত্যুর বছব চারেক আগে। তাঁর প্রথম পদার্পণের কাহিনীট্রকু উপভোগ্য বৈকি। মহাকবি একবেলা রাগ কারে বশীদার সংগ্য কথা বলেননি। যথন বললেন তথন প্রথম ভাষণ হোলো এই প্রকাব,—তোমার সংগ্য আমার কি কোনও শত্রুতা ছিল, বশী?

ক্রিব গশ্ভীর মূখছেবি দেখে বশীদা' ভয়ে আড়ন্ট! আমরা প্রশন করলমুম, তারপর?

শোন্ ভাই কী কাশ্ড!—বশীদা আরম্ভ করলেন, কবির রাগ দেখে ভয়-ভাবনার আর ক্ল পাইনে, কী অপরাধ করল্ম রে বাবা! কিন্তু ভারপর আমার ভ্যাবাচাকা চেহারা দেখে কবি আবার বললেন, এখন ব্রুতে পারছি বিদেশ-বিভূ'রে এনে আমাকে জব্দ করাই ভোমার উদ্দেশ্য ছিল!

নাও ঠালা! ঠ্যালার নাম বাবাজি! কাঁদবো, কি পায়ে ধরবো, কি ডিগবাজি থাবো,—ভেবে ঠিক পাছিল্ম না। কিল্ডু কবি খ্ব রসিক ছিলেন ত? আমার কাঁচুমাচু চেহারাটায় উনি বেশ রস পাছিলেন। এবার বললেন, পাহাড় ঠেলে আমাকে এনেছো, কিল্ডু পাহাড়ের 'বেণ্ড্'গ্লোে সমান ক'রে কেটে রাখতে পারোনি!

তখ—ন ব্যাপারটা ব্ঝল্ম রে, ভাই। এখানকার 'ঝেড্রিপ্রলো কী সাংঘাতিক দেখে এলি ড'! আহা, ব্ড়ো মান্য, নার্ভের ওপ্রতিষ্টন্ হয়েছিল খ্ব! আমি ড' আজও ভয়ে কাঠ হই! তোদেরও ভ্যুক্তিকল ত'?

আর বলবেন না!

কবির গলপ শ্নতে শ্নতে মিসেস ইমারসন ক্রিন এতক্ষণ থ্ব হাসছিলেন। এবার তাঁর পরম যত্নবিক্ষত একথানি স্ত্রতেব অক্সিম চেয়ার বা'র কবে আনলেন। বললেন, এই চেয়ারখানি আমাদের এথানে মহাকবির আসন ছিল।

আমরা অতঃপর মুরে মুরে দেখল্ম, বশীদার বৈজ্ঞানিক স্ক্রীর ক্ষেত্

একটি পে'রাজ ওজনে পাঁচপো, একটি বেগনে আড়াই সের। এই অনুপাতে অন্যান্য সন্জি। আমরা দেখেশনুনে অবাক। এসব নাকি গবেষণালব্দ উদ্ভিদ্বিজ্ঞানসম্মত 'কুস্-রীডিং'। বলীদা ছিলেন আচার্য জগদীশ বস্ত্র প্রিয় ছার। গ্রের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি কায়মনোবাক্যে দুইজন ব্যক্তির শতায়্ব কামনা করেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র। প্রসংক্ষমে বলা চলে, ভারতীয় উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে বশীদাই প্রথম 'ফলনবীজন্বত্ব' নিয়ে আগ্রীক্ষণিক জিরাপ্রক্রিয়া (micro-manipulation) আরুম্ভ করেন।

কবিকে ঘরে এনে আমি বলেছিল্ম,—বশীদা আবার আরুভ করলেন,—
মশাই, আমি লেখাপড়া তেমন শিখিনি, আপনার ওই সব কাব্য-টাব্য আমার
মাধায় ঢোকে না! কিন্তু একশো বচ্ছর অন্তত আপনাকে বাঁচতে হবে, নৈলে
শ্নবো না! কবি বললেন, তোর এমন অহেতুক দাবি কেন রে, বশী?—বলল্ম,
ঠাকুর সামনে আছে তাই ত' কাজকমে জোর পাই! চোখের সামনে থেকে সার
গেলে সবই ত' অন্ধকার!—আহা, কী রূপ, কী চোখ, কী বিরাট প্রেষ!
চারদিকে নেংটি ইপ্রের দল, তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িরেছিল পশ্রেজ
সিংহ! সত্যি নয়, ভাই?

• বশীদার মৃশ্ধ হৃদয় আর চক্ষর দিকে আমরাও মৃশ্ধ দৃষ্টিতে জাকিয়েছিল্ম।

প্নরায় জিনি বললেন, আহা, আমাদের গবের ধন, অন্ধের নড়ি, শিবরাতির শর্দীতে! ম্নিক্ষিকে দেখিনি, কিল্ডু রবিঠাকুরকে দেখার পর ম্নিক্ষিকে আর না দেখলেও চলবে। কি বলিস, ভাই?

রবীন্দুনাথ কেমন তা প্রিবীবাসী জ্ঞানে, কিন্তু বশীদা যে কেমন—একথা একান্ত করে জেনে গেল্ম শশাপ্ক আর আমি। আর সেই জানার সাক্ষী রয়ে গেল দিগন্তের কোলে ওই তুষারচ্ডারা,—গোরীপর্বত আর নন্দাদেবী, গ্রিশ্ল আর পঞ্চুলী। ওরা আজকে আমাদের এই আনন্দের নিত্য সাক্ষী হয়ে রইলো।

যাবার আগে আমরা মিসেস সেনের সংগ্র আলাপ করছিল্ম। বশীদা যাবার সময় ভেকে বললেন, ওরে, ওই পাগ্লা, সন্ধোবেলা ঠিক আসবি, এখানে না থেলে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে!

আমরা হাসিম্থে বিদায় নিচ্ছিল্ম। তিনি প্নরায় বল্লেক্ আর এক পাগ্লা আসছে আজ বিকেলে। ছেলেটা বে'থা করেনি, কিন্তু খাঁটি সোনা! ওই যে আমাদের উমাপ্রসাদ রে! হিমালরের পোকা! ছেল্টোকে দেখলে আমার বুকের ছাতি ফুলে ওঠে!

বলতে বলতে চ'লে গেলেন বশীদা। আয়ুর্গ্নিউ<sup>্ট</sup>তখনকার মত্যো বিদায় নিশ্মে। আমাদেরও বকু ফুলে উঠেছিক শ্রুপ্রেট্নি নিজেদেরকৈ থিকার দিছি শতবার। সেদিন কেন অন্যমনক্ষ ছিল্ম, কেনই বা উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ের একটি পথ আমাদেরকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল, - ওই যেদিকে একদা নর্ভকশ্রেন্ট উদয়শব্দর তার নাচের শিক্ষালয়টি গড়েছিলেন একটি মালভূমিতে—এবং কেন আমরা মতিচ্ছস্রের মতো দুর্বার মোহের টানে বনময় পাহাড়ের আশেপাশে আত্মসন্ধানীর মতো ছোক ছোক ক'রে বেড়ালময়, আজ আর সেসব কথা মনে নেই। কিন্তু বশীদার প্রখানে সেদিনকার সান্ধাভাজে না যাওয়ার জন্য অনুশোচনার আর শেষ ছিল মা। হয়ত আমাদের মনে একথা হয়ে থাকবে, স্বভাববৈশ্বর বশীদার প্রাথখোলা আমল্রণ এক জিনিস, এবং ওই প্রবীণা আর্মেরিকান মহিলা মিসেস গার্ট্রেড্ ইমারসন,—ওঁকে মেহয়ত করে সমস্তটা আয়োজন করতে হবে, সে অন্য বস্তু। কিন্তু আমাদের এই অমাজনীর উদারবৃদ্ধির পিছনে যে-স্ক্রে আড়গ্টতা বোধ ছিল,—যেটির দিকে আমাদের মনশ্চক্র সেদিন পড়েনি,—সেটির সম্বন্ধে বহুকাল আগে এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য ক'রে গেছেন, "সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" একট্র ঘ্রিয়ের কথাটা এই ভাবে বললে কেমন লাগে? সহজ হওয়া যায় না মোটেই সহজে।

এর জন্য আমাদের শাহ্নিত তোলা ছিল, সেই কথাই বলি। সেদিন আমরা গিয়েছিল্ম হাঁটতে হাঁটতে সেই পাহাড়ের একট্ নীচে—যেথানে রামকৃষ্ণ মিশনের ফ্লবাগানভরা নিরিবিলি আশ্রমটি পাহাড়ের গায়ে গে'থে টুঠছে। সেথানে ছিলেন সদ্য পাশ্চাতাদেশপ্রত্যাগত শচ্নীন মহারাজ এবং প্রণ মহারাজ। তাঁদের মধ্র আতিথেরতার অসীম আনন্দ পেয়ে সবেমাত হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় আমাদের দরজায় ধারা পড়লো। দরজা থ্লাতেই নিতপ্রসম্রবদন উমাপ্রসাদ ম্যোপাধ্যায় মহাশয় হেসে উঠলেন। এই অকৃতিম হিমালয়প্রেমিক সম্বন্ধে আমার প্রতিত ও শ্রম্মা বরাবর অট্ট থেকে গেছে, আমার বিশ্বাস একথা তিনি জানেন না। মধ্য হিমালয়ের একটি বিশেষ ভূভাগে তাঁর প্রায়শ আনাগোনার কথা আমার প্রমণকালে অনেক সময়ে শ্রনতে পাই। কুমায়্ন পর্বত্যালা তাঁর বিশেষ প্রিয়, এবং তিনি এই অঞ্চলকে তার তার করে দেখার চেন্টা পেয়েছেন। তাঁর কৈলাস শ্রমণের গল্প তাঁর মুখ থেকে শ্রুক্তে অনেকেই আনন্দ প্রতিত্তি তাঁর মতো হিমালয়ের গল্প তাঁর মুখ থেকে শ্রুক্ত অনেকেই আনন্দ প্রতিত্তি তাঁর মতো হিমালয়ের গল্প তাঁর মধ্যে সংখ্যায় কম।

ধমক দিয়ে উমাপ্রসাদ বললেন, শিগগির বেবিয়ে আসন্ত্রীইরে, আপনার শমন এসে দাঁড়িয়ে। খাবার নেমন্তন্ন ফাঁকি দিয়ে পার্লিক্টেছন, করেছেন কি? মান্ব চেনেননি?

বাইরে এসে দেখি মোটর থেকে নেমে দাঁড়িছে বিরেছেন সহাস্যমুখে মিসেস ইমারসন সেন। হাস্যমুখ হ'লে কি হবে, ভিতরে আন্দের্যাগরি! কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দ্'জনে দাঁড়াল্ম অনেকটা যেন নির্লাজ্জের মতো। সন্তোষজনক কোনও কৈফিয়ং হাতে ছিল না, এমন কি হাতের কাছে এমন কোনও মিথ্যা গল্পও নেই যে, তৎক্ষণাং ফে'দে বসবো। নানা গঞ্জনার মধ্যে মহিলা একসময় বললেন, আমিই ব'কে মরছি, কিন্তু কই, তোমাদের মুখে চোখে অনুশোচনার ভাব ত' দেখছিনে? বেশ, তাহ'লে এক কাজ করো, আমার শিশ্যাড়া আর মাল্পোর দামটি দিয়ে দাও, খুশী হয়ে চ'লে যাই!

উমাপ্রসাদ খবে হাসলেন। বললেন, বটে, আপনি মাল্পো বানির্মোছলেন, তার প্রমাণ কিম্পু ওঁদের হাতে নেই। স্বতরাং আর একবার থাইরে সেটা প্রমাণ কর্মন?

মিসেস ইমারসন হাসতে হাসতে কি ষেন বললেন, ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় উমাপ্রসাদের দিকে চেয়ে যেন ব'লে উঠলেন, "Oh, you birds of the same feather!"

কথা রইলো, আজ সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে গিয়ে জলখোগ না করলে মহা অনথ কান্ড ঘটবে। মহিলা থাবার সময় আবার হ্মাকি দিয়ে গেলেন, এবং আমরা সেই হ্মাকির মধ্যে জননীর মধ্য তিরস্কারের আস্বাদ পেল্ম । মোটর চালে গেল।

উমাপ্রসাদকে বহুদিন পরে পেন্নে আমরা আনলে মশগলে হয়ে গেলুম।

হাঁটতে হাঁটতে চলেছি তিনজনে। ওক্, আখরোট আর শিশমের ছায়াপথে পাহাড়ী শেগনের ফাঁকে ফাঁকে আসন্ন সন্ধ্যা হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্নাময়ী। নীচের দিকে রেলওয়ে আউট-এজেনিমর পাড়া, উপর্রাদকে বসবাসপল্লী—উভয় অঞ্চলই এখন শালত। ফটক পোরিয়ে ভিতরে ঢ্কতেই বশীদার সংগ্যা দেখা। উমাপ্রসাদকে উন্দেশ করে তিনি বললেন, ধরে এনেছিস দেখছি। ছোঁড়াদ্টোর কান ধরে তুর্কিনাচন নাচিয়ে দে ত'? শিপ্যাড়া-মাল্পো ফেলে পাহাড়ে পাহাড়ে কাব্য করতে ছুটেছিলি, পাষণ্ড?

তাঁর তিরুক্তারে সবাই হেসে লুটোপ্রিট। বদ্দীদা বললেন, নে, এখানে বাসে গদপর্জব কর, আমি চট্ কারে একবার 'গোপালের ব্যাগাব' দিয়ে আসি।

গোপালের ব্যাগার !-- শশাংক প্রশ্ন করলো, সে আবার কি, বশীদা ?

তবে শোন্—বশীদা থমকে গেলেন,—আমি ভাই বাঁক্ড়ো জেলার লোক। গোপাল নামে আমাদের দেশে এক রাজা ছিল। তিনি বললেন, আমজি রাজা সবাই হবে বোল্টম, হরিনাম জপ ছাড়া আর কিছ্ চলবে না! তারপুর রাজা আর তাঁর গণেতচরেরা বেরিয়ে খবর নিতো, সবাই হরিনাম জপ কর্ত্তি কিনা। কিন্তু ধরে বেথে কি প্রেম হয়? অথচ গণেতচরের গতিবিহিত্ত খবর পেয়ে এখানে ওখানে সবাই হঠাৎ চোখ বুজে মালা ঠকঠক করতো! জার যারা কেজো লোক, শোর কাজ ছেলে ছাটতো ঘরের দিকে। ব'লাজী খাই, 'গোপালের ব্যাগার' দিয়ে ভাগি! আমারও ভাই তাই। তোরা হল্য একবারটি মালা ঠকঠক করে আসি।

সেই সন্ধ্যারাতটি প্মরণীয় হয়ে রয়েছে। শচীন মহারাজ, প্রণ মহারাজ ২০৮ প্রমান আরও দক্তেন সাধা এলেন। একটি ঘরের ভিতর দিয়ে আরেকটি ঘরে এসে আমরা বসল্ম। এমরটি চারদিকেই প্রায় বন্ধ,—শীত পড়েছে বাইরে,— ভিতরে মধ্যর উত্তাপ জড়ানো। মেঝের উপর মাদ্যুর ও কাপেটি পাতা, ভিতরটি পাশ্চাত্যর চিতে স্বন্দরভাবে স্বর্সাক্ষত। পাশের <mark>ছোট্ট ঘরে স্বামীস্টা</mark>র উপাসনা-গ্হ, তাঁরা পরমহংস শ্রীরামক্ষের প্রারী। ওর মধ্যে চ্বকেই বদীদাকে 'গোপালের ব্যাগার' দিতে হয়। গোল হয়ে বসেছেন সবাই চেয়ারগ্নলিতে। চারজন গৈরিকবাসা স্কাশ্ডত বৈদান্তিক সম্ন্যাসী, আর এধারে বশীদা, উমাপ্রসাদ, মিসেস গার্ডেড্ইমারসন্ সেন, এবং শশাৎক। মাঝে মাঝে তাজা খাবার আসছে। আলো জ্বলছে ভিতরে। বাইরে নিবিড় হয়েছে জ্যোৎস্না। অন্ভব করল্ম পাহাড়ে-পাহাড়ে আলমোড়া স্তব্ধ হয়ে গেছে, এবং বহুদ্র দিম্বলয়ের কোলে হিশ্লী আর নন্দাদেবীর তুষার চ্ডাসনের উপর অনন্ত সৌরবিশ্বের মহামন্দিরে আরতির ঘণ্টাও হয়ত শেষ হয়ে গেছে। সেখান থেকে চোথ ফিরে **এলো সন্ন্যাসীদের উপর। তাঁদের একজনের নির্বাক দৃষ্টির উপরে যেন অনন্ত** গভীরতার একটি আন্চর্য ছায়া পড়েছিল।

উমাপ্রসাদ তাঁর সর্বশেষ হিমালয় ভ্রমণকালের দ্বিট অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। মিসেস ইমারসনা সতর্ক করে দিলেন, যুক্তি ছাড়া কোনও কাহিনীর বাস্তবতা স্বীকার করবো না। তোমার চিন্তার, কথনে, নিস্বাসে, কণ্ঠে ও বর্ণনায় অলোকিকতার প্রতি প্রশ্রয় দেবে না কিন্তু।

মিসেস সেনের প্রথর বৈজ্ঞানিক মন উমাপ্রসাদের কাহিনী বর্ণনীর মাঝে মাঝে চুলচেরা বিচার করতে লাগলো।—

"উত্তরকাশীর সেই কৃষ্ণাশ্রম্ সাধ্য। বয়স একশো বছরেরও অনেক বেশী। চেহারা তাম্রবর্ণ, কিন্তু জ্যোতির্মায়। নিন্চল, যোগাসীন—চক্ষ্য নিন্পলক। সন্দেহ হয় বুঝি বা পাথরের মূর্তি। সম্পূর্ণ উল্পা। তাঁর সঞ্গে থাকেন এক ব্রহত্মচারী। চেহারটি র্ক্ষা, কিন্তু স্ত্রী। বয়স বাইশ অথবা বিয়াল্লিশ জানা যায়নি। কিন্তু একথা জানা গেল, সে মেয়ে, –বার দ্বই দ্বামীপরিতান্তা। মৌনী-সাধুকে ছেড়ে ঘরসংস্যারে তা'র মন বর্সেনি কোনদিন। ওই সাধ্ব ডাকে সংস্কৃত শিখিরেছে পাথরের উপর জলের অক্ষর লিখে-লিখে। সাধ্য শ্<sub>ধ</sub> ক্রেন্ত গ্রুগার দিকে, মেরেটি দেখালোনা করে।"

্ত্রাপ্রসাদ জবাব দিলেন, জানিনে। ঘটনা শ্ব্ব এই চিপ্রসাদ করের গেল্ম আমরা সকলে। দিকত্রী চুপ ক'রে গেল্ম আমরা সকলে। দ্বিতী ক্র্তিশটা বদরিকাশ্রমের। উমাপ্রসাদ বললেন, আমার এক বন্ধ্ব ধ'রে নিয়ে জিলেন আমাকে তণ্তকুণ্ডের ওদিকে। এথানে এক সাধ্য আছেন তাঁকে কেইটনা খাওয়ালে তিনি কিছ, খান্ না। তণ্তকুন্ডের কোলেই ছোট্ট একটি ঘরে তিনি থাকেন। আমি গিয়ে দাঁডাল্মে। দেখি বয়সে তর্ণ সম্পূর্ণ এক উল্ভণ সাধ্,—বয়স চিন্স প'য়তিশের M TORM -- SR

মধ্যে। অনেকটা যেন য্বক প্রমহংস শ্রীরামকৃক্ষের মতো চেহারা। একট্মানি
দাড়ি আছে ম্থে। হিন্দি এবং ইংরেজিতে আলাপ করেন, কিন্তু আমার ধারণা
তিনি বাংগালী। তাঁর সেই নানকান্তি যোবনশ্রী দেখে যে কেউ চমকে উঠবে।
প্রীক্ষা করে দ্খেল্ম, তিনি পশ্ডিত এবং স্থিশিক্ষত। ইংরেজি বলেন
চমংকার।

হঠাৎ মিসেস ইমারসন্ প্রশন ক'রে বসলেন, উলগ্গ কেন? কাপড় জোটে না? নাকি effect নেবার চেণ্টা করে?

উমাপ্রসাদ বললেন, জানিনে, প্রশ্নও করিনি। দেখলুম, তাঁর আশ্রমটির খাঁজে-খাঁজে নান্যবিধ কাগজপত্র, চিঠি, লেখাপড়ার সরঞ্জাম। তাঁকে নানা প্রশ্ন করল্ম। তিনি জানেন, বিলেতের সর্বশেষ থবর; তিনি জানেন, দু'বছর পরে কোন্ ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টের জন্ধ হবে। আশ্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর পর যা ঘটবে, তা তিনি জানেন। তাঁর কথা অনেকগুলো সত্য হয়েছে, আমি মিলিয়ে দেখেছি। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে দেখলুম, দিল্লীর উচ্চতম শাসনকর্তা এবং বড় বড় কন্ত্রেস নেতাদের সাম্প্রতিক চিঠিপত্র চীন, জাপান, ইউরোপ—এসব জাযগা থেকে তাঁর কাছে চিঠিপত্র এসেছে মাত্র আগের দিনে। অশ্তরণা আলাশ হোলো।

ম্থ তুললেন শ্রীমতী ইমারসন্।—হিমালয়ের কোনও ছম্মবেশী গ্রুতচর? Trans-Himalayan guard? কিন্তু কাপড় পরে না কেন? খায় না কি জন্য? ব্যাগ-বান্ধ কিছু আছে দেখলে? কিছু প্রক্রিপাটা?

কিছ্যু নেই ' সম্পূর্ণ নিঃস্ব :—উমাপ্রসাদ বললেন, থেজি করল্ম সেদিন অনেক কিছাই জানতে পার্রিন!

শীতকালে নেমে আসে?

শর্মিনি সেকথা। তবে শীতকালে তুষারপাতের মধ্যে সে গভর্নমেন্টের আইন অমান্য কারেও থাকতে চায়।—বাস, সেদিন ওই পর্যাতিই আমার জানা!!

আলোটা গ্রনছিল। উদ্বিশন প্রশন সকলের মুখে চোথে ফ্ট্রেক্ট্রিটছে। জ্যোৎস্নাহসিত হিমালয়ের অনন্ত গগনে সেই প্রশন তারায় তারায় বহুরে বেড়ালো নিবন্তর।

দিল্লী মেল অনেকক্ষণ লেট্। সেপ্টেম্বর হ'লেও শরতের আভাস এখনও তেমন পাছিনে। মেঘ রয়েছে উত্তর প্রদেশে। কানপুরে আকাশ ডাকলো, ট্রুডুলার বৃণ্টি নামলো। আলীগড়ে রীতিমতো বর্ষা। গজিয়াবাদে মুখলধারা। মনে করেছিল্ম আরেক পেয়ালা চা চলবে,—কিন্তু বৃণ্টিতে গা ঢাকা দিয়েছে রেন্টুরেন্ট কার-এর 'বয়',—জলের ঝাপটায় 'মেটেন্ডাড়ের' চা-ওলাও পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শাহদারায় গাড়ী থামতে দেখা গেল আকাশ একট্ম ধরেছে! বড় নির্জন শাহদারা। যমুনার এ প্রান্তে ব'লে সে যেন কর্ণ নয়নে চেয়ে থাকে 'লাল কেল্লার' দিকে। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

ধীরে ধীরে শাহদারা থেকে গাড়ী ছেড়ে বম্না পেরিয়ে লালকেলার প্রাকারের ওপর দিয়ে দিল্লীমেল চ্কুকেলা এসে রাজধানীর প্লাটফরমে। দিল্লীমেলের আভিজ্ঞাত্য ভিন্ন রকমের। বৃদ্ধি এবার থেমেছে। আবার সেই দিল্লী।

দরজা থারে দাঁড়িরেছিল্ম। সহসা স্লাটফরম থেকে উচ্চকণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ করে হাঁক দিলেন শ্রীমতী মারা! গাড়ী থামার সপো-সপো ছাটে এলেন শ্রীমতী ও তাঁর তর্গ স্বামী। তাঁদের পিছনে আরেকজন খাঞ্চাবী বন্ধা। মিঃ গা্শুতর সংগ্য এই আমার প্রথম পরিচর। কথা বলার আর কোনও অবসর ছিল না, মা্হা্তের মধ্যে মিঃ গা্শুতর সংগ্য আলিগ্যনাবন্ধ হল্ম। স্পর্ণমাত্র মনে হোলো, আলাপ এবং আন্ধারতা বেন আমাদের বহ্কালের। স্বাস্থাবান, সা্শ্রী, শ্যামবর্ণ ব্যক। এমন সম্জন এবং ভদ্র ব্যক সচরাচর চ্যেখে পড়ে না। পারে হাত দিতে গেলেন স্বামীস্থা,—হাত ধারে ভূলে নিল্ম। পাঞ্চাবী ভদ্লোকটি মধ্রভাষণে আলাপ করলেন।

অপরিচিত ছিলেন বটে মি: গা্মত, কিন্তু সেই ব্যবধান কাঁচিয়ে গত এক বছরে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে কয়েকখানি। চিঠিয় মতো মান্দ্রটিও স্কুলর। শ্রীমতী মারার দিকে ফিরে বলল্ম, মেয়েদের সৌভাইগ্য কখনও ঈর্যাবেছ ক্লিরিন, কিন্তু আপনার স্বামীভাগ্য দেখে বড় হিংসে হচ্ছে!

তবে বে বড় তামাসা করেছিলেন?

হাসাম্বর এবং মধ্র হরে উঠলো দিল্লী ন্টেশন ্র্রীম: গ্রুত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাইরে, টেনে তুললেন মেন্ট্রে।

শ্রীমতী মারা গত এক বছরের মধ্যে গিরেছিলেন কলকাতার, এবং আমার বাসন্থানেও অন্ত্রাহ ক'রে পদার্পণ করেছিলেন দেখাশ্রনো হরেছে বার করেক, এবং অনেকটা বেন পারিবারিক আত্মীরতাও ঘটেছে। আৰু তাঁর স্বামী কেশব হলেন আমার কাছে নতুন। মধ্যে। অনেকটা যেন যুবক পরমহংস গ্রীরামকুঞ্চের মতো চেহারা। একট্বখানি দাড়ি আছে মুখে। হিন্দি এবং ইংরেজিতে আলাপ করেন, কিন্তু আমার ধারণা তিনি বাজ্গালী। তাঁর সেই নক্ষকান্তি ষোবনগ্রী দেখে যে কেউ চমকে উঠবে। পরীক্ষা করে দেখলুম, তিনি পক্তিত এবং স্ক্রীক্ষিত। ইংরেজি বলেন চমংকার।

হঠাং মিসেস ইমারসন্ প্রদ্দ ক'রে বসলেন, উলগ্গ কেন? কাপড় জ্বোটেন? নাকি effect নেবার চেণ্টা করে?

উমাপ্রসাদ বললেন, জানিনে, প্রশ্নও করিন। দেখলুম, তাঁর আশ্রমটির খাঁজে-খাঁজে নানাবিধ কাগজপত, চিঠি, লেখাপড়ার সরঞ্জাম। তাঁকে নানা প্রশ্ন করলাম। তিনি জানেন, বিলেতের সর্বশেষ থবর; তিনি জানেন, দ্বেছর পরে কোনা ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টের জজ হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এর পর যা ঘটবে, তা তিনি জানেন। তাঁর কথা অনেকগুলো সত্য হযেছে, আমি ফিলিয়ে দেখেছি। তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে দেখলাম, দিল্লীর উচ্চতম শাসনকর্তা এবং বড় বড় কন্গ্রেস নেতাদের সাম্প্রতিক চিঠিপত্র। চীন, জাপান, ইউরোপ—এসব জাযগা থেকে তাঁর কাছে চিঠিপত্র এসেছে মাত্র আগের দিনে। অন্তর্গ্য আলাশ হোলো।

ম্থ তুললেন শ্রীমতী ইমারসন্ ৷—হিমালয়ের কোনও ছম্মবেশী গ্রুতচর? Trans-Himalayan guard? কিন্তু কাপড় পরে না কেন? খায় না কি জন্য? ব্যাগংখাক্স কিছু আছে দেখলে? কিছু প্রজিপাটা?

কিছ্যু নেই ৷ সম্পূর্ণ নিঃম্ব :— উমাপ্রসাদ বললেন, থেকৈ করলমে সেদিন অনেক কিছ্যুই জানতে পারিনি!

শীতকালে নেমে আসে?

শর্নিনি সেকথা। তবে শীতকালে তুষারপাতের মধ্যে সে গভর্নমেশ্টের আইন অমান্য কারেও থাকতে চায়!—বাস, সেদিন ওই পর্যাশতই আমাব জানা!

আলোটা জনুলছিল। উদ্বিশ্ন প্রধন সকলের মুখে চোথে ফ্র্টেউট্টেছ। জ্যোৎস্নাহসিত হিমালয়ের অনন্ত গগনে সেই প্রশ্ন তারায় তারায় ঘটুর বেডালো নিবন্তর। দিল্লী মেল অনেকক্ষণ লেট্। সেপ্টেম্বর হ'লেও লরতের আভাস এখনও তেমন পাছিনে। মেঘ রয়েছে উত্তর প্রদেশে। কনেপ্রের আকাশ ডাকলো, ট্রুড়লার বৃষ্টি নামলো। আলীগড়ে রীতিমতো বর্ষা। গজিয়াবাদে ম্যুলধারা। মনে করেছিল্ম আরেক পেয়ালা চা চলবে,—কিন্তু বৃষ্টিতে গা ঢাকা দিরেছে। রেষ্ট্রেণ্ট কার-এর 'বয়',—জলের ঝাপটায় 'মেটেভাড়ের' চা-ওলাও পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শাহদারায় গাড়ী থামতে দেখা গেল আকাশ একট্ ধরেছে! বড় নির্দ্ধন শাহদারা। যম্নার এ প্রান্তে ব'লে সে যেন কর্ণ নয়নে চেয়ে থাকে 'লাল কেলার' দিকে। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

ধীরে ধীরে শাহদারা থেকে গাড়ী ছেড়ে যম্না পেরিয়ে লালকেল্লার প্রাকারের ওপর দিয়ে দিল্লীমেল ত্কলো এসে রাজধানীর স্বাটফরমে। দিল্লীমেলের আজিক্রাত্য ডিল্লারকমের। বৃশ্তি এবার থেমেছে। আবার সেই দিল্লী।

দরজা ধরে দাঁড়িরেছিল্ম। সহসা স্লাটফরম থেকে উচ্চকণ্ঠে আমাকে উদ্দেশ করে হাঁক দিলেন শ্রীমতী মারা! গাড়ী থামার সপো-সপো ছুটে এলেন শ্রীমতী ও তাঁর তর্ণ স্বামী। তাঁদের পিছনে আরেকজন শ্রাজাবী বন্ধ্। মিঃ গৃংতর সপো এই আমার প্রথম পরিচয়। কথা বলার আর কোনও অবসর ছিল না, মৃহুতের মধ্যে মিঃ গৃংতর সপো আলিংগনাবন্ধ হল্ম। স্পর্শমার মনে হোলো, আলাপ এবং আস্থারতা যেন আমাদের বহুকালের। স্বাস্থাবান, স্থ্রী, শ্যামবর্ণ যুবক। এমন সক্ষন এবং ভদ্র যুবক সচরাচর চোখে পড়ে না। পারে হাত দিতে গেলেন স্বামীলা,—হাত ধরে তুলে নিল্ম। পাঞ্জাবী ভদুলোকটি মধুরভারণে আলাপ করলেন।

অপরিচিত ছিলেন বটে মিঃ গ্রুম্ত; কিন্তু সেই ব্যবধান কাঁটিয়ে গত এক বছরে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে করেকখানি। চিঠির মতো মান্ষটিও স্ন্দর। শ্রীমতী মান্নার দিকে ফিরে বলল্ম, মেয়েদের সৌভাচ্গ্য কখনও ঈর্ষারে ক্রিক্রিরিন, কিন্তু আপনার স্বামীভাগ্য দেখে বড় হিংসে হচ্ছে!

তবে বে বড় তামাসা করেছিলেন?

হাসাম্পর এবং মধ্র হয়ে উঠলো দিল্লী ভৌশন ্ত্রীম: গ্লেত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাইরে, টেনে তুললেন ফ্রেট্রে।

শ্রীমতী মায়া গত এক বছরের মধ্যে গিরেছিছেন কলকাতার, এবং আমাব বাসন্থানেও অন্গ্রহ ক'রে পদার্পণ করেছিলেন দেখাশ্নেনা হরেছে বার করেক, এবং অনেকটা যেন পারিবারিক আন্দীরতাও ঘটেছে। আজ তাঁর স্বামী কেশব হলেন আমার কাছে নতুন। দিল্লী ভেশন থেকে তাঁদের বাসম্থান অনেকটা দ্রে। সবাই জানে আরাবলীর জটলা এবং শিরাউপশিরা দিল্লীকে বহুক্লেরে অসমতল ক'রে রেখেছে। আমাদের গাড়ী এদিক ওদিক ঘুরে আরাবল্লীর পাথুরে বনজগালের ডাণগা পেরিয়ে 'রাজেন্দ্রনগর' আর 'প্যাটেল্নগর' ছাড়িয়ে সেই রাত্রে এসে ঢ্রুকলো 'পর্ষা ইনন্টিটিউটের' বৃহৎ বন-বাগানে। তা'র স্কৃদ্র প্রেপ্রিলত ফটকটি খোলা পাওয়া গেল, এবং সেই ফটক পেরিয়ে একটি অতি নির্জান ও নিল্প্রদীপ অঞ্চলের প্রান্তরে গাড়ী প্রবেশ করলো। এটি আরাবল্লীর একটি মনোরম উপত্যকা, নাম ইন্দ্রপরী, ভেটনন থেকে আন্দান্জ মাইল দশেক। অন্ধকার রাত্রে কোথাও কিছ্ দেখা গেল না, বিদান্থ এখানে আজও এসে পে'ছির্যান,—তাদেরই ভিতর দিয়ে কোনও একটি ছোটু বাগানবাড়ীর ফটকে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। কেশব আমাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন, এবং ভিতরে প্রবেশ কর্মান্র অন্তব করা গেল, আতিথেয়তার সমস্ত বাবস্থাদি গর্মছয়ে রেখে ত'বা ভেটনন থেকে আমাকে আনতে গিয়েছিলেন।

আবহাওয়াট এতই উল্লাসপ্রধান যে, সে-বর্ণনা বাহ্লা। ব্রুতে পারা পেল, শ্রীমতী মায়া আমার অসংখ্য কাহিনী শ্রামীকে আগে থাকতে বলৈ রেখছেন। শ্রীনগরের বনাায় তাঁর ঘরকল্লা তেওেগ যাওয়ার গলপ, জন্মর হোটেলেব বর্ণনা, হিমাচল প্রদেশের অভিযান, কাংড়া আর কুল্র কাহিনী, ক্ষীরভবানী আর পহল-গাঁওয়ের ইতিবুল্র,—এবং পরিশোষে আমার বিরত ও বিরক্তিতাব, মেজাজ-মার্জার ঈষং রক্কতা,—কোনোটাই বাদ যায়নি। পাঞ্জাবী বন্ধ্বটি বিদায় নেবার পর রাত দ্টো পর্যন্ত হারিকেন লপ্টনজনলা ঘরে আমাদের গল্পের আসর মন্থর হয়ে রইলো। শ্রীমতী মায়া বোধ করি এবার আমাকে বাগে পেয়েছিলেন। তাঁর শ্রীনগরের বাসায় আমার হাতের রাল্লা যে তেমন ভালো হয়নি, এটি তিনি স্বামীব নিকট বর্ণনা করতে আরন্ড করলেন এবং আমিও ব'লে বসল্ম, আমার স্বভাব-প্রকৃতির অপবাদ বরং সইবে, কিন্তু আমার রাল্লার নিন্দা একেবারেই অসহ্য।

বরমর হাসির তৃফান উঠলো।

স্থান সর্বপ্রকার কাজকর্মে এবং আতিথেয়তার আয়োজনে কেশবের সর্বাণগীন সাহারাদানের চেন্টা দেখে অর্থাম মুন্ধ হয়ে গেল্ম। এমন আনন্দম্ভীসপতা জীবনের স্বচ্ছন্দ ও স্থা চৈহারা দেখতে আমাব বর্গিক ছিল। স্বাম্বীস্থার জীবনে এমন শ্রন্থা ও সম্মানবোধের সম্পর্ক আধ্যানক কালে যথন তথ্যক্তিটিথে পড়ে না। মায়াদেবীর গল্প বর্গে বর্গে সত্য।

পর্যদিন ছিল রবিবার। কেশবকে সারাক্ষণ স্থাতিয় গেল। খানিকক্ষণ তাকে নিয়ে ঘ্রের বেড়ানো গেল পাহাড়ের আশেপাশে। এই পাহাড় পেরিয়ে তাঁকে সাইকেলে যেতে হয় পালম্ বিমানঘটিতে',—সেটি তাঁর চাকরিম্থল। তিনি

হলেন সার্জেণ্ট, এবং জনৈক প্রাউল্ড ইঞ্জিনীয়র। এখান থেকে বাজার-হাট বেশ খানিকটা দ্রে। মাঝে মাঝে শ্রীমতী মায়া সাইকেল চ'ড়ে ঘ্রে আন্সেন প্যাটেল নগর থেকে। আগ্রায় থাকতে মায়া খোড়ায় চ'ড়ে খ্রুব বেড়াতেন। মেয়েমহলে এখানে তিনি নাচ শেখান্, এবং 'গটির-বাজনায়' তিনি পারদ্দিনী। হারমোনিয়ম ছোন না, কিল্ডু 'ভল্বৢয়া' তাঁর প্রিয়। কেশব বললেন, প্জাের সময় আপনি এখানে থকেলে ওঁর নাচ দেখতে পাবেন। বেশানাম-ডাক আছে।

হাসিম্বেথ বলল্ম, ভ্রমণকালে তাঁর এই সব গ্রেপনার আভাসমাত পাইনি।
দ্রংথের কথা বৈকি। আমাকে উনি ঠকিয়েছেন!

আমার মন্তব্যে সরস পরিহাস বোধ ক'রে কেশব খুব হাসতে লাগলেন।
তিনি ধ'রে বসলেন, এবার পুজোয় আপনাকে দিল্লীতে কাটিয়ে যেতে হবে।

অপরায়ের দিকে খানদাই সাইকেল-রিক্সা যোগাড় করে আনলেন কেশব, এবং আমরা পালম-এর এয়ার-অফিসার্স ক্লাবের উদ্দেশে রওনা হল্ম। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় মাইল দাই হবে। প্রসারিত বন-বাগান এবং সরকারি কোয়ার্টারগালি একে একে পেরিয়ে গিয়ে আমরা অবশেষে এসে উঠলাম ক্লাবের বহুৎ প্রেক্ষাগাহে। সেখানে ঘণ্টাতিনেক বসে গান বাজনা এবং 'পথের দাবী' নাটকের মহড়া দেখা গেল। আগামী প্রভায় এই নাটকটি মণ্ডম্প করা হবে। কিল্ছু এই 'পথের দাবী' নাটকে শ্রীমতী মায়া 'সামিতার' ভূমিকায় আগাগোড়া বেমন চমংকার অভিনয় করলেন,—আমি সেটি দেখে হতচিকত। মেয়েদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা সামী এবং দীর্ঘাণগী। 'সামিতার' ভূমিকায় তাঁর চেহায়ার লাবণ্য কাজ করেছে অনেকখানি। বাস্তবিকই, আমি যেন তাঁকে এই প্রথম আবিক্ষার করলাম। একর ভ্রমণ কর্বোছ এতদিন, কিল্ছু কোনওদিনই তাঁর সঠিক পরিচয় পাইনি। নিজকে কখনও তিনি প্রকাশ করেনিন যে, তিনি শিল্প ও লালিতকলার অনারাগিণী,—তাঁর এই সংযমের কথা সমরণ ক'রে আমি অভিভৃতের মতো চেয়েছিলাম। কেশব আমার পাশে বসৈ তক্ষয় হয়েছিলেন কতক্ষণ।

এ বারা শ্রমণের তালিকা ছিল কিছ্ দীর্ঘ। হিমানরের চান্বা উপত্যকাথেকে ফিরে পশ্চিম রাজ্ঞন্থানে পাকিন্ডানের সীমানা অবধি যারো। সেখানথেকে যারো সৌরাম্মের পশ্চিম প্রান্তে, এবং অতঃপর বোন্বাই ও প্রকৃষ্টী হয়ে ফিরবো। যোটামুটি সাড়ে পাঁচ হাজার মাইল হিসাব করা আছে। হাতে দুমাস সময়। চিতাের উদয়পুর যাবার চেন্টাও রয়েছে। স্কুতরাঃ মন্ট্র কিছু তাড়াছিল। আগামীকাল আমাকে রওনা হ'তে হবে।

পর্যদন সকাল থেকে দিল্লীর কয়েকটি কাজ সার্ক্ত প্রায় গেল সারাদিন। 'ইন্দ্রপ্রীতে' ফিরে এল্ম অপরাহে কেশব উদ্ধৃতির হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। রাত সাড়ে আটটায় কাশ্মীর মেল আমাহে ধরতেইবে, তারজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা স্বামীন্দ্রী করে রেখেছিলেন। কিন্তু একটি 'নাটকীয় পরিস্থিতি' আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিল, এবং সেটির জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিল্ম না।

কেশব বদলেন, আপনি বলছিলেন যে, পাঁচ মিনিটে আপনি আপনার সকল ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধা স্থির ক'রে নিতে পারেন। কথাটা কি সত্যি?

হেসে বললাম, বোধ হয় পাঁচ মিনিটও লাগে না!

কেশব বললেন, সবিনয়ে জানাই, আপনি বোধ হয় খবর রাখেন না, সংসারে আরও দু'একজন আছে—তা'রাও এটি পারে।

শ্নে খ্শী হল্ম।

আমাদের চায়ের আসর বসেছিল। অনুভব করা গোল, পিছনে শ্রীমতী মায়া দাঁড়িয়ে হাসি টিপে স্বামীকে কি যেন ইশারা করছিলেন। আমাদের আলাপ চলছিল ছম্মগাম্ভীর্যের সঞ্জে, এর পাশে হাসি পর্বশ্বিত রয়েছে। কেশব বললেন, যদি অভয় দেন্ ভাহ'লে একটি অনুরোধ করি।

এবার হেসে ফেলল্ম,—ভূমিকাটা একটা দীর্ঘ মনে হচ্ছে!

আপনাকে আর একবার আমরা জব্দ করতে চাই। মায়া যাবেন আপনার সংখ্যা।

মুখ তুললমু,—মানে? ঘর সংসারে মন নেই?

কেশব বললেন, আপনার অস্বিধে যাতে না হয় সেদিকে উনি দেখবেন। হিমালয় ঠার ভালো লেগেছে। আপনার সপে যাওয়াটাই ত' গোরব!

থামনে দেখি ?—প্রতিবাদ ক'রে উঠলম্ম,—আপনার ঘরকল্লা, রাল্লাবাল্লা—এসব দেখবে কে ?

কোনও অস্বিধে হবে না, আপনি বিশ্বাস কর্ন। আমাদের ক্যান্টীন্ দেখেননি,—সেখানে খাওয়া খ্ব ভালো।—কেশব আশ্বাস দিয়ে বললেন, রাত্রে পাশের বাড়ীতে থাবে।। গুরা আমার বিশেষ বন্ধঃ!

তেড়ে উঠলেন শ্রীমতী মায়া,—আপনাকে কন্ট না দিলেই তা হোলো! এবার আমিই সব দেখালোনা করবো, আপনাকে কিছে, ভাবতে হবে না। ভয় নেই, আর কিছে, আপনার কাছে খেতে চাইবো না। নিজের মোটঘাট নিজেই বইবো। যদি দরকার হয়, একখানা কন্বল দুখ্য আপনার কাছে ভাড়া করে নেবো!

কেশব বললেন, আপনার জনাই ওঁব হিমালয় বেড়ানো সম্ভ্রু ছিলো।
ব্রতে পারা গেল আগে থেকেই ন্বামী দ্বী এ সম্বন্ধ প্রামশ ক'রে
রেখেছেন এবং সেইমতো প্রস্তৃতও হয়েছেন। স্তরাং ভূট্টি ক'রে সমস্ত
ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে নেবার আগেই দেখতে পেল্মু কৈই পাঞ্জাবী বন্ধ্টির
সাহায্যে 'প্যাটেল নগর' থেকে একখানা ট্যাক্সি জ্বান্ধি হেলো, এবং তাদেব
সিম্পান্তর ঘণ্টা দ্ইয়েকের মধ্যেই আমরা চারজুরে মিলে গাড়ীতে উঠে দিল্লী
ঘৌশনের দিকে রওনা হল্ম। হয়ত একেই ছিলে, ঘটনাস্থোতে ভেসে যাওয়া।
সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে দশ মাইল পথ গাড়ীর মধ্যে ব'সে রইল্ম। অবশেবে
টিকিট কিনে গাড়ীতে দ্কনতে বিসয়ে দিয়ে গাড়ী ছাড়বার সময় জোর ক'রে
২১৪

পায়ের ধ্লো নিয়ে কেশব হাসিম্থে বিদায় নিলেন। কথা রইলো, প্জার ঠিক আগে ফিরবো।

গাড়ী ছাড়লো। প্রবল ভীড় ইণ্টার ক্লাসে। নতুন ধরনের আজকাল-কার বাল্প-আকৃতি গাড়ীগলের মধ্যে যেন দম আট্কায়। সেই ভয়ানক ঠাসাঠাসির মধ্যে কোনও মতে হাত দেড়েক স্থান পাওয়া গেল একমাত্র এই কারণে যে, জনৈক স্থানী তার্ণী আছেন সংগে! আরও জনতিনেক মহিলাযাত্রী ছিলেন ওই বাপ্পের মধ্যে, তাঁ'রা একবার তাকালেন মায়ার প্রতি, কিন্তু এক ইণ্ডিপরিমাণ ন'ড়েও তাঁরা বসতে রাজি হলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে ঘ্মের মধ্যে আমার নাকের কাছাকাছি পা ছড়িয়ে ছিলেন।

ভীড়ের চাপে কন্টের রাত্রি একসময় শেষ হোলো। সকালে যথন পাঠান-কোটে এসে পে'ছিল্ম, মনে হোলো কঠিন কারাগারের অববোধ থেকে মৃত্তি পেয়ে বাঁচলুম। খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিলুম কিছুক্ষণ।

সেই অতি পরিচিত পাঠানকোট। সকল দৃশ্য থেকে যেন চেনা জিনিসের ইশারা পাচ্ছি। প্রচৌন বন্ধরো চারিদিক থেকে যেন দর্জনকৈ অভিনন্দন জানিয়ে প্রশন করছে, ভালো আছো ৩? এই নিয়ে এক বছরে ছয়বার ঘ্রলম্ম পাঠানকোটে।

সেই পরিচিত হোটেলে এসে ঢ্কল্ম। হোটেলের সেই ছোকরা চেনাম্খ দেখে হেসে নমস্কার জানালো। সেই ভিতর দিকেব ছমছমে ঘরটিতে সেই ময়লা টেবিল—যার পাশেই হোলো হাত ধোবার কল। ছেলেটা টোণ্ট্ আর চা আনলো। টোন্টে মাখন লাগিয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

भाशासियौ वललान, वन्ह कन्द्र शरहन, ना?

কোন্টা শ্নলৈ খ্শী হন্?

তিনি খবে হৈদে উঠলেন। তারপর বললেন, সত্যি বলছি, ভ্রমণের কন্ট লোকে ভূলে যায়, আনন্দটাই মনে থাকে। আজ অন্ভূত লাগছে, যেন গেল বছরের ভ্রমণের স্তটাই ধরে আছি,--মাঝখানের এক বছরেই স্থারিয়ে গেছে।

বলল্ম, এবার কিন্তু আপনার গ্রুতসাহেব আমাকে অুবূর্ত্তিরেছেন।

স্বামীব উল্লেখ্যার মায়াদেবী উচ্চ সৈত হলেন। ক্রিলেন, উনি ভাবেননি আপনি বাজি হবেন। ওঁর আনন্দ বলবার নয়। এই এক বছর ধারে উনি আমার কাছে আপনার গল্প শ্নেছেন। কিন্তু স্থানির ভয় ছিল, আপনি বাজি না হ'লে উনি হয়ত একটা আঘাত পেতেন।

এবার প্রতিবাদ জানাল্ম,—কিন্তু দ্যীর মনে হিমালয়ের নেশ। ধরলে তাঁর। ঘরকল্লা সামলাবে কে? মায়াদেবী হেসে উঠলেন। কিছ্মুক্ষণ পরে বললেন, দ্রমণে যে এত আনন্দ আগে জানতুম না।

মোটর বাসে গিয়ে উঠলুম, বেলা তথন প্রায় আটটা। এখান থেকে তিনটি পথ গৈছে তিনদিকে। প্রথমটি জম্ম হয়ে সোজা প্রীনগর, দ্বিতীয়টি ধরমশালা, কাংড়া ও মন্ডিরাজ্যের দিকে, তৃতীয়টি 'চাম্বা' উপত্যকার পথে। কাম্মীর হোলো উত্তর-পদ্চিমে, চাম্বা উত্তর-প্রে এবং কাংড়া হোলো প্র্ব-দক্ষিণে। 'চারি' থেকে আমাদের পথ ঘ্রলো উত্তরে। আমরা ধবলাধার গিরিপ্রোণীর উপত্যকার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে পীরপাঞ্জাল পর্বতমালার দক্ষিণপ্রান্তীয় উপত্যকার প্রবেশ করবো। পশুনদীর মধ্যে আমরা দক্ষিণবতী শতদ্র ও বিপাশা দেখেছি বহুদ্রে পর্যন্ত, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার উৎসঅগ্রন প্রায় ঘ্রে এসেছি,— এবার আমরা চললুম ইরাবতীর পথ ধরে। গিরিপ্রোণীর ভিতরে-ভিতরে ইরাবতী নদী কোন্ পথ দিয়ে এসেছে আমাদের কিছ্ই জানা নেই। কিন্তু এইট্রুকু জানি, কুলু উপত্যকায় জন্ম নিয়েছে বিপাশা, লাহ্ল উপত্যকায় জন্মলাভ করেছে চন্দ্রভাগা তথা চন্দ্রা, এবং 'চাম্বা' উপত্যকার কোনও একস্থল থেকে বেরিয়েছে ইরাবতী।

'চার্কীর' ঘাঁতি-পাহারা ছেড়ে আমাদের মোটর বাস চলেছে 'ভাটোয়া' হয়ে 'দ্নেরা' গেট-এর দিকে। এটি নাভিউচ্চ উপত্যকাপথ পার্ব'তা, কিন্তু প্রার্থ সমতল। সমূদ্রসমতা থেকে এ অঞ্চল কমবেশী দ্হাক্রার ফ্রট উ'চু, কিন্তু বোঝবার জােনেই। এখানে পাঞ্চাব এবং হিমাচল প্রদেশ উভরে মিপ্রিত। একজন আরেকজনের ঘাড়ের ওপর কোথায় ঝ'কে পড়েছে, ঠিক হািদশ মেলা ভার। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করছি। হিমালয়ের স্বভাবটি প্রকাশ পাছে ধীরে-ধীরে, কিন্তু উচ্চতা এসে পেশছর্মন। পাহাড়ের কোল এসেছে, এসেছে তা'র গায়ে-গায়ে অক্তন্র ফলন। গ্রামের সরোবরে কোথাও শ্বেত, কোথাও রক্তকমণ্ট ভেসে উঠেছে। দেখতে দেখতে গাড়ী এসে পেশছলো 'দ্বনেরা' বিস্ততে। এবার থেকে পথা একতরফা। ঘাঁটি-পাহারা এখানে গেট্ খোলে,—ওপক্ষের গাড়ী এসে পেশছলে এসক্ষের গাড়ী এসে পেশছলে ক্রামনা কিনা বলতে পারিনে।

কথা ছিল, শ্রীমতী মায়া এ যান্তায় শ্রমণটি পরিচালনা কর্মেন্ সত্রাং আমি অক্তিয়, তিনি সক্তিয়। তিনি চায়ের হাকুম করলেন, ক্রিং তিনিই জল-যোগাদি আনালেন। প্রুষের প্রাধান্যের যুগ বোধ জার এবার শেষ হয়ে এলো, এবার নারীসমাজ। মেয়ে-প্রিলশ, মেয়ে-উকীল, মেয়ে-হাকিম। ঝাঁসীর-রানী-রিগেড্ দেখেছি নেতাজীর কৃপায়, নেহর্ব কুপায় দেখেছি মেয়ে-রাজদ্ত, গ্রান্থীজির কৃপায় দেখেছি মেয়ে-রাজ্যপাল, স্থিটান রায়ের কৃপায় মেয়ে-মন্ত্রী। এটি মহিলা যুগ। শ্রীমতী মায়া তন্তির-তদারক করছিলেন। বলাবাহ্লা, শ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর প্রচুর লাভ হয়েছে।

ক্রমে ক্রমে এদে পেছিল্ম প্রায় পায়তাক্সিশ মাইল পেরিয়ে 'বানীক্ষেতে'। বানীক্ষেত,—'রানীক্ষেত' নয়। এর মধ্যে থেমেছে অনেকবার, পেরিয়েছে অনেক চড়াই উৎরাই। হিমালয় অনেকবার তার রাজমহিমা প্রকাশ করেছে, কোথাও কোথাও থরস্রোতা গিরিনদী বরিৎ গতিতে সামনে দিয়ে ঘ্রের অভিসারিকার মতো ছায়াচ্ছল্লতার মধ্যে আত্মগোপন করেছে। আমরা এতক্ষণে ইরাবতীর সীমানা পেল্মে।

'বানীক্ষেতে' নামল্ম। এখান থেকে ভিন্ন গাড়ী যাবে 'চান্বায়'। আমাদের গাড়ীট চ'লে গেল নিকটবতী 'ডালহাউসী' পাহাড়ের চ্ড়ার দিকে। হাতে সময় অনেকক্ষণ। স্তরাং হাতের কাছেই এক ফার্লাং এগিয়ে বাজারের ধারে 'জয়হিন্দ' হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা গেল।

বানীক্ষেত থেকে বাঁ হাতি 'চাম্বা'র পথ। ইংরেজ আমলে সাহেবস্বোদের আনাগোনা কম ছিল ব'লেই 'চাম্বা' উপত্যকার পথটি ভালো হ'তে পারেনি। 'ডালহাউসী'র পথটি কিন্তু কলকাতার চৌরগ্গী অপেক্ষা কম স্কুর নয়, তবে অপ্রশস্ত। গাড়ী ছাড়লো,—তখন প্রায় বেলা পৌনে দুটো। এবার আমরা ইরাবতীর পথ ধরল্ম। 'চাম্বার' পাহাড়ের কোলে তখন মেঘ নেমে আসছে। এখান থেকে আন্দাজ তিরিশ বহিশ মাইল পথ। শ্রীমতী মায়া এবার গ্রিছয়ে বসলেন।

প্রায় মাইলখানেক পর্যান্ত এগিয়ে সহসা অনুভব করলুম, সভাতার সমস্ত চিহ্ন আমাদের সামনে থেকে মাছে গেছে, এবং উন্মন্তঃ ইরাবতীর পালে পাশে হিমালয় যেন এবার তা'র প্রকৃত অন্তঃপূরের ন্বার উদুখাটন করেছে। শব্দজগৎ স্তব্ধ। একমাত্র শব্দ হোলো ইরবেতীর প্রমন্ত গর্জন, এবং অন্য আওয়াজ মোটরের। সকালের জগৎ অপরাহে যেন নিশ্চিক। এই পথ দিয়ে আমরা কোনও কালে কোথাও জনপদ আবিষ্কার কবতে পারবো এমন মনে হচ্ছে না। বর্ষার আক্রমণে পথ ভেণ্গে গেছে পদে পদে, পাহাড় থেকে বড বড 'ঝোবা' নেমেছে, ধস নেমে পথ ভেণ্যে নীচের দিকে অতিকায় পাথর গড়িয়ে গেছে . সঙ্কীর্ণ পথ। কোথাও ছায়া ছমছম করছে, কোথাও আতৎকজনক বাঁক। গাড়ীর পিছনের চাকা এক-এক সময় সংকট পেরিয়ে যাচ্ছে ৷ একট্রিইট্রের জনাও নিরাপদ বোধ করছিনে। জন দশ বারো যাত্রী আমরা <u>(কি</u>স্টু সকলের মুখ শ্কনো, এবং উদ্বিশন। শীতকালে এ পথ এমন দৃঃস্টু সিয়। শ্নলম দ্বতিনটি লোক সম্প্রতি পাহাড়ের ধস প'ড়ে এখানে মারা ক্রিছে। গত তিনদিন আগেও গাড়ী চলাচল এদিকে বন্ধ ছিল। মনে প্রভূতি তিস্া-বাজার থেকে। সিকিমসীমানত রংগীত নদীর পথ। বনময়, ক্র্রিউনহীন, প্রস্তরপবিকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথের সেই ভাগ্যন। যাত্রী সম্প্রতীনর্পায়, সামনে ও পিছনে পার্বত্যপথের রেখাটি যোগচ্ছিল। তথন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদো। কাল্লা শ্রেন জন্ত যদি বা আনে, একটি মানুষেরও দেখা পাবে না। দ্ব'চারদিন পরে হয়ত

আসবে পি-ভর্-ভির লোক তদন্তে—দেখবে তোমার নাজেহাল। তারপর খববঁ বাবে বত্থান্থানে। পাহাড়ের পথ যদি খদ থেকে অনেক উচ্চু হয়, এবং সামনে-পিছনে ধস নামে,—তবে শিবের অসাধা! ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দার্জিলিং ও সিকিমে এই ঘটনা ঘটে গেছে। দ্বেছর লেগেছিল নিরাপদ করতে।

আজ এখানে সেই চেহারা দেখে যাছি। ফাটল দেখা দিয়েছে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে, জল ঢ্কেছে ভিতরে-ভিতরে। পাথরের ওজন কতক্ষণ টেনে রাখতে পারবে কে জানে, কতথানি ধস নামতে পারে তাও জানা নেই। ড্রাইভার মাঝেনাঝে গাড়ী থামাছে, ডানপাণের পাহাড় এক একবার পর্যবেক্ষণ করছে, তারপর দাটা দিছে গাড়ীতে। কে জানে, সতর্ক থাকা ভালো। একটি ধস নেমে আসার অর্থা,—মোটরবাস ও যালীর দল ইরাবতীর মধ্যে সমাধিস্থ! তা'র চেয়ে বড় কথা,—ছে'চে-কুটে অপঘাত মৃত্যু। স্বৃতরাং মৃত্যু এড়িয়ে আমাদের গাড়ী পালাছে পদে-পদে। ফিরে দেখি, মৃথে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মায়াদের্ব হেট হয়ে পড়েছেন। পাহাড়ের ঘ্ণী লোগেছে তাঁর। তিনি দেখতে পাছেন না, গাড়ী কেমন করে পড়ছে গতের মধ্যে, কেমন কাং হছে, কেমন ভাবে আবার উঠছে। অপঘাত যদি ঘটে, তবে আনন্দের কথা এই—ছীমান্ কেশবের শোক্তাপ দেখার জন্য আমাকেও বে'চে থাকতে হবে না। ভয়ে ভয়ে কেবল এই কথাই ভাবছিল্ম, এ যালায় মায়াদেবীর আসা উচিত হয়নি। পথঘাটের চেহায়া আগে জানলে ভালো হোতো।

পাথরে-পাথর্নে মাথা ঠ্রুকছে ইরাবতী, রণোন্সত্তা ভৈরবী যেন অসহ্য যন্দ্রণায় অবরোধ ভেল্গে ছুটেছে। ধবলাধার ছেড়ে পীরপাঞ্চালের প্রাণ্ডগিরিলাকে প্রবেশ কর্রাছ। চম্পাবতীর সংবাদ আনছে ওপারের পাহাড়ী পাথীরা। দেওদারের অরণ্যে মাঝে মাঝে দলছাড়া পাইন উঠেছে আপন সৌন্দর্যমহিমা নিয়ে।

ঘণ্টা তিনেক পরে এক ম্থলে এসে সহসা গাড়ী থমকে দাঁড়ালো,—এর পর গাড়ী আর যাবে না। তখনও মাইল চার পাঁচ বাকি। এ অণ্ডল পাহাড়তলী, সাতরাং এরই মধ্যে দিনাল্ড এসেছে ছমছমিয়ে। সামনেই ইরাবতীর ধারে বসেছে প্রিলশ চৌকি। অদ্বে একটি বড় পাহাড়ের বিবাট এক ধস নেমে এসেছে,—পথ বন্ধ। আমরা উদ্বিশন হয়ে নেমে এলম্ম মালপত্র নিয়ে। ক্ষ্মি গেল, আমরা ছাড়া অনেকেরই নিকট এ সংবাদটি বিদিত, অতএব তা রা এক একে যে যার পথে পা বাড়ালো। আমরা পড়লমে একা। শ্না মোট্রিটিস শড়ে রইলো এক পাশে, ড্রাইভার গা ঢাকা দিল।

এটি নাকি বন্দিত, নাম 'প্রেল্।' কিন্তু ওই পঞ্জিল চোকির একটি সশস্য লোক এবং একটি ঘোড়া,—এ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তিদেখছিলে কোথাও। হঠাৎ এসে দাঁড়ালোঁঃ দ্বাটি কিশোর পাহাড়ী বালকে কোহাডেং বাঁক পেরিয়ে। তাবা মাল বইতে পাববে জানালোঃ কিন্তু তাদেব শীর্ণ চেহারা দেখে একেবারেই উৎসাহ পেল্ম না। এদিকে সন্ধ্যা আসমা। কেমন যেন একট্ বিব্রতই বোধ ক'রে এবার ফিরে তাকাল্ম মায়াদেবীর দিকে। আর কিছ্ নয়, একজন ভদ্মহিলার নিরাপত্তার প্রশন! তাঁর স্বামী পাঠিয়েছেন গোরবের সংগ্য,—আছীয়-স্বজন-কূট্ম্ব—কোনো পর্যায়ই ইনি পড়েন না, কিল্তু তাঁকে সম্পর্শভাবে নিরাপদ সম্মানে রাখার স্বাভাবিক দায়িত্ব আছে বৈকি। স্ত্রাং আসম অন্ধকারের চেহারা দেখে একট্ যেন ভয়ই পেল্ম। বির্ত্তিপূর্ণ অনুশোচনাও বোধ করল্ম।

আমি আসছি, আপনি একট্ব অপেক্ষা কর্ন।—এই ব'লে তিনি একদিকে একা এগিয়ে যাবার চেণ্টা করতেই আমি বাধা দিল্ম, – না, একা যাওয়া হবে না আপনার। আপনি বরং দাঁড়ান্, আমি দেখি।

তিনিও মৃখ তুলে তাকালেন। সে মৃথে হাসি। শান্তকপ্ঠে বললেন, আপনি আমাকে একা ছাড়তে চান্না, কিন্তু গৃংতসাহেব আমাকে একা ছেড়ে দিয়েছেন! কেন জানেন? তিনি চেনেন আমাকে!

পর্বিশ চৌকিব ওই সশস্য লোকটিকে ডেকে নিয়ে মায়াদেবী এগিয়ে গেলেন, এবং দরে পাহাডিপথের বাঁকে অদুশ্য হলেন।

পাঁচ মিনিট গেল! দশ মিনিট কাট্লো! পনেরো মিনিট হ'তে চললো! ঝি'-ঝি' পোকারা ডেকে উঠলো সন্ধ্যায়। চৌকির ঘোড়াটা একবার সাড়া দিল। পাঁচিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। বনা পাথী পাহাডের ফাটলে কোথায় যেন ডানা ঝাপটিয়ে উঠলো। তিরিশ মি হাঁ, দ্র থেকে এবার আসছে যেন দ্টি ঘোড়া এদিকে। একটির উপরে নারীর আয়তন! আরেকটির উপরে সশস্য সেই প্রিশে। দম আট্কে ছিল এতক্ষণ, এবার ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলল্ম।

কাছে এসে লোকটি নামলো। পিছনে পিছনে এসে দাঁড়ালো দ্টি ছোডাওয়ালা। পাশেব ঘোড়াটির উপরে একদিকে দ্ই পা ঝ্লিয়ে সহাস্যো বসে রয়েছেন মায়াদেবী। প্লিদেব ওই লোকটির সাহায্যে বিদ্ত থেকে তিনি ওই ছোড়া দুটি ও তাদের বক্ষীকে ধারে এনেছেন।

বিছানার প্টেলী খ্লে দৃখানা কম্বল বা'র করে দৃটি ঘোডাব পিট্রি পাতা হোলো। আরেকথানি গরম চাদর মায়াদেবী চেয়ে নিলেন। এরারে ভাগাভাগি ক'রে সেই দৃটি বালক ও অশ্বরক্ষী মিলে মালপত্রগৃলি পিটে তুলে নিল। প্রিলেশর লোকটিকে কিছু বকশিস দেওয়া হোলো। স্মানাদেবী এবার হঠাং জিম্নান্তিক দেখিয়ে নিজেই টপাং ক'রে উঠলেন ঘোডার পিটে, তারপর চাদরখানা দিয়ে সামনের দিকে ঢেকে বসলেন। অশ্বরক্ষী প্রবির আমার দিকে তাকালো, তারপর তা'র 'চাম্বিয়ালী' ভাষায় কললে, ম্যোসাহেব ঘোডায় চঙাটা জানেন ভালো

चाफ़ा नािं ता अन्त्या शिक्ष इक्ष्ण द्रांष्ठि व्यय (थर वर्ष এकमध्य

'চান্বা'র পে'ছিতুম, কিন্তু খোরারের শেষ থাকতো না। মধাপথে একটি গিরিনদার জলে থালি পারে নামতে হোতো, অন্ধকার পথে সরীস্পের ভয় থাকতো,— এবং পরিশেষে মালপরের কোনও ব্যবস্থাই করা যেতো না। পথ এখন খুবই অন্ধকার নানার গজন শুনছি, কিন্তু দেখতে কিছ্ম পাছিনে। ঝোপজ্ঞাল এবং একটি পাহাড়ী বস্তির গা ঘে'ষে আমাদের ঘোড়া দুটি এগোছিল। কোথাও কিছ্ম সম্পট্ট ক'রে দেখা যাছে না। আলোর চিহুমান্ত কোথাও নেই।

পাঁচ মাইল অত নয়, তা'র চেয়ে কম। সামনের দিকে একটি মদত পাহাড়ের অবরোধ ছিল, তাই অমন অন্ধকার জনশ্ন্যতা ছিল। আমরা পশ্চিম পথে মাইল দ্ই ঘ্রে বনভূমির একটা অংশ পার হয়ে আসতেই দেখা গেল, দ্রের পাহাড়ে রান্তির আলো ঝিকমিক করছে। আর মাইল দ্ই। অন্বরক্ষীরা সতর্কভাবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ছেলে দ্টিও যাছে সাধ্যমতো মালপত্র পিঠে নিরে। মায়াদেবীর ঘোড়া সামনে এগিয়ে চলেছে। ঘোড়ার সংগা তিনিও দ্লছেন।

ক্তমে আমরা এসে পেশ্ছলম ইরাবতীর প্রেলর কাছে। এটি লছমন-ঝুলারই মতো কাছিটানা সাঁকো। কিন্তু আশেপাশে সব অন্ধকারে একাকাব। লোকজন এবার দেখা যাছে। দোকানপত্ত দেখছি। প্রেলব নীচে দিয়ে প্রবল উচ্ছনসে নদী ব'য়ে চলেছে। পূল পার হয়ে ভানহাতি শহরের চড়াইপথ। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় অতি মৃদ্ ইপেকট্রিকের আলো জনলা হয়েছে। কিন্তু সেই আঁলো শ্রীনগরের রাহিব আলোর মতোই মৃদ্। ইলেকট্রিকের আলোর কথা আমার সমবণ নেই, —আমাদেরকে তেলের আলো জনলাতে হয়েছিল।

চড়াইপথে ধাঁবে ধাঁরে পাকদণ্ডী পেরিয়ে আমরা উঠে এল্ম শহরে। শহর-প্রবেশের ঠিক মুখে একটি বিশাল প্রাচীন তোরণন্বার, কিল্ডু তোরণটির বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে 'গান্ধী-তোরণ।' তোরণ পার হলেই ডানদিকে প্রশাস্ত এক ময়দান, এটি নাকি পোলোখেলার মাঠ। শহরের বাজার আরুভ হয়েছে ঠিক তোরণের পর থেকে।

কিন্তু হঠাৎ রান্তিকালে শহরের মধ্যে একজন অশ্বারোহীর সংগ্যে আরেকজন সন্দারী অশ্বারোহিণী এসে প্রবেশ করবেন, এবং তিনি নিতানত অবকা লাজ্জাজড়িতা নন্—এটি বোধ করি চন্পাবতীর অধিবাসীমহলে ক্লিছ্ল, কৌত্হল
সঞ্চার করেছিল। সেজনা মিনিট দ্যোকের মধ্যে শ'দ্বই বেজি একটি মন্ত জনতার আকারে ঘিরে দাঁড়ালো, এবং তা'রা বখন জান্ত্রী—আমরা পরিভ্রমণ করতে এসেছি তাদের এই স্কুলর ও মনোরম পার্বত্য ক্রিভাকার, তখন তাদের মধ্যে অনেকে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ বাসন্থানটি ক্রেখিয়ে দেবার উৎসাহে এগিয়ে এলো।

বাসস্থানটি হোলো রেণ্ট-হাউস, এবং সেটি ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোলে একটি নিরিবিলি মঙ্গুত বাগানের মধ্যে। বাগানের ঠিক নীচে ইরাবভীর খদ, ২২০

গভীরতলে নদী বয়ে চলেছে। এই বাগানে অজস্ত্র প্রথপলতা, স্থাম্থী, গোলাপ এবং ডালিয়া থরে থরে প্রস্ফাৃিতি। মাঝে মাঝে রয়েছে ওক্, আর পাইন, মাঝে মাঝে এক আঘটা চীড়। নানাবিধবর্গ অসংখ্য ফালে ও প্রথপলতা দেখতে পাওয়া যাছে দুই পাশে, কিন্তু এদের নাম মনে রাখতে পারলাম না কোনও কালে। যাই হোক, উদ্যানের এই শোভা আজও থেকে গেছে বোধ করি একটি কারণে। মাস দেড়েক আগে পিডত নেহর্ এসেছিলেন চম্পাবতীতে,—ফলে, সর্বালন্ধ্বারভাষিতা হয়েছে চম্পাবতী! বন্য কোমার্যের গায়ে জড়ানো হয়েছে মাণরস্থাচিত আভরণসক্ষা।

বাগানে এসে যখন আমবা ঢুকেছি, দেখি রাত্রি সাড়ে সাতটা। দুইধারে বিশাল পর্বত বেষ্টন করে রয়েছে,-সেই কারণে এই উপত্যকায় রাত্রি ঘনিয়েছে একট্র অকালে। বারান্দার উপরে টিপটিপ করছে একটি আলো, তার বাইরে সমস্তই আবছা। সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে একটি প্রকান্ড তির্যকি ছায়া বাগানে নেমে এসেছে দেখে কয়েক পা এগিয়ে গেল্ম দেখি, ন্বিতীয়ার অতি শীর্ণ বিশ্বমানত্র—রমণীর নখাগ্রের মতো—দ্র পাহাড়ের পিছনে অদৃশ্য হবার আগে তার শেষ সংশ্বতট্কু রেখে যাছে। আকাশ ধলমল করছে জ্যোতিন্দেক আর তারকায়।

অশ্বরক্ষীরা জিনিসপর নামালো। খানসামা এসে দাঁড়ালো সামনে। একটি অতি স্ত্রী ও স্পার্ব য্বা,—ভদ্র এবং লাজ্বক। আমরা যা কিছ্ প্রদাতার করি, তাইতেই সে নতম্থে সম্মত হয় এবং সেটি প্রতিপালন করে। করে বটে, কিন্তু দেরি কবে -এই যা অস্বিধা। দ্ভান অশ্বরক্ষী এবং দ্টি বালককে তাদের পারিশ্রমিক ও বকশিস দিয়ে বিদায় করা হোলো। মাধাদেবী ছেলেদ্টিকৈ কিছ্ব খাদাও দিলেন।

ঠিক মনে নেই, খানসামার নামটি বোধ করি মহেন্দর সে এসে দবজা খ্লে আলো জেবলে দিল। পাশের ঘরটিতে এসেছেন একজন সৌমাদর্শন 'এগ্রিকালচারাল ইনস্পেক্টর। তাঁকে ডেকে আমরা আলাপ করল্ম। আমাদের এ ঘরটি বেশ বড় এবং সম্সন্জিত। এধারে ওধারে প্রচুর আসবাবপার সাজানো। ঘরের দেওয়ালে একটি প্রকাশ্ড বাঘের ছবি, স্বন্ধ আলোয় তার জ্বিজারলে চেহারাটা দেখলে ভর্ম করে। দ্বের থেকে একজন শিকাবী তার সিকে বন্দ্ক ভূলেছে।

মহেন্দর পাঁচ মিনিটের চা পনেরো মিনিটে আনলো তারপর স্নানেব ঘবে গরম জলের ব্যবস্থা করতে লাগালো ঘণ্টাথানেক। করি কাজেই তার দেরি। একটি ঘটি আনতে লেগে গেল দশ মিনিট। মুক্তিদেবী তাকে নৈশভোজনের ব্যবস্থা ক্রতে বললেন বটে, তবে রুত বার্কেট্রের আগে সেই খান্য আমাদেব মুখে উঠবে কিনা গভীর সন্দেহ।

দিনের আলোয় নতুন দেশে পে'ছিলে সমস্তটা আয়ন্তের মধ্যে পাওয়া যায় ৷

আলোয় হাওয়ায় তার প্রকাশের সণ্গে একটি আত্মীয়তা ঘটে। আমরা রাত্রের দিকে এসেছি ব'লেই সমস্তটা সন্দেহে ভরা। কিছু দেখতে পাছিনে, সেজন্য অবিশ্বাসাকেও বিশ্বাস করতে হছে। ঘরের অথবা বারান্দার আলোট্কুতে যেট্কু প্রকাশিত, তার বাইরে এ জগণটি হোলো ভৌতিক। সেই কারণে একজন কয়েক পা এগিয়ে গেলেই আরেকজন তা'র সাড়া নিচ্ছি। ইচ্ছা ক'রেই অনাবশ্যক কথা বলছি, কেননা ওইট্কু সোরগোলের মধ্যেই সাহস। রাত আন্দাজ সাডে নটার সময় ইন্স্পেক্টর ভদ্রলোক তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করার আগে অন্ত্রহ করে বললেন, যদি কোনও দরকার হয় আমাকে ডাকবেন। আপনারা অবশ্য এ অণ্ডলে নতুন লোক, তবে এখানে ভয়ের কিছু নেই। আমি পাশেই রইলুম।

মায়াদেবী ভ্রুপ্তন ক'রে সহাসে। বললেন, ভয় নেই ব'লে লোকটা যেন আরও ভয় পাইথে দিল! কই, আপনার মহেন্দরকে একবার হাঁক দিন্দ্রিথ!

বাইরে এসে হাক দিল্মে, কিন্তু চমকে উঠল্ম নিজের হাঁকে। সামনে কুমনা যেন সেই শার্গ চলের হায়া কৃষ্ণকায় ময়দানবের বক্ষপট থেকে মিলিয়ে ।গড়েছ। শা্ধ্য চবাচবব্যাপী রয়েছে নিঃখ্য অন্ধকার। বারান্দার আলোটা আর জন্মলছে না। চেতনার চিহুমান্ত কোথাও নেই।

সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠে এলো আরেকটি লোক,—মহেন্দর নয়। লোকটি বয়ন্ক, রেন্ট হাউসের পাচক। তাকে বলল্ম, আমরা ন্নান সেরে ব'সে আছি, ব্যুঝছ <sup>১</sup> ধাবার দাবার কই ১ মহেন্দর কোথা?

বাজার গিয়া।

বাঞ্জাবে গেছে এতক্ষণে ? মানে ? জিনিসপত্ত কিনতে ? জি হাঁ।

এর পব আর কিছা বলবার রইলো না। সংশ্যে আমাদের আর কোনও খাদা নেই। মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন। তিনি ঘরে গেলেন, আমি বারান্দার ধারে ব'সে অপেকা ক'রে রইলাম।

কিছ্কণ পরেই এলো অবশা মহেন্দর। ঠাহর কারে দেখল্মে, কি-কি যেন তার সংগ্রা বাংগে গসগৃস কর্বছিল্ম। ছোকরা নিজের মনেই জ্রিণ্ঠনটা হাতে নিয়ে ভিতর দিকে কোথায় যেন গিয়ে ঢ্কলো।

ঘণ্টাখানেক বাদে অনেক হাঁকাহাঁকির পর এবার সে খাবার জানলো আমাদের ঘরে। আলোটা বাড়িয়ে দিল্ম। ম্থখানা তা'র সতাই স্থানী। বন্ধস বছর পাচিখা। স্বাস্থ্যে ঝলমল করছে। কিন্তু আমরা উক্তরেই তার ওপর অত্যানত কর্ম্ম হয়েছিল্ম। দ্রোনার একজন নকে তা জার মনে নেই নক্ষম ক'রে প্রশন করল্ম, ঠোঁট দ্রখানার অমন ক্রে বিষ্ট মেথেছ কেন? তুমি কি মেয়ে?

भू ४ जूनाता भरहन्मत,-का।?

মায়াদেবী হেসেই অম্থির। হাসিম্ধে তিনি প্রদন করলেন, এতক্ষণ কি করছিলে? আমরা যে ক্ষিধের জন্মলায় ছটফট করছিল্ম!

মহেন্দর সবিনয় জানালো, সে 'নিমক' আর মাখন আনতে গিয়েছিল বাজারে, তবে পথে একট্রখানি তাস খেলতে ব'সে গিয়েছিল!

তার এবন্দির সরল দ্বীকারোন্তি শানে আমরা অভিভূত হল্ম। কিন্তু একথা সতা, তার ওষ্ঠাধরের এ প্রকার লালবর্ণ পর্বায় মান্ধের মাথে আর কোথাও দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। আহারাদির পর যথারীতি সে এসে তেমনি বিনীত ভাবটি বজায় রেখে থালাবাসনগালি নিয়ে চ'লে গেল।

রাত্রে শীত পড়েছিল। , কিন্তু দিল্লী থেকে বেরিয়ে এই প্রথম আবিশ্কার করলম, বিছানার কোনও পট্টলী মায়াদেবীর সংগ্যা নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ীথেকে বেরিয়ে পড়বার সময় ওটার কথা তাঁর মনেই পড়েনি। তাঁর এই শিল্পী-জনোচিত জীবনবৈরাগ্য নিয়ে পরিহাস করতেই তিনি বললেন, বিশ্বাস কর্ন, আমার ঠান্ডাও লাগে না, অস্থেও করে না। শীতের রাপ্তেও এক একদিন নাচের আসর থেকে ফ্রিরে গলগল করে হাম পড়েছে, গায়ে ঢাকা না দিয়েই হ্মিরেছি।

'চান্বা' উপতাকার প্রকৃত নাম 'চন্পাবতী।' দক্ষযজের পৌরাণিক কাহিনীটিব সত্য-মিথাা কখনও নির্পণ করার চেন্টা পাইনি, কিন্দু তারই অন্র্প একটি কাহিনী এককালে এই উপতাকায় ঘটেছিল। চন্পাবতী ছিলেন রাজদর্হিতা, সন্দরী ও সন্দিক্ষিতা। কোনও এক ভিনদেশী সোমাদর্শন ভর্ণের সপ্যে তিনি প্রণয়াসক্ত হন্, এবং সম্ভবত গোপনেই তাকে বিবাহ করেন। রাজকন্যার একপ্রকার বিবাহ এবং জীবনযাত্রা পিতার পক্ষে আনন্দদায়ক হয়নি এবং যখন সেই তর্ণের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে,—চন্পাবতীও সেই চিতার আগ্ননে ঝাঁপ দেন্। এখানকার প্রধান একটি মন্দিরের নাম 'চন্পাবতী'—ভিতরে ঝাঁর ম্তি রয়েছে তিনি হলেন'মহিষাস্বম্বিদিনী দ্ব্গা।

পর্যাদন আমরা ক্রমণে বেরিয়েছিল্ম। দ্র হিমালয়ের অন্তরাকে জ্রিনতার সর্বপ্রকার কলরব-কোলাহলের বাইরে চম্পাবতী যেন তপাস্বনী। চারিদিকে বিরাট হিমালয়ের অন্তহীন একটির পর একটি উত্ত্ব্বাপ সত্র স্থিবী এখানে অচল অবরেধে সম্পূর্ণ বন্দিনী। 'লম্ট্ হোরাইজন সম্পূর্ণ মনে পড়ে, হিমালয়ের আকাশপথে একটি উন্ভীন বিমান যথক সাসানগরী আবিস্কার করে। চম্পানগরীও তেমনি হিমালয়ের গহনক্ষেকে যেন একটি নির্দেশ হারানো শহর।

চম্পারতীর এই পার্বত্য পরিবেষ্টনের একদিকে জম্ম, ও কাষ্মীর, অন্যদিকে লাহ্ল, জাস্কার ও লাডাখ,—এই দ,ইয়ের মধ্যলোকে দ্র্গম ও গগনস্পশী পীরপাঞ্চালের নীচে দিয়ে চ'লে গেছে চন্দ্রভাগার প্রবাহ। এপারে চন্পাবতী, ওপারে লাহ্ল। সমগ্র পর্বতিশ্রেণীর উচ্চতা এই অঞ্চলে কুড়ি থেকে বাইশ হাজার ফ্রট। চন্পাবতী, লাহ্ল ও কুল্ল উপত্যকাই হোলো পাঞ্জাবের তিনটি প্রধান নদীয় উৎপত্তিস্থল—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিপাশা। লাহ্লের দক্ষিণে কুল্ল। চন্পাবতীর দক্ষিণে ধবলাধার অতিক্রম করলেই কাংড়া উপত্যকায় প্রেণিছনো যায়। গত বছর এমন দিনে আমরা কাংড়া ও কুল্ল দ্রমণ কর্রছিল্ল্ম।

চম্পাবতীর পার্বত্য উপত্যকার আয়তন হোলো ৩,২১৬ বর্গমাইল, এবং জনসংখ্যা সওয়া লক্ষর কিছু, বেশী। চম্পা শহরে মাত্র ৬,০০০ নরনারীর বসবাস এবং চাষবাস পশ্বপালনাদি তাদের উপজীবিকা। এই উপত্যকা হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত, এবং রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতে এর উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র উপত্যকাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে বিরাট এক একটি গিরিশৃষ্ণ,— হাতীধর, ধবলাধর, পাণ্গীশ্রেণী, মাণমহেশ, দাগানিধর, ছরুধর এবং জাস্কার। চম্পার অধিবাসীগণের মলে পরিচয় হোলো, তারা রাজপতে এবং রাঠোরবংশীয়। চম্পাবতীতে এরা 'রাঠ' নামে পরিচিত। স্পন্ট ব্বুবতে পারা যায়, তাতার, পাঠান এবং মোগলযুগে রাজ্ঞানের একটা বড় অংশ ধখন টুকরো টুকরো হয়ে হিমালয়ের নানা পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আঞ্চলিক আদিবাসীদের স্থেগ হাত মিলিয়ে আপন আপন শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহাকে লালন করতে থাকে,—এই রাঠ' সম্প্রদায় তখন হয়ে ওঠে তাদেরই একটি ভন্নাংশ। নেপালে, কাংড়ায়, র্মাণ্ডটে, বিলাসপরের, কুলুতে এবং আরও অনেক অণ্ডলে রাজস্থানী রাজপ**্**তরা উপনিবেশ গড়ে তুর্লেছিল। পাঞ্জাবী হিন্দ্র, যাদের অনেকটা অংশ রাজপুত, এবং রাজস্থানী রাজপুত,—এই দৃইয়ের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য থেকে গেছে বৈকি হিমাচল প্রদেশে ভ্রমণকালে যে কেউ অন্ভব করবে, পাঞ্চাব অপেক্ষা বাণ্যসার আবহাওয়া ওখানে স্প্রতাক্ষ। বাণ্যসায় যেমন মনসা ও শীতলাদেবীর প্রা চ'লে, চম্পাবতীতেও প্রায় তাই। শীতলা ওখানে হিংস্ল ও কঠোর ম্তিতি প্রকট; বহু অঞ্জে বাংগলার 'নাগ-পঞ্মীর' মতো ম্তিবি স্পো সাপ জড়িয়ে সাপের প্রজা দেওয়া হয। 'নাগ' এবং 'মহানাগ' মন্দির অথবা 'দেওল' যেখানে সেথানে। জাতিতে বা সম্প্রদায়গডভাবে এক্সি 'নাগ' অথবা 'নাগা'—এমন কোনও খবর পাইনি। এরা আমাদেব মতেই ক্রিপ্জারী মাত্র। সাপের উৎপাতও চম্পাবভীতে প্রচুর। গোখ্রো, বেড্রি শুর্থান্ড এবং 'রাতির' নামক সাপ থ্ব দেখা যায়। চম্পাবতীর নিজ্পার্থটি ভাষা, সেটির নাম 'চ্যান্বিয়ালী।' সেটি পার্বত্য, কিন্তু হিন্দ্দুস্থানু ও পাঞ্জাবী মেশানো। একই ভাষা ঘুরেছে অনেক দিকে এবং অনেক দুকু মাঝে মাঝে কেবল তা'র আঞ্চলিক আওয়াজটি বদলেছে।

চম্পাবতীর 'বর্মা' বাজবংশ এককালে ছিল অভিজ্ঞাত। তা'রা ছিল প্রবল শক্তির প্লোরী। কোনও কালে এরা কেন্দ্রীয় প্রভূষের নিকট বশাতা স্বীকার ২২৪ করেনি। এরা স্বাধীন এবং স্বতন্তা। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কৃতির দিক থেকে ভারতের থেকে এরা নিজেদেরকে কখনও পৃথক মনে করেনি। ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে এরা বৃহতের সঙেগ আত্মিক যোগ কখনও হারায়নি ৷ ইউরোপের খ্ন্টান রাজনীতিতে আমরা যে অসভ্যতা দেখে আসছি একশো বছর কাল থেকে, এদেশে সেই প্রকার রাজনীতি অনেক কম। হিমালয়ে তার চেয়েও কম। পররাজ্যের প্রতি লোভ ও জালাম, পরের ঘরে অশান্তি বাধাবার ফান্দি, পরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ও হ্মিকি, পরের উপরে প্রভূত্বের চেণ্টা,—এই রাজনীতি ভারতীয় ঐতিহ্যের ধাতে সয়নি ৷ বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চেয়ে পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় একমাত দেশ ভারতবর্ষ যেখানে দুই প্রকার মহাসন্মেলন আহন্তন করে মানুষের সংগ্র মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মিলনের চিরকালীন চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হোলো ধর্ম মহাসম্মেলন এবং অন্যটি হোলো 'মহাকুন্ভের মেলা'। ভারতের প্রায় সর্বত আজও সেই সম্মেলন ঋবং শত-সহস্র বার্ণসরিক 'মেলা' তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এইসব সন্মেলন এবং 'মেলার না আছে বিজ্ঞাপন, না বা প্রচারকার্য,—হয়ত পঞ্জিকার এক কোণে ছোটু একটি উল্লেখ আছে, এবং সেইটিই যথেন্ট। শতে, সহস্রে, লক্ষে—ছনুটে আসবে নরনারী দেশ-দেশান্তর থেকে। তথন দেখি একটি মাত্র তীর্থপথে ভারতের সকল জাত এবং শ্রেণী একাকার হয়ে থাকে।

চম্পাৰতীর প্রাচীন রাজধানী হোলো, দ্রামর। কেউ বল্লে, ব্রহারর। চম্পানগরী থেকে ইরাবতীর তীরে তীরে পূর্বপথে অগ্রসর হ'লে আন্দার্জ পঞ্চাশ মাইল দ্বে 'দ্রমর।' এই নগরীর বন্য পার্বত্য শোভা অতি মনোরম। এখানে 'বর্মা' বংশ ছিল বহুকাল। আদিতা বর্মা, লক্ষ্মী বর্মা, শহিলা, সোম, উদয়, গণেশ, প্রতাপ সিং, বলভদ্র, পৃথনী সিং, ছত্র সিং, দ্রী সিং, গোপাল সিং, শান সিং, ভুরি সিং ইত্যাদি বহু নরপতিব শাসনকাল ছিল। চম্পানগরে রাজধানী স্থানাশ্তরিত হয়েছে, তাও বহুকাল। এই উপত্যকার দুইদিকে, অর্থাৎ ধবলাধার ও পরিপাঞ্চালের মধ্যম্পত্ত্বে বহু দেবদেবীর মন্দির ও তীর্থস্থান আজও এখানকার শিবশক্তি উপাসনার গোঁরব বহন কারে চলেছে। তাদের মধো চন্দ্রশেখর, শিখর, **লছমণ, শক্তি, চাম**্বডা, ভগবতী, স্বশীগোপাল ইত্যুক্তিপ্রধান। চম্পাবতীর সর্বপ্রধান যে কটি উৎসব, তাদের মধ্যে পহেলা কৈশুন্ত্রির নববর্ষ উৎসব একটি। এ ছাড়া পহেলা ভাদ্রে একটি উৎসব হয়, ক্রির নাম 'প্রর্থা সংক্রান্তি,—সেটির সঙ্গে বোধ করি বর্ষার সফেলা ও স্থাক্ত করার ব্যোগ আছে। তারপর হোলো মণিমহেশের' ,বিরাট উৎসব ও মহাসাম্মেলন। এটির নাম মাশর্'। এই মেলটি শিব-পার্বতীর নামে অনুষ্ঠিত হয়। অনেকট্যু, 'কুল্বর' দশহবা উৎসবের মতো। মণিমহেশে'র এই মেলটির সমগ্র চন্পাবতীর নর্তকীরা এসে হুড়ো হয় এবং তাদের আল্পোল্য ও জীবনমরণ মাতানো নাচ দেখার জনা দ**্ব: দ্**রে দে**ল থেকেও পর্যটকরা আনে। সেই নাচে**র নাড়া থেয়ে কমলকোরক *।वनका*चा—५७ २२७

র্বরপক্ষে পরিণত হয়। জ্যোৎস্নারজনীতে পাহাড়ে পাহাড়ে নৃত্যসভা ব'সে।

'থাজিয়ার' তথা 'থাজার' এখান থেকে প্রায় আট মাইল চড়াই পথ। সেখানকার পাইনবন এবং সরোবরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে কাম্মীরের গ্লেমার্গ মনে পড়ে। অতি নিরিবিলি এবং নিভৃত নিকুঞ্জলোক। নিকটেই একটি প্রাচীন দেবস্থান,—নাম 'থাজিনাগ।' সেখানকার জনবিরল ডাকবাংলার বারান্দায় ব'সে অনেক পথের অনেক পথহারানো পাখী তাদের প্রাণের প্রলাপ গ্রন্থন ক'রে চ'লে যায়।

দিন দুই ঘ্রে-ঘ্রে আমরা বেশ পরিশ্রান্ত। গত বছর মায়াদেবী ছিলেন গশ্ভীর, এবারে হ্জুংগে মেতেছেন। কলরব তুলছেন পথে-ঘাটে। নাচ দেখছেন, গান শ্নছেন, ফটো জোগাড় করছেন। টিলাপাহাড়ের ওপর চম্পাবতীর রাজ্ঞাদাদ,—তা'র মধ্যে রয়েছে চিড়িয়াখানা,—সেখানে নানা পশ্পেক্ষীর মেলা। মায়াদেবী ঘ্রছেন প্রাসাদপ্রাণ্গণে আর অন্তঃপ্রের আশে-পাশে। সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে মন্ত দেউড়ীর ভিতর দিয়ে ঢ্কছেন লছমীনারায়ণের মন্দিরে, এদিকে গণেশের মন্দির, ওধারে চাম্ভা, তারপর ভগবতী। কোথাও প্রজা দিছেন, কোরাও বা মেয়েদেরকে জড়ো করছেন। ঘ্রে বেড়াছেন তিনি হাটতলার পাশ দিয়ে দোকানপাতি ছাড়িয়ে ছোট ময়দানের সামনে 'ভূরি সিং' যাদ্ঘরে, —যেখানে বিভিন্ন প্রকারের প্রাচীন অন্যাশ্য এবং ওংসংলক্ষ ঐতিহাসিক সামগ্রী স্রক্ষিত।

আমরা বড় শহরে মান্য,—এখানকার কোনোটাই আমাদের কাছে নতুন নর।
এখানে সব রকমের প্রতিষ্ঠান প্রায় পাশাপাশি,—আধঘণ্টার মধ্যে দেখা শেষ হরে
বার। প্রাসাদে আর কোনও বিশ্ময় নেই,—বিশ্ময় আছে মান্যের বৈশিন্টো
এবং সম্প্রদায়ের ম্বাভন্টা পরিচয়ে। ঠিক তথা সংগ্রহ নয়। কিন্তু দেখতে চাচ্ছি
সেই বন্তু, যা দেখিনি কোনওদিন। জীবনের নিবিড় পরিচয়ট্রু জানতে
চাচ্ছি, যেটি রয়েছে পাহাড় পর্বতে জড়িয়ে, যেটি রয়েছে আদি অধিক্রিপীদের
ঘরকল্লার মধ্যে ছড়িয়ে। ধাদ্ধর, হাসপাতাল, পেরিভবন, প্রস্কৃতিসদন,—
এসব দেখার জন্য আসিনি, এসেছি চম্পাবতীর প্রাণের ইডিছেসে পাঠ করে
যেতে,—বেটি ভার শ্রেন্ট পরিচয়।

চন্পাবতীর সামন্ত নরপতি ছিলেন এই সেদ্ধি অবধি; এখন ভারত গভনানেটের নিয়েজিত ডেপ্রিট কমিশনার বাসেরছেন শাসনকার্যা নিয়ে। তারই সৌজনা ও সহায়তার আমরা জানবার উত্থিবার স্বিধা পেল্য অনেক। চন্পাবতীর পায়েছিল শ্ত্থল,—আজ শ্তখলের পরিবতে ন্প্র। ইরাবতীর তীরে-তীরে সেই ন্প্র 'ঝ্যুর-ঝ্যুর মধ্র' হয়ে বেজে চলেছে। চন্পাবতী আজ চোথ মেলেছে। কাজ তুলে নিয়েছে অনেক। কুটীর-শিলেপর নানাবিধ ফরমাস নিয়ে সে নতুন জীবন আরম্ভ করেছে। ডেপটে কমিশনার মহাশর চম্পাবতীর সমস্ত পরিচয় আমাদের কাছে বাস্ত করলেন। অনেক ক্ষেত্রে দলিল-পরও তিনি বা'র ক'রে দেখতে দিলেন।

'হরিরারের' মন্দিরের পাশ কাটিয়ে ময়দান পেরিরে আমরা রেষ্ট হাউসের সেই নন্দনকাননে এসে চ্কল্ম রাত্রের দিকে। সেই এগ্রিকাল্চারাল্ ইন্স্পেক্টর ভদ্রলাক চলে গিরেছেন। অন্ধকারে থমথম করছে দ্বানা শ্না হলঘর। মহেন্দর তাদের মহলে আছে কিনা কোনও সাড়াশন্দ নেই। বাগানের গামে বিশাল পাহাড়ের দেওয়াল বেরে একটি আবছা পথ উঠে কোন্দিকে বেন হারিয়ে গেছে। থমকে দাঁড়িয়ে একবার হাঁক দিল্ম মহেন্দরকে, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। আজকে আর আলোও জনুলেনি বারান্দায়।

আন্দাজে-আন্দাজে এগিয়ে ঘরের চাবি খ্লল্ম, কিন্তু হারিকেন লংঠনটি খ্রে বে'র করার জন্য চার-পাঁচটি দেশালাইর কাঠি জন্মলাতে হোলো। হঠাৎ এককণ পরে মনে প'ড়ে গেল, কেরোসিনের অভাবে গত রাত্রে আলোটা কখন্ এক সময় নিজে গিয়েছিল। লংঠনটা তেমনি শ্ন্য অবস্থায়েই রয়ে গেছে। মোমবাতি কেনার কথা মনেই প্রেনি।

মায়াদেবী বোধ করি আমার মুখের চেহারাটা অনুমান করেছিলেন। বললেন, মহেন্দর আসবে ঠিক সময়, ভাববেন না। শুনুনুন, বিদেশ বিভূ'য়ে এসে আপুনি যেন রাগারাগি করবেন না! আর ত' আজকের রান্ডিরটা!

পরদিন প্রভাতেই আমাদের যাতা। কাল রাতের তিরস্কার মহেন্দর ভোলেনি। আজ প্রত্যুবে চা ও কিঞ্চিং প্রাতরাশের ব্যবস্থা ক'রে দিল। নির্দিন্ট সময়ে ঘোড়াওয়ালারা দুটি ভদ্রগোছের ঘোড়া এনে বারান্দার নীচে হাজির করলো। সকাল তখন সাতটা। রাক্ষা রৌদ্র স্পর্মা করেছে পাহাড়ের চ্ডায় চ্ডায় ৷ নীচের উপত্যকায় তখনও প্রভাত এসে পেণছয়িন। মধ্র ঠাওয়ায় চম্পাবতীর চোখে তখনও স্বথের তন্দ্রা জড়ানো। মহেন্দরের পাঁওনা এবং বক্ষিক্ষিমিটিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লম্ম।

ঘোড়াওয়ালারাই আমাদের মালপত্র সংগ্র নিল। মায়াদের এতিকটি স্টেকেস এবং ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা উল্লেই পথে ইরাবতীর তীরে নেমে সাঁকো পার হয়ে ঘোড়ায় উঠলুম।

পাখীর কুপ্টে প্রভাতী বন্দনা চলছিল। ক্রিয়া বিহিত ও পাহ্যত্তলীর দারে ধারে আমাদের ঘোড়া দুটি চললো। স্থামার আমাদের যেতে হবে সেই 'প্রেল্'নামক প্রলিশ চৌকী পর্যন্ত, সেখানে মোটরবাস পাবার কথা। গিরি-পদীটি পার হয়ে দুর পথে অগ্রসর হল্ম। স্থাকিরণ নেমেছে তথন ইরাবতীতে।

ধবলাধারের প্রান্তভাগেই নামছি। নীচে নেমে আবার ঘ্রে যাবো পশ্চিমে। সেই একই ইরাবতীর ধারাপথে ফিরে যাছি,—প্রেল্ থেকে 'বানীক্ষেত',—রানীক্ষেত নয়। সেই পাহাড়ের তলায় ভলায় ভাগ্গন, আর ধস নামা। সেই সম্পর্ক আর অপম্ভার ভয়,—সেই পাশে পাশে বন্য আর পার্বত্য ছায়াচ্ছল্লতার ভিতর দিয়ে লীলায়িত ইরাবতী পাথরে-পাথরে আছাড় থেয়ে ছ্টেছে। কালো-কালো অতিকার পাথর পড়ে রয়েছে নদীতে এক একটি মহিষাস্বের মতো,—মহিষমদিনী ইরাবতী রগোলমন্তা হয়ে তাদেরকে দলন করে চলেছে।

ভয় আর পাচ্ছিনে। ভয়েতেও অভাস্ত। ড্রাইভারের হাতে যদি ন্টিয়ারিং ঠিক থাকে, তবে আমাদের মৃত্যু ঘটানো শিবেরও অসাধা।, স্বতরাং আর ভয় পেতে চাইনে, ওটা হোলো মনের একটি বিশেষ অংশের পণ্যাতা। মৃত্যু কাছে দীড়িয়ে দেখলে মৃত্যুভয় কমে যায়। হাসপাতালের ডাঙার মৃত্যু দেখে অভ্যস্ত। মান্য মরছে, সহকারীদের সঙ্গে তিনি চিকিৎসা-পর্ণতি নিয়ে আলোচনা করছেন। <del>"মশানের মুর্দাফরাস চিতার আগনে বিভি ধবায়। যু-ধক্ষেত্রের টেণ্ডে মড়া</del> সাজিয়ে নীচের দিকে সি'ড়ি বানিয়ে সৈন্যরা মাথা তুলে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য कরে। সবই এক সমর অভ্যস হয়ে যায়। সাধ্সম্র্যাসী যথন নদী-পাহার্ডের ধারে কোথাও মারে পাড়ে থাকে, তখন আরেক সাধ্য সেই পথ দিয়ে যাবার সময় অবল্য মৃতের ঠ্যাং ধারে নদীতে ফেলে দিয়ে যায়,—কিন্তু মৃতের শেষ সম্পত্তির সেই হয় উত্তর্রাধকারী। হয়ত সে খ্জে পায় একটি ছোটু কল্কে, এক থাবল কাঁচা তামাক, কিংবা এক ট্রকরো গাঁজার জট, আর নয়ত বা এক বড়ি অহিফেন-<del>স্থানুস চরস,—ব্যস । ওইখানে বসেই কল্কেটি সেজে</del> আগন্ন দিয়ে দম্ভোর টানে দুই টান। চোথ রাণ্গা ক'রে ওই <sup>'</sup>পরলোকগত উলণ্গ অশ্বৈতবাদীর দিকে একবার তাকিয়ে বলে যায়,—ইয়া, বোম্ শিউয়াশঞ্কর!—মৃত্যুভয় ও শোকের সংস্কার তাকে স্পর্ণ করে না।

সবই অভ্যাস। মন আমাদের নিতাই জীর্ণ হ'তে থাকে কয়েকটি সংস্কাবে।
ভয় তার মধ্যে প্রধান,—কেননা পিতামাতার অশিক্ষাদানের মঞ্জে শৈশব থেকে
ভর চেপে বসে সন্তানের মনে। ভূতপ্রেতের ভয়, চোর-জ্বন্ধাতের ভয়, সেপাইসান্দ্রীর ভয়, অপঘাত সন্ভাবনার ভয়,—আরও নানাপ্রকারের ভয়। তা'র সংগা জোটে ব্যাঘি ও বেদনাবোধ, স্থদর্খবোধ, শোক জ্বন্ধবোধ, জরা-বিকার হিংসা
ঘ্লা-লোভ-কামবোধ ইত্যাদি এরাও পেরে বঙ্গিই সংগা। ফলে, মান্য হয়ে
ওঠে বিভিন্ন ব্তির একটা সংমিশ্রণ। এদের থেকে ম্বিভই হোলো প্রকৃত ম্বিভ।
এইটিই মান্বের চিরকালীন ক্ষা। সংসার পিছন থেকে টানছে এদেরই চক্রান্তে টেনে ফেলবার, ওদিকে বেদানতবাদ টানছে অসীম আদি অন্তহারা মুক্তিচতনার দিকে। দুইদিকের দুই টান,—মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ। এই দোটানার মধ্যে পাড়ে মানুষ গ্রুর খোঁজে, সাধ্সনতর কাছে ধর্ণা দেয়, তীর্থাপথে ছোটে, মন্দির বানায়, কীর্তানের আসরে গিয়ে বসে, কিংবা পি'পড়ের গতের্টানিন দেয়। সব পেয়েও আনন্দ নেই, এই হোলো সুখাঁ মানুষের দুঃখ; সব ছেড়েও আনন্দ পাওয়া খায়, এই হোলো জ্ঞানী মানুষের ভাষ্য। সেই কারণে সুখাঁ মানুষরা যখন আনন্দলাভের অসীম ক্ষ্যায় দুঃখ বরণ করে, সংসারী লোকরা তখন চমকে ওঠে। শাক্যাসংহের পলায়ন দেখে ভারতবর্ষ একদা তেতে উঠেছিল। নিরাসন্ত, স্বছ এবং নিবিকাল আনন্দই একমাত্র বস্তু,—যেটি আপন অন্তর্যামীকে ঘিরে মধ্র স্বর্গ রচনা করে।

ছাব্দিশ মাইল পথ। ওই পর্যাটতে পড়েছিল অমর্ত্যলোকের ছায়া। যা কিছ্ব দেখি,—বস্তুমাত্রই অভিজ্ঞতা। জীবনের প্রম আস্বাদ হোলো অভিজ্ঞতায়। অনেক বই পড়েছে অনেকে, অনেক পশ্ডিত অনেক শাদ্য পাঠ করেছে। কিন্ত প্রিথবীকে সে পাঠ করেনি, জীবনের পৃষ্ঠা ওল্টায়নি। শাদ্র দেয় ভাষ্য আর ব্যাখ্যা, কুন্তু অভিজ্ঞতা দান করে না। অভিজ্ঞতাই জীবন। তার বৈচিত্রো অপরিসীম কৌতুক, ভারই সংঘাতে আশ্চর্য নাটকীয়তা। গতি আছে বলেই গ্রহণ করতে পাছি, দেখাছ ব'লেই অভিজ্ঞতালাভ কর্বাছ। বুনিখতে পাই, চেতনায় পাই, জ্ঞানে পাই, দাঃখ ও আনন্দে পাই, দার্যোগে-বেদনায়-ভালোবাসায় সর্ব-প্রকারে পাই। পর্যান্ডতোর মধ্যে এই পাওয়া নেই,—সেইজন্য পর্যান্ডতা হোলো শ্ন্যে, জ্ঞান হোলো সমূপ। জ্ঞানের জন্ম অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানের প্রধাশ জীবন-সাধনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তর্গি হয়ে ডিগ্রিলাভের কালে স্নাতকরা ধখন আশীর্বাদ লাভ করে, তখন প্রথম কথাটাই হোলো—বাইরে এসে দাঁড়াও ন্ধীবনের বৃহস্তর ক্ষেত্রে, ওইখানেই তোমাদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রথম আরম্ভ। তোমরা গতিলাভ করো, অভিজ্ঞতা অর্জন করো,--সেই হবে তোমাদের জ্ঞানের প্রথম সোপান।—স্নাতকরা সেই মন্ত্র কানে নিয়ে নবজীবন রচনার কাজে এগোয়।

সভা জগতের চেতনার মধ্যে যখন একে পোছলুম, তখন মধ্যাহ উত্ত্রিপ হরে গেছে। শেষের ছান্দিশ মাইল পথ একপ্রকার প্রাণিশনা ছিল। পাহাড্রী উপত্যকার বহুদ্রে নীচের দিকে এক আধ্যাই ক্লেট-পাধ্যেরের ছান্দ্রিয়ালা ছিল। পাহাড্রী উপত্যকার বহুদ্রে নীচের দিকে এক আধ্যাই ক্লেট-পাধ্যেরের ছান্দ্রিয়ালা ছিল্ম, কোথাও কোথাও এক আধ্য ট্রকরো আকিম্মিক স্ক্রোলেব ক্ষেত,—নৈলে সবটাই আদি প্রকৃতির বন্যভার আর পাথরের জটলাম একাকার। নীচে দিয়ে উঠে গেছে পাহাড়, দিগন্তকে অবরোধ করে রেম্বেড্রিচারিদিক থেকে। বিস্মায়ের সীমা নেই।

মায়াদেবা এবার বললেন, স্বাম দিয়ে জার ছাড়লো! বেপোট্ জ্ঞানার না গেলে ব্রিঝ আপনার হিমালয় দেখা হয় না? হাসল্ম। বলল্ম, মেজাজটি আপনার ভালো নেই। কারণটাও ব্রেছি। আসন্ন, সেই আমাদের 'জয়হিন্দ্' হোটেল!

তিনিও তাড়না করতে ছাড়লেন না।—বটে? ক্ষিধের জন্মলায় আপনিও চুপ ক'রে গিয়েছিলেন ঘণ্টা চারেক। মনে নেই?

বানীক্ষেত বাজারের সেই হোটেলওয়ালা আমাদের চিনে রেখেছে। ফর্সা পাংলা চেহারা, সামনে উন্ন জনালিয়ে সে খাবার বানাচ্ছিল। ভিতরে কয়েকখানি ময়লা বেণ্ডি ও হাতল-ভাগা চেয়ার। ঘরের দ্বই ধারে খান দ্ই চারপাই, তা'ব খেকে ছে'ড়া দড়ি ঝ্লছে। এক কোণে একটি জলের 'টাজিন।' তারই উপরে কয়েকটি পিতল-দম্ভায় বানানো গেলাস। ভাত-ব্টি-তরকারি এখানে মিলবে। দোকানের সামনে স্কর ও মস্ণ রাজপথ,—পাঠানকোটের দিক থেকে এসে ভালহাউসীর দিকে গেছে। হিমাচলের কোলে আবার মেঘ নেমেছে।

হোটেলের ভিতরে ঢ্কল্ম। খাদ্যাদির স্গন্ধ পাওয়া যাছে। অনেককাল পরে একটি নতুন ধরনের গন্ধ পাছি, সেটি হোলো খাঁটি ঘিয়ের। আজ বোঝা গেল, শাশ্যবাকা কত সত্য,—অর্থাং ঘ্রাণের শ্বারা আমরা অর্ধভোজন করে থাকি। দোকানে হিন্দ্র এবং মুসলমানী দ্ব রকমেরই আহার্য থবে থবে সাজানো, ঘৃত এবং মসলা সহযোগে তারা বর্ণাটা। প্রশ্ন করল্ম, কোন্টা খাবেন, বল্ন? হিন্দ্র, না মুসলমান?

মায়াদেবী আজ ফোয়ারার মতো অনগলি। উচ্ছনুসিত কঠে ওদিকে চেয়ে বললেন, উভয়ের মিলনেই ত' আনন্দ।

হোটেলওয়ালার আনুক্লা ছিল প্রচুর। চিবিযে, চুষে, চেটে এবং গিলে অবশেষে যে প্রকাব কায়িক অবস্থা দাঁডালো, তাতে আর যাই হোক—শ্রমণ করা চলে না। কেউ যদি তথন বল্তো, থাক্ তোমার ডালহাউসী, চলো শেলনে চড়িয়ে তোমাকে সেই কলকাতার বাড়ীর ছাদে নামিয়ে দিয়ে আসি, বোধ হয় রাজি হয়ে যেতুম।

আহারাদির পর উদ্গার উঠলো। মায়াদেবী বললেন, জয়হিন্দ্ !

কথাটা শন্নে হোটেলওয়ালাটি হাসলো বটে, কিন্তু আমার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, একটি দিনের গল্প। ১৯৪৭ খৃষ্টালৈব ১৫ই আগন্ট। কলিক্তির পথে পথে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা। চারিদিকে যানবাহন আর কলরব। জ্লিদিন মদের দোকান বন্ধ ছিল কিনা জানিনে। কিন্তু পথের ধারে সেই বিপ্রেক্তিমিতার একাল্ডে বসেছিল একটি লোক এক বোতল মদ হাতে নিয়ে। কানে জ্লির জবাফ্ল গোজা। সেই জনতার দিকে তাকিয়ে লোকটা নিজের মনেই আন্ত্রিক হ'রে বলছিল, অনেক দঃথে স্বাধীনতা পেল্ম, বাবা!—জয় হিন্দ্!—এই বিপল মদের বোতলটি ধরে সে ঢালতে লাগলো গলার মধ্যে!

হোটেল ওয়ালার কাছে শন্নলম, এখানে কোথায় যেন পান পাওয়া যায়। ভাবলমে, পান কিনে এনে মায়াদেবীকে চমক লাগাবো। পান আনবার জন্য বেরিয়ে ২০০ পড়ল্ম। খ্রেজ খ্রেজ এক সময় দোকানও পাওয়া গেল। কিন্তু সেই পান নিয়ে ফিরে এসে দেখি, দড়ি ছে'ড়া সেই খাটিয়াখানায় শ্রেম মায়াদেবী অগাধে নিয়া বাছেন। অত্যন্ত ময়লা একটি তুলোবারকরা লেপ তলায় পাতা, এবং তিনি গারে তুলে নিয়েছেন সব চেয়ে নোংরা একখানা ছিল্লভিল কন্বল। এটি হোট্রেল-ওয়ালারই সংসার্যান্তা, এবং এইউ,কুরই মধ্যে,—কিন্তু হোটেলওয়ালাও মায়াদেবীর নিশ্চিন্ত নিদ্রা দেখে একট্ অবাক।

স্বামী-স্ত্রী মিলে ভেবেচিন্তেই এই দ্রবস্থা ঘটিয়েছেন, স্তরাং আমার ভাববার আর কিছ্ রইলো না। থমকে একবার দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ছব স্মরণ কারে সান্ধনা পেতে হোলো,—"সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"

একট্ পবেই ভালসাউসীর গাড়ী এসে পড়লো। কিন্তু মায়াদেবীকে ডেকে তোলবার কোনও উৎসাহই পেল্ম না। ভাকলে বোধ হয় একট্ অবিচারই হোতো। স্ভরাং মিনিট পাঁচেক নিয়মমতো দাঁড়িয়ে গাড়ী চলে গেল উত্তর-পশ্চিম পথে। আমি সেই জিনিসপত্র আগলে পথের ধারেই একখানা পাথর আশ্রয় করে বসে রইল্ম।

আন্দাজ মিনিট পনেরো পরেই আচমকা মায়াদেবী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। গাড়ীর সময়টি তাঁর জানা ছিল। কিন্তু গাড়ী যে চ'লে গেছে এটি তাঁকে জানাতে হোলো। তিনি মহা লন্জিত, কিন্তু মনোভাবটি চেপে রেখে তারস্বরে বললেন, আপনি এমন মুখচোরা তা ত' জানতুম না? ডাকলেন না কেন?

বলল্ম, আপনার এই 'নেপোলীয়নী' ঘ্ম জানা থাকলে ঠিকই ডাকজুম। তবে আরেকখানা গাড়ী আছে চারটের সময়। দ্বিশ্চনতার কারণ নেই। বেশ করেছেন ঘ্রমিয়ে। ওটা হোলো 'ভাত-ঘ্রম।'

মায়াদেবী উঠে এলেন। সময় হাতে ছিল দ্বেণ্টারও বেশী। তিনি বললেন, মালপর এখানে থাক, চলুন ঘুরে আসি।

ছোটু পাহাড়ী গ্রাম হোলো 'বানীক্ষেত।' মোটর চলাচলের পথটিই হোলো তার নাভিকেন্দ্র। তিন ফার্লংয়ের মধ্যেই, তার ব্যবসায় বেসাতি। এর বাইরে হোলো দ্দিকের পাহাড়তলী এবং চাষীবিস্তি,—বেড়াবার মতো জার্ম্মি তা'র কোথাও নেই। কেউ কন্সল ব্নছে, কোথাও দার্জ রু-ঘর, ফল বিক্লি রুবছে কেউ, কোনও মেয়ে কাঠের বোঝা নিয়ে চলছে, কোথাও বা বৃন্ধা বিক্রির ব'সে তা'র নাংনীকে দিয়ে মাথার উকুন বাছিয়ে নিচ্ছে। পথের ধারে গ্রেক্সাইতে বসেছে এক অন্ধ বোরেগাঁ, আরেক জায়গায় পাথরের ট্করো আর ক্রিক্সাইতে বসেছে এক দেখাছে একটি লোক। ঘ্রে বেড়াল্ম থানিকক্ষণ ক্রেমেই পাড়ায় পাড়ায়। চাষী মেয়ে আগাছার বান্ডিল তুলে আনছে গিরিনদার পাথর জটলার ফাঁকে,—এগালি গরা মহিষের খাদা। এটি তরাই অণ্ডল, স্তুত্বাং ফলন অনেক বেশা। পাহাড়তলীর পাশে পাণে চলে গিয়েছে বনজপালের পথ ইরাবতীর পারে পারে।

শল্টনের লোকেরা মাঝে মাঝে এদিকে আসে শিকারের সংগাঁ থ্রিভাতে। সাপ উঠে আসে এদিকে বড় বড়। ওই যতট্রকু ঘ্রে এল্ম ততট্রকুই পরিচয়, ততট্রকুই সতা। তার বাইরে সবই রয়ে গেল, সবট্রকুই অজানা। আমরা যান্ত্রী, আমাদের কৌত্রল ক্ষণকালের,—সেকথা ওরাও জানে, আমরাও ব্রি। অভব্য কৌত্রল প্রকাশ করতে গিয়ে আমরাই ছোট হই, ওরা অবাক হয়ে থাকে। ওরা চিরকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে শন্ত ভিত্তির ওপর, আমাদের মতো নোক্ষর ছেড়া অর্গাণ্ড যান্ত্রী ওদের চোথের ওপর দিয়ে অবিশ্রান্ত ভেসে চলেছে। কেউ ওদের প্রাণের পরিচয় নেয় না, ওরাও সম্পূর্ণ উদাসনা। কিন্তু এই পরিচয়ের অভাব এবং অন্থসাহ থেকে ভুল ব্রুবার্নির জন্ম ঘটে। একপক্ষের অনিছা এবং অন্পক্ষের উদাসীন্য —এর থেকেই অবশেষে দেখা দেয় রাজনীতিক কুচকচি। সামাজিক জীবনে না মিললে রাজনীতিক সম্পর্ক মধ্র হয় না, এটি ছেলেমান্ত্রেও বোঝে। উড়িয়্যার সক্ষের বাজ্গলার সামাজিক জীবনে চিরকাল অছেদা ব'লেই রাজনীতিক জীবনে উভয়ের মধ্যে কথনও বিবাদ বার্ধেন। উভয়ের মন জানাজানি বহুকালের।

ষথাকালে গাড়ী এলো, এবং যখন ছাড়লো তখন বেলা সাড়ে চারটে। চার পাঁচ মাইল মাত্র পথ। কিন্তু তখন পাহাড়ে মেঘে রোদ্রে আকাশে অরগো—
শবংকালের শ্রুকোচুরি আরুল্ড হয়ে গেছে। একদিকে বিষম্ন মুখ, অন্যাদিকে হাস্যোক্তরল। একট্র পশ্চিমে, একট্র উত্তরে আরুল্ড হোলো চড়াইপথ। পথ
মস্ণ এবং স্কুলর, -রাজপুর থেকে মুসোরীর পথের মতো কোধাও ক্ষমা নেই, নিশ্বাস নেবার অবকাশ নেই,—কেবল চড়াই। গাড়ীর গতি মন্থর, কিন্তু শব্দ কানফাটা। চার মাইলে প্রায় চার হাজার ফ্রট চড়াই, সোজা কথা নয়। ওই যে সেবাব উঠলুম বিহারের পবেশনাথ পাহাড়ের মন্দিরে—জৈন ধর্মশালাটার পাশ দিয়ে চড়াই আরুল্ড হয়েছিল। সেও চার হাজার ফ্রট উচ্, কিন্তু ছা মাইলে পথটা ছড়ানো,—এবং মাঝখানে পাওয়া গিয়েছিল কতকটা উপত্যকা। এখানে কিচ্ছু নেই, শ্রুষ্ চড়াই। এ পথে ফিরবার সময় পেট্রল্ খরচ নেই। ফিয়ারিং ধরে রইলো, রেক্ টিপে রইলো, গাড়ী নেমে এলো গড়গড়িরে। সব পাহাড়ের দ্রাইভাররাই এই স্যোগ নেয়।

দিগদত প্রসারিত হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। অনেক দ্র দেখতে পাছি উঠছি উচ্তে। দক্ষিণে পাঞ্জাবের দিরাট সমতল অনেকটা যেন ক্রেলী দ্রক্ষী ধবলাধার প্রেণীর উপরে উঠে পরি পাঞ্জাল দেখতে পাছি। জন্ম; থেকে ক্রিম্মীরের পাহাড় উঠে গেছে পশ্চিম থেকে উত্তরে, —একটির পর একটি হিছিলেগ দানব পাশাপাশি শ্রের যেন বিশ্রাম নিছে, ওরা যেন দেবতাত্মা হিমালুক্তরে মত্রে বশীভূত। এটি হিমাচল প্রদেশ,—সমতল অণ্ডলের ধার ধারে ক্রি এদিকে এমন বহু সহস্র নরনারী আছে যারা রেলপথ দ্রের কথা, চাক্ত্রে গাড়ী কথনও দেখেনি। তা'রা হিমালুক্তরে সম্ভান, প্রিবী তাদের থেকে বাইরে প'ড়ে থাকে। সংবাদপত কেমন, তারা জানে না, সাহেবস্বরো দেখেনি এ জীবনে,—এবং সারা বছরে একবার যদি ২৩২

কখনও কোনও পাহাড়ের শীর্ষ লোকের ধার দিয়ে একটি এরোপেলনকে চকিতে পার হয়ে ষেতে দেখে, তবে তা'রা পাহাড় পেরিয়ে ঘরের দিকে পালায় আতথ্ক। চল্তি যুগের ইতিহাস্ই ওরা পৌরাণিক কাহিনীর মতো শোনে।

সহসা সচেতন হল্ম। আমাদের গাড়ীতে থাত্রীর সংখ্যা মোট দশ্-বারোজন।
কিন্তু অধিকাংশেরই লেগেছে ঘ্ণী,—পাহাড়ের পথে যেমন হয়। মায়াদেবীর
মাথা এরই মধ্যে হেট হয়েছে, তাঁর আর সাড়াশন্দ নেই। অন্যান্য আরোহীদের
মধ্যে স্থালোক আছে জনতিনেক। একজন দশাসই ভদ্রলোক শিবনেত্রে একেবারে
অসাড়। কেউ কেউ জানলা দিয়ে যথাসভ্ব মুখ বাড়িয়ে গলা চিরে,— ও-য়া-ক্,—
না, থাক্ দেখবো না! ওর ছোঁরাচটা যেন নিজের মধ্যেও কিলবিলিয়ে ওঠে।
দেখতে পাছি গাড়ী না থামলে মায়াদেবীর আর সূক্ষ হবার আশা নেই।

গাড়ী ঘ্রে-ঘ্রে কমেই উঠছে উপর দিকে। ভূজ-গভূষণের দেহ জড়িয়ে সাপ ধ্যেন ক্রমণ তাঁর জটার শীধে ওঠে। ঠান্ডায় এবার স্বাই জড়োসড়ো হচ্ছে। মেঘ নেমে থাছে ইরাবতীর দিকে; পাইনের বনে মেঘ ঢ্কছে। মেঘ ঢ্কছে আমাদের গাড়ীতে। ড্রাইভার ঝাপসা মেঘে গাড়ী চালাচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া ঝলক দিরে বাছে। নীচেকার রৌদ্রকান্ত জীবন ভূলে গেল্ম। জামার বোতাম বন্ধ করতে হোলো এতক্ষণে। পাহাড়ে-পাহাড়ে শরতের কুস্ম সমারোহ পথের দ্বারে এসে দাঁড়িয়ে হাসিম্থে অভার্থনা জানাচ্ছে। একটি আর্ঘটি বিস্তর দেখা পাছি।

পল্টনের পাড়ার ধারে এসে একবারটি গাড়ী দাঁড়ালো . আমরা শহরের প্রান্তে এসে পেণীছেছি। অসংখ্য মিলিটারী ব্যারাক, এবং তাদের আন্ত্র্গিগক উপকরণ চোখে পড়ছে। অফিসারদের আনাগোনা দেখছি। এটি বোধ করি পাঞ্জাব রেজি-মেন্টের কেন্দ্র। পাঠানকোট থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে।

গাড়ী সেখান থেকে আবার ছাডলো এবং আঁকাবাঁক। স্কুদর পথ ধরে পাহাড়ের কোল ঘোষে দেখতে দেখতে শহরে এসে পে'ছিল্ম। মোটর দ্টাণেডর পাড়ায় কিছ্ কিছ্ লোকজন দেখছি বটে, কিন্তু চারিদিকেই জনবিরল। এমন কোলাহলবিহীন স্তুখতা কোনও পাহাড়ী বড় শহরে দেখিনি। একট্ যেন বিসময়বোধ করল্ম।

নানা হোটেলের দালাল এসে দাঁড়ালো, কিন্তু ওদের মধ্যে আমরা 'গ্রুক্তি ভিউ-হোটেলটি' পছন্দ করল্ম। নির্বাচনে তথনকার মতো ভূল ঘটলো, সৈটি পরে টের পেল্ম। কিন্তু মায়াদেবী ক্লান্ত ছিলেন, তাঁর পক্ষে বিস্তৃত্তি নেবার বিশেষ দরকার ছিল। প্রায় বারো থেকে তেরো ঘণ্টা হোলো, আমর্ম্বার্থি পথে ঘ্রছিল্ম

ভাকষরের গা দিয়ে একটি পায়ে হাঁটা ঢাল্পথ উল্পেটিলা মসত এক হোটেল-প্রাসাদের প্রাণ্গাণে। কিন্তু এটি এত নিভ্ত অঞ্চলান্তি একট্ যেন আড়ন্ট হল্ম। একটি গ্রুজরাটি পরিবার নীচের তলায় এসে জিলো দ্বিট ঘর আগেই নিয়েছেন। স্তরাং উপরতলায় গিয়ে একটি বর্ড় ঘর নিতে হোলো। মসত বড় বারান্দা,— কিন্তু এপাশে ওপালে কোথাও মান্য নেই। চতুর্দিকে এত বিলাসসজ্জা এবং অপ্রয়োজনীয় ঝকঝকে আসবাবপত্র যে, চোখ ঠিক্রে যায়। এই হোটেল থেকে হিমালয়ের দৃশা সর্বাপেক্ষা স্কুলর,—ওরা বললে। কিন্তু মাথাপিছ্ দৈনিক শনেরো টাকা লাগবে,—এ যেন একট্ বেশী। হোটেলে যাস্ত্রীসংখ্যা যত, তা'র চেয়ে খানসামার সংখ্যা অধিক। ভিতরে লাউঞ্জের আসবাবপত্র দেখে আমরা হতচিকত। এ হোটেলে আজকাল সাধারণ উচ্চ মুধ্যবিত্ত ভারতীয়রা আসে, এবং তা'র জন্য রেট্ কমিয়ে পনেরো টাকা করতে হয়েছে,—এজন্য কর্তৃপক্ষের মনে চাপা দৃঃখ রয়েছে। সাহেবস্ববোরা টাকা দিতে জানতো; তা'রা এদেশ ছেড়েচ্ টলে গিয়েছে,—সেজনা অনেকেই বিমর্ষ।

ঘরখানা মহত। ভালো ভালো গদিঅটা কোচ, দেওয়ালের নীচে ফায়ার শ্বেলস, পরিপাটি শব্যা ব্যবস্থা, ঘরের সংলগন স্নানের ঘর, মেঝের উপরে কার্পেট, মথমলের বড় বড় পর্দা, একাধিক ইলেকট্রিক আলো,—অর্থাৎ স্বাচ্ছল্য এবং আরামের উপকরণ প্রচুর। এদিক ওদিক ঘ্রের দেখে এল্ম, আমাদের ঘরটিই শ্রেণ্ট মনে হোলো। কিন্তু এই বিরাট এবং স্দীর্ঘ দোতলাটিতে লাউল্লের দরজাটি সন্ধার পর বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের এ মহল সন্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসন্গ হয়ে পড়বে। অজ্ঞানা এবং অর্পারিচিত পাহাড়ের প্রান্তে থদি কোনও অভাবনীয় বিপত্তি ঘটে, বহু ডাকাডাজি সত্ত্বেও কেউ ছুটে এসে দাড়াবে, এমন মনে হচ্ছে না। হোটেল-নির্বাচনে ভূল ঘটেছে, এই ধারণা আমাকে পেয়ে বসেছিল। উৎসাহের অভাব বোধ করছিল্ম।

ঠাপ্ডাকে রোধ করার জন্য চারিদিক থেকে কথ। সমস্ত বারান্দায় কাঠের দেওয়াল এবং কাঁচের জানলা। সমস্ত মেঝে কাঠের, সির্ণাড়ও কাঠের। পাহাড়ী শহরে কাঠ ছাড়া উপায় নেই। কাঠের বাড়ী হোলো সর্বত্ত। কাঁচ না থাকলে জানলা হয় না। কাঠের মেঝে থাকার জন্য বহুদ্রে থেকে পায়ের শব্দ এবং কাঁপন অন্ত্রব করা যায়। পাহাড়ে পাহাড়ে ভালো বাড়ী মানেই ভালো এবং মোটা কাঠের বাড়ী। আরাম এবং মধ্র উত্তাপ স্থিটির জনাই এই কাঠের কাজ।

সন্ধ্যার চা এবং জলযোগাদির পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মায়াদেবী চাণ্গা হলেন। আমার ধারণা ছিল বিপরীত। ভাবছিল্ম রাহির মতো তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। কিন্তু হোটেলের ভিতরে গিয়ে নৈশভোজনের ফরমাস ক্ষিষ্ট্য এসে দেখি, তিনি বাহির হবার জনাপ্রস্তৃত। বললেন, চল্ল, বেরিয়ে ক্ষিড়। আমি সতিই বলি, চান্বার চেয়ে ডালহাউসী আমার বেশি ভালো ক্ষ্মিছে।

वनन्य, वस्र दिश भारियों नम्र कि? धकरें, रयन स्क्री आध्रानिक?

তিনি রাগ করলেন,—এ যাগের অমজল থেয়ে বাঁচুকে, অথচ একশো বছরের পেছনে চেয়ে থাকবো,—এ কেমন কথা ? এবার বাঝুকে সারীছ আপনার গাভভীর্যের আসল কারণু। চলনে, পথে বেরিয়ে কথা হর্মে আমার সন্দেহই ঠিক, আপ্নি একটা সেকেলে!

ঈষং দিনের আলো তখনও রাণ্গা হয়ে রয়েছে দক্ষিণ পশ্চিমে। কিন্তু সেই ২৩৪ স্বাস্তকাল বে কত স্কুর, পথে বেরিয়ে ব্রুতে পারা গেল। 'সীভার' ও পাইনের বিশাল অরণ্য পাহাড়ের সীমানা খ'রে দ্রে দ্রান্তে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে দিনান্তের রক্তবরণ দিগনত সর্বন্ত রক্তিম আভা প্রসারিত করেছে। বাঁ-হাতি স্কুনর পথ উঠে গেছে অন্ধকার পাহাড়ের জ্ঞান জটলার ভিতর দিয়ে। এত নিরিবিলি ষে, এখন পর্য<sup>-</sup>ত একটি মানুষেরও দেখা পাচ্ছিনে। আমরা আন্তে আন্তে চড়াই পথে উঠে যাচ্ছি। 'সীডার' ব্ক্লের পাতায় বায় সঞ্চালনে মর্মার শব্দ হচ্ছে, মুখ তুলে দেখি পশ্চিম দিগতত সম্পূর্ণ অন্ধকার হবার আগেই প্রথম শক্রিপকের শীর্ণ চন্দ্র আকানপথে এসে হাজির হয়েছে। প্রত্যেকটি বৃক্ষ প্রায়ই লতাগ্রেজড়িত এবং শৈবালাচ্ছন্ন। পথের বাঁকে বাঁকে আলো জনলেছে। বড় বড় পাখীর ডানা ঝাপটের আওয়াজ পাছিল্ম। কিন্তু তাদের সেই পক্ষ-সন্ধালনের ফলে গাছের থেকে যে গন্থের ঝলক এসে নাকে লাগবে, এটি ভার্বিন। ফুল নয়, গাছের গন্ধ। ফুলের মতো গন্ধ নয়, কিন্তু এমন একটি নিবিড় তন্দ্রাজড়ানো অপরিচিত গন্ধ, যেটি সমতলবাসীরা কখনও পার না। হ'তে পারে 'সীভারের' গন্ধ, কিন্তু এইটি ছড়ানো রয়েছে হিমালয়ের প্রায় সর্বত। ম্গনাভির উগ্র গণ্ডের ঝলক দ্চারবার পেয়েছিঃ; রাজস্থানে গিয়ে জেনেছি অসেল চুয়ার গল্প কেমন; প্রাচীন বট বেখানে জরাজীর্ণ মন্দিরের দেওয়াল ভেঙেগ বাইরে এসেছে -সেই মন্দিরের ভিতরকার বন্য সোদা গন্ধও জানি ;—ছোটবেলায় যেদিন বড়দাদার বিয়ে হোলো, তাদের ফ্লেশ্যার পরের দিন বাসিফ্রনের মাড়ানো গল্ধের কথাও মনে আছে: এমন কি দিদির ধ্রশন্ববাড়ীর সেই শ্যাওলাধরা প্রাচীন পরুরঘাটের বাঁধানো ইমারতের ফাটলে যে-গন্ধটা পেতুম বোবা পর্কুরের কোলে,—তাও ভূলিনি। কিন্তু এ গণেধর সঞ্চে তাদের কারো মিল নেই। এ পাওয়া যার কেবলমার হিমালয়ে এলে। কুময়েনের উত্তর পাহাড়-পথে, নেপালের পাহাড়ে পাহাড়ে, উত্তর সিকিমের লা-চেন অণ্ডলে, কাম্মীরে,— এবং ওই বেটি আজ পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত,—মারী, নাথিয়া-গলি অথবা হাভেলিয়ানের পরম রমণীয় পার্বত্য অঞ্চলে। আমার ধারণা, বিনিদ্র রোগীকে ঘুম পাড়াবার মতো এমন গণ্ধ আরু নেই। আমার ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রার বিহঃলভা ছিল।

অংধকার হয়েছে, কিন্তু ঠিক মাজিং কোন্দিকে ঠাহর হছে हो। এখানে অন্যান হরেছে, ক্রিন্ট তিক নাজে কোল্ লিকে তাইন হল্পে রাণ জনালে ওখানে আড়ালে আবডালে বাগানবাড়ী এক একটি দেখতে প্রভ্রমানতটাই নিস্তব্ধ। পথটি কোথার গিয়ে এবং কতদ্রে উঠে শেষ হয়েছে কি বোঝা যাছে না। মায়াদেবীর ভ্রাক্তেপমান নেই। তার চলনের উপোহে সমসত দিনমানের ক্রান্তির কিছ্মান্ত আভাস পাওয়া যাছে না। তিনি এখানে পা দিয়েই যেন তার কাম্মীরকে খ্রুভে পেয়েছেন। স্পর্ভই বলেছেন, চাম্বা অর্থাৎ চম্পা নগরী তার

ভালো লাগেনি। বন্য ও দর্ঃসাধ্য পর্বতপ্রাকারের মধ্যে বন্দিনী 'চম্পাবতী' তাঁর

প্রিয় হ'তে পারেনি। ডালহাউসীর এই আধুনিক স্কুস্ভ্য সাজস্জ্য তাঁর ভালো লেগেছে। আমার মনে সান্থনা ছিল এই, ডালহাউসী চম্পাবতীরই অন্তর্গত। নামে মাত্র পাঞ্চাবের অধীন।

আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মায়াদেবী। এবার থমকে দাঁড়িয়ে ধমক দিলেন.—তথনকার কথাটা কিন্তু ভূলিনি।

আমিও দাঁড়াল্ম। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ, আপনার ঘধ্যে সেই পরেনো পৈতেধারী ব্রাহমুণটি ঠিকই বে'চে আছে।

থাকলে ক্ষতি কি?

আপনার গাম্ভীর্যের কারণও ওইখানে।

এবার খবে হেসে উঠলমে সকোতৃকে। ধন্বাণ তুলে তিনি সোজা আক্রমণ করেছেন। প্রেরায় বললেন, গ্রুতসাহেবের মুখে যেদিন থেকে আপনি শ্রনেছেন, আমি নাচ-বান্ধনা-অভিনয় এসব জানি—সেদিন থেকেই আপনার মুখ ভার। ব্বুঝতে পারি, আর্পান এসব পছন্দ করেন না!

প্রাদেশিক ভাষায় একে বলে, 'বেধড়ক' আক্রমণ। হাসিমুখে শুধু বললুম, সাংঘাতিক অভিযোগ বটে। আপনার ন্বামী এখানে উপস্থিত থাকলৈ তাঁর সংগে ঠিক আপনার ঝগড়া হোতো!

কেন ?

আমার ওপর এই আক্রমণ তিনি সইতেন না!

মায়াদেবী আবার কিছুদের এগিয়ে চললেন। দ্রাদিকের ঘন ব্রক্ষছায়ার অন্ধকারে বিশেষ কিছা দেখা যাচ্ছে না। বহা দারের আলোর একটা আভা পড়েছে গাছের শীর্ষে। উপর দিকে ভাকিষে মায়।দেবী এবার নিজেই থামলেন,—না, আর নয়—চলুন ফিরি। আচ্ছা, বলুন ত', আপনি কি সত্যিই মেয়েদের নাচ-গান পছন্দ করেন না?

উৎরাই পথ ধরলুম এবার স্পরিশ্রম হয়েছে প্রচুর। তাঁর কথা শুনে কিন্তু হাসতেই হোলো,—পছন্দ করি- -একথা শ্নলে কি আপনি ধেই ধেই করে নাচতে আরুভ করবেন ?

উচ্চ হাস্যে পথ মুর্থারত হোলোঁ। অতঃপর নীচেব পথ ধ'রে হাঁটুই ছিটতে যখন 'ডালহাউসী ক্লাবেরঃ পাশ কাটিয়ে হোটেলে এসে উঠলমে, ক্র্থি বৈশ রাত হয়েছে। গ্রুজরাটীরা দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

সন্ধ্যার পর থেকে শীত পড়েছে প্রচর।

উত্তরে বহুদ্বের চম্পাবতী উপত্যকার লক্ষ্মিলাকে দেখা যাচেছ তুষারশহে 'পাষ্গ্রী পর্বতমালা।' সমন্দ্রসমতা থেকে 'পাষ্গ্রীর' উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ হাজার ফুট্ -চিরকাল বরফে আচ্চন্ন। তার নীচে থেকে দক্ষিণ পার্বতালোকের নাম ২৩৬

'চম্পাৰতী উপত্যকা।' ভালহাউসী এই উপত্যকারই মধ্যে পড়ে। আগে চম্পাৰতী ছিল একটি সামন্ত রাজ্য, এখন ডেপ্র্টি কমিশনারের অধীন। এটি এখন হিমাচল প্রদেশের একটি জেলামাত। যেমন মশ্ডি, বিলাসপ্রে, শিরম্ব ইত্যাদি।

বারান্দায় এক ফালি মধ্র রোদ্র এসে পড়েছে। সন্দেহ ছিল, দিনমানে হয়ত মান্বের কলরব-কোলাহল শ্নতে পাওয়া যাবে। সন্দেহ সত্যে পরিণত হরনি। শ্না ডালহাউসী চারিদিকে যেন খাঁ খাঁ করছে। সমস্ত দিন ধরে চেয়ে থাকা 'পাঙগীর' দিকে, সমস্ত দিন পাখীর ডাক শোনা,—সমস্ত দিনরাতি নিস্তম্প নিঃসঙগতার মধ্যে সময় অতিবাহিত করা। যদি কিছ্ বৈচিত্রা থাকে তবে সে বাইরের পথে পথে। প্রাতরাশ সেরে আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়ল্ম।

ওক্ আর পাইনের বন আলোছায়ার বিলিমিলিতে ঝলমল করছে। পথ তেমনি নিরিবিলি, তেমনি বনময়। তিনদিকে পাহাড়, একদিকে খদ। আমাদের বসবাসের অঞ্চল হোলো 'বাক্রোটা' পাহাড়। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে চার-পাঁচটি পাহাড় পরস্পর সংলক্ষ্য, এবং তাদেরকেই কেন্দ্র করে ডালহাউসী গড়ে উঠেছে। 'চম্পা' উপত্যকার মধ্যে সবচেয়ে উচ্চু হোলো নিকটবতী' এই ডালহাউসী, এবং এখান থেকে নেমে অরণ্যপথ ধরে আন্দাজ কুড়ি মাইল গেলে 'চম্পানগর।' কিন্তু এর চারিপাশের অবণ্য অত্যন্ত গহন গভীর,—হিংস্ল জানোয়ারদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। ওদিকে অস্বনাশিনী চাম্ব্রা দমপ্রহরণ ধারণ করে আছেন, এদিকে পাশব রাজ্যের পশ্পতিনাথ তাঁব বিরুটে পশ্বালা স্থিক করে বেখে ধ্যানিস্তিমিত নেত্রে ব'সে বয়েছেন। সমগ্র চম্পাবতী অরণ্যের জন্য প্রসিম্ধ।

আমরা 'নিন্দ-বাক্রোটা' থেকে উঠতে উঠতে 'শীর্ষ'-বাক্রোটার' দিকে চলল্ম। অন্য পাহাড়গর্নলর নাম হোলো 'ভান্জার, পট্রাইন, তেহরা, কাঠলাগ' ইত্যাদি। রানীক্ষেত, মুসৌরী, নৈনীতাল সন্দর্শধ সাধারণত যে ধারণা হয়, এখানেও তাই। হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেকটি স্কুদর শহর ইংরেজের গ্রীম্মাবাসের কল্পনায় তৈরী। কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব—ৄৄ৽ই দ্ইয়ের সন্ধিদথলে ইংরাজ দেখতে পেয়েছিল 'চান্বা' উপত্যকা। এই উপত্যকার সামন্তরাজের হাত থেকে একশো বছর আগে প্রেছি পাহাড়গর্লি আদায় করে নেন্' কর্নেল চার্লস্থিপিয়ায়। তথন ছিলেন বড়লাট লর্ড ভালহাউসী,—সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক ক্রান্তা। তথনও ইন্ট ইন্ডিয়া কোন্পানীর আমল চলছে। তারপর নগর নির্মান্ত করতে তিন বছর লাগে। আমরা এখানে দৈবাং এসে পড়েছি ঠিক এক্রেছের প্রণের কালে। সম্প্রতি কিছ্বদিন আগে 'ভালহাউসী' প্রতিষ্ঠার শতব্যক্ষিকী উৎসবকালে পন্ডিত নেহর এখানে এসেছিলেন। তাঁর আগ্রমন-সমান্ত্রেহের ধান্ধা এখনও এখানকার আধিবাসীরা কািটিয়ে ওঠেনি। বাজারে এখনজ্ব উত্তাপ রয়েছে।

চড়াই ভাষ্ণাতে ভাষ্ণাতে উঠছি উপর দিকে। গাছপালার ফাঁকে, পাহাড়ের কোলে, ঝোপজক্ষালের আড়ালে,—এক একটি বাংলো রয়েছে ল্যকিয়ে। কিল্তু প্রত্যেক্টিতে মান্ধের সংখ্যা কম। কোনও বাংলো একেবারে শ্ন্য, কোনটি মালী অথবা রক্ষীর তত্ত্বাবধানে, কোনটিতে বা বাইরের দ্'একটি লোক। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হিসাব হচ্ছে, পাঁচশোখানা বাংলোর মধ্যে চারশোখানারও বেলী শ্ন্য প'ড়ে রয়েছে। এই ডালহাউসী মান্ধের সোরগোলে গমগম করেছে দল বছর আগে,—ভারত যখন স্বাধীন হরনি। স্থানীয় 'বাল্ন' গোরা ছাউনীতে ছিল ইংরেজ সামরিক অফিসারদের প্রবল কর্মতংপরতা; পাহাড়ে-পাহাড়ে সাহেব-স্বোদের বাংলো,—তাদেরই ছেলেমেয়েদের ইস্কুল পাঠশালা; মিশনারীদের কন্ভেণ্ট্ আর গিন্ধার প্রার্থনা-সমারেছে। এই একমার পাহাড়ী শহর যেখানে নোংরা বাস্তি চোখে পড়ে না, দারিদ্র যেখানে সর্বাপেক্ষা কয়, যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশি পরিচ্ছল্লতা। প্রত্যেকটি বাংলোর সম্ভান্ত এবং অভিজাত পরিবারের বস্বাস ছিল, এটি দ্র্ভিমারই ধারণা হয়। স্কটল্যাম্ড দেখিনি, দক্ষিণ কানাডাও দেখিনি,—কিন্তু তাদের ছবির সংখ্য ভালহাউসী হ্বহ্ মিলে যায়। বনে, কাননে, উদ্যানে, গিরিনিক্সর, ওক্-পাইনের বীথিকায়, ছায়ানিবিড় নিভ্ত নিকুঞ্জলোকে— ভালহাউসী শহর মুসোরীকে পদে পদে হার মানায়।

'বাক্রোটা' পাহাড়ের শীর্ষে উঠে এল্ম। দিগণত বিশ্তৃত হয়েছে। খন রোদ্র, কিন্তু দ্নিগধ হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দিছে। এখান থেকে পথ নানাশাখায় গেছে নানা দিকে। এ অঞ্চলটি দার্জিলিংয়ের 'অবসারভেটরীর' পাড়ার মতো চারিদিকে প্রসারিত,—আনেকটা যেন মালর্ড্ম। খাদাসামগ্রীর বাজার একট্ নীচের দিকে। উপর্রদকের মাল্-এর বাজারটি কলকাতার চৌরগ্যীর অপদ্রংশ। কাজকারবার বড় ছিল, কিন্তু এখন লোকজন অতি কম। মায়াদেবীর ভালো লেগেছে এই জনবিরলতা। তিনি ডালহাউসীর গণগানে মন্থর হয়ে উঠেছেন। চারিদিকের পাখীসমাজে বোধ করি এই ধারণাটি বংধম্লে হয়েছে যে, ডালহাউসী বোধ করি এমনি জনবিরল থেকে থাবে চিরদিন! তারা গাছে-গাছে আদিবাসীর মতো দল পাকিয়ে সম্ভবত তারন্বরে এই কথাটাই ঘোষণা করছে,—তোমরা সভ্যতা আর সংক্ষতির ধনজাধারী' হ তে পারো, কিন্তু তোমরা পরদেশী,—তোমরা এসেছ বাইরের থেকে। বন্তুত, কোনও পাহাড়ে এত বিচিত্রবর্ণের পাখী-সমাবেশ দেখিনি।

'পাণগার' বিশাল শ্বে পর্ব তশ্রেণী দেখছি উত্তরে। চোখ চিকুরে যায়— এত শাদা। প্রত্যেকটি চ্ড়া পাশাপাশি সাজানো,—প্রত্যেকটি অলমল করছে রোদ্রে। উত্তর পর্ব তের নীচে দিরে প্রবাহিত হয়েছে চ্পুকুর্গা, ডালহাউসীর ঠিক নীচে দিরে গেছে ইরাবতী, এবং দ্র দক্ষিণ পাহাউর ভিতর দিয়ে সমতল ভূভাগে চন্দ্রিয়ে এসেছে বন্য বিপাশা। বিপাশা ক্রিকে কয়েক মাইল দক্ষিণ গোলেই মানস সরোবরের সম্তান মহানদ শতদ্র হিট্যেয় দাড়িয়ে কছেই দেখা যাছেছ জন্মরে গিরিশ্রেণী,—পার পাঞ্জালের দক্ষিণ প্রান্ত। 'উধমপ্রে' ও 'চিনেনি' অঞ্চলে চন্দ্রভাগার একপারে ধবলাধার, অন্যপারে পার পাঞ্জাল,—এবং এটি কেবল-২০৮ মার ভালহাউসী থেকেই সম্প্রতাক্ষ। দুই গিরিপ্রেণীর মধ্যে সেতু রচনা করেছে চম্পাবতী।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ভালহাউসীর চতুর্দিক হোলো 'চাম্বা ভ্যালীর' দ্বারা পরিবেশিত। কিন্তু লর্ড ভালহাউসী এই শহরকে সংযুত্ত করে গেছেন শাঞ্চাবের সপো। ভালহাউসী পৌছতে গেলে চাম্বাই অতিক্রম করতে হয়, এবং চাম্বার সপো। ভালহাউসী পোছতে গেলে চাম্বাই অতিক্রম করতে হয়, এবং চাম্বার সপো সমতল ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্ক ভালহাউসীর ন্বারাই হওয়া সম্ভব। পাঞ্চাবের সপো ভালহাউসী শহরের এই অসংগত সম্পর্ককে আজও লালন করছেন ভারত গভর্নমেন্ট সম্ভবত এই কারণে য়ে, সমগ্র ভালহাউসী শহর এবং 'বাল্নে' গোরা ছাউনীটি নির্মিত হয়েছিল 'চাম্বার' সামনত নরপতির টাকায় নয়,—ভারত গভর্নমেন্টেরই অর্থে। বিতর্কটা আজও চলেছে। কিন্তু হিমাচল প্রদেশ গভর্নমেন্টের বোধ করি কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টকে বিরত করতে কুন্টা বোধ করেন। ফলে, পাঞ্চাব এবং হিমাচলের রাজ্যসীমানা অদ্যাবধি অনেকটা জটিল হয়ে ররেছে।

নানাকথা নিয়ে আমরা ঘ্রতে ঘ্রতে এসেছি অনেকদ্র। কয়েকটি ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে ডালহাউসীর সংগ্ল—সেগ্লিল স্মরণ করে আমাদের মনে ছিল রেমাণ্ড কৌতুক। বহুকাল প্রে—সেও প্রায় চুরাশী বছর পেরিয়ে গেল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছিলেন তার কিলোরপরে রবীন্দ্রনাথকে সংগ্র নিয়ে। এখানে তার একটি সাধনার স্থল ছিল। সকালের দিকের শীতে রবীন্দ্রনাথ এখানে ঠান্ডা জলে স্নান করতেন,—সেটি অতিমানবিক ধৈর্য ব'লে আজও মনে করি। ১৯২৫ খ্ন্টাব্দে এসেছিলেন প্রিডত মোতিলাল নেহর,—সেটি লার্ড রেডিংরের স্বেছাচারের কাল,—দেশবন্ধ চিন্তরজ্ঞানের তিরোধানের বছর,—সেই সময় মোতিলালের সংগ্র ছিলেন পত্র জওয়াহরলাল—ভাবী ভারতরাম্মের কর্ণধার। এখানে তারা অনেকদিন কাটিরেছিলেন।

থমকে এসে দাঁড়াল্ম দুইটি পথের একটি সংযোগস্থলে। একজন বৃন্ধ ঘোড়াওয়ালা সেখান থেকে নির্দেশ করে দেখিরে দিল, অদ্রে ডাঃ ধর্মবীরের বাড়ী। এই বাগানবাড়ীতে ১৯৩৭ খৃষ্টান্দে ভারতের ভাবী নেতাজী সদ্য-কারাম্ব স্কুভাষচন্দ্র অস্পুধ দেহে ধর্মবীর এবং তাঁর বিদেশিনী স্টুরি জ্লাতিথা নিরে বাস করেছিলেন অনেকদিন। এই বাড়ীটির সংশ্যে আমার রিজের মনের সামান্য যোগ ছিল এই, ওখান থেকে স্ভাষচন্দ্র সেদিন খানুহেই স্মরণীয় পর আমাকে লিখেছিলেন! কিন্তু এখানে আমার সহসা স্থাকে দাঁড়াবার হেতু বারন্বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও মায়াদেবীকে সন্তোর্জনক জবাব দিতে পারা গেল না।

সেই ১৯৩৭ খৃন্টাব্দের পর ভালহাউসীর স্ক্রিনের উপর দিয়ে গেল আরও করেক বছর। ন্বিতীয় বিশ্বষ্ম শেষ হোলো, ভারতের স্বাধীনতা আসম হয়ে এলো। পূর্ব পাঞ্জাব রয়ে যাচ্ছে ভারতের মধ্যে। অতঃপর কাশ্মীর ঘোষণা করলো

ভারতের অন্তর্ভুদ্ধি। ক্রমে সাম্প্রদায়িক সর্বনাশের আগন্ন জন্বলৈ উঠলো পাঞ্জাবে। ইংরেজ চ'লে গেল দেশ ছেড়ে। কিন্তু এই ডালহাউসীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি ছিল সম্প্রান্ত এবং অভিজাত মনুসলমান পরিবারগণের দখলে। পাহাড়ের এই চ্ড়ায় চারিদিক থেকে অবর্থ অবস্থায় তাঁরা বাস করতে প্রস্তৃত ছিলেন না। এর উপর আবার উপজাতীয়দের ম্বারা কাম্মীর আক্রান্ত হোলো ১৯৪৭ খ্লাম্পের অক্টোবর মাসে। ফলে, প্যানীয় মনুসলমান এবং হিন্দ্র উভয় সম্প্রদায়ই আতন্দ্রান্ত হয়ে 'চাম্বার' এই অঞ্চল ছেড়ে দিগিবদিকে চ'লে যেতে লাগলো।— মনুসলমানরা গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে শিয়ালকোট অভিমুখে। সমস্ত চলাচল ব্যক্তা, ব্যবসা বাণিজা, বাজার হাট এবং গভর্নমেণ্ট পরিচালিত নানা জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও শাসনম্বন্ত—সমস্তই ভেশ্যে পড়লো। ডালহাউসীর সেই থেকে দ্ববস্থা আরম্ভ। অসংখ্য ভূসম্পত্তি অনাদরে পড়ে রয়েছে,—কিন্তু ভোগ করার মানুষও নেই, এবং ভোগের অধিকারও বিশেষ কেউ পার্যান।

বিশ্রাম নিয়ে এক সময় মায়াদেবী গাতোখান করলেন। বললেন, চল্কন।

মন টি'কছে না কোথাও, এত জনবিবল। হোটেলের ওই প্রকাণ্ড অট্রালিকার সর্বাচ যেন সকর্ণ শ্নাতা জড়ানো। অরণো, প্রান্তরে, মর্ভ্যে, দ্মতর পর্বতের কোথাও,—কেউ মান্ষের কলরব আশা করে. না। কিন্তু একটি জনকোলাহলমুখরিত নগর এবং তার শত শত অট্রালিকা যদি সহসা জনপ্রাণিশ্ন্য হয়ে
যায়, তবে তার আনাচে কানাচে ঘ্রতেও ভয় কবে। পরিত্যক্ত ভালহাউসী,
কিন্তু অনাদ্ত নয়। সাজানো প্রেপাদ্যান সর্বাচ বয়েছে পরিচ্ছল্ল, প্রায় প্রতি
বাংলোর ভিতরে প্রচুর আসবাবপত্ত, বিলাসের পর্যাণ্ড উপকরণ, আরাম ও
শ্বাচ্ছেল্যের নির্থাৎ আয়োজন, শাধ্য মান্য নেই। যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করলে
তিনভাগের একভাগ ম্লো এক একটি সম্পত্তি কিনতে পারে, তার জন্য একটি
প্রতিষ্ঠানও কাজ করছে,—কিন্তু কেনবার ল্লোক কম। ভারতের অন্যতম প্রেষ্ঠ একটি পার্বাত্য শহরের এই দ্র্গাত ও অভিশণ্ড জীবন দেখে আমাদের দিন
কাটছে।

ষিনি সংগ্য রয়েছেন তাঁর মনোভার্বাট কিন্তু বিপরীত। ত্রিন্ধি একপ্রকার আনন্দ পাচ্ছেন এই জনশ্ন্যতায়। পথেবি কলরব তাঁর শ্নুক্তি শ্নতে লেগে যায়, ঘণ্টাখানেক। শ্ন্য বাংলোর আশেপাশে গিয়ে তার্ক্তিতহার্সাট ঠাওরাতে লেগে যায় বহ্দ্দণ। বনজপালের ছমছমে পথ তাঁকে ক্রেন্সানিয়ে যায় অনেকদ্র। তাঁর আনন্দ ভিন্ন রক্ষের।

'কলোপাইনড়' এখান থেকে মার পাঁচ মাইল ফুর্পিছ। অনেকে বলে, 'কালাটপ।' এখন শরংকাল, ছায়ালোকের বাঁকে বাঁকে এখনও গির্বিনর্ধ রের নিমল সনুশীতল জল ঝরঝরিয়ে নামছে নীচেকার খদে। ছোট ছোট বিস্তির গায়ে গায়ে সামান্য ২৪০ ফর্সলের খামার পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে দেখা যায়। এই অঞ্চল থেকে পাইনবনের আরম্ভ। এই পথ চলে গৈছে আরও অনেক দ্রে—'দইনকুন্ড' ছাড়িয়ে।' এখানকরে অধিবাসীরা অতি স্থা রাজপ্ত এবং ধর্মভীর্। এরা সকলেই 'চাম্বা' উপত্যকার লোক বলেই নিজেদেরকে জানে; ডালহাউসী অথবা পাঞ্জাবকে তা'রা স্বীকার করে না। 'দইনকুন্ডে' কতকটা সমতল পাওয়া যায়, কিন্তু পাহাড়ের চ্ডায় উঠলে হিমালয়ের দ্র্লভি দৃশ্য অব্যবিত ভাবে চোখে পড়ে। ঠান্ডা প্রচ্ব। কিন্তু 'পান্গান্ট' পর্বভিশ্রণীর আশ্চর্য শোভা সমস্ত পরিশ্রমকে সার্থক করে তোলে। মায়াদেবী অত্যন্ত ভক্ত হয়ে উঠেছেন ডালহাউসীর, স্তরাং তিনি সবিস্তারে জানালেন, যোড়ায় চড়ে সমস্ত দিন য্রলেও তাঁর ক্যান্তি আসবে না।

'থাজিয়ারের' স্কুলর শোভা এখান থেকে দেখা যায়। সীভার আর পাইনের ঘন অরণারেণ্টিত 'খাজিয়ার'-এর দুর্বাদলশ্যাম মালভূমি অনেকটা নীচে। মাঝখানে একটি মদত সরোবর, এবং সেই সরোবরে একটি ভাসমান ক্ষ্রে দ্বীপ। চারিদিকের ঢাল্ মালভূমির জল ধীরে ধীরে 'খাজিয়ার'কে প্র্ণ ক'রে ভোলে। পাইনসমাকীর্ণ পাহাড়ের ঠিক নীচে একটি ভাকবাংলো। খাজিয়ারে এসে দাঁড়ালে চম্পানগরীর দ্বত্ব আর থাকে মাত্র নয় মাইল। 'দইনকুদেডর' উচ্চ ভূখণেড দাঁড়ালে দ্বে পর্বতের তলায় তলায় পাঞ্চাবের প্রেণিঙ্ক চারিটি নদীর ধারা চোখের উপরে ঝলমল করে রৌদ্রকিরণে। ভূম্বর্গ দেখেছি অনেকবার, অনেকবারু মর্ত্যের সঞ্গে নন্দনলোকের সেতু রচনা করেছি। কিম্তু সেদিনকার কুস্মিত কাননের বন্য প্রকৃতি হতবিদ্ময় এনেছিল চোখে। ফিরবার পথে সেদিন মায়াদেবী বললেন, অনেক পাহাড়ে ঘ্রল্ম আপনার সঞ্গে ওবছরে আর এবছরে,—কিম্তু ভালহাউদী ভালো লেগেছে সব চেয়ে বেশি। একে ছেড়ে গিয়ে অনেকদিন পর্যান্ত মন বসবে না ঘ্রকল্লায়।

সেদিন রাত্রে হোটেলের সেই স্বিস্কৃত ডিনার হল্-এর টেবিলে ব'সে তিনি একটি হাসিব কথা তুলতেও ছাড়লেন না । কথা উঠেছিল হিমালের শ্রমণ নিয়ে। বিগত ।রশ-বিরুশ বছরের হিমালের শ্রমণের প্রায় প্রত্যেকটি পর্ব লিখতে বসেছি 'দেশ' পরিকার, এবং শ্রমণের শেষ পর্বে একে পেশছেছি এতদিনে এই কালা' উপত্যকার,—এই সব আলোচনার কালে তিনি একসময়ে বললেন, স্কামার অহম্কার কিন্তু আর বোধ হয় রইলো না। কাশমীর থেকে আপন্য সিংগে বেরিয়ে ভেবেছিল্ম, লেখক মান্বটি কেমন তাই দেখবো,—আমুর্জ বামীন্ত্রী কথনও লেখক দেখিনি। কিন্তু আপনাকে দেখবার সময়ই ক্রেন্ম না। হিমালেরের আড়াল পড়ে গেল। এক বছর এমনি করেই আপুরি আমাকে ঠকালেন!

প্রকাপ্ত হলের মধ্যে উচ্চ হাসির আওরাজ কৈছুক্ষণ ধারে বিরে বেড়াতে লাগেলো। কিন্তু আহারাদির পরেও ওই বিতর্কটা সেদিন দীর্ঘরাচি পর্যন্ত চললো, এবং তাঁর স্তীক্ষ্য বাক্যবাণে আমি জর্জবিত হ'তে লাগলমে।

₹8\$

'বাক্রোটার' উপরে দাঁড়িয়ে স্যেরি আলোয় দেখেছিল্ম, উত্তর পীর-পাঞ্জালের পর্বতশ্রেণী, এবং আকাশ ঘনবর্ষার মেঘে মালন। কিন্তু তা'র ফলাফল পরে ভোগ করতে হবে, সেকথা ভাবিনি।

সেদিন মধ্যাহের পর আমরা ডালহাউসী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল্ম। পাথীডাকা পাহাড়ের বনলাক প'ড়ে রইলো পিছনে, অমরা গোরাছাউনী পেরিয়ে মধ্র ক্রিপতার দেশ ছাড়িয়ে নেমে চলল্ম সেই প্রনো পথ দিয়ে। বিদায় সম্ভাষণ জানালো চম্পাবতীর কুস্মবল্পরীর দল। সেই জর্মাহন্দ্ হোটেল, সেই ডার্নদিকে চম্পানগরীর সংকটসংকুল গিরিসংকট হাতছানি দিল। অপরাহের দিকে 'ড়ুনেরা'য় এসে পাওয়া গেল প্রচুর জনসমাবোহ,—যেন ভিন্ন গ্রহলোকের অপরিচিত প্রাণীসমাজে এসে পেছিল্ম। কিছ্ চিনতে পারছিনে। জীবনের একটা ছোট ট্করো নির্দ্দেশ পাহাড়ের মধ্যে মিলিয়ে রইলো।

ষাঁটি পাহারার অবরোধ ছাড়িয়ে আরও প্রায় কৃড়ি মাইল পেরিয়ে 'চারি' ঘাঁটিতে এসে একবার গাড়ী থামলো। এখনে থেকে অন্য একটি পথ গেছে কাংড়ার দিকে—যেটি আমাদের দ্বুজনেরই অতি পরিচিত। কাংড়া, জ্বালাম্খী, বৈজনাথ, মন্ডি, কুল্—সমস্তই জানা পথ। ওপথে গত বছরের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দুইজনেরই মনে।

পাঠানকোটে এসে গাড়ী যখন থামলো, বেলা তখনও পাঁচটা বার্জেনি। দিল্লীর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীর-দিল্লী মেল। ঠান্ডা থেকে নেমে এসে গরমে কট পাছিল্যম

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জানা গেল, প্রবল বৃষ্টি নেমেছে কাশ্মীরে, এবং গত তিনদিন অবধি কাশ্মীর-পাঠানকোটের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আজ প্রথম সেই পথ দিয়ে যাত্রী নেমে এসেছে। ছেটশন এবং তার পারিপাশ্বিক অঞ্চল লোকে লোকারণ্য,—বেল কর্তৃপক্ষ দিশাহারা। আমরা বিপল্লভাবে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল্ম। হিমালয় ভ্রমণের আনন্দ মাথায় উঠে গেল। এ গাড়ী না ধরতে পারলৈ কোনমতেই চলবে না।

ট্রেনে ইতিমধ্যেই তিলধারণের ঠাই নেই। সবাই যাচ্ছে দিল্লী, আর নয়ত লুখিয়ানা জলম্বর, অথবা ওই কাছাকাছি। ফার্ট্ট কাস অথবা সেকেন্ট্রিকাসের টিকিট কোনোমতেই পাওয়া গেল না। প্রত্যেকটি 'বোগী' পুরিপূর্ণ', -এবং তালাচাবি লাগানো। আগে থেকে আমরা ব্যবস্থা করিনি, স্থেতি আমাদের মসত তুর্টি। কাস্মীর থেকে নেমেছে জলের বদলে মানুষের ক্লোস্লোত। আমাদের অবস্থাটা একেবারে নির্পায়। গাড়ীর পাদানে পর্যন্তি মানুষ ঝ্লছে। আমার এক বন্ধ্ব বলেন, যৌবনকাল হোলেন্ত্র কবিনের রাজবেশ! কথাটার প্রমাণ আজ প্রথম পাওয়া গেল। মেয়েদের ক্রিটা থেকে দুর্নিট পাঞ্চাবী মহিলা

আমার এক বন্ধ বলেন, যৌবনকাল হোলে জাবিনের রাজবেশ! কথাটার প্রমাণ আজ প্রথম পাওয়া গেল। মেয়েদের প্রিটা থেকে দ্বিট পাঞ্চাবী মহিলা মায়াদেবীকে ইশারায় ডাকলেন,—তাদের গাড়ীতে একজন মাত্র মহিলার মাথা গোঁজবার মতো জায়গা মিলতে পারে। এতেই আময়া কৃতার্থ,—কেননা আগে ২৪২ থেকে মিঃ গ্ৰেক্তকে জানানো আছে, আগামীকাল প্ৰভাতে তিনি দিল্লী ভৌশনে এসে দাঁড়াবেন স্থাীর প্রতীক্ষায়। স্থাীকে যদি দেখতে না পান্ তাহ'লে হয়ত তিনি ভাববেন, মায়াদেবী নাচ-গান ফেলে তপস্বিনী হয়ে গেছেন হিমালয়ে! দ্বতরাং সর্বাগ্রে দেবীকে গাড়ীতে তুলতে হোলো বহু সংগ্রামের পর। আমার কপালে ওই পাদানি! ঝুলতে ঝুলতেই যেতে হবে সারারাত!

ঘ্ররে বেড়াচ্ছিল্ম সমূদত শ্লাটফরমে মরিয়ার মতো। কোনো পাদানিতেও পা রাথার জারগা নেই। একজন শিখ ভদ্রলোকের পায়ের ভিতর দিয়ে পা গলাবার চেণ্টা করল্ম,—িতিনি ল্যাং দিয়েই আমার পা সরিয়ে দিলেন। ঠ্যাং ভাগেনি এই রক্ষে!

আশ্চর্য, বিপদের সমস্ত আয়েজন হনিয়ে আসা সত্ত্বেও আমার বিপদ সচরাচর ঘটে না। করেকমাস আগে কলকাতার প্রসিম্ধ ভান্তার নলিনীরজন সেনগৃণ্ড মহাশয় বলেছিলেন, আপনার হাটের ব্যামো! পাহাড়ে আর কথনও যাবেন না, গেলে নির্মাত মৃত্যু!—কিন্তু পাহাড়ে না গেলে বে হাটের ব্যামো বাড়ে,—এটি তাঁকে বলা হর্মান! যাই হোক, হঠাং চোখে পড়লো গ্লাটফরমে আমাদের এক প্রমো বন্ধ্ব দাঁড়িয়ে। তিনি শ্রীয়্ত্ত অন্বিনীকুমার গৃণ্ড, একজন বিশিষ্ট কৃতী সাংবাদিক। সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি গিয়েছিলেন শ্রীনগরে সপরিবারে। তিনি দিল্লীর 'হিন্দৃস্থান ফ্যান্ডাডের' স্পেশাল অফিসার। ফিরে যাচ্ছেন দিল্লীতে। দেখেই তিনি প্রসম্ন হাসি হাসলেন।

**—কোনু গাড়ীতে উঠেছেন**?

হেসে বলল্ম, চেণ্টা আছে ওঠবার, তবে এখনও উঠতে পারিন।

বেশ ত, আস্ন না আমার গাড়ীতে,—আমার জন্য সম্পূর্ণ কামরা রিসার্ভ করা আছে —অধিবনীবাব, তাঁর সহ্দয় প্রস্তাব জানালেন।

তাঁর•দ্বনীর সঞ্চে পরিচয় কবিয়ে দিলেন। সংগ্রে তিনচারটি তাঁদের পত্ত-কন্যা। তাঁদের সেদিনকার উদার ও দ্বেহশীল আচরণ সত্যই স্মরণীয়।

অপ্রত্যাশিতভাবে আমি সেই সন্ধ্যায় যেন হাতে ন্বর্গ,—না থাক্, নিবিছ্যে আগে টিকেট-চেকাবের চোথে ধ্লো দিয়ে স্থেন ছাড়্ক, তারপর ধীরে স্ক্রেথ একটা সিগারেট ধরিয়ে ঈশ্বরকে স্বিধামতো ধন্যবাদ্ধ দেওয়া যাবে!

মায়াদেবী ও তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে অম্বিনীবাব্র সংগ্র কথা উইলো। জানা গেল, ওঁরা অম্বিনীবাব্র যেন কি প্রকার কুট্মব হন্।

গাড়ী ছেড়ে দিল যথাসময়ে। মায়াদেবী জানতেও প্রিটেলন না, আমি পরম স্বাচ্ছদেন্য গদির উপরে পা ছড়িয়ে শ্রেষ বাঁচল্ম। ক্রিড কেন্ট মারে কে!

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় গাড়ী এসে পেশছলো দিল্লীতে। একট্ মুখ ফেরাতেই দেখা গেল, হাস্যমুখে শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র স্থার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। প্রবল জনতার ভিতর থেকে দ্বজনে নামল্ম দৃই কামরা থেকে। , এর পর আধক বাহ্বা । প্রীমান্ আমাকে সহাস্যে জড়িয়ে ধরলেন।

ওদিকে আমাকে তাঁদের পাহাড়গঞ্জের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য এসেদ প্রিয়দশনি তর্ন বন্ধ, শ্রীমান্ বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য।

আম্বনীবাব্রর বদানাতার জন্য আম্তরিক ধন্যবাদ তোলা রইলো।



গাড়োয়ালের ভিতর দিয়ে আবার অপ্রসর হচ্ছিল্ম। হেমন্তের হাওয়া নেমেছে তরাইয়ের বনে বনে। কোটম্বারের মধ্যে প্রবেশ করেছি। সেই আত্মতাড়না আবার ছর্টিয়ে এনেছে এদিকে। সেই নতুনের টান, বিচিত্রের সেই
ঘরছাড়ানো আকর্ষণ। আমি আসিনি, আমাকে এনেছে কেউ। আমি যাচ্ছিনে,
যাচ্ছে অন্য কেউ আমার পায়ে পায়ে। সেই দেখছে, সেই দেখাছে, জানাছে
সেই,—আমার অস্তিত্ব তারই চেতনায়। আমি আছি চর্মচক্ষ্ মেলে,—দেখছে
সেই।

কোটম্বাবের পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছিল্ম ৷—

হিমালয় পরিক্রমা শেষ হয়ে এলো বৈকি। ভায়েরীও প্রার শ্ন্য হ'তে চলেছে। এই ঝ্লি সম্পূর্ণ শ্ন্য করে ষেতে চাই এই যালায়। কিন্তু দক্ষিণ গাড়োয়ালের হ্ষিকেশে না পে'ছিতে পারলে সর্বস্বান্ত হবার পরম আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এই পরিক্রমা শেষ হোক হ্ষিকেশে। তেলিশ বছরের হিসাব নিকাশ ব্রিয়ের শ্ন্য ঝ্লিটি ফেলে দিয়ে যাবো নীলধারায়। ওইটি আমার শেষকুত্য।

\* \*

'কালদন্ড' পর্বতের চ্ড়োয় উঠেছি। আধ্বনিক মার্নাচ**রে 'কালদন্ড'র উল্লেখ** নেই কোথাও, তা'র স্থলে বসানো হযেছে 'লাম্সডাউন।' কোটন্বার থেকে লান্সডাউন প'চিশ মাইল পার্বতা ও উপত্যকাপথ। গাড়ী যায়।

সাদ্র সমতল ভারত দক্ষিণে, এবং উত্তরে তুষার গিরিশ্রেণীর করেকটি পরিচিত শিখর,—এই দাই দ্গোর সন্ধিম্থল হোলো 'কালদণ্ড' পর্বত। এদিকে চোখ ফেরাও, ওদিকে মাখ ঘোরাও—দেখি নাও বিরাটের আনন্দম্বর্প ! মহাকালের অতন্দ্র প্রহরী।

তব্ স্বীকার করবো, কোনও আমল্রণ নেই লাস্সডাউনে। কেউ উাকে না,—
এসে পড়লে কেউ জায়গা দিতেও নারাজ। সেইজন্য লাস্সডাউ থাকে অনেকটা
যেন লোকলোচনের বাইরে। সন্দেহ নেই, এককালে কতু প্রকৃত এটি চেয়েছিল।
এটি 'গায়োড়াল রেজিমেণ্টের' প্রধান কেন্দ্র। এই রেজিমেণ্টের সণ্গে বাইরের
অন্যান্য পার্ব তা অধিবাসী অথবা সমতলবাসীর রেজিমেণ্টের সমাজ থেকৈ বিচ্ছিল
উদ্দেশ্য। ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংরেজ আমক্রে ভারতীয় সমাজ থেকৈ বিচ্ছিল
ছিল।

ছোট্ট এই শহর্রটি দাঁড়িয়ে বয়েছে পাহাড়ের চ্ড়ায়; ব্রুড়তে পারা যায় এই

অর্সমতল মালভূমিটি প্রস্তৃত করতে এককালে সময় লেগেছিল। সর্ সর্ পথ এখানে ওখানে পাহাড়ী বস্তির গা ঘে'ষে নীচের দিকে নেমে গেছে। ক্ষ্ম এক পাহাড়ী শহরের দোকান বাজার যতট্বকু হওয়া সম্ভব—এখানেও তাই অভাব এবং দারিদ্র চারিদিকেই প্রকট। ওদেরই আনাচে কানাচে আর্বাশ্যক এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভার নিয়ে ব'সে গেছে মাড়োয়ারির দোকান,—দরিদ্র এবং স্বক্পবিত্ত পল্লীবাসীর মাঝখানেই নাকি খ্রুচরা ব্যবসায়ের উল্লতি ঘটে কিছ্ম দ্বতগতিতে।

মালভূমিটি প্রশস্ত, কিন্তু এর বাইরে সমতল বলতে আর বিশেষ কিছ, নেই। এর পাশেই গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট-এর স্কৃবিস্তৃত গোরাছাউনী। লান্সডাউনের ওটাই সকলের বড় পরিচয়। কাঁটাতারের বেড়া-দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে, ভিতরে ভিতরে পাকা বাংলো অসংখ্য,—ওদেরই মধ্যে কুচকাওয়াজের ময়দান, অস্তশালা আর দণ্তর। বোধ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে একমাত্র গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট,—যার সৈনাদল পাহাডপর্বতের বাইরে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া বসবাস করতে চায় না। নেপালী গর্মারাও বরং উত্তাপ সইতে শিখেছে, কিন্তু গরমের দেশের কথা উঠলে গাড়োয়ালীরা আতি কত হয়। এই রেজিমেণ্ট এর চিরস্থায়ী বসবাস এবং হিসাব নিকাশের দশ্তর হোলো এই লান্সডাউন,—এবং হিমালয়ের ভিতরে ভিতরে বহু অণ্ডলে এরা পাহারা দেয়। কঠিন পরিশ্রম, কঠোর জীবন-যাত্রা, অনন্যসাধারণ নিভরিয়োগ্যতা ও নিয়মান্ত্রতিতা ইত্যাদি গুণোবলী এদেরকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। মনে পড়ে গেল একটি ঘটনার কথা। বোধ হয় ১৯৩০ খৃন্টাব্দ। সেটি আইন অমান্যের যুগ, এবং গৃন্ধীজিব আদর্শে অনুপ্রাণিত পাঠান খোদা-ই-খিংমদগারগণের সীমান্তব্যাপী আন্দোলন। বোধ করি পেশাওয়ার রেল স্টেশনের নিকট নাঁড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতি গাড়োয়ালী সেনাদলের উপর হ্রকুম দিলেন, শোভাষাত্রাকারী নিরস্ত্র এবং অহিংস পাঠানদের উপর গ্রনী চালাও! সম্ভবত সেই প্রথম গাড়োয়াল রেজিমেণ্ট বে'কে বসলো, কারণ আহিংস ও নিরন্ধ পাঠানদেরকে তা'রা হত্যা করতে প্রস্তৃত নয়!

সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের উৎপাড়িত হৃদয় চাপাকণ্ঠে এই গাড়োয়ালী রেজিমেণ্টকে আশীর্বাদ করেছিল। কিন্তু এই 'অবাধ্যতার' জন্য সেই বিশেষ গাড়োয়ালী সেনাদলটি পরবতী সতেরো বংসরকাল অবিধি নিঃমান্ত্রে ইংরাজের হাতের শাস্তি বহন করেছে, তা'র কঠোরতা আমাদের অনুষ্ঠেরই অগোচরেছিল।

আগেই বলেছি লান্সডাউনের প্রাচীন নাম 'ক্রেন্সডি' পর্বত, এবং এই 'কালদণ্ডের' ঠিক নীচেই ছিল দুটি প্রাচীন তীথু স্থানর—কুমাবী শাক্ষভরী ও কালেশ্বর মহাদেব, যার উল্লেখ পাওয়া যায় বিশারখণ্ডে। এক কালে অরণ্যে আকীর্ণ ছিল পাহাড়ের নীচের দিক,—জন্তুজানোয়ার বছরেব অধিকাংশকাল এখানে অবাধে রাজ্যপাট চালাতো। তখন বছরের বিশেষ-বিশেষ পর্বে ২৪৬

গাড়োয়ালীরা এসে পাহাড়ের তলায় এই দুটি মন্দিরে কেবল প্রা দিয়ে যেতা। এমনি ক'রে গেছে বহুকাল। কেউ বলে পাঁচশো বছর, কেউ বা বলে আরও বেদী। আধ্নিক কালে এসে দেখি, ঠান্ডা পাহাড়ের নিরিবিল অণ্ডল খ্বিজতে বিরিয়েছে ইংরেজ। ডালহাউসী, মুসোরী, নৈনীতাল, শিমলা, রানীক্ষেত—এরা একে একে গ'ড়ে উঠেছে দুটি শ্রেগীর জন্য। একটি হোলো শাসক ইংরেজ, অন্যটি রক্ষক ইংরেজ। শাসক হোলো বড়লাট, রক্ষক হোলো জংগীলাট। ১৮৬৫ খ্টাব্দে 'কালদন্ড' নামটি অপসারিত ক'রে তা'র প্রলে তদানীক্তন বড়লাট লর্ড লাক্সডাউনের নামে এই পর্বতিচ্ডাটির উপরে গাড়োয়াল রেজিমেন্টকে বসিয়ে ক্ষান্ত একটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। লাক্সডাউন থেকে প'চিশ মাইল পথ নীচে নেমে গেলে কোটন্বারের ক্ষান্ত রেলন্টেশন। ইদানীং এই কোটনার থেকে বদরিনাথ যাবার জন্য মোটরবাস চলাচল করছে। এ গাড়ী কর্ণপ্রয়াগ ও চামোলী হয়ে পিপলকুঠি পর্যক্ত যাচ্ছে, সেখান থেকে বদরিনাথ আর মাত্র বাকি থাকে আটারশ মাইল। হিমালয়ের বহু দুঃসাধ্য পথ প্রতিনিয়তই সুগম ও সহজসাধ্য হছে।

কালেশ্বর মহাদেবের নিভ্ত বনময় মন্দির্টির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। বনে বনে পাখীর কুজনগ্রন্ধন ছাড়া আর কোনও প্রকার কলবব নেই। সামনে রয়েছে বলীবর্দ ম্তি: একটি ঘণ্টা দ্লুছে ওটার মৃদ্ গশ্ভীর রবে গাড়োয়ালীরা মাঝে মাঝে এসে কালেশ্বরের যোগতন্দ্রা ভাগগাবার চেন্টা পার। এখানে ওখানে ছায়ানিরিবিলি দ্ভিনিটি পাকা ঘর, একটি অঞ্জন,—এর বাইরে পাহাড়ের তলায় তলায় চলে গেল বনপথ। এদের নিয়েই থাকেন প্রারী,— তিনি অতি ভদ্র একটি আত্মভোলা মান্ষ। মন্দিরটির কোনও চাকচিক্য নেই ব'লেই সহজে শ্রন্ধা আসে। হয়ত এর বয়স বছর ঘাট সন্তরের বেশী নয়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই, কেদাবখণেড উল্লিখিত ঠিক এই স্থলেই পঞ্চাশ বছর আগে ওই কালেশ্বরের লিংগম্ভি খেজে পাওয়া যায় বনের মধ্যে,—সেই লিংগই পরে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সতা মিধ্যার সমস্ত দায়িত্ব রয়ে গেল স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে, ন্যাদের শ্রন্ধায়, সেবায়, প্রায়, ভালোবাসায় কালেশ্বর জাগ্রত। দেবতার অস্তিত্ব হোলো বিশ্বাসে,—বাইরে কিছ্ নেই।

বিদায় নিচ্ছিল্ম শাকশ্ভরী মন্দিরের কার্ছে—লাশ্সডাউন বাঁজনির নীচের দিকে মন্দির। পাশ দিয়ে চ'লে গেছে পাহাড়ী বিশ্তর পথ। ক্ষোথাও কোথাও সপরিবারে থাকে কয়েকজন গাড়োয়ালী সৈনিক, যারা ক্ষিত্র অনুমতি পার। রেজিমেন্ট আছে ব'লেই শহর আছে, প্রাপ্তরেশের সংস্থান আছে। সৈনাদলের মধ্যে গাড়োয়ালী অ্বশার সংখ্যাও কম ক্ষিণে কালক্রমে গাড়োয়ালীর মধ্যে নানা শ্রেণী মিশে গেছে।

যথেজত লাল্সডাউনের শিথরলোক—চারিদিকে এর অন্তহীন অবকাশ। হঠাং চ্জাটি ষেন দাঁড়িয়ে উঠেছে হাজার ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতার উপরে,—যেন দলছাড়া। ফলে, দক্ষিণে দেখা যার জননত অরণ্যসমাকীর্ণ তরাই, এবং উত্তরে তুষারমোলী হিমালয়। যে-দৃশ্যটি রানীক্ষেত এবং কোসানী থেকেও প্রেরেপ্নরি দেখা যায় না,—এখানে তারা অধিকতর প্রভাক্ষ। সেটি হোলো কেদারনাথ এবং বদরিনাথের পাশাপাশি দ্টি শ্বেতচ্ড়া। ওরা হোলো গাড়োয়ালের আদি দেবতা,—ওরা নিত্যপ্রা।

কালদন্তের কাছে বিদায় নিয়ে পাকদন্তী পথে ঘুরে ঘুরে নামছিল্ম। স্কর ও মস্ণ প্রশস্ত পথ চারিদিকের দিশ্বলয়কে যেন চোখের সামনে ঘোরাছে। এমন নিজনি বনময় পথও যেমন সহসা চোখে পড়ে না, তেমনি এই অলপসংখ্যক মাইলের মধ্যে এমন চড়াইও সচরাচর দেখা যায় না। এব বাইবে দেখা যাছে লালসডাউনে দুক্তব্য আর কিছু নেই,—কিছু রাখাও হয়নি। কেউ যেন লালসডাউনের আকর্ষণ খুজে না পায়, এই ছিল লক্ষা। সেই কাবণে যদিও একটি সামান্য ও শ্বেলাহীন ক্ষুদ্র হোটেল আবিষ্কার করা যায়, ভদ্র বাসম্থান কোনও মতেই খুজে পাওয়া যায় না। বাইরের লোকের অভ্যর্থনা এখানে কোথাও নেই।

অবকাশ সংকীর্ণ হয়ে এলো, ঘ্রে-ঘ্রে তালিয়ে নেমে যাচ্ছি চীড়বনের ভিতর দিয়ে নেমে যাচ্ছি দ্বান্ডাব দিকে। একদিকে পার্বতা অরণ্য, অন্যদিকে বিস্তৃত অতিকায় পাহাড় তার অতিপ্রাকৃত মহিমা নিয়ে স্তন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। ছায়াছমছমে পথ কিল্লিম্খরিত। পথের পাশে পাশে গভীর খদ, নীটে দিয়ে বয়ে চলেছে 'খো' নদী। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যেন ঘ্ম কড়িয়ে রয়েছে গ্রোয় গহরুরে পাথরে,—সেই ঘ্ম হাজার হাজার বছরেব। চার্বিদকের আকণ্ঠ স্তন্ধান্তার মধ্যে কোথাও যেন ল্বিকয়ে রয়েছে অম্তের পরম আস্বাদ,—সেটি খ্রে পাবার জন্য উৎস্ক অধীর মন যেন ছেকি ছোক করে। এবারের মতো বিদায় নিয়ে বাছিছ হিমালয়ের কাছে।

'উমরাওখান' নামক একটি ঘাঁটি পহোরা পার হল্ম, এ পথ দিয়ে যাবার সময় একবার সেলাম ঠুকে 'ষোল আনা' প্রবেশম্ল্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। এটি পাহাড়ী ছোট্ট বিদ্তি, চতুদিকে অরণ্য। গাড়ী কিছ্কেণ থামে ব'লেই এখানে একটি চায়ের দোকান পাওয়া যায়। পাশে পাশে 'খো' নদী ব'য়ে চলেছে। তা'য় ধায়া কখনও বাঁ দিকে, কখনও বা দক্ষিণে। এখান থেকে 'দ্বাছ্য' প্রেটুছবার মাইল দুই আগে একটি শাখাপথ চলে গেছে বদরিনাথের দিকে এটি বহুদ্র অর্বাধ পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কর্ণপ্রয়াগে গিয়ে সংযুক্ত ইয়ছে।

অবিধ পাহাড়ের চড়াই-উংরাই পেরিয়ে কর্ণপ্রয়াগে গিয়ে সংযুক্ত রৈছে।

'দ্বান্ডায়' এসে পে'ছিল্ম। 'খো' নদীর উপরেই ক্রিটি জনবহাল ছোট
প্রাচীন শহর। এই শহরের দ্দিকে খদ ব'লেই ক্রিট এর নাম দ্বান্ডা।
যোট বাজার অঞ্চল সেটির নাম 'গান্ধী চৌক ্রিলিনে, নালা, ঘিজি এবং
দারিদ্রা,—সমস্ত মিলিয়ে যেন হতন্ত্রী। এটি ক্রিলিরে, এবং চাষবাস আছে।
অদ্রের পাহাড়ে দৈখা যাছে একটি দেবতবর্ণ শিব্দন্দির, এবং 'খো' নদ'রে ধারে
একটি মসজিদ। 'দ্বান্ডা' থেকে একটি পথ বে'কে চ'লে গেছে গাড়োয়ালের
২৪৮

প্রধান কেন্দ্র 'পৌঢ়ী'র দিকে। 'পৌঢ়ী' এখান থেকে চল্লিশ মাইল, এবং কোট-শ্বার দক্ষিণে দশ মাইল মান্ত। 'খো' নদীর ধার দিয়ে-দিয়েই আমাদের মোটরবাস কোটশ্বার শহরের দ্বমাইল দ্রে এসে পে'ছিলো। এই পথটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অশোক মার্গ', এবং আমবা যে প্রশাসত রাজপথটি ধ'রে 'গান্ধীভবন' নামক হোটেলে এসে পে'ছিল্ম, সেটির নাম 'রবীন্দ্র মার্গ।' বস্তুত, গত পনেরো বছরের মধ্যে চারজন ব্যক্তির নামে ভারতের সংখ্যাতীত শহরে এবং হিমালয়ের নানা অন্তলে অনেকগ্রলি রাজপথ উৎসর্গ করা হয়েছে,—তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, স্ভাষচন্দ্র এবং পশ্ডিত নেহর্ব।'

অরণ্যের সীমানায় হোলো কোটদ্বার। ছেট্রে রেলভেঁশন—তা'ও যেন অনেকটা বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শহরটি যেন মোটরবাসেরই একটি প্রধান আন্তা! বদরিনাথের যান্ত্রীর কলরবে ইদানীং এই শহর গ্রীষ্মকালে মুর্থারত থাকে। অধিকাংশ যান্ত্রী পায়ে হাঁটা তীর্থ পরিক্রমা এখন ত্যাগ করেছে, তা'রা গাড়ীতে যায় 'চামোলী' ছাড়িয়ে। ফলে, মধ্যপথে যে সকল যান্ত্রীশালা ও 'চিটি' ছিল, যাত্রীদের মুখ চেয়ে স্দ্র পাহাড়ী অঞ্চলে যারা অল্লসংস্থান করতো, তা'রা কপালে হাত দিয়ে বসেছে। মাঝপথের গ্রাম, বিস্ত, মন্দির, চটি—এদের দ্র্গতি বেড়ে উঠছে যেমন দিন-দিন, তেমনি যাত্রীদের পক্ষে এখন পথের দ্বঃখকষ্ট ও পরিশ্রমও কমছে। তীর্থপথ অপেক্ষা তীর্থক্ষেত্রই এখন তীর্থযাত্রীদের প্রধান লক্ষ্য।

অরণ্যের সীমানা দিয়ে কোটস্থার থেকে একটি পাকা রাস্ত. চলে গেছে হরিস্বারের দিকে। পার্যাত্রশ মাইল পথ, এবং এপথে মোটর বাস চলে। কিন্তু অস্ক্রিধা এই, বর্ষার ভাগানে এ পথিট অগমা হয়ে ওঠে, সেই কারণে নবেস্ভরের মাঝামাঝির আগে এটি ব্যবহার করা নিষিম্ধ। এটি অরণ্যপথ, এবং পাহাড়ের ভলায়-তলায় এটি একে-বেক্ক গণগার ম্লেধারার দিকে চলে গেছে। পথেছোট বড় অনেকগর্লো গিরিনদী পার হয়ে যেতে হয়।



হিমালয় শত পাকে বে'ধে রেখেছিল বহুকাল। সেই বাঁধন কাটতেও লেগে গেল অনেকদিন। ক্লান্ত দুই পা এবার বিশ্রাম চাইছে সেইখানে, যেখানে তেরিশ বছর আগে একদা যাত্রা সূত্র হয়েছিল। অতএব আবার সেদিন হরিন্বার ছাড়িয়ে এসে পে'ছিলৄম হ্রিকশো। এই হ্রিকেশেরই উত্তর প্রান্তের বিশ্বক্ষ চন্দ্রভাগার ন্ডি তুলে একদা কপালে ঘবে' মনে-মনে স্থির করেছিলৄম, হিমালয় পরিক্রমা এখান থেকেই সূত্র হোক। কিন্তু ঠিক এইখানে এসে সেই পরিক্রমার পরিক্রমা এখান থেকেই সূত্র হোক। কিন্তু ঠিক এইখানে এসে সেই পরিক্রমার পরিক্রমাণিত ঘটবে, তর্ব বয়সে এ কথাটা সেদিন মনে হয়নি। জীবনের অপরাহ্রকাল ঘানয়ে এসেছে, বেলা আর বাকি নেই, চ্ড়ায় চ্ড়ায় রাণ্ডারৌদ্র দেখা যাছে। স্বুদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিহণ্ডের ডানায় এসেছে ক্লান্ত। সোরবিন্বব্যোমের অননত নিদ্রা তা'র সামনে এসে দাড়াছে ক্লণে ক্লে। এবার বিদায় নেবো।

ঝোলাঝাল নিরে দাঁড়াল্ম পথে। কর্কণ পাথর-কাঁকরের র্ক্করোদ্রপথ, কিন্তু এর টান হোলো জীবনজাড়া। কতবার এসেছি এখানে, সংখ্যা গণনা করিন। যতবার গান গেয়েছি, সব শেষে সমে এসে ঠেকছি এই হ্রিকেশে। দ্বংখে অপমানে আঘাতে নরকযন্ত্রণায় কতবার অভিশশ্ত প্রিবীকে ফেলে পালিয়ে এসোছ এখানে,—সহসা পরম বিস্ময় যেন তা'র রহস্য তোরণন্বার খ্লেভিত্রে ডেকে নিয়েছে। ঝোলাঝালিকেও মনে হয়েছে বাধা, ফেলে চ'লে গেছি বার বার,—কিন্তু একবারও হারার্যান, এই দ্বংখ। এখানে আজ দেখতে দেখতে পাকাবাড়ী উঠে গেল অনেকগ্রিল, আধ্নিকের অনেক ছাঁচ এসে পেশছে গেল, সেতু বাঁধা হোলো চন্দ্রভাগায়, রাস্তা পাকা হোলো নানাম্থলে, দোকানপাট আর বাজার ব'সে গেল যেখানে সেখানে, বেলপথ এসে পেশছলো 'রাড়েওয়ালা' থেকে, মোটরবাস হাঁসফাঁস করে ছুটে এলো নানাদিক থেকে। এখানেও কালের চাকার সঙ্গে কলেরন্চাকা য্রলো।, সেই হ্রিকেশকে আজকে যেন আর চিক্টে পারা যায় না।

'কালীকন্বলীবাবার' বিরাট ইমারতের পূর্বপাশ দিয়ে অভিসরিচিত পথটি গৈছে ঘাটের দিকে, এরই উপর একটি ছবির দোকানের পিছনে থাকতেন সেই আংমানন্দ, কে যেন তাঁকে এনে দিত 'সদারত' থেকে বান চারেক রুটি আর একট্ব ডাল,— ওই খেয়ে তিনি রইলেন ছ'বছর প্রতির দেশ ছিল মধ্যভারতে এবং দ্বানা হৈ ডা কন্বল ছিল ভরসা। সন্ধার পরে একটি মোম্কাত্তি-নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। সেই মোমবাতির আলোর জবলজবলে দ্বটো চোথ নিয়ে আংমানন্দ উঠে বসতেন। তথন রাচির নীলধারার ঝ্ম্ব-ব্যুব্র আওয়াজ আসতো ঘরের পাথ্রে দেওয়ালের ফাটলে-ফাটলে, আর ছবির দোকান থেকে লছমণের ব্রিড় পিসি দোলাই গায়ে জড়িয়ে গ্রিট গ্রিট এগিয়ে আসতো গরম কল্কেটি হাড়ে নিয়ে, -আংমানন্দ তথন আরুভ করতেন প্রাণায়াম আর যোগসাধনার কথা। একে একে আসতো দেহতত্ত্ব আর অধ্যাত্মবাদ, -ব্রিড়র চক্ষ্ব বেয়ে জল নামতো, আমিও মৃত্ধমনে ব'সে থাকত্ম। মোমবাতিটি নিভে যেতো অনেক রাত্রে। মাঝে মাঝে কোথাও বেজে উঠতো ঘণ্টা, কোথাও বা উদার গদভীর কণ্ঠে শোনা যেতো, বোম শংকর, জয় শদভা!

কিছ্মকাল পরে একবার গিয়ে শ্রনি, ব্ড়ি আর আংমানন্দ্ দ্রজনেই মারা গেছে, এবং ছবির দোকান তুলে দিয়ে লছমণ গিয়ে কাজ নিয়েছে কোন্ ভেটশনে। ওখানে বসেছে এখন ছোট ছেলের খেল্নার দোকান।

হিশ বছর আগে যখন একবার আসি হৃষিকেশে—বোধ হয় সেটি তৃতীয়বার— তখন 'কালীকদ্বলীর' সদারতে ঢ্কতে গা ছমছম করতো। ব্রপসি ঘর নিঃসণগ, ভাগ্গা ভাগ্গা দালান, প্রেনো পাঁচিল, কালো কালো দরন্ধা জানলা, এ বাঁড়ীর কোথায় আরন্ড আর কোথায় শেষ, খেজি পাওয়া যেতো না। সেই কালের ওই এক অম্থকার খুপ্রি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল এক অতি সূত্রী ধনবান যুবক। আমারই সমবয়সী, কিছু বড় হ'তে পারে। নাম কিশোর জৈন, বাড়ী তার আওরংগবাদে। অবাক করে দিল সে আমাকে, যখন ছাটে এসে জড়িয়ে ধরলো। নাবালক বয়সে বাড়ীর লোকের সঞ্গে আমি কবে গিয়েছিল্ম একবার তারকনাথে, কিশোর জৈন নাকি সেই প্রায় বারো বছর আগে আমাকে দেখেছিল তারকনাথে,—সেখানে সে বাপের অস্থের জন্য ধর্ণা দিতে গিয়েছিল। আমার মনে নেই, কিম্তু কিশোর ভোলেনি। সে-ষাত্রার তিনদিন ধর্ণা দিয়ে 'ওষ্ধ' সে পেরেছিল, সেই ওম্ধের জন্যই নাকি তার বাবা বে'চেছিল পরবর্তী পাঁচ বছর। কিশোর আমাকে কিছ্ম ভাবতে দিল না, এখানে ভা'র আসার উদ্দেশ্য কি জানতে দিল না, কেবল দিনআন্টেক ধরে ঘ্ণীবাত্যায় আমাকে টান মেরে উড়িয়ে নিয়ে ঘ্রলো এ পাহাড়ে আর ও পাহাড়ে, ঘ্রলো নীলধারার ভীরে তীরে, সাধ্দের আশ্রমের আনাচে কাদ্দে। নিয়ে গেল সেই কনখলের আশ্রমে আর গন্ধক্লে; নিয়ে গেল দক্ষযাটে, আর ওই তা'র দক্ষিণ দিকে 'স্ভীন্সমাধি-ক্ষেত্রে',—যেটির নাম 'সতীকুন্ড', যেখানে অগণিত সতীমেয়ের স্ক্রিস্থিতি চিতা-ডম্মের উপরে ম্মৃতিফলক বানানো। নিয়ে গেল তেলুঞ্ আলো-জ<sub>না</sub>লা হরিন্দারের অন্ধকার পথে পথে। রাত্রিবাস করতে লাগলো কেকোনও ধর্ম শালায়।
পান আর জর্দা খাচ্ছে সে প্রচুর, পানের রস গড়াচ্ছে ত্রু করিদের জামায়, ধ্লোয়
আর মালিন্যে ওই পরম স্কুনর র প জর'লে ক্রিড় ঘাচ্ছে। টাকা পয়সা
খরচ করছে অজস্র, প্রয়োজনের বহু অতিরিক্তা তা'র হাসিতে আর প্রাণের
প্রচুর্যে পথঘাট মুখরিত। আমি নাকি প্রিবীতে তা'র একমাত্র বন্ধ্য। মোতি-বাজারের কোণে এক পানের দোকানে তার নাম হয়ে গেল, পান্বয়া শেঠ।

সত্যি বলতে কি, অত পান খাওয়া সে-বয়স অবধি আমি দেখিনি। তা'র হাত থেকে মাজি পেয়েছিলমে তিন সংতাধ পর। কিশোর তা'র উচ্ছ্ণ্থলতার জন্য আমার মনে গভীর রেখা টেনেছিল।

পর-পর দ্বার আবার গেল্ম হ্বিকেশে,—কিশোর জৈনকে পাওয়া গেল না। ওর মনের মধ্যে আত্মনাশের বীজ ছিল জানত্য। একথাও মনে হোতো, ওর একটা পরম ম্ল্যবান কথা আমার কাছে যেন চেপে রাখলো। আমার অনেকদিনের অনেক প্রশন কিশোর এড়িয়ে গেছে। আমার ধারণা, ওর কোনও একটা পারিবারিক কলঙ্ক ছিল। কিল্ডু শিক্ষিত যুবক ব'লেই সেটি আমার কাছে প্রকাশ করেনি।

কিন্তু সেইটি শেষ নয়। ভায়েরীতে দেখছি, ১৯৩০ খ্টান্দের নবেশ্বরে ওর সংগ্য শেষবার দেখা। ওই পথে 'সত্যনারায়ণের' মন্দিরে গাছপালার ছায়ায় ব'সে যে-ব্যক্তি ভাগ্যা গলায় ভজন গান করছিল, সহস্য সবিষ্ময়ে লক্ষ্য ক'রে দেখি, সে-ব্যক্তি কিশোর জৈনের প্রেতমাতি! বয়স ছিল হ'তে তথনও অনেক বাকি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ষাট হ'তে দেরি নেই। এক মুখ দাভি গোঁফ, ময়লা তামার প্রসার মতো গায়ের রং, শীর্ণকায় চেহারা, রাশিক্ত ময়লা চূল ঝুলে পড়েছে মাথার চারিদিক থেকে। সেই পদ্মপলাশ চক্ষ্য আজ দেখলে ভয় করে,—যেন গিল্তে আসছে! যাগীদের কাছে বোধ হয় কিছ্যু ভিক্ষার আশায় ছিল। আমার ধারণা, আমাকে সে লক্ষ্য করেনি। আমি আত্মগ্রেগেপন ক'রে ছিল্মা।

দ্টারজন ভিক্ষা অবশ্য দিল। কিন্তু যাত্রীদের মধ্যে একজন হঠাং ওর দিকে একট্ম্থান মনোনিবেশ করে তাকাতেই ও যেন আগনে হরে উঠে দাঁড়ালো। হঠাং একটা বিশ্রী গালি দিয়ে চে'চিয়ে উঠলো। কিন্তু হটুগোল বাধবার আগেই মন্দিরের চম্বর থেকে ছুটে এলো একজন সেবক। উভয়ের মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দিয়ে সে কিশোরকে ভূলিয়ে-ভালিয়ে পথে বার ক'বে দিয়ে এলো। তারপর সেই ভদ্রলোকটিকে বললে, উনকো দেমাক ঠিক নহি হ্যায়, শেঠজি। বেহু স আদ্মি হুই।

পা দ্খানা পাথর হয়ে গিয়েছিল। কিশোর জৈন বার দ্ই ছিট্টি ফরে আশনদ্দিটতে তাকালো। তার সেই খুনে চেহারা লক্ষ্য ক'রে কেট্টু-কিউ আড়ুন্ট হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেবকটির কাছে খবর নিয়ে জানলমে তি হোলো এক বোরেগী, এই অঞ্চলেই থাকে। তবে ওর মাথার কিছু ছিট্টে আছে। লোকটা ক্ষয়রোগে ভূগছে, এবং রাস্তাঘাটে প'ড়ে থাকে। এই বুকুর মধোই কিশোর জৈনের সমস্ত জীবনের পরিচয় ধরা বয়েছে।

কিশোর জৈন্তের জন্য কাঁদবার কেউ থাকন্দিরিসদিন আমিও কাঁদতুম বৈকি।

भौनर्वााश्नी भन्भात नौल्याता शियानस्यत कृष्टिन कृष्टेवन्यन युर्ज हुर्ह्ह स्तर्य এসেছেন হ্যিকেশে,—প্রথম মর্ত্যলোকে নেমেছেন জাহুবী। যত গণ্গা আছে উত্তরে,—সকলকে ধারণ করেছেন তিনি আপন নীলধারায়। যদি কেউ বলে এটি দ্বর্গ আর মর্ত্যের সন্ধিদ্থল,—বিশ্বাস ক'রে নেবো। এই নীলধারার ঘাটে ব'সে অনেকদিনের বেলা গিয়েছে কেটে.—অনেক সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে রাতে। এই হ্ষিকেশের ঘাটে নেমে অবগাহন করেছে ভারতের সকল সম্প্রদায়,—মারাঠী, মাদ্রাজী, গ্রন্থরাটী, বিহারী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, উত্তরপ্রদেশী,—সবাই। কিন্তু স্থানীয় লোকরা বলে, হৃষিকেশের সর্বাপেক্ষা ভক্ত হোলো বাংগালী। বাংগালীর আশ্রম, বাণ্গালীর প্রতিষ্ঠান, বাণ্গালীর সেবা ও শিক্ষাদান,—এ অঞ্চলে স্বিদিত। হৃষিকেশ এবং সছমনঝূলা অগুলে বাংগালীর একাধিক ভূসম্পত্তি আজও রয়েছে, এবং লছমনবলোর নিকটবতী সর্বাপেক্ষা মনোরম অণ্ডলে পাহাড়ের কিনারায় দ্খানি বা•গালীর বাড়ী আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের ঔষধ বিতরণের কেন্দ্রটির কথা কে না জানে! ম্বর্গাপ্রমের পথে বহু বাধ্যালী সাধু এবং শিক্ষিত ব্যক্তি আত্মপরিচয় গোপন করে অধ্যান্ম তপস্যায় রত আছেন,—একথা কারো অবিদিত নেই। তাঁরা ভিন্ন ভাষা এবং অবাঙ্গালী পরিচ্ছদের অন্তরালে নির্জন পাহাড়ের আলে পাগে কুটীর বানিয়ে থেকে গ্রেছেন অনেককাল। বছর পনেরো যোল আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক প্রোটা বাংগালী গৃহিণী এই অন্ধলে থাজতে থাজতে এসে তার গ্হতাগৌ স্বামীকে সাধ্রে বেশে সহসা এক কুটীরে নাকি দেখতে পান্। ম্বামী তখন যোগসাধনায় নিমীলিভনেত ছিলেন। কিন্তু চোখ খলে তিনি তাঁব গ্রহিণীকে সহসা সামনে দেখেই আংকে ওঠেন, এবং উঠে দাঁড়িয়ে ভানকণ্ঠে চেচান, 'তুমি এখানেও ধাওয়া করেছ ?'—এই ব'লে তিনি পাগলের মতো একদিকে ছ্বটতে থাকেন। স্থা এবং কর্তার শালেক অনেক ছুটোছুটি করে বুঝি প্রলিশের সাহাব্যে তাঁকে প্রেশ্তার ক'রে নিয়ে যাবার চেণ্টা করেন; কিন্তু দ্বদিন পরে সেই ব্যক্তির মৃতদেহ গণগার জ**লে খ**ুজে পাওয়া যায়। দু'তিনখানা বড় বড় পাথরের খাঁজে লাসটি আটাকে ছিল। <sup>ও</sup>

'কালীকস্বলীর' নীচের তলাকার ওই পশ্চিমের এ'দো ঘরখান্তি একদা এসে উঠেছিলেন কাশীর পাঁড়ে-হাউলীর প্রুপদিদিরা। বিধ্বা স্কুর্পদিদির সংগ ছিল তাঁতীবো আরু ন্নেহলতা। ন্নেহলতার চোখ ছিল কটা, পরণে থাকতো খন্দরের থান, মান্বটা ছিল ক্ষণমজী এবং একপ্রের। শাসন মানতো না ন্নেহলতা, এবং সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ওই পাল্বারার তুহিন ঠান্ডা জলে সাঁতার দেবার চেন্টা পেতো। নিজের ব্যক্তি এবং বৈধব্য সম্বন্ধে সেসম্পূর্ণ অচেতন ছিল। কায়ন্থর মেয়ে ছিল ক্ষ্যি স্ত্রাং প্রুপদিদির শাশ্ডী

একদিন তা'কে ইণিগতে মানা করেন, ব্রাহ্মণের রাম্লা জিনিষ ছ;তে নেই! সেই স্বপমানে দেনহলতা পাশের ঘরে গিয়ে উপত্তে হয়ে কাঁদতে থাকে সারাদিন। সন্ধ্যার সময়ও দেখি, সে একা ঘরে প'ড়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে। সান্থনা দিতে গেল্ম, সে ধমক দিয়ে উঠলো। কিন্তু এক সময় নিজেই সে উঠে বসলো। সারাদিন কে'দে কে'দে মারখানা ফালেছে। আঁচল দিয়ে চোখ মাছে বললে, তীর্থে সে আর্সেনি, তীর্থের বয়স তার হয়নি—সে জানে। সে এসেছে তার স্বামীর সুন্ধান পাবার জনা।

চৌকাঠের বাইরে বারান্দার ভামাক সাজতে বর্সেছিল্ম। ঠকু ক'রে আগুনটা প'ড়ে গেল হাত থেকে। অবাক হয়ে স্নেহলতার দিকে তাকাল্ম। আগেই জানতম কতকগুলো কথাবার্তা বলবার জন্য সে দিনতিনেক থেকে উস্থসে করছিল। আজ অনেকটা যেন নিজ মনুষ্যত্বের উপর আঘাত থেয়ে বেদনাবোধটা তার ফেনায়িত হয়ে উঠেছে i সহসা উত্তপত উচ্ছনসে সে একপ্রকার চেণ্টিয়ে উঠলো, এবং আমাকে নিকট-সম্ভাষণ ক'রে তিরস্কার করলো,--তুমি যদি বিশ্বাস না করে।, আমার কিছে, যায় আসে না। ফের বলছি আমিও বিশ্বসে করিনে! প্রিবীস্থ লোক বললেও বিশ্বাস করব না।

ফরিদপুরের সেই মেয়ে তার কটা-কটা কামাভারাতুর চোখ তুলে সবাইকে শ্বনিয়ে চে'চিয়ে ফ্র'পিয়ে আবার বলতে লাগলো, না, আমি বিশ্বাস করিনে—সে মরেছে। সে মরেনি, সে মরতে পারে না, তার মরবার কথা নয়। এই তার ব্রকের ছাতি, এই ডাকাব,কো চেহারা, রূপ যেন ঠিকুরে পড়ছে,—সে অর্থান মরলেই হোলো? কখনই না, কিছুতেই না, -আমি তাকৈ যেখানে পাই খ'জে বা'র করবো! তা'রই জনো ঘুরছি আজ এক বছর। তা'র ওপর রাগ ক'রে বাপের বাড়ী গিছল্ম, ভারই শোধ সে নিচ্ছে। যাও, আমি কারো কথা শ্নবো না!

ন্দোহলতা হাউ হাউ কবে কাঁদতে লাগলো। তাকে সান্দনা দিতে যাওয়া, তাকে খাবার জন্য অনুরোধ করা, তা'র এই ব্যক্তিহীন অর্থহীন ছুটোছুটি,— কোনও কথা নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া সম্পূর্ণে বুথা। সেদিন তাঁতীবৌকে আড়ালে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলম, ঠিক ব্যাপারটা কি বলনে ত?

্ৰুক্ট্ৰ তাই ্ৰন দুই পড়ে-পড়ে জ! আসুক্তি মৈয়েটা কিন্তু তাতীবো হাসিম্থে বললে, মরবার সময় স্বামীকে দেখতে পৃঞ্জি তাই সকলের ওপর আক্রোশ। একবার যথন রোখ্ চেপেছে, দিন দুই সভে-পড়ে কদিবে, মুখে অন্নজল দেবে না,—ভয়ানক রক্তের তেজ! ভাবি সরল ৷

সরল, না বোকা?

তাই হবে।—তাঁতীবোঁ চ'লে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধ্রহারে চামচিকারা ছ্টোছ্টি ছিল। নিয়ে বাইরে চ'লে গেল্ম।

এরই বছর তিনেক পরে অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে স্নেহলতাকে হঠাং 208

দেখেছিল্ম কলকাতায় হাজার হাজার নরনারীর ভীড়ের মধ্যে। পরণে ময়লা খন্দরের থান, ধ্লোয় ভরা দুই পা, কালিবর্ণ গায়ের রং, খড়ের আটির মতো মাথার চূল, কোমরে একটি ছোটু প্টেলী, শীর্ণকায় চেহারা,—স্নেহলতা একা যেন কোন্দিকে চলেছে হনহনিয়ে। ভীড়ের মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

ওর এই কাহিনীটি নিয়ে কবে কোথায় ষেন একটি ছোটু লেখা লিখেছিল্ম,— সেই লেখাটা আর খ¦জেও পাইনি।

এই 'কালীকম্বলীর' সদারতের রান্নামহলটি দেখলে আজও অবাক হই। বিশাল এক চুল্লি, ভয়াবহ তা'র ডালের কড়াই আর বিস্তৃত তা'র আটা শানবার পাত্র, বিপলে পরিমাণ খাদাবিতরণের ব্যবস্থা। আয়োজনের ব্যাপারটা আগাগোড়া সমস্তই বৃহং। বৈরাগী, সম্ন্যাসী, সাধক,—এরা বিনামলো খেতে পায়। কেউ ব'সে খায়, কেউ নিয়ে যায়, কেউ বা রসদ নিয়ে গিয়ে নিব্রের হাতে প্রস্তৃত ক'রে थातः। यछमृतः याख भारकाया**लः, कानीकन्दनी**तः 'সদাत्रक' रयथारन स्मिथारन। নেড়িকুকুরের দল ছোঁক ছোঁক ক'রে ভিতরে আসে, আসে বেপরোয়া পাহাড়ী বানরের পাল,—আনে পরিচয়হীন সর্বহারা অজানা দেশের দুর্বোধ্য ভাষাভাষী মান্য,—অনেকেই এসে তাদের অস্থায়ী বাসা বাঁধে এই বিশালায়তন প্রাচীন ইমারতের গ্রায়-গ্রায় কর্মত কর্মনও ঘরে খ্রাজে পাওয়া যায় একখানা ছে'ড়া কম্বল বা চাটাই, কোথাও একখানা গেরুয়া লেংটি কিংবা টিনের কোটা, হয়ত কোনও নিরুদ্দেশ বৈরাগীর পরিত্যক্ত পটেলী, কোনও তীর্থখাতীর উন্নের পোড়া কাঠ কিংবা ভাষ্গা মাটির ঘট ৷ এরই একটা ঘরে মারে পড়েছিল পশ্ডিত শীংলাপ্রসাদ,—তা'র ছে'ড়া কম্বল, গামছা আর রবারের জ্বতোজোড়াটা নিয়ে গা ঢাকা দিল এক বৈরাগী। আবার এখানকারই ওই নোংরা চাতালে এক আমাশয়গ্রহত বৃষ্ধ বেণীনন্দনকে ফেলে পালিয়েছিল তার সহযান্ত্রীরা পাশের ঘরখানায় এসে উঠেছিলেন কলকাতার এক 'রায়বাহাদ্বর' তাঁর জন পাঁচেক চাকরদাসী নিয়ে। সেদিন তাঁর প্রতাপে এই প্রাচীন ইমারত কে'পে উঠেছিল। এসেছিল উদাসী আখড়ার সন্ত বামাদাস -একথানা ছবি টান্গিয়ে ভা'র দিকে চেয়ে সে হাসতো আর কাঁদতো। আর এর্ফোছলেন নাগপ্যর থেকে আম্মল বাঈ— তাঁর সংখ্য ছিলেন চারজন জামাই, নয়টি সাবালক প্রেকন্যা, এবং প্রেক্তিদেখে-ছিল্ম, চৌন্দটি নাতিনাংনী। তাঁদের দেখে স্থানীয় একটি লোক প্রাথ<sup>ক্ষি</sup>য়রে তাড়া-তাড়ি একটি পর্বার আর ভরকারির দোকান বানালো। ওবা সরুই সীদর্ভে থেয়েছে যত, তার চেয়ে বেশি বানর তাড়িয়েছে। তারপর সবাই স্ক্রেন চলে গেল, দেখা গেল সমস্ত ঝুপসি ঘরখানার দেওয়ালগুলিতে কাঠকুইনের অসংখ্য আঁচড়ে ওদের বৃহৎ গোষ্ঠী ও বংশাবলীর নাম লেখা। অংগারের সেই পাঞ্চলিপি হয়ত আজও মোছেনি।

সন্ন্যাসীর কোনও জাত নেই,—ওরা সমস্ত মুছে দিয়ে হ্রিকেশে চ'লে এসেছে। ৃওরা আছে চারিদিকে ছড়িয়ে—পাহাড়ের পাশে, নদীর বাঁকে, পাহাড়- তলীর গ্রেয়, ম্নি-কি-রেতির তপোবনে, বাঁধা নিয়মের আশ্রমে, মন্দিরের চাতালে,—এবং লোকলোচন ও জনকোলাহলের বাইরে। মাঝে মাঝে কোনও পর্ব উপলক্ষের ওদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। দশহরায়, অক্ষয়তৃতীয়য়, মাঘী অমাবস্যায়, রামনবমীতে, জন্মান্টমীতে, শিবরারিতে ইত্যাদি তিথিতে ওরা শতে শতে বেরিয়ে আসে। ওদের ওই গেবয়য়র বর্ণে আর চেহারায় সমগ্র হরিংবর্ণ পাহাড়তলী আর নীলধারার নয়নবিমোহন সৌন্দর্য—সব মিলে দ্রের থেকে মনে হয়, চার পাঁচ হাজার বছর আগের ইতিহাসে যেন পিছিয়ে গোছি,—যথন আর্যরা নেমে আসছে নদীপথের স্তুর ধারে ভারত সভ্যতার প্রথম উল্বোধন করতে। সমগ্র পাহাড়ের ক্রোড়ভূমিগ্রেল, নদীতীর, মন্দির ও আগ্রমঅণ্সন,—সব যেন রম্ভবরণে ভারে ওঠে। তারপের আবার আসে কুল্ভমেলার সময়। তথন বিশাল ভারতের সকল অগুল থেকে সহস্র সহস্র সাধ্ব এসে পেশিছয় এই 'গণগাবতরণ' অগ্রলে,—তথন হ্রিকেশ, কনথল আর হরিন্বার সব একাকার। ওঁকারধর্যন ওঠে তথন হাজার হাজার কণ্ঠে।

এই হ্রিকেশের প্রবেশপথে একদা এসে পেশিছেছিলেন গান্ধীজীর অন্গতা শিষা। ইংরেজ নাবী শ্রীমতী মীরাবেন। তিনি কর্ম যোগিনী, তাই গুরুর নির্দেশ পালন করতে এসেছিলেন এতদরে। তিনি এখানে একটি গোশালা গড়ে তোলেন গণ্যার একটি প্রান্তপ্রাণ্যাণে,—সেটি আজও এ অন্যলে প্রসিন্ধ। তিনি নাকি অপর একটি গোলালার উন্বোধন করেছেন হিমালয়ের আর একটি গহন অঞ্চলে গিয়ে, শুনতে পাই। এটি তাঁব সাধনারই একটি অংগ,—সমস্ত পরিচয় মুছে দিয়ে সর্বপ্রকার খ্যাতির বাইরে গিন্ধে একটি কর্মজীবনের পরম সার্থকতার পথ বেছে নেওয়া,-বিদেশিনীর পক্ষে বিচিত্ত বৈকি। তব্ তিনি একা নন্,--ইংরেজ, জর্মান, ফ্রাসী, মার্কিন, ইতালীয়, হাপোরীয়,—অনেক দেশ থেকে এসেছে জ্ঞানপিপাস্, সম্জন, দার্শনিক, সাধ্,—তারা ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের নানা অঞ্চলে, তাদের অনেকেই রয়ে গেছে হ্ষিকেশের এখানে ওখানে। মোটর-বাদের ধূলো, পর্যটকের কোত্তলী চক্ষা, বাদ্তব জীবনের লাভ-ক্ষাতি-টানাটানির কোলাহল,—এরা তাদের আশ্রম পর্যন্ত পেশিছয় না। আদ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ অর্বাধ বহা সাধ্যসন্ন্যাসীর ক্রেটীরম্বার রুম্ধ থাকে। অনেকে সংব্রেঞ্জি দ্র পাহাড়ের দিকে, কাবণ এই সময়টায় থাকে বায়,বিলাসী ও সুবৃত্থী।তেবষীর জনতা,—তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নরনারী নোংরা কৌত্হল প্রান্ত সমাদপ্রবৃত্তি নিয়ে ওদেব আনাচে কানাচে ঘুরে ওদেরকে অস্থির ক'রে ক্রিলে। তথাকথিত সভ্য আর শিক্ষিতকে দেখলে ওরা চম্ত হয়। ওরা থাকে জীবনজোড়া জিজ্ঞাসা নিয়ে,—অহিতত্বের তত্ত্বান্সন্ধানে ওদের দিন কাট্টে প্রদের প্রাণটৈতন্য আকাশের তারায় তারায় শিবিড় অহিথর পিপাসাবিন্দ্রে মন্তিটানত্য ঘ্রের বেড়ায়,— তোমার-আমার ক্ষ্মদ্র কৌত্ত্বল পিপীলিকার দংশনের মতোঁ ওদের নিকট বিবন্তিকর।

নীলকণ্ঠ পর্বতের নীচে দুই বিশাল পাহাড়ের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে

দিশ্বিজ্যানী নীলবর্ণা গণ্যা ছুটে এসেছেন মর্ত্যে তাঁর নাচের ঝঞ্চার তুলে,— সেই ঝাকার-ঝনকে হাষিকেশ নিত্যকাল ধারে মুখরিত। হিমালয়ের প্রস্থান-চক্রান্ত হার মেনেছে তাঁর কাছে। অতিকায় পাথরের অন্তরায়, উত্তরণ উচ্চতার বাধা,—এরা তাঁর দারুত বণরগেগর কাছে চূর্ণবিচূর্ণে হয়ে গেছে, একে একে তিনি ব্রহালোক দেবলোক তপোলোক পেরিয়ে ছাটে এসেছেন মর্ত্যের মানবসংসাকের দিকে। কিন্তু শ্না হলেত তিনি নেমে আসেননি । ওই অম্ভরসধ্যোধ সংক্র এনেছেন ভারতের মহান্ধীবনের প্রাণ, এনেছেন বেদ-বেদানত-দর্শান-উপনিষৎ, এনেছেন সভ্যতা ও সংক্ষৃতির মূ**লমন্ত। হাষিকেশ হোলো সেই প্রথ**ম মর্তাভূমি---যেখানে গুণ্গার ঝুণ্কারে শোনা যায় ভাগাঁরখাঁর প্রথম প্রতিক্ষার ভাষা,⊸িতিনি প্রাণের স্বারা স্বাবিত করবেন আর্যসভ্যতাকে, কোটি কোটি নরনারীর প্রত্যহের জীবনকে তিনি সঞ্জীবিত করবেন, তিনি আনবেন শ্রুচিতা, স্বাস্থ্য, আয়ু, আনন্দ ও কল্যাণ। জাহুবীধারার দুই প্রান্তে জন্ম নিয়েছে নগরসভাতা, স্থাপতা, ভাস্কর্য, বিবিধ শিশপকলা, সাহিতা ও মহাকাবা। গণ্গার মূলধারা ও তার भाशाननी উপনদी প্रশাধানদীর কালে-কালে চিরকাল জন্ম নিয়েছে অতিমানব, সাধক, শিল্পী, মহাকবি, দার্শনিক ও তত্ত্বিদ্ । সেই গণ্গার প্রথম অবতরণকের হোলো এই ব্রহাপারা গাড়োয়ালের ভূম্বর্গপ্রাণ্ড হাষিকেশে।

ওই হ্ ষিকেশের ঘাটে চন্দ্রপক্ষ কেটে গেছে কতবার। ওই নীলধারার আক্ লিবিকুলির মধ্যে বিগলিত চন্দ্র কে'দে কে'দে বয়ে গেছে তেরিশ বছর। পাথরের আসনে ব'সে দেহতত্ত্বর গান গেয়ে উঠে গেছে জীবনবৈরীগী, রাতজাগা। কোন্ অন্পির পাখী হিমালয়ের অনন্ত আনন্দ-মহিমার সংবাদ বিতরণ করেছে আমার কানে কানে। বটের ঝ্রির নীচে সম্ম্যাসী তা'ব ধ্নি জন্মলিয়ে ব'সে তন্দ্রজড়ানো কণ্ঠে 'শিবশাশ্ভার' উদ্দেশে ডাক দিছে, দ্রে কোনও দেবালয়ে বেজে যাছে মুদ্ উদান্ত ঘণ্টারব। তখন ওই জ্যোৎস্নার নীচে প্রতি ছায়াচারীকে মনে হয়েছে দেবতার প্রতীক্, প্রতি সম্ম্যাসীকে মনে ব্য়েছে অজর অমব মহার্য বেদব্যাস, প্রতি পাথর হয়েছে শিবলিপ্যা, প্রতিটি ধ্নিকে মনে হয়েছে তপোবনের হোমাণ্দি আভা।

স্বর্ণ লাগ্ডার রাজা বারণ ছিলেন গ্রিভুবনবিজয়ী; তাঁকে সমাত্রিলতে বাধে না। তিনি ছিলেন বর্ণপ্রেণ্ঠ রাহারণ, এবং আন্রুষ্ঠানিক। দশ পিক তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিলেন বর্ণপ্রেণ্ঠ রাহারণ, এবং আন্রুষ্ঠানিক। দশ পিক তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিলেন হাই তিনি দশমর্শ্ড। তিনি সাধক, পশ্ডিত, প্রেষ্ট্রিকাস পর্বতের প্রাণ্ড থেকে শালাকা অর্গিধ স্বিলিভ ছিল। ব্যক্তিমে, বিজ্ঞা, প্রবল প্রতিশ্বেদ্ধ, অননাসাধারণ শগুলোলা তংকালে তাঁর জর্ড়ি খুঁজে পাওয়া ছিল কঠিন। আত্মশন্তির প্রতিশাস বিশ্বেস তাঁর অর্ড্ট। কিন্তু শক্তি তাঁর আস্ক্রিক, দৈব নয়,—ওইখানেই শ্বাবেন্ত হব

ছিল বিতর্ক। তাঁর রাজনীতির ম্ল আদশটা দাঁড়িয়ছেল দ্বৈরাচার হিংসার উপরে, সেটি উদারনীতির শ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল না। সম্ভবত আর্যজাতির সংগ্য তাঁর বিরোধের মূল কারণ এইখানে। আর্যারা চেয়েছিল সর্বভারতীয় ঐক্য, তিনি চেয়েছিলেন অস্ক্রশন্তির প্রভূষ। স্ত্রাং রাম-রাবণের যে সংগ্রাম সেটি নর এবং বানরের গদায়্পের কৌতুঁকের মধ্যে শেষ হয়নি, সেটি সকল দেশের চিরকালীন রাল্ম ও সমাজের ন্যায়নীতি ও আদশের বিশাল পরীক্ষার ক্ষেত্র। ভারত সংস্কৃতির এই মূল ভাষাটি বিবতিতি হয়ে এসেছে কল্পে ও কল্পান্তে। প্রেরাণে, ইতিহাসে, আধ্নিকে এরই প্নরাব্তি। প্রাক্রিণিক যুগে সম্ভূমন্থনে মহাদেবকৈ যে হলাহল পান করতে হয়েছিল, একালে এসে গান্ধীজীকেও প্রায় সেই প্রকার বিষ গলাধঃকরণ করতে দেখি। হিটলার এবং দ্যালিনের মধ্যে রাজা রাবণের ছায়াও অনেকটা পড়েছিল বৈকি।

রক্ষক্লপতিকে সংহার ক'রে আর্যজাতির নেতা সদলবলে এসেছিলেন হ্যিকেশে। এই হ্যিকেশে পেণছৈ রাজা রামচন্দ্র শিবের তপস্যা করেছিলেন,—দেবাস্রের সংগ্রামকালে যিনি হলাহল পান ক'রে হয়েছিলেন নীলক'ঠ। সম্ভবত নীলক'ঠই রামচন্দ্রকে এই নির্দেশ দেন, রাহ্মণকে তুমি হত্যা করেছ. সেজন্য ভোমার প্রায়ণ্টিত্তের প্রয়োজন। রামচন্দ্র হৃষিকেশ থেকে কিছুদ্র অপ্রসর হয়ে 'তপোলোকের' প্রান্তে গিয়ে দেবপ্রয়াগে উপস্থিত হন্ এবং গণ্গা ও অলকানন্দার সংগমক্ষেত্রে পিতৃপ্রুষের উদ্দেশে পিশ্চদানকালে বোধকরি রহ্মহত্যারও প্রায়ণ্টিত্ত করেন। রহ্মপ্রার পথে এই হ্যিকেশ অন্যলে দেখতে পাওয়া যায় ভরতজ্ঞীর মন্দির, লছমনঝ্লার সাঁকোর পালেই লক্ষ্মণের মন্দির, মন্নি তথা 'মৌনি-কি-রেতির' তপোবনে শত্ত্বাজ্ঞীর মন্দির, এবং দেবপ্রয়াগে রয়েছে রামচন্দ্রের মন্দির।

পরবর্তী যুগে মহর্ষি বেদব্যাস এসে হ্রিকেশে আসন নিয়েছিলেন। তিনি এখানে দ্বিট প্রধান কর্ম সম্পাদন করেন। প্রথমটি হোলো বেদবিভত্তি। বেদকে তিনি এখানে ব'সে চার ভাগে ভাগ করেন। তার দ্বিতীয় কর্ম হোলো কৈদারখন্ড' বচনা। সম্ভবত কেদারখন্ডের দ্বিতীয় নাম শিবপ্রাণ। কিন্তু এই রচনায় শিবস্তোতই প্রধান নায়, এটি হোলো সমগ্র ব্রহ্মপূরা তথা গ্রেক্টেয়ালের একটি প্রামাণা এবং পরোক্ষ মানচিত। পোরাণিক কালের কাহিনী এই ভূগোলের এমন সার্থাক পরিচয় বোধহয় অপর কোনও গ্রন্থে নেই। সেই ক্রিশে মহাভারতের পাশে দাড়িয়েও এই 'কেদারখন্ড' আপন স্বাতন্তা এবং বিশেষ্টা এতকাল ধ'রে বন্ধার রেখে এসেছে। জনৈক পশ্চিত এই গ্রন্থখানির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এখানি গাড়োয়ালের সর্বপ্রেষ্ঠা 'গেক্টেরির।' গাড়োয়ালের প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন তার্থপথ এবং দেবস্থান 'কেন্ট্রেখন্ডে' উল্লিখিত রয়েছে।

হৃষিকেশ ছাডিয়ে উত্তর দিকে পা বাড়ালেই চন্দ্রভাগার ধারা। এই গিরি-নদীটির আর কোনও পৃথক নাম আছে কিনা আমি শ্রনিনি । বংসরের ২৫৮

অধিকাংশকাল এই ধারাটি প্রায় শত্বক এবং পাথরের প্রচুর জটলায় আকীর্ণ থাকে, কিন্তু বর্ষায় এই নদীতে *ঢল* নামে। সম্প্রতি কয়েক বছর হোলো এর উপরে সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে, এবং এখান দিয়ে মোটরবাস নরেন্দ্রনগর হয়ে দেবপ্রস্নাগের দিকে বায়। এই মোটরপথে বিগত করেক বছরে করেকটি অপঘাতও হরে গেছে। বাই হোক, এই সাঁকো পেরিরে আন্দাজ মাইল দেড়েক পাহাড়ের ভিতরে এগিরে গেলে এক সময় ডান দিকে লছমণঝলার পথ, এবং বাঁদিকে চ'লে বায় আরেকটি পথ কোটম্বারের দিকে। এই পথের বাঁ দিকে সম্প্রতি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ওঠার জন্য একটি সোপানশ্রেণী নিমিতি হয়েছে, এবং মন্দিরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালে গণ্গার ওপারে স্বর্গাগ্রমের মন্দিরটিকে বড় স্কুদর মনে হয়। মান্বের মহৎ ভাবনাকে পারিপর্মিবকৈ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকাল ধারে কত সহায়তা ক'রে এসেছে, এই অঞ্চলট্যকুতে আনাগোনা করলে ডা'র প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। হ্যিকেশের প্রায় প্রত্যেক্যাতী এই অণ্ডলে লছমণঝ্লার সাঁকে। পেরিয়ে ডানপথে সাধকদের আশ্রম দেখতে দেখতে স্বর্গাপ্তমের প্রশস্ত মন্দির-প্রাণ্যণে নানা প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হন্, অতঃপর বিনাম্ল্যে নৌকাষোগে নদী পার হয়ে আবার হাষিকেশে ফেরেন। এই পরিক্রমাটি খ্রেই আনন্দদায়ত।

পর্থাট কেবল যে মনোরম তাই নয়। হাষিকেশ থেকেই যেন আধানিক ভারত সহসা র**্পান্তরিত হয় প্রচৌন ভারতে।** একটি অনাদিঅন্তহীন কালের হাওয়া লাগে গারে। নির্জন পাহাড়ের মধ্যে পাখীর ডাকে, উদাস হাওয়ীয় এবং নদীর কলধন্নিতে—এমন একটি মধ্ব অবসাদের ক্লান্ত স্বর মনের মধ্যে কাদতে থাকে, র্যেটি অনির্বাচনীয়। হিমালয়ের হাজার হাজার বর্গমাইলের মধ্যে এইপ্রকার পর্বাত-রহস্যানগাত নদীপ্রাকৃতের শোভা আছে শত শত,—কিন্তু তারা এখানকার মতো এমন অধ্যাস্থ আনন্দের মহিমা ধারণ করে না। বহু, পার্বত্যভূভাগ আছে যেগ্রনি পরম বিক্ষয়ের ক্ষেত্র, বেখানকার অপাথিবি রূপ দেখলে রূত্রণবাস হতে হয়। এমন অগণ্য উপত্যকাপথ আছে,—যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে চক্ষ্ম অপলক হয়, এবং পর্যটক হয় হতবাক,--কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত কথা। এটি যেন, অধ্যাত্ত ভারতের প্রথম প্রবেশপথ ে এথানে পদার্পণ করামাত্র অন্তব করা শক্তি অতি পরিচিত বাস্তব জীবনের সর্বপ্রকার অভাস্ত সংস্কারের থেকে ্রিটিছল হয়ে আমেছি। এসে দাঁড়িয়েছি নরলোক এবং তপোলোকের সাদ্ধ্যনি । যে কেউ
একটিবারের জন্য এ অণ্ডলে এলেই হোলো,—সমস্ত বাজি জাবনের মধ্যে এর
স্মাতি ক্ষ্মার মতো ঘ্রে বেড়ার। অনেককাল আগে এই অণ্ডলে এক অধ্যাপকের
সপে আলাপ হয়। তাঁর নাম শিউদং চিপাঠী। তিন একসময় কিছ্কালের
জন্য লাহোরের কলেজে পড়াতেন। শ্বি-ডত, স্বৌসক, কিন্তু ভয়ুনক নাস্তিক।
কোনও বিষয়ে তর্ক করতেন না, কিন্তু দ্বার কথায় তাঁর কঠোর নাস্তিকতা প্রকাশ পেতো। একদা স্বর্গাশ্রমের একটি গাছের ছায়ার নীচে ব'সে তিনি

বললেন, আমাদের মন হোলো আধ্নিক। বিজ্ঞানের বাইরে কিছ্ ভাবিনে, কারণ ভাবতে জানিনে। এখানে এলে মনোবিকলন কেন ঘটে, এর দপত কৈফিয়ৎ শারীর বিজ্ঞানে পাই, মনের যোগও তারই সংগ্য। তব্ এখানে এলে বদ্তুতলা-বাদকে অর্চিকর লাগে কেন—আমি বলতে পারবো না। বিজ্ঞানের বাইরে এসে নির্পায় মন যেন অহেতুক কালা কাদতে চায়,—আশ্চর্য, এর কিন্তু কোনও কৈফিয়ৎ নেই। সমদত পাবার পরেও মান্ধের ত্তিত নেই, এখানে একথা বিশ্বাস করি। জীবনের বাইরে কোনও পরমার্থ নেই, এখানে এসে সেটি ভাবতে ভয় পাই। নিয়ন্তণ করছি, কিংবা নিয়ন্তিত হচ্ছি, এ প্রশ্ন এখানে ওঠে। এতকাল ধারে যে-বিশ্বাসটি পোষণ কারে এসেছি,—এখানে এলে সেই বিশ্বাসের ভিত কালে।

১৯৩৬ খৃন্টান্দের কোন্ এক সময় পণ্ডিত শিউদং গ্রিপাঠী হ্যিকেশ অঞ্চলে একটি আশ্রম নির্মাণ করে সেখান থেকে নাদিতকারদে প্রচার করতে থাকেন। ওই নেশা তাঁকে পেয়ে বসে, এবং তিনি নাকি ওরই জনা সর্বাস্ব খোয়ান্। তাঁকে থিরে ওদিকে একটি মসত দল গড়ে ওঠে। অতঃপর তিনি দলীয় লোককেই একসময় গালাগালি দিতে আরুভ করেন এবং সেই গালির চোটে কৌতুকজনক অবস্থার স্থিত হয়। আমি গিয়ে তাঁকে প্নরায় আবিষ্কার করেছিল্মে, কিন্তু তাঁর ছিম্নভিন্ন ও সর্বহারা চেহারা দেখে তাঁকে চেনবার উপায় ছিল না। তিনিও আমাকে চিনতে পারেননি। এর পর হঠাং তিনি একদিন আশ্রম ছেড়ে কোথায় নির্দেশ হয়ে গেলেন, আর সন্ধান পাওয়া যায়নি। কেউ বলে এক ভৈরবী গেছেন তাঁর সংগ্য।

আবার এই মায় কিছ্কোল আগেকার ঘটনাটার কথা মনে পড্ছে শশাংক সংশ্য ছিলেন। হবিদ্বার থেকে হ্যিকেশেব দিকে যাবার সময় শ্নলমে, একটি বাংগালী মেয়ে একাকিনী বহসাজনকভাবে লছমণঝলার ওদিকে সম্প্রতি ঘ্রে বেড়াছেন নির্দ্দিউভাবে। মেয়েটি বি-এ পাস করা, এবং চমংকার ইংরেজিতে আলাপ করেন। অভিশয় ব্দিংমভী, এবং মিশ্টভাষিণী। তিনি সম্নাস নিতে চান্ কিনা বলা কঠিন, তবে মনে ২৬ নিজের জীবনে কোনও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে-আঘাত পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। বয়স কম্প্রিক্ত করি অবিবর্গহিত। অম্বার কৌত্বলী হয়ে উঠলমে

লছমণঝ্লার ওখানে এসে জানা গেল অনেকেই মেয়েটির জিবাদ রাখে এবং এ নিয়ে একটা চাপা আলোচনাও রয়েছে। সেই মহিলুক্তি আমরা আবিষ্কার করল্ম লছমণঝ্লার সাঁকো পেবিয়ে ডানহাতি বাঁকের মুখে একটি চালা ঘরে। জনদ্ই 'বাবাজি' তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। একরুর্থ বাংগালী শামানন্দ,—পান খাছেন তিনি প্রচুর: অন্যজন সিলেটী বেজিগা,—ব'সে ব'সে গঞ্জিকাসেবন কর্মছলেন। মহিলা ঈষং গৌরবর্গা ও স্বাস্থ্যবতী। বয়স পাঁচশের বেশা। কিন্তু তাঁর পরণে একখানি শতছিয় ধ্রতি ও সেমিজ, মাথার চুল বব'-করার ২৬০ মৃত্যে ছাঁটা,—চোথ দ্টি শালত। আমাদের দেখে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। কোনও ভদ্র এবং সম্প্রান্ত নারী এমন ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদে বাইরে এসে দাঁড়ায়, এটি বিস্ময়কর। ফলে, মৃথ তুলে কথা বলা কঠিন ছিল। তাঁর এখানে আসার উদ্দেশ্য এবং অবস্থিতির কারণ জানতে চাইলম্ম, তিনি সল্তোষজনক কারণ দিতে পারলেন না। বললেন, পথঘাট সবই খোলা, কোথাও যাবার বাধা নেই। প্রায় সম্তাহ তিনেক এখানে আছি, এখান থেকে ফিরবো না।—তাঁর পরিচয় ইত্যাদি জানতে চাইল্ম, কিল্ডু তিনি একটি কথাও বলতে প্রস্তৃত নন্। বাবাজি দ্কল বললেন, মা আমাদের এখানে কোথাও একটি আশ্রম করতে চান্, আমরা সেখানে ওঁকে বেথে ওঁর চরণসেবা করবো। মা আমাদের জগদ্বা, জগদ্বাটী জননী। আহা, মৃথ তুলে চাও, মা। সাক্ষাং ভগবতীর আবিভাব!

একটা সংক্ষেপেই কাহিনীটাক বলি। এখানে এভাবে তাঁর থাকাটা বিসদৃশ, এটি জ্ঞানাল্ম : এবাব তিনি বিশৃদ্ধ এবং শ্রুতিমধ্যু ইংরেজি ভাষায় আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি আমাদের নিকট কোনও প্রকার সাহায্য নিতে চান্না, তথাপি আমবা কিছু টাকা ও বিশেষ ক'রে কাপড় চোপড় এনে দিতে চাইল্ম। কোনও দান তিনি গ্রহণ করবেন না তাঁর আ**ত্মসম্মান্রোধ এবং** আত্মরক্ষার নৈতিক দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আছে কিনা, অথবা এখানে অপ্ল ও আশ্রয়ের জন্য তাঁকে হীনতা স্বীকার করতে হচ্ছে কিনা—এ সকল প্রদেবর উত্তরে তিনি জানালেন, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, এবং অল্ল না জুটলে তিনি উপবাস করবেন ও আশ্রয় না পেলে তিনি পথে পাড়ে <mark>থাকমেন। বর্তমানে</mark> তিনি লছমণজীব মন্দিরে পাণ্ডার বৃদ্ধা জননীর নিকট বাস করছেন। পরিচয়াদি দিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ, এবং নিজ নামটিও তিনি বলতে প্রস্তৃত নন্। এভাবে জীবনযাপন কবা অপেক্ষা আত্মহত্যা করা অধিকতরো শ্রেয়,—আমার এই প্রদ্তাব শ্বনে তিনি এক সময় সহসা হাউ হাউ ক'রে কে'দে উঠলেন, এবং আমার কণ্ঠদ্বরে তিনি তাঁব সহোদর জোষ্ঠদ্রাভাব **কথা স্মরণ কারে আমাকে ভেকে** নিয়ে ওই চালাটাব উত্তর পাশে একটি <mark>পাথরের আসনে এসে বসলেন। অদ্</mark>রে घाटित धारत भग भ्कराय, जारभक्ता करत ख़ुर्सालन।

খব মধ্যাহকাল। ঈনং কঠেরে ভাষায় তাঁকে ভিরম্কার করা ভিরম্ভিতানতর ছিল না। মহিলা অতি ভদ্র, কিন্তু কঠোরপ্রতিজ্ঞা। তিনি বির্মাহত, এবং নয় বছরের একটি কনান জননী। তাঁর এই অজ্ঞাতবাদের সংখ্যা স্বামী অথবা পিভামাতা যদি কেউ পান, তবে ভারা এই মাহাতে ছাটে প্রদিবেন, একথা তিনি বললেন। তাঁর এই পলায়নের পিছনে কোনও প্রকার স্বামীজিক অথবা নৈতিক কলঙ্ক নেই—স্পত্টই জানালেন। এক সময়ে তির্মিষ্টিলনে, তাঁর পক্ষে জীবন ধারণ করা আর কোনমতেই সম্ভবপর হজ্ঞেনি, কারণ ভিত্রটা তাঁর প্রতি মহাতেই পচে যাজে,—'am constantly rotting within myself'. ব্যক্তে পাছি আমাকে সেজনা সবাই সারিয়ে দিতে চাইছে।—এই কথা

বলতে বলতে তিনি তাঁর rotting অবস্থাটা জানাবার জন্য শরীরের একটি বিশেষ্ স্থাণের কাপড় সরিয়ে দেখালেন—যেটি কোনও যুবতী নারীর পক্ষে সহসা সম্ভব নয়। তাঁর সর্বাণেগ অসমুস্থতার কোনও চিহ্ন নেই, কেবল পায়ের নীচের দিকে একটি কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল মার। কিন্তু আত্মহত্যা করার প্রস্তাবটি তিনি সোংসাহে গ্রহণ ক'রেছিলেন, এবং আমার একটি হাত ধ'রে তিনি এ বিষরে সাহায্য চাইলেন। আমার প্রস্তাব ছিল, পাহাড়ের উপর থেকে খদের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া, অথবা একখানা পাথর কোমরে বে'ধে নীলধারার মধ্যে তলিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ দ্বিটিই যাল্যাদায়ক ব'লে তৃতীয় একটি উপায় তিনি জানতে চাইলেন। ম্নিকল এই, মহিলা কাঁদছিলেন ফ্বিমের ফ্বিসের। অবশেষে তাঁকে যখন জানালমে, ছিরকালের জন্য ঘ্নিয়ে পড়ার মতো দ্বেএকটি 'ড্রাগ' আমার জানা আছে, এবং তাতে কিছুমার যাল্যাবাধ নেই, তখন তিনি অত্যান্ত উৎসাহে আমার পায়ে ধরার জন্য চেন্টা পেলেন। আমি বাধা দিলমে।

দর্শনিশানের মহিলার অনার্স ছিল,—সংগীতবিদায়ও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁর অপমৃত্যু আমার কাম্য ছিল না। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আত্মীয়ন্বজন ও সম্তানের কাছে পেণছে দেওয়াই আমার কাম্য ছিল। বিকাল প্রায় চারটে পর্যন্ত তাঁর পরিচয় নেবার চেণ্টা পেলমে, এবং একসময় যখন তিনি সন্দেহ করলেন, বিষ দেবার নাম করে ভিল্ল উন্দেশ্যে তাঁকে হরিন্বারে ফিরিয়ের নিয়ে যেতে চাই, তখন তিনি বে'কে বসলেন। বললেন, মিথো চেণ্টা! All your efforts will be fruitless.

তিনি বিদায় নেবার আগে-কেবল আমাদের অন্রোধে নিকটবত্য একটি ছোট্র দোকানে এক পেয়ালা চা খেলেন, এবং যাবার সময় অগ্রস্থেল চক্ষে মৃদ্ধ গলায় ব'লে গেলেন, স্থানীয় অন্বৈতবাদী এবং নারীবিশ্বেষী সম্যাসীর দল তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। যদি তা'রা আমাকে অতর্কিতে হত্যা করে সেই আমার আনন্দ!

চোখের জল মুছে তিনি লছমণঝুলার সাঁকো অতিক্রম ক'রে চললেন। শশাব্দ সতস্থবাক। আমি রুপ্ধবাস। ঘন্টা চর্বিকের চেন্টার কেবলমান্ত দুটি কথা তাঁর মুখ থেকে পাওয়া গিরেছিল। প্রথমটি হোলো, তিনি একসমর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বস্কু মহাশয়ের ছাত্রী ছিলেন: এবং দ্বিতীয়টি, তাঁর পদবী হোলো, ভিট্রাচার্য।'

সেবার কলকাতায় ফিরে একদিন 'আনন্দবাজার নির্দিত্বন' আপিসে বন্ধ্বর ভবেশ নাগ মহাশরের নিকট গদপছেলে এই কাহিনীটি ফে'দেছিল্ম। তিনি একট্র অন্যমনন্দকভাবেই বললেন, তাঁর এক বন্ধ্বন্দা কিছ্বদিন আগে নির্দেশ হন্, এবং তাঁর বৃদ্ধ পিতাও অবশ্য 'ভট্টাচার্য।' ভবেশবাব্র নিকট থেকে তংক্ষণাং ঠিকানা নিয়ে আমি আশ্তোষ ম্থাজি রোডের এক বাসায় যাই সেই সন্ধ্যায়ই। আয়ার বর্ণনার সংগে সেই বাড়ীর বৃদ্ধ পিতামাতার কন্যায় চেহারার ২৬২

সন্ধ্যে মিলে যায়, এবং তাঁয়া একখানি অতি স্ক্রী ফটো আমাকে দেখান্। কলিকাতা প্রিলেশের জনৈক এসিক্টাণ্ট কমিশনার সেই রাত্রে হরিল্বারে বেতার-বার্তা পাঠান্, এবং পরের দিন প্রীমতী ভট্টাচারের বাবা ও ছোটভাই রওনা হন্। কিন্তু কাহিনীটি ততদিনে জটিল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে হোলো এই, প্রীমতী ভট্টাচার্যকে নিয়ে ইতিমধ্যে জনৈক নাগা সম্যাসী দ্রে পর্বতের দিকে কোথায় বেন পলায়ন করে, এবং নিজন নদীগর্ভের দিকে এক গ্রহায় তাঁকে ল্যুকিয়ে রাথে। অতঃপর কোটলার প্রিলশ এ বিষয়ে দায়িয় নেন্ এবং স্থানীয় প্রায় একশত লোকের 'প্রবল বিরোধিতার' ভিতর থেকে একদিন সেই মহিলাকে উন্ধার করা সভব হয়। এই সব ঘটনাচক্তে পড়ে ঠান্ডা লেগে কয়েকদিনের মধ্যে ছোট ভাইটি অস্কুথে পড়ে, এবং সন্তাহ দুয়েকের মধ্যেই তা'র মৃত্যু ঘটে। প্রসংগক্তমে বলা চলে, শ্রীমতী ভট্টাচার্য হলেন বাংগলার এক স্ক্রিসম্থা অভিনেতীর শেষপক্ষের স্বামীয় একমাত্র সহোদরা।

কিন্তু সংক্ষিণত হলেও গলপটি এখানে শেষ নয়। তাঁর বৃশ্ধ পিতার অনুরোধে একবার কাশী গিয়ে কেদারনাথের গাঁলর এক বাড়ীতে দেখি, গের্যা পরিছিতা শ্রীমতী ভটুাচার্য,—চেহারাটি তখন তাঁর আরও স্থী,—বংস আছেন একটি অন্ধকার ঘরে একরাশি মূন্যয় দেবম্তির মাঝখানে। তিনি কলকাতায় ফিরতে চার্নান, কাশীতেই বসবাস করছেন। আশ্চর্য, জীবন-বৈচিক্রোর অন্ধত আধার হোলো কাশীধাম! আমাকে দেখে বৃশ্ধ পিতা অভার্থনা করলেন, এবং শ্রীমতী ভটুাচার্য তাঁর হাতের জন্মত কাঁচি সিগারেট ল্কিয়ে এক মন্ত গাঁদাফ্লের মালা তুলে আমার গলায় ঝ্লিয়ে প্রণাম করে বললেন,— Ah, you, my saviour! Never you are fruitless! Thy will is done!

এই প্রথম জানলমুম, তাঁর মদিতব্বের বিকার। মাঝে অনেকদিন তিনি ছিলেন পূর্ব কলকাতার 'লা্নিবনী পার্কে।' এখন কতকটা ব্যথি সমুস্থ,— পিতালয়ে বাস করছেন। বালিকা কন্যাটি সপ্তেই আছে!

. .

ভারতের মহাজনতার আকার হোলো বিপ্লে। -তারা ছড়িয়ে রয়েছ ভারতের বিশাল সমতলে। কিন্তু হিমালয়ের গিরিসংকটে, সংকীর্ণ পথের রাকে, বিরাট পটভূমির তলায়-তলায় এই মহাজনতার ভংনাংশের দেখা মেন্ত্রি তারা আপন আপন ইতিহাস নিয়ে যায় সংগে। তখন তাদেরকে এক্টিড ক'রে দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি তখন হয়ে উঠে স্নিট-বৈচিত্রের আশ্চর্য অভিব্যক্তি। জনতার মধ্যে যারা হারিয়ে থাকে, বহুর মধ্য যারা মিলিয়ে অদুরা হয়ে থাকে, ওখানে গিয়ে তা'রা পেসে যায় অননাসাধারণ বৈশিন্টা। কেন্টি দিন যার কোনও পরিচয় নেই, সে পেয়ে যায় একটি অনিব্চিনীয় ব্যক্তিন্তাতন্তা।

কিন্দু এই অন্তহীন জীবনবৈচিত্ত্যের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয় আপন

সালে মিলে যার, এবং তাঁরা একখানি অতি সূপ্রী ফটো আমাকে দেখান্। কলিকাতা প্রলিশের জনৈক এসিপ্টাণ্ট কমিশনার সেই রাত্রে হরিন্দারে বেতার্র-বার্তা পাঠান্, এবং পরের দিন প্রীমতী ভট্টাচার্যের বাবা ও ছোটভাই রওনা হন্। কিন্তু কাহিনীটি তর্তাদনে জটিল হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে হোলো এই, গ্রীমতী ভট্টাচার্যকে নিয়ে ইতিমধ্যে জনৈক নাগা সম্যাসী দ্রে পর্বতের দিকে কোথায় যেন পলায়ন করে, এবং নিজন নদীগভের দিকে এক গ্রহায় তাঁকে ল্যুকিয়ে রাখে। অতঃপর কোটলার প্রলিশ এ বিষয়ে দায়িত্ব নেন্ এবং স্থানীয় প্রায় একশত লোকের 'প্রবল বিরোধিতার' ভিতর থেকে একদিন সেই মহিলাকে উম্থার করা সম্ভব হয়। এই সব ঘটনাচক্রে প'ড়ে ঠান্ডা লেগে কয়েকদিনের মধ্যে ছোট ভাইটি অস্থে পড়ে, এবং সম্ভাহ দ্যোকের মধ্যেই তা'র মৃত্যু ঘটে। প্রসংগক্রমে বলা চলে, প্রীমতী ভট্টাচার্য হলেন বাংগলার এক স্প্রাসম্থা অভিনেত্রীর শেষপক্ষের স্বায়ীর একমান সহোদরা।

কিন্তু সংক্ষিণত হলেও গলপটি এখানে শেষ নয়! তাঁর বৃদ্ধ পিতার অনুরোধে একবার কাশী গিয়ে কেদারনাথের গাঁলর এক বাড়ীতে দেখি, গের্য়া পরিহিতা শ্রীমতী ভট্টাচার্য,—চেহারাটি তখন তাঁর আরও স্থী,—বসে আছেন একটি অন্ধকার ঘরে একরাশি মূন্ময় দেবম্তির মাঝখানে। তিনি কলকাতায় ফিরতে চার্নান, কাশীতেই বসবাস করছেন। আশ্চর্য, জীবন-বৈচিদ্রোর অনন্ত আধার হোলো কাশীধাম! আমাকে দেখে বৃশ্ধ পিতা অভ্যর্থনা করলেন, এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য তাঁর হাতের জন্মত কাঁচি সিগারেট লাকিয়ে এক মন্ত গাঁদাফ্লের মালা তুলে আমার গলায় ঝালিয়ে প্রণাম করে বললেন,— Ah, you, my saviour! Never you are fruitless! Thy will is done!

এই প্রথম জানল্ম, তাঁর মন্তিন্ধের বিকার। মাঝে অনেকদিন ডিনি ছিলেন পূর্ব কলকাতার 'ল্নিবনী পার্কে।' এখন কতকটা ব্রিথ স্কুশ,— পিন্নালয়ে বাস করছেন। বালিকা কন্যাটি সঞ্জেই আছে!

ভারতের মহাজনতার আকার হোলো বিপ্ল। তারা ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের বিশাল সমতলে। কিন্তু হিমালয়ের গিরিসংকটে, সংকীর্ণ পথের বাঁকে বিরাট পটভূমির তলায়-তলায় ওই মহাজনতার ভংলাংশের দেখা মেলে। ভারা আপন আপন ইতিহাস নিয়ে যায় সংগ্য। তখন তাদেরকে একান্ত করে দেখা যায়। প্রত্যেক বাজি তখন হয়ে উঠে স্কি-বৈচিত্যের আন্চর্য অভিকৃতি । জনতার মধ্যে যারা হারিয়ে থাকে, বহরে মধ্য যারা মিলিয়ে অদ্শা স্ক্রে থাকে, ওখানে গিয়ে তারা পেসে যায় অনন্যসাধারণ বৈশিক্টা। কোনও দিন্দ্রীর কোনও পরিচয় নেই, সে পেয়ে যায় একটি অনিব্চনীয় ব্যক্তিনতাত্ত্য

কৃন্দু এই অন্তহীন জীবনবৈচিত্ত্যের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয় আপন

বিপ্রেল প্রাণসম্ভার নিয়ে ৷ আনন্দ, সৌন্দর্য, পরমার্থ, অনুরাগ, উল্লাস, উল্লীপনা— এরা ররেছে একদিকে; এদেরই সপে রয়েছে দুঃখ, দুর্বোগ, সংকট, আতৎক, বল্যপা। এই দ্বই পরিচরের ভিতর দিরেই ভাক এসে পেশছর হিমালরের প্রাণলোক থেকে। ভাক দের উত্তর্পণ চূড়া, গিরিনদীনির্বার, তুষারঞ্জার ঝাণ্টা, হিমবাহর আকর্ষণ, রোমাঞ্চকর ধবললুজ্গ, গিরিস্স্কটগামী ঝব্বুদলের মন্ধরগতি, তীর্থবালীদলের দীর্থবিলান্তিত সমারোহ,—এদেরই দুর্বার টান অন্থির কারে এরা চাণ্ডল্য আনে মানুষের মনে চিরকাল। এরা শ্ব ছাড়ার, পথ**ু** ভোলার, দুর্গমে ভাসার, বন্দ্রণার কাঁদার! আনন্দের অপরিসীম আকর্ষণ মান্ত্রকে ছাটিরে নিয়ে বেডার হিমালরের পথে পথে।

তেতিশ বছরের অল্পস্কল্প ভারেরী এখানেই শেষ হচ্ছে, কিন্তু হিমালরের বিশাল পরিক্রমা এখনও সাধ্য হর্যান। ছরেছি-ফিরছি আজও ওর আনচে-কানচে। অনেক কাহিনী অসমাপ্ত রয়ে গেল, বহু, জীবনের ছোট ছোট পরিচয় প্রকাশ করা গেল না। অনাম্বাদিত রহস্যপথ, অনাবিষ্কৃত পর্বত, অপরিচিত নদীপথ,—এদের টান অক্ষেদা। নিরভিষান কঠেই বলি, জেনেছি অতি সামান্য, উপদব্দি হয়ত তার চেরেও কম। শুধু দেখবার চেন্টা পেরেছি হিমালয়কে। সেইটিই ছিল প্রধান লক্ষ্য। হিন্দুকুশের সীমানা থেকে আসামের সীমানা—আমার আলিগ্যনের মধ্যে ধারণ করবো, এই দুরালা বাসা বেখেছিল এক তর্ণ মনে,—যাকে ফেলে এর্সেছ তেতিশ বছর আগে।

হৃষিকেশের দিকেই আবার যান্তি, আবার টিহরী গাড়োয়ালের দিকে। কেননা সেই পরিক্রমা বাদি আবার আরুভ হয় হোক.—জানার পথটা অবারিত থাকু, আবার রম্বন্ধরণ হয়ে চলকে। এটি আনন্দের পথ। কাল্লা পেলেও আনন্দ, কারণ আমি তাঁর্থাগামী। অতৃণিত আর অস্তেতার থাক্ জীবনজোড়া, থাক্ নিবিড় নৈরাশা আর অসীম কালের বিরহবেদনা, থাক্ অনন্তলাভের প্রবল ব্যাকুলতা,—এরা তীর্ঘাষ্টার পাথেয়। কোথায় পেশিহবো, সঠিক জানা নেই। কিম্তু আপন চিন্তের অস্ত্রান্ড গাঁত কামনা করি। বে-গাঁত গণগার, বে-গাঁত স্বন্দিলোকের, সেই গতিই <del>ক্রীবনের। একখাটি জেনেছি, গতিহানিতাই অপম</del>ূড়া!

হ বিকেশের পথেই ব্যক্তি, ওটাই দেবতাত্মার সিংহন্বার!



The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সমাপ্ত -